

"সত্যম্ শিবম্ স্করম্" "নায়মাস্থা বলহীনেন কভাঃ"

৪২শ ভাগ ২য় খণ্ড

# কাত্তিক, ১৩৪৯

ऽस जःस्त्रा

## বিবিধ প্রসঙ্গ

বিলাতী সরকারী সত্যবাদিতার নমুনা

গত ২০শে দেপ্টেখর রয়টার লগুন থেকে যে তারের খবর পাঠিরেছেন, ভারত-দচিব মি: এমারি এক যুদ্ধ-ভাষা ("war commentary") প্রদক্ষে ভারতবর্ষ সহদ্ধে যা বলেছেন, তা ভাতে বিবৃত হয়েছে। তার এক অংশে

এতে ভারত-সচিব যা বলেছেন সংক্ষেপে ভার মানে

এই যে, কংগ্রেদের স্বাধীনতা-দাবীর উদ্দেশ্ত হচ্ছে নিজেরা

নার্বেদর্বা হওয়া। অথচ যে নির্ধারণটির জল্মে মহাত্মা গান্ধী

প্রভৃতি ধুত হংগ্রেছেন তাতে স্পাই বলা হংগ্রেছে যে জাতীয়

নির্বার্শন সব দলের লোক নিয়ে গঠিত হওয়া আবশ্রক এবং

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রশাসনবিধি রচনার জল্মে ধে

শ্বিষদ আহ্বান করতে হবে, ভাতেও সব দলের লোক

থাক্বেন। কংগ্রেদের প্রধান প্রধান নেতারাও ভিন্ন ভিন্ন

শব্রিষ্য ও বঁক্তভায় এই মর্মের কথা বলেছেন। সকলের

উপর লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মহাত্ম। গান্ধী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেদের পক্ষ থেকে বলেছিলেন, গবন্ধে উ যদি ভারতীয়দের হাতে দব ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবার জন্মে জাতীয় গবন্ধে উ গড়বার ভার মুদলিম লীগের উপর দেন, ভাতেও তাঁদের কোন আপস্তি হবেনা।

এই সব সংৰও এমারি সাহেব বৃদ্ছেন, একাধিপত্য করবার জন্তে কংগ্রেদ স্বাধীনতা-দাবী ইত্যাদি করেছে। এইটি বিলাতী সরকারী সভ্যবাদিতার একটি চমংকার দুটান্ত।

তার পর, ধ্বংসমূলক ব্যাপক গণপ্রচেষ্টার কথা। কংগ্রেসের নিধারণে ছিল যে, স্বাধীনতা-নাবী গ্রুমেণ্ট অগ্রাহ্য করলে অহিংস ভাবে ব্যাপক আইনলজ্মন প্রচেষ্টা শুফ করা হবে, এবং এও প্রকাশ করা হ'য়েছিল বে, कः धारमय निर्धायन राष्ट्र याचाय भव शासीकी वस्त्रमार्टक সঙ্গে দেখা করবার অন্থমতি চেয়ে চিঠি লিখবেন, অন্থমতি পেলে দেখা क'रत कः श्वास्त्रत मावी आलाहना कदरवन. এবং আলোচনার ফল সম্ভোষজনক না হলে তবে অহিংস গণপ্রচেষ্টা আরম্ভ হবে। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীকীর পত্র वावशंव, प्रथानांकार वा ज्ञात्नांवतांव कान अधानहे দেওয়া হয় নি। গান্ধীকী প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর যা-কিছু উপত্রব রক্তপাত আদি ইচ্ছে, সরকার পক্ষের লোকেরঃ দে-সবগুলার দোষ ও দায়িত্ব গাছাজী ও কংগ্রেসের উপর চাপাচ্ছেন। কিছু তা বিশাসন্ধনকরূপে করতে হলে ছে-রকম সম্ভোষকর প্রমাণ দেওয়া আবেশক তা এদেশে বা विनाएं कारना दाक्यूक्य चार्त्र निष्ठ भारतन नि

কেন্দ্রীয় আইন-সভার তৃই কক্ষের যে অধিবেশন হয়ে গেল ভাতেও দিতে পারেন নি। স্বতরাং এমারি সাহেব ও অক্তান্ত রাজপুরুষেরা যে কংগ্রেসের উপর সভ্যমূলক দোষারোপ করছেন, ভা কেমন ক'বে বিখাদ করা যায় ?

অবশ্য, জাঁরা বদতে পারেন আমরা যে-প্রমাণের উপর
নির্ভর ক'রে কংগ্রেদকে দোষ দিচ্ছি, তা আমাদের
বিবেচনায় দক্ষোষজনক; স্বতরাং তোমরা আমাদের
সভ্যবাদিতায় যে সন্দেহ প্রকাশ করছ তা অমূলক।
আমাদের বিশাদ তা না হ'লেও আমরা বলছি, "তথাস্তঃ
আপনাদের সভ্যবাদিতার আর একটা দৃষ্টাস্ক গ্রহণ
কল্পন।"

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব গত ১০ই সেপ্টেম্বর পার্লেমেন্টের হৌস অব কমন্দে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিবৃত্তি দেন, তাতে বলেন:

"India is a continent almost as large and actually more populous than Europe..."

ভারতবর্ষ আহতনে প্রায় ইরোরোপের মত বড় এবং বাভবিক ইরোরোপের চেলে জনাকীর্ণ একটা মহাদেশ।

অনেক সংখ্যাতাত্তিক বার্ষিক পুস্তকে (Statistical year-booksএ) আক্কাল ইয়োরোপের যে আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হয়, তা সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়ে: সোভিয়েট বাশিয়ার সংখ্যাগুলি আলাদা দেখান হয়: কারণ এই রাষ্ট্র ইয়োরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশে বিস্তত। সোভিয়েট রাশিয়ার যে-অংশ ইয়োরোপের অস্তর্গত তা বাদে ইয়োবোপের আয়তন ২০,৮৫,০০০ বর্গমাইল, এবং সোভিয়েট রাশিয়ার আয়তন ৮১,৭৬,০০০ বর্গমাইল। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৮, ৬৭২ বর্গমাইল। ব্রাশিয়া বাদ দিলেও ইয়োরোপ ভারতবর্ষের চেয়ে বড়। সোভিয়েট রাশিয়ার যে অংশ ইয়োরোপের মধ্যে, তাকে ইলোবোপের মধ্যে ধরলে—ধরাই উচিত—ইয়োরোপ ভারতবর্ষের চেয়ে খনেক বড়। আমরা এখন কল্কাভার ৰাইবে, নিজের লাইবেরীর সাহায্য ব্যতিবেকে এসব কথা লিখছি। এখন যে ২।১খানা বই হাতের কাছে রয়েছে, ভার মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালের লীগ অব নেশ্যন্দের স্ট্যাটিন্টিক্যাল ইয়ার-বৃক (সংখ্যাভাত্তিক বর্ষপুস্তক) খুব প্রামাণিক। ভাতে দেখছি, ১৯৪১ সালের সেন্সদ অনুসারে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৮৮ লক : এবং সোভিয়েট বাশিয়া বাদে ইয়েবোপের লোকসংখ্যা ১৯৩৮ সালে ছিল ৪০ কোটি ২৮ লক। ১৯৪১ সালে अहे 80 क्लिंग २४ नक व्याप्त वादा विन इसिंहन। সেই বৃদ্ধি না ধরণেও এবং সোভিয়েট রাশিয়া বাদ দিলেও

ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেম্বে বেশি—ক্ম কোন মতেই নয়। অথচ চার্চিল সাহেব বলেন ক্ম । আর, ষদি ইউরোপীয় সোভিয়েট রাশিয়াকে ইয়োরোপে । মধ্যে ধরা যায়—যা ধরা খুবই উচিত—ভা হ'লে ও ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে খুবই বেশি হয়। লীগ অব্নেশ্যমের ১৯৪০-৪১ সালের সংখ্যাভাত্তিক বর্ষপুত্তক অন্থসারে ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার লোকসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৪ লক্ষ ৬৭০০০। এর বেশির ভাগ অধিবাসীই ইউরোপীয় রাশিয়ার বাসিন্দা। স্বভরাং সমগ্র ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ৫০ কোটির অনেক বেশি ভাতে কোনই সন্দেহ নাই।

স্থতরাং এ বিষয়ে বিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কথার মূলঃ একটা কানাকড়িও নয়।

ভারতবর্ষের প্রভূত লোকসংখ্যা ও বলহীনতা

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ভারতবর্ষকে ইয়োরোপের চেয়ে বেশি জনবছল ব'লে যে ভ্রম করেছেন, তা দেখিয়ে দিয়ে বিশেষ ক্ষতি বোধ করছি না। রাশিয়া বাদ দিলে সমগ্র ইয়োরোপের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে মোটামুটি তকোটি মাত্র বেশি দাঁডায় :—বাশিয়াকে ইয়োরোপে মধ্যে ধরলে—ধরাই উচিত্ত—অবশ্য আরও অনেক বেশি হয়। সে কথা এখন থাক। বাশিয়া বাদে ইয়োৱে ও আয়তনে ও লোকদংখ্যায় ভারতবর্ষের বড়—পুব বড় নয়। কিন্তু তার ঐপর্যা, তার শক্তি, তার লৌকিক জ্ঞানসভার ভারতবর্ধের চেয়ে কত বেশি। তাই ভেবে মিয়মাণ হ'তে হয়। আমাদের পরাধীনতা এই প্রভেদের একটা কারণ বটে। কিন্ধু আমর। প্রাধীনই বা হলাম কেন ও আছি কেন ? ভাতে কি আমাদের কোন দোষ ছিল নাও নাই ? নিশ্চয়ই ছিল ও আছে। অতএব, যে-সব দোষে আমরা পরাধীন হয়েছি, ও আছি ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের শক্তিসামর্থ্য, ঐশর্য্য ও জ্ঞানবত্তার প্রভেদের প্রকৃত কারণ সেই সব (माष। त्रहे नद त्माध (शतक व्यामात्मद मुक्त इश्वयः) আবক্সক; হ'লে পরে তবে আমরা শক্তিসামর্থ্যের ঐশভো ও লৌকিক জ্ঞানে ইয়োরোপের সমকক্ষতা করতে পারব ৷

ভারত কতদিনে আত্মরক্ষাসমর্থ হবে ? বয়টার মি: এমারির যুক্তায়ের যে অংশের চুধক দিয়েছেন, তার শেষের দিকে আছে:— ভারতবর্ষের আত্মরকার বাবছাই হবে প্রথম সমস্তা। ভারতবর্ষে আভান্তরীণ শান্তি প্রভিটিত হলে দে আত্মক্ষার বাবছা সম্বলিত একটি বেরটি শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। কিন্তু এইরূপ ভাবে শক্তিশালী হতে হলে তার আনেক দিন লাগবে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ যদি শান্তিতে উন্নতি লাভ করতে চাচ তবে তাকে এমন সমস্ত শক্তির সহযোগিতা করতে হবে যাদের শার্থ তার নিজের বার্থের অঞ্কুল।

এর পর মি: এমারি বলেন বে, বিনি ভারত মহাসাঁগর এবং তার প্রবেশপথের উপর আধিপতা রক্ষা করবেন তার বক্ষুত্র লাভ করাই হবে ভারতবর্ষের আসল সম্প্রা। এই সমরের মধ্যে ভারতের পক্ষে কাবীন অংশীদার হিসাবে ব্রিটিশ ক্ষমন্ত্রেল্থের অস্তর্ভুক্ত ধাকাই সমীচীন।

বিটিশ শেসন্টি প্রধান মন্ত্রী মিং য়্লাটলির মতে ভারতবর্ষ
বিটিশ শাসনাধীন থেকে এক শ বংসর আভ্যন্তরীণ শান্তি
াগ ক'রেছে। দেখা বাচ্ছে, ভারত-সচিবের মতে
ভারতবর্ষ এখনও আত্মরকায় সমর্থ হয় নি, এবং কথাটা
সভ্যও বটে। তা হ'লে এই দেশটাকে আত্মরকায়
সমর্থ হ'তে হ'লে অস্ততঃ আরও এক শ বংসর লাগবে
ছি 
পু জাপান যখন পাঁচ বংসর আগে চীনকে আক্রমণ করে
তখন চীন মোটেই আত্মরকার জন্ম প্রস্তুত ছিল না। সেই
ক্রেল চীনের কিছু অংশ জাপান দখল করতে পেরেছে।
তা সত্ত্বেও কিছু চীন যুদ্ধ করে আসছে এবং আত্মরকার
সামর্থাও বাড়িয়ে আসছে। সে স্বাধীন ব'লেই এটি করতে
পেরেছে ও পারছে, অন্ম কোন দেশের অধীন হ'লে পারত

জার্মেনী যথন রাশিয়াকে বিশাস্বাতকভাপূর্বক আক্রমণ করে, তথন রাশিয়াও এই আক্রমণের জন্তে প্রস্তুত ছিল না। সেই জন্ত নাৎসীবা রাশিয়ার কোন কোন অংশ দ্বল করতে পেরেছে। কিন্তু রাশিয়া পরান্ত হয় নি। সে স্বাধীন ছিল ব'লে ক্রমে অধিকতর আ্বাত্মরকাসমর্থ হচ্ছে।

এমারি সাহেব এমন ধরণের কথা বলছেন যেন আধুনিক কালে খুব শক্তিশালী কোন জা'তও একা একা আত্মরকা করতে পারে, যেন কেবল ভারতবর্ধই পারে না। বাস্তবিক কিন্তু কোন জা'তই আধুনিক অবস্থায় একা একা আত্মরকা করতে পারে না। নিউ ইয়র্কের "এশিয়া" মাদিক পত্রের গত জুন সংখ্যায় ইংরেজ মনীষী বেউণিও রাসেল ভারতবর্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন ভাতে আছে:—

Nominal complete independence is an isolationist ideal, and is no longer possible for any country. Denmark and Norway, Holland and Belgium, aumania, Greece and Yugoslavia, each in turn insisted a complete independence until they found themselves complete on the Nazis. Every country, not excepting

the United States, if it insists on isolated independence, will expose itself to foreign conquest."

তাংপৰ্যা। নামে সম্পূৰ্ণ ৰাধীনতা একটা নিংসক একাকীছের আদর্শ এবং এখন আর কোন দেশের পক্ষেই তা সম্ভব নর। ডেমার্ক নরওরে হলাণ্ডে বেলজিয়ম ক্লমানিয়া এীস বুরোমাবিরা প্রত্যেকেই পূর্ণ বাধীনতা রক্ষার জেদ ধরে ছিল বত দিন পর্যন্ত না তারা নাংগীদের বারা পরাজিত ও পদানত হ'ল। এত্যেক দেশ—আমেরিকার বুক্তরাইও—নিংসক্ষ বাধীনতার জেদ ধ'রে থাকলে নিজেকে বিদেশীর বারা পরাভূত হবার আশকার ফেলবে।

মি: এমারি বল্তে চান যে বিটেনের স্বার্থ ভারতবর্ষের স্বার্থের অফুক্ল। তার বিচার এখানে করব না। এ বিষয়ে বেটানভ্রাদেল তার পূর্বোলিখিত প্রবন্ধে বলেছেন:—

"If India wishes to remain free, it will be necessary to join a defensive alliance of countries that wish neither to conquer others nor to be conquered themselves. Indian Nationalists object to partnership in the British Commonwealth of self-governing nations, but would probably not object to partnerships in an international alliance not specially British, particularly if the alliance were divided into regional groups, and India belong to an oriental group."

তাংপর্য। ভারতবর্ষ যদি খাধীন থাকতে চায়, তা হলে তাকে এমন কতকগুলি দেশের সঙ্গে আন্ধরকামূলক সন্ধিতে যোগ দিতে হবে বারা অফ্যদের বারা বিজিত হতে চার না কিয়া অক্ত কাউকেও পরাজিত ও অধীন করতে চায় না। বাজাতিক ভারতীরেরা ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলির অক্ততম হতে আপত্তি করে, কিন্তু সভবতঃ তারা একটি আন্তর্জাতিক বা সার্বজাতিক সন্ধিতে যোগ দিতে আপত্তি করবে না, বিশেষতঃ যদি সন্ধি পুত্রে আবন্ধ দেশগুলি প্রাচ্যমতীচাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়, এবং ভারতবর্ষ প্রাচ্য বিভাগের অন্তর্গত হয়।

আমাদের মনে হয় ভারতবর্ধ চীন, আফগানিন্তান, ইরান, ইরাক, সোভিষেট রাশিয়া প্রভৃতির সঙ্গে এ রক্ম সন্ধি করতে ইচ্ছুক হবে।

এমারি সাহেব সর্বশেষে বলছেন যে ভারত মহাসাগর
আর তার প্রবেশপথের উপর যিনি আধিপত্য করবেন,
তার বন্ধুত্ব লাভ করাই ভারতবর্ধের আসল সমস্থা হবে।
কিন্তু ভারতবর্ধ নিজেই ত ভারতমহাসাগরের নিকটতম,
এবং এই মহাসাগরের নিকট ভারতের চেন্নে বড় কোন
দেশ নাই। অথচ ভারতবর্ধ যে তার উপরে আধিপত্য
করবে এটা বোধ হয় এমারি সাহেব কল্পনা করতেও পারেন
না!

গো-শকট যুগ ভারতে কত দিন চলবে ?

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বিটিশ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী য়্যাটুলি সাহেব তাঁর এবারডিনের বক্তৃতাতে বলেন বে, ভারতীয় মায়ত-শাসনের প্রগতি যে আটকে বয়েছে তার একটা কারণ ভারতবর্ষের বিস্তর লোক এখনও সভ্যতার গোকর

পাড়ীর ভবে অবস্থিত ব'লে ভারতবর্ষের গণতম প্রবর্তনে নানা বাধাবিত্ব বয়েছে। ইংবেজবা প্রথম যখন ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ দখল করেন তথনও বিশুর ভারতীয় পোরুর গাড়ীর ভবে ছিল। মাটলি সাহেবের মতে ভারতবর্ধ এক-শ বঁৎসর আভান্তরীণ শান্তি ভোগ করেছে। ভাব চেয়ে অনেক কম সুময়ে সোভিয়েট বাশিয়ার ও চীনের অনেক জা'ত গোরুর গাড়ীর যুগ অতিক্রম করে মোটর গাড়ীর মূগে উপস্থিত হ'তে পেরেছে। যে কারণেই হোক ভারতবর্ষের অনগ্রদর লোকগুলির এক-শ' বংসরেও এই সৌভাগ্য হয় নি। ব্রিটিশ শাসনের অধীন থেকে আরও এক-শ বংসরে তাদের সে সৌভাগ্য হবে কি না কে বলতে পারে ? যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে বর্তমান যুদ্ধটা শেষ হ'য়ে গেলেই আমরা মোটর গাড়ীর যুগে উপস্থিত হব, এ ব্ৰক্ম কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ ব্ৰিটিশ গ্ৰন্মেণ্ট বলছেন যুদ্ধ শেষ হবার পরেই তাঁরা ভারতবর্ষে গণ্ডন্ত প্রবর্তন করবেন। কিছু আমরা গোরুর গাড়ীর স্তরে আছি ব'লে এখনও যখন গণ্ডল পাই নি, যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলেও ঠিক সেই কারণেই আমরা গণতন্ত্রের অযোগ্য বিবেচিত হব না কি?

ভারতবর্ধকে স্থ-শাসন অধিকার না দেবার একটা
নৃতন অজুহাত ভনিষে দিয়ে য়াট্লি সাহেব ভালই
কবেছেন। মুদ্ধের শেষে অনামাসে স্থ-শাসন পাবার
আশায় যদি কোন ভারতীয় বসে থাকেন, তবে তিনি এই
অজুহাতটার কথা ভেবে দেখবেন। কারণ ব্রিটিশ শাসন
ভারতবর্ধে কায়েম থাকলে এই অজুহাতটা অনিদিট
দীর্ঘকাল ব্রিটিশ রাজপুক্ষেরা ভারতবর্ধের স্থ-শাসন পাবার
অ্যোগ্যভার একটা প্রমাণ বলে সভ্য জগতের সম্মুধে
উপস্থিত করতে পারবেন।

## বোমার পুনরাবিভাব

বন্দের অঞ্চল্ডেদ উপলক্ষ্যে বাংলা দেশে সন্ত্রাসনবাদ, বোমা, বিভলভার ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। এগুলো আমরা বরাবর গর্হিত মনে ক'রে ও ব'লে এসেছি, এখনও তাই মনে করি। এগুলো খুব গর্হিত ও নিন্দনীয় এবং দেশের পক্ষে খুব অনিষ্টকর হ'লেও এ গুলোর আবির্ভাব আভাবিক কারণে হ'য়েছিল। কোন রাজনৈতিক কারণে যদি দেশের লোকদের মনে প্রবল অসননোয় জয়ে এবং যদি এক দিকে সেই অসম্ভোষ দ্রীভূত না হয় এবং অঞ্চ দিকে বক্তৃতায় ও ববরের কাগজে তার যথেষ্ট প্রকাশ ও দম্ন-নীতির প্রয়োগ বছ করে দেওয়া

হয়, মাছ্য কোন দিকে আশার আলোক দেখতে পায় না, তথন গুপ্ত বড়যয়, সম্মাননাদ, বোমা প্রভৃতিব আবির্ভাব হয়। আগে যে রকম কারণ-সমবায়ে বচ্চে সম্ভাসন ও বোমা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছিল, বর্তমান সময়েও ভারই সদৃশ কারণসমবায়ে বোমার আবির্ভাব হয়েছে। 'এতে সম্ভাসনবাদীদের উদ্দেশ মোটেই সিদ্ধ হয় না, হতে পারে না। অক্ত দিকে দমন-নীতি খুব জোরে চালিয়েও ষে সম্ভাসনবাদের মূল উচ্ছেদ করা যায় না, বাংলা দেশে তা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। বাংলা দেশে এবং ভারতবর্ষের অক্ত কোন কোন প্রদেশে যে সম্ভাসনবাদ লোপ পেয়েছিল, তা মহাআ গান্ধীর অহিংসাবাদ প্রচারে এবং তার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাবে। এটি সরকারী বিপোটেও খীকৃত হয়েছে।

বর্জমানে সঞ্জাসনবাদ ও বোমার পুনরাবির্ভাব অত্যন্ত আশবাদ্ধনক। গবলে টি সকল রকম উপদ্রব বন্ধ করবার ব্লক্ষে হে দমন-নীতি প্রয়োগ করছেন তা আইনের দীমার মধ্যে থাকলে আপত্তিকর নয়, বরং বৈধ ও আবশুক। তাতে কিছু ফল হবে। কিছু বিলাত্তের 'টাইমস্' পর্যান্ত লিবেছেন ভর্ম দমন-নীতি যথেষ্ট নয়, আরও কিছু চাই।

আগে বলৈছি যে বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অক্ত কোন কোন প্রদেশে সন্ত্রাসনবাদ লুপ্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ মহাআ গান্ধীর আদর্শ ও প্রভাব। বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ্যে লোকের মনে যুদ্ধ স্পৃহ। জাগাবার জন্তে সরকারী ও বে-সরকারী অনেক লোক গান্ধীজীর অহিংসাবাদকে উপহাস, বিজ্ঞপ করেছে। তার উপর, এখন তাঁর ব্যক্তিগত আধীনতা না থাকায়, তিনি সাধারণ কথাবার্তা বক্তৃতা বা লেখার হারা নিজের আদর্শ প্রচার করতে পাচ্ছেননা।

এই সব কারণে বর্ত্তমান সময়ে বোমার পুনরাবির্তাব বিশেষ আশকার কারণ হ'য়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনভা এখনই ঘোষণা ক'রে জাতীয় গবল্পেটি গঠন কবতে দিলে এবং মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে খালাস দিলে গবল্পেটি এই আশকা দূব করতে পারেন।

#### সন্ত্রাসন ও যুদ্ধ

ধারা অজ্ঞ এবং থাদিগকে প্রায় বাতৃল বল্লেই চলে, ভারাই মনে করতে পারে যে, কতকগুলা বন্দুক রিভলভার এবং কতকগুলা বরগড়া বোমা আধুনিক যুদ্ধায়োজনের সম-তুল্য। আমেবিকা ও বিটেন উভয়েই খুব শক্তিশালী ও ধনী, তারা উভয়েই বিশাস করে যে, রাশিয়াকে এই সকটের

্রসময় সাছ্য্য করবার জন্তে পশ্চিম ইয়োরোপের কোখাও জার্মেনীকে আক্রমণ ক'রে তাকে ইয়োরোপে দিতীয় রণান্ধনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা আবশ্যক; তা হলে নাৎদীরা ইয়োরোপে তাদের দমন্ত শক্তি এখনকার মত রাশিরার বিহুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারবে না। (২বা অক্টোবর, ১৯৪২।) কিছু ইয়োরোপে দিতীয় রণান্ধনে নাৎদীদিগকে'নামাতে হ'লে অতিরিক্ত যত লক্ষ স্থাশিক্তিত দৈল্প এবং বিন্তর এরোপ্নেন, ট্যান্ধ, কামান, রাইকেল, গোলাগুলি বাক্ষদ দরকার, ব্রিটেন ও আমেরিকা এখনও তা ঐ রণান্ধনের জন্তে মছুদ করতে পারে নি, দেই জন্তে ,তারা অনেক তাগিন ও প্রতিক্ল সমালোচনা সন্তেও

কেবলমাত্র এই বিষয়টি বিবেচনা করলেও বুঝা যায়, বর্তমান সময়ে যুদ্ধের আয়োজন কি রকম বিরাট ব্যাপার। সন্ত্রাদনবাদীদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আয়োজন তার তুলনায় অতি তুক্ত ও নগণা. এবং অতি তুক্ত ও নগণাের ঠিচেয়ে বেশী কথনও হতেই পাবে না।

#### থাকদারদের পক্ষে স্থপারিশ

কেন্দ্রীয় কৌ নিল অব ষ্টেটে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বড়লাটের কাছে এই স্থারিশ করা হয়েছে যে থাকদারপ্রচেষ্টা বে-আইনী ব'লে যে নিষিদ্ধ হয়েছিল দেই নিষেধ
প্রত্যাহার করা হোক, থাকদারদের নেতা আল্লামা
মাশবিকিকে থালাদ দেওয়া হোক ও তার উপর প্রযুক্ত
সম্পন্ন নিষেধাক্তা পত্যাহার করা হোক এবং যত থাকদার
এখন বন্দী আছে তালিগকেও মুক্তি দেওয়া হোক। বড়লাট
এই স্থারিশ অমুদারে কাজ করবেন কি না এবং যদি
থাকদার নেতা ও অন্ত থাকদারদের থালাদ দেওয়া হও তা
বিনাদর্গে দেওয়া হবে কি না বলা যায় না। তবে এ
কথা নিশ্চিত যে তাদের মুক্তি হলে অন্ত সব রাজনৈতিক
বন্দীদের মুক্তর কথা গবরোন্টকে নৃতন করে বিবেচনা
করতে হবে।

থাঁ বাহাতুর আলা বথ্দোর উপাধিত্যাগ থা বাহাত্ব আলা বথ্দ্ সিদ্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। চার্চিল সাহেব ভারতবর্ধ সহদ্ধে তাঁর সাম্প্রতিক বিরতিতে বে পাচটি প্রাদেশিক মন্ত্রিমগুলী কাল করছে বলেছিলেন, সিদ্ধুর মান্ত্রমগুল তার অক্তম এবং মৌলবী আলা বধ্শু,ভার নেতা। চার্চিল সাহেব এই মন্ত্রীদের উল্লেখ ক'বে সভ্য জগংকে জানাতে চেয়েছিলেন ধে, পাঁচ পাঁচটা প্রদেশে ব্রিটিশ গবর্মেন্টের নীতি সমর্থিত হছে। কিন্তু তিনি যথন বক্তৃতা ক'রেছিলেন তার আগেই বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও অক্তান্ত মন্ত্রীরা কংগ্রেসের অক্তরপ দাবীই ব্রিটিশ গবর্মেন্টিকে এবং সম্মিলিত জাতিসমূহকে জানিয়েছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ক্ষজলল হক্ সাহেব ভারতবর্ষের নানা দলের নেতাদের সেই বিবৃতিতে দশুগত করেছিলেন যার দাবী কংগ্রেসেরই অক্তরণ। এখন আবার সিন্ধুদেশের প্রধান মন্ত্রী থা বাহাত্র আলা বথ্শ সরকার-প্রদত্ত তাঁর উপাধি থা বাহাত্র আলা বথ্শ সরকার-প্রদত্ত তাঁর উপাধি থা বাহাত্র এবং "অর্ডার অব্ দি ব্রিটিশ এম্পামার" ব্রিটিশ পলিসির প্রতিবাদ স্বরূপ পবিত্যাগ করলেন। তাঁর এই উপাধি পরিত্যাগের কথা তিনি গত ২৬শে সেপ্টেম্বর করাচীতে একটি প্রেস কন্ফারেন্ডে প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন, ব্রিটিশ পলিসি হচ্ছে

"to continue their hold on India and persist in keeping her under subjection, to use her political and communal differences for propaganda purposes, and to crush the national forces and serve their own intentions."

"ভারতের উপর প্রভ্র অধিকার বজায় রাখা, ভারতবর্ধ আপনাদের অধীন রেবেগ চলা, ভারতীয় নানা দল ও সম্প্রদারের মধ্যে মত-ভেদভলাকে ত্রিটেনের অনুকুল ও ভারতবর্ধের বিক্লমে প্রচার কার্য্যে লাগান, ভারতবর্ধের মহাজাতিক শক্তিকে পিবে ফেলা এবং নিজেদের অভিগ্রায়সমূহ সিদ্ধ করা।'

আলা বথ্শ সাহেব এই কন্ফারেন্সে অনেক মনে রাগবার মত কথা বলেন। তার মধ্যে একটি এই:—

"I believe in two things: defeating British Imperialism, at the same time, resisting Nazism and Fascism. It is my birth-right to fight both."

'আমি ছটি জিনিহে বিহাস করি—রিটিশ সামাজ্যবাদকে পরভূত করা, সঙ্গে সঙ্গে নাংসিবাদ ও কাসিভবাদের বিজজে দীড়ান। উভয়ের সংজ্যুদ্ধ করা আমার জ্যুগত অধিকার।"

আল্ল। বধৃশ্ সাহেব তাঁর উপাধিভ্যা**গ** বিষয়ে বডলাটকে একটি .চিঠি লিথেছেন।

#### হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

হীরেক্রনাথ দন্ত বেদান্তরত্ব মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশে ও ভারতবর্ধে একজন অগ্রণীস্থানীয় মনীবী, বিশ্বান ও সাহিত্যিকের ভিরোভাব ঘটল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালরের উচ্চতম শিক্ষা ও তার উচ্চতম পুরন্ধার প্রেমটাদ রাষ্ট্রাদ বৃত্তিলাভ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্য পরীক্ষাই তিনি অসামাক্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বি-এ পরীক্ষায়

তিনি সংস্কৃত, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে ("অনাদ") লাভ করেন এবং এম্-এতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁক স্বদেশবাসী পশুতেরা তাঁকে বেদান্তরত উপাধি দিয়েছিলেন: কারণ বেদান্ত-আদি দর্শনে তাঁর বছ অধ্যয়ন ও বাৎপত্তি ছিল। নানাভাবে বেদাস্ত মত প্রচার ডিনি ক'রে গেচেন। मर्भन ७ धर्म विशय তিনি বাংলা বই লিখেছেন। তা ছাড়া অনেক মাসিক ৬ ত্রৈমাসিক কাগজে তাঁর নানাবিধ পাণ্ডিভাপর্ণ প্রবন্ধ অনেক বৎসর ধরে বেরিয়ে আস্চিল। তিনি বাংলাও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই স্ববক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তভার বেগ ঝড়ের মত ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে বলতেন. কিছে তাচিস্তা বাভাষা যোগাত নাব'লে নয়। তিনি ধীরে ধীরে বলায় শ্রোতাদের বুঝবার অধিকতর স্থবিধা হ'ত। তাঁর সাধারণ কথাবাত। ও বক্তভার সঙ্গে তাঁর হাতের লেখার একটি সাদ্গু ছিল—লেখা বেশ ফাঁক ফাঁক ও গোটা গোটা ছিল।

তিনি ধীরবৃদ্ধি, শাস্ত ও স্থিতপ্রক্ত ছিলেন। তাঁর ধর্মত উলার ছিল। তিনি বলীয় হিন্দুসভার এক সময়ে সভাপতি ছিলেন।

বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন কৃতিপয় কর্মীর ও নেতার মধ্যে তিনি অক্সতম ছিলেন। বলীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ও তার প্রতিষ্ঠান যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ইতিহাসেও তার স্থান বলীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁর স্থানের সম্ভুল্য।

তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য ছিলেন।

থিয়সফিতে তিনি দৃঢ় বিখাসী ও গ্রীঘতী এনী বেদান্তের মতাবলথী ছিলেন। থিয়সফিক্যাল দোদাইটির তিনি অক্ততম ভাইস্প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "কমলা বক্তৃতা" দিতে আহ্বান ক'রে তাঁর মননশীলতা ও বিদ্যাবস্তার প্রতি সন্মান দেখিয়েছিলেন এবং তাঁকে জগস্তারিণী পদক দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব শীকার করেছিলেন। তাঁর পেশা ছিল এটনীগিরি এবং এতে তিনি খুব কৃতী হয়েছিলেন।

বলের খদেশী যুগে তিনি অন্ততম কমিষ্ঠ ও মননশীল নেতা ছিলেন। সেকালের কংগ্রেসের সহিত তাঁর যোগ ছিল। অসহযোগী কংগ্রেসের সহিত তাঁর ঐকমতা ছিল না।

ৰক্ষের শিকাবিষয়ক ও অন্ত নানাবিধ সঙ্কট সময়ে জাঁর জাক পড়লে তিনি সর্বলাই সাড়া দিতেন।

#### হরদয়াল নাগ

নকাই বংসর বয়সে চাঁদপুরের হরদয়াল নাগ মহাশরের বিষ্ণু হয়েছে। তিনি পরম শ্রুছের ও বঙ্গের প্রাচীনতম কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মতে তাঁর দৃঢ় বিশাস ছিল এবং গান্ধীন্তও তাঁকে ধুব শ্রুছা করতেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় নিজের পেশা ওকালতী ছেড়ে দিয়েছিলেন; পরে আর গ্রহণ করেন নি। চাঁদপুরের জাতীয় বিদ্যালয় তাঁর ঘারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে তিনি তাঁর সর্বস্থ দান করেন। বাদ্ধকারশতঃ তিনি শেষ বয়সে কংগ্রেসের নানা কর্মে যোগ দিতে পারতেন না; কিন্ধু যথনই কোন একটা প্রশ্ন বা সমস্যা দেশের সমুথে উপস্থিত হ'ত, তিনি সে বিষয়ে নিজের মত বিবৃতির আকারে সংবাদপত্ত্বে প্রকাশ করতেন।

#### शैतानान शननात

ভারতবর্ষে যারা দার্শনিক বিষয়ে স্বাধীন মৌলিক চিস্তার জন্ম দমানার্হ, অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল হালনার তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র কর্ম-জীবনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই বত ছিলেন। রাষ্ট্র-নৈতিক বা অন্তবিধ কোন আন্দোলনে তিনি কথনও যোগ দেন নি বলে তিনি নামজাদা লোক হ'তে পারেন নি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের এম-এ উপাধিধারী ছিলেন: নব-হেগেলীয় মতবাদ দম্বন্ধে মৌলিক প্ৰবন্ধ লিখে তিনি বিশ্ববিভালয়ের পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। তিনি প্রথমে বহরম**পু**রে রুফ্টনাথ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে কিছুকাল কলকাভার সিটি কলেজে অধ্যাপকত। করেন। তথন আমরা তাঁর অভ্ৰতম সহক্ষী ছিলাম। তথন তিনি ইংবেজী সাহিত্যের কিছু বই এবং লব্ধিকও পড়াতেন রকম মনে পড়ছে। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর নেবার সময় তিনি তার "রাজা পঞ্ম জর্জ দর্শনাধ্যাপক" পদ একদা আচাৰ্যা ব্ৰক্তেমনাথ শীাং অলম্বত ক'রেছিলেন। তিনি অনেক বৎসর এবং পোটগ্রাজ্যেট বিভাগের বিদ্যালয়ের ফেলো কৌন্দিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি স্থানিক ছিলেন। তাঁর চরিত্র শিক্ষাত্রতীর যোগ্য উচ্চ ও নিম্ল ছিল। পাবিবারিক জীবনে তিনি মাতৃভক্ত পুত্র, প্রেমিক পডি এবং সম্ভানবংসল কর্তব্যনিষ্ঠ পিতা ছিলেন। তিনি

আৰু অধিক বচনা করেন নি। যেগুলি করেছিলেন—
বিধা Neo-Hegelianism, Two Essays on General Philosophy and Ethics এবং Survival of Human Personality After Death—সব কটি উৎকৃষ্ট। প্রথমটি তাঁকে ভারতবর্ধের বাইরেও দার্শনিকদের মধ্যে যশসী করে। শেষোকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ রূপে "মডার্ন রিভিয়ু"তে বেরিয়েছিল। তিনি পাশ্চাত্য "ফিলসফিক্যাল রিভিয়ু"তে এনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সাধারণ রাহ্ম সমাজের সাংগ্রাহিক মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্লারেরও তিনি এক সময়ে নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য দর্শনেই বিশেষ পণ্ডিত ও মননশীল ব'লে বিদিত থাকলেও ভারতীয় দর্শনসমূহেও তাঁর অধিকার ছিল এবং ভসবদগীতা ও বহু উপনিষদ তিনি অধ্যয়ন ও আয়ভ করেছিলেন।

 রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি কালাইলের এমন কোন মত মানতেন যা আজকাল এদেশে লোকপ্রিয় হবে না।

#### সংবাদ প্রকাশে বাধা কম্ল না

বর্তমান সহট সময়ে সম্দহ সংবাদ সম্পূর্ণ অবাধে প্রকাশ ব্যবার স্বাধীনতা থবরের কাগজের সম্পাদকদের থাকবে, এ তাঁরা দাবী করেন না, আশাও করেন না। কিন্তু গবল্পেট এ বিষয়ে যত কড়াকড়ি করেছেন, ততটা করা আবশুক, তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা একমত হ'য়ে যতটা নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে রাজী গবল্পেটেরও তাতে রাজী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কতুর্পক রাজী হলেন না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৌন্সিল অব্ স্টেটে পণ্ডিত হ্লম্মনাথ ক্ষক কড়াকড়ি কমাবার জন্তে একটি প্রস্তাব উপন্থিত করেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশের ভোটে সেটি নামঞ্ব হয়ে গেছে।

কতকগুলি সংবাদ যে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে • দেন না, ভার কারণ তাঁরা বলেন সেগুলি শত্রুপক্ষের কাজে লাগতে পারে। কোন সংবাদ প্রকাশিত হলে যদি তাতে শত্রুপক্ষের স্থিধা হয়, তা প্রকাশ করা যে উচিত নয়, ভারতীয় সম্পাদকেরা তা খ্ব ভাল ক'রেই ব্বেন। সেরকম সংবাদ প্রকাশে যদি শত্রুব ভাল ক'রেই ব্বেন। সেরকম সংবাদ প্রকাশে যদি শত্রুব ভাল ক'রেই ব্বেন। সেরকম সংবাদ প্রকাশে বদি শত্রুব ভারতবর্ষ দথল করবার বা আক্রমণ করারও স্থবিধা হয়, তাতে ক্ষতি ইংরেজের চেয়ে ভারতীয়-দেরই বেশী। এমন এক সময় ছিল, যথন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সম্পত্তি ছিল না, কিছ তথনও ইংলণ্ড ইংলণ্ডইছিল এবং সেদেশে তথন সেক্সপিয়র, বেকন, মিণ্টন, ক্রমণ্ডয়েল প্রভিতর জয় হয়েছিল। যদি ভবিষ্যতে ভারত-

বর্ধ ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়, তথনও ইংলণ্ড ইংলণ্ডই থাকবে, কিন্তু ভারতবর্ধ যদি ইংরেজের হাত থেকে জাপানের হাতে যায়, তা হলে ভারতবর্ধকে নৃতন ক'রে বিজিত দেশের সব হুর্গতি পুনর্বার সফ করতে হবে, এবং তার স্বাধীন হবার আশা স্থল্বপরাহত হবে। স্থতরাং জাপানের যাতে স্থবিধা না হয়, তা দেথাতে ইংরেজদের চেয়ে আমাদের স্বার্থ বেশী। অতএব সংবাদ প্রকাশে ঘতটুকু বাধা ভারতীয় সম্পাদকেরা মেনে নিতে রাজী, তার বেশী কঠোর নিয়ন্ত্রণ অযোক্তিক ও অনাবশ্রুত।

এ বিষয়ে কতুপিক্ষের ব্যবহারে মনে হয়, যে, আমরা ভারতীয় সম্পাদকেরা কি সংবাদ বা মস্তব্য ছাপি বা না ছাপি, যেন প্রধানত বা অনেকটা তার উপরই যুক্ষে জয়পরাজয় নির্ভর ক'রে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু তাঁরা দেখান দেখি, যে, ভারতবর্ধের সম্দর্ম ভারতীয় কাগজে বা কোন্ কোন্ কাগজে কোন্ কোন্ সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় জাভা প্রভৃতি ভারতীয় দীপপুঞ্জে, মালয়ে, সিলাপুরে, অন্ধদেশে জাপানের জিত ও বিটেনের পরাজয় হয়েছে? আমরা যত দূর জানি ও ব্রি এই সব স্থানে বিট্রেনর পরাজয় ও জাপানের জয়ের কারণ সম্পূর্ণ সতক্ষ। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে কিছু প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে তার স্থদ্ব পরোক্ষ সম্পর্কও নাই।

## সব ঠাণ্ডা কিন্তু…!

বিটিশ ভারতের নানা প্রদেশে এবং অনেক দেশী রাজ্যেও এখনও (২রা অক্টোবর) নানা রকম উপক্রব চলছে এবং মান্ত্যন্ত কোন কোন জাম্বগায় ছুই-দশ জন খুন হচ্ছে। এগুলি সবই ছুঃসংবাদ। এতে কোন পক্ষেরই লাভ নাই, স্থ্যিধা নাই। অশাস্থিও উপক্রব কমলেই মঞ্চা।

কিছ সংবাদ প্রকাশ অতিরিক্ত রকমে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়
ব্রতে পারা যাচ্ছে না অবস্থার রাজবিক উন্নতি হচ্ছে
কিনা। প্রায় দেখতে পাই, অনেক জায়গার এই বিষয়ের
সংবাদ এই ব'লে আরম্ভ করা হয় য়ে, অবস্থা বেশ ভাল
বা অবস্থার উন্নতি হয়েছে; শক্তি ভার পরেই এমন
এমন অনেক সংবাদ থাকে যাতে এই অস্থমান অনিবার্য্য
হয় য়ে, বাজবিক অবস্থাটা এখনও বারাপই আছে—এমন
কি, আশক্ষা হয় য়ে, হয়ত ক্রমশই অবস্থা অধিক বারাপ
হচ্ছে।

## মিঃ এমারি বলেন, সব ভারতীয়ই স্বাধীনত। চায়।

ভারত-সচিব মি: এমারি জল্-জিয়স্ক আছেন, ম'বে
ভূত হন নি, স্থতরাং তিনি যে বক্তৃত। প্রসঙ্গে ব'লে
ফেলেছেন যে, সব ভারতীয়ই স্বাধীনতা চায়—শুধ্
কংগ্রেসীরা নয়, তাকে ভূতের মূথে রামনাম ব'লে পরিহাস
করা চলে না। রয়টার তাঁর বক্তৃতার যে রিপোর্ট টেলিগ্রাফ করেছেন, তার মর্যাস্থবাদ নীচে দেওয়া গেল।

লগুন, ৩০শে সেপ্টেম্বর

ক্যাক্সটন হলে গত ২০শে সেপ্টেম্বর মি: এমারি "ভারতবর্ষের ভবিষাৎ" সম্বন্ধে যে বন্ধুতা করেন, তাতে তিনি বলেন —

ব্রিটিশ ভারতীয় সামাজ্য ভারতের উপর ইংলও জোর ক'রে সম্প্রতি চালিরে দেয় নি। এই শাসনবাবস্থা দেড়লত হতে ছই শতাধিক বংসরের প্রাচীন। অষ্টাদেশ শতাব্দীতে ভারতবর্ধে বথন অরাজকতা চলছিল এবং মাঝে মাঝে ফরাসী আক্রমণের বিপদ দেখা দিছিল, সেই সময় এক ব্রিটিশ বাবসা-প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় এজেটগণ কর্ত্ত্ব বিভার করতে বাধা হন। পরিশেষে বথন ঐ কর্ত্ত্ব সমগ্র ভারতবর্ধে বিভাত হয়, তথন পালামেন্ট তার নিরাপতা ও শাসনকার্ধোর দায়িত্ব নিতে বাধা হন।

ভধাপি ভারতে বাকে ব্রিটিশ শাসন বলা হয়, তা ভারতেরই নিজস্ব ব্যবস্থা। ব্রিটিশ নেতৃত্বে বে ব্রিরাট কাঠামো গড়ে ওঠে তার প্রত্যেক অধ্যায়ে ভারতীয়রা শাসনকার্যো ও দৈল্লবাহিনীতে অংশ গ্রহণ করেছে। বর্ত্তমানে বড়লাটের শাসন পরিষদে ১০ জনের মধ্যে ১১ জন সদস্ত ভারতীয়। মোট প্রায় ১১ কোটি লোক অধ্যায়িত পাঁচটি বড় প্রদেশ মন্ত্রমন্ত্রসী ভারতীয় এবং তাহারা নির্বাচিত ভারতীয় আইন-মভার নিকট দারী। মি: গাঝী ও কংগ্রেস দলের তথাকথিত হাইক্ম্যাও কেল্রীয় ধ্বর্ণমেন্টকে বিরত করবার সিদ্ধান্ত না করলে অভ ছয়টি প্রদেশেও এক্সম মন্ত্রমন্ত্রমী থাকত। শাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কম চারীদের অর্থেক এবং নিয়ত্য ক্মটারীদের অধিকাংশ ভারতীয়। ভারতবর্ধের জনসংখ্যার এক-চতুর্বাংশ এবং আল্লন্তনের অর্দ্ধাংশ বরাবর ভারতীয় নুপভিদের হাতে

সমস্ত সম্প্রদায় ও ত্রেণীর ভারতীয়গণ, বিটিশ ভারতের দলনেতাগণ ও দেশীয় রাজ্যের মুপতিগণ —সকল ভারতীয়ই চান যে, ভারতবর্ষ সমস্ত বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হ'য়ে নিজেই নিজের শাসনকার্য্য চালাক।

অস্থ্রিথা হছে এমন এক শাসনবাবস্থা বের করা, বার দ্বারা ভারতের বছ বিদ্দিন্ন ও পৃথক্ সম্প্রদার একত্রে শাসনকার্যা চালাতে পারবে, অপচ কোন এক সম্প্রদার অক্ত সম্প্রদারের উপর অত্যাচারে অক্ষম হবে। ধ্রেখানতঃ ভারতীয়গণকেই এই সমস্তা সমাধান করতে হবে। কোন শাসনতন্ত্র চাপিরে দিলে, বিশেষতঃ ভারতের কোন একটি দল যদি বাকী ভারতবর্ষের উপর কোন শাসনতন্ত্র চাপিরে দের, তা হলে তা টিকতে পারেনা।

অথচ মূলত: তাই মি: গান্ধী এবং জার যে মৃষ্টিমের সহযোগী কংগ্রেস দলের উপর কর্তৃত্ব করেন তাঁলের লক্ষা। এই লক্ষা দিন্ধির জয় জারা ব্যাপক ধ্বংনাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করবার দিন্ধান্ত করেন। তার উদ্দেশ্য অভ্যন্তান্ত্রিক শাসনকার্য্য ও ভারত রক্ষার ব্যবহাকে পকু ক'রে গ্রণ- মেণ্টকে আত্মসমর্পণে বাধা করা। ঐ দাবীতে আত্মসমর্পণ করলে ভারতবর্ষের আশু সমর প্রচেষ্টাই শুধু ধ্বংস হবে না, ভারতের ভবিষাংধ
বাধীনতা ও ঐকোর সর্বসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার আশাও বিলুপ্ত হবে।
দলগত ভিন্তেটরীর লগ্ন ভারতের কর্তৃত্ব হন্তগত করবার বর্তমান চেষ্টাকে
পরাভূত করা যে কোন প্রকৃত শাসনতান্ত্রিক সমাধানের অপি হার্য্য
সর্ত্ত। সমাধান যে হবে সে বিষয়ে আমি নি:সন্দেহ। ব্যন্থে অবাধ
কর্তৃত্বের অধিকারী ভারতীয় গ্রন্থেন্ট বহির্দ্ধগৎ সম্পর্কে কি কি সম্প্রার
সমুখীন হবেন, ভাই এখন বিবেচনা করা যাক।

প্রথম সমস্তা হচ্ছে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষা। যুদ্ধের পর আমাদের পরাজিত শক্রদের আক্রমণের মনোভাব ও ফুসংগঠিত শক্তি নানা আকারে পুনকজীবিত হতে পারে: অপ্রবলের প্রস্তুতি ছাড়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা যাবে না। সে প্রস্তুতি মূলতঃ যান্ত্রিক হবে। সুতরাং তার ভিডি হবে অতি উন্নত অমশিল। এজন্য এচর অর্থনৈতিক সঙ্গতি ও রাজস্ব প্রয়োজন। এ যদ্ধ প্রমাণ করেছে যে, ছোট দরিদ্র দেশগুলি বড বড শক্তির বিমান, নাক্ষ ও নৌবহরের সম্মধে অসহায় এবং তাদের নিরপেক্ষতা অবলম্বনও মুর্থতা। তাদিগকে কোন সংঘ বা দলে থেকে ভবিষ্যতে বাঁচতে হবে। ভারতবর্ষের যে সঙ্গতি ও জনবল আছে, তাতে সে আভান্তরিক শান্তি পেলে উপবৃক্ত নেতৃ:ছ একটা বড শক্তির অনুরূপ অপ্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে তার সে অবস্থা মোটেই নাই। বছকাল তাকে দেশ ও বাণিজা বুকার জলা সময়ার্থ অলা করেও সহিত মৈত্রী বা সহবোগিতা রাখা দরকার। সেই সময়ে সে অমশিল ও যন্ত্রবিদ গড়ে তুলবে। জীবনখাতা ও শিক্ষার মান উল্লভ করাও দরকার। এ ক্ষেত্রেও ভারতের সঙ্গতি অনেক এবং কালক্রমে সে একাকী তার অর্থ নৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু তাও থব সময়-সাপেক। বহিববাণিজা বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুলধন উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করার উৎদাহ দিয়ে দে দ্রুত ঐ কাজ নিম্পন্ন করতে পারে।

এ বিষয়ে ভারতের নীতি কি হবে তা নির্ভর করবে বহিজ্জগতের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতির উপর। অনেকে মনে করেন যে, যুদ্ধর পর ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক আন্তজ্জাতিকতা পুনরুজ্জীবিত হবে। আমি তা মনে করি না। বহিবিণিজা জাতীয় স্বাবের দিক থেকে নিয়্মন্ত হবে; দেশরক্ষা ও সমাজ্ঞমকল এধান বিবেচনার বিষয় হবে। বান্তিগত লাভের জন্ম বান্তিতে আর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিবর্ত্তে ভাতিতে জাতিতে সহযোগিতা স্থাপিত হবে। আমর। আর্থানীকে এবং আমেরিকানরা জাপানকে সমরোপকরণ সরবরাহ করেছি ও করেছে। সন্থাব্য বা আয় নিশ্চিত শত্রু জেনেও তার সঞ্চে ব্যবসাকরে যারা জিনিয সরবরাহ করবে, তবিখাতে জাতি তালিগকে স্ক্ররের না। জাতিতে জাতিতে আত্মরক্ষার কর্মার কর্মার পরিক্রিক সহযোগিতা হবে। হতর; ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকগণও ঐ নীতি অবলম্বন করতে চাইবেন।

এ কোখার পাওয়া যেতে পারে ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে ভারতের আত্মরক্ষা ও বাশিজ্যের দিক হতে তার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বিচার করলেই চলবে না, জাতির সংস্কৃতিগত ধারা ও ঐতিহাসিক পরিবেশও জানতে হবে।

ভৌগোলিক বিচারে যে বিরাট [ইউরেলিয়া] মহাদেশের পশ্চিমভাষ্ট্র ইউরোপ নামে অভিহিত, তারই দক্ষিণভাগ ভারতবর্ধ। আরও বড় কথা এই যে, ভারতমহাদাগর অর্জাবুজাকারে যে দেশগুলি বিরিয়া রহিয়াছে, তাদের মধ্য অংশটি এই ভারতবর্ধ। এনিয়ার অভিমুখে তার পশ্চাভাগ্র ভার সম্প্রভাগ দক্ষিণম্থী। সমূত্রপথ স্টির পর কি বাণিজা কি কেশ রক্ষার বাাপারে এশিরার সহিত সংযোগ রক্ষা অর্জাক্ষা সমূত্রপরে ্রবোগাবোপা রক্ষাই বড় কথা হরে গাঁড়ার। বাণিদা ও সামরিক ক্ষুভিষানের পক্ষেও ভারতের পর্বতদীমাস্ত মহা অহুবিধার কারণ চ্ছুট্রে পড়ে। ভার দীর্ঘ উপকৃল উভয় বিষয়ের পক্ষেই অফুকুল।

দেশরকা ও বাণিজার দিক হতে ভারতমহাসাগর ও তার প্রবেশখার কেপটাউন, সুয়েজ, সিলাপুর ও ডারুইনে যার বা বাদের কর্তৃক্ষধাকরে, ভার বা তাদের সহিত বন্ধুত রকাই ভারতের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

প্রাচীন কালে ভূমধ্যসাগর তার আলপালের দেশগুলির মধ্যে পারশ্পরিক সংয্যোগ রক্ষা করত। বাণিজা ও দেশরক্ষার দিক হতে ভারতমহাসাগরও সেরল হরে দাঁড়াতে পারে এবং এই ঝাপারে ভারত-বর্ধের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ভাগতে পারে।

হাা, কেউ বলতে পারেন, ইউরোপ, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আট্রেলিরা ও নিউজিলাতের সঙ্গে ভারতবর্ষর সম্পর্ক কি ? ভারতবর্ষ এশিয়ার অংশ-বিশেষ এবং ইহার একমাত্র ভবিষাং লক্ষা হচ্ছে—এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্ত ; হতরাং চীন ও জাপানের দিকেই ভারতবর্ষের স্বাভাবিক মেকি দেখা দিবে।

আমার মনে হয়, এরপ মনে কয়লে প্রচণ্ড ভুল হবে। "এশিয়াবাসী"
ব'লে প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই; এবং প্রাচীন পৃথিবীর জাতি ও সংস্কৃতিগত ভাগ-বিভাগের দিক হতে ভারতের জাতিগত মূলোৎপত্তি, ঐতিহাসিক
ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ভাবধারা আলেকজান্দারের আমল হতে
বহু শতানীবাপী ইন্লাম সম্প্রণায়ের ক্রমপ্রবেশ ও পরবর্তী হুই শতানীর
বিটিশ প্রভাবের মধ্য দিয়ে স্বন্ধু প্রাচ্যের মোগল জাতির ইতিহাস ও দৃষ্টিভন্নীর মৌলিক পার্থকা অপেক্ষা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সহিত
অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

সর্বোপরি, ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা ইংরেঞ্জীকে সাধারণ বাহনরপে ব্যবহার করার কথা তো সাছেই, তা ছাড়া ভারতের আইন ও রাজনৈতিক চিন্তার উপর বিটিশ প্রভাবের জন্ত বিটিশভাষাপন্ন দেশের সহিত ভারতীয়দের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। এ ছাড়া বর্জমান দেশবক্ষা ও শাসন বাবস্থার যে যোগাযোগ ররেছে, তা বিচ্ছিন্ন করার অপ্রবিধটোও ভারতে হবে। কাজের স্থবিধার দিক হতেও ভারতবর্ষের পক্ষে নিক্ষের পারে গাঁড়াবার পূর্ব্বে সর্ব্বেশ্রেষ্ঠ পত্না হবে ব্রিটিশ কমনওয়েলধের সহিত সংশ্রব রক্ষা করা।

আমাণের বাপ রক্ষার সরীণ দৃষ্টি হতে ভাষতে গেকেও দেখা বার, ভারতবর্ষের বিপনের সমন সাহায্য করতে গেকে আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থাও পররাষ্ট্র নীতির উপর যে চাপ পড়বে, ভারতবর্ষের সামরিক বা ভারতবর্ষে আমাদের বাণিজাের স্থিয়া ব'রাও তার ক্ষতিপূর্ণ হবে না। সেদিক হতেও ভারতের সহিত আমাদের সাবোগ রক্ষা ভারবর্ষণ হবে। স্তরাং কাজের দিক হতেও বলা চলে যে, আমরা তার হাত হতে নিছাতি পেতে চাই।

পকান্তরে দক্ষিণাংশে ব্রিটন ভূখণ্ড ও মধ্যপ্রাচ্য প্রভূতির বৃহত্তর ভার্বের দিক হতে বলা চলে, ভারতবর্ষ কমনগুরেল ধের অক্সভম অংশী-লারবরণে সাম্য রক্ষা করবে এবং পরিণামে প্রাণ্ডির অনুপাতে তার ধের চুকাইরা দিবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে এক্সপ কমনওবেল্থের প্রতিষ্ঠা ও পরিপৃষ্টির সত্যই ক্লিকোন মূল্য আছে? প্রত্যুদ্ধরে বলা ঘার, কোন প্রভূ-রাট্রের জ্লাওতার এক্সপ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত নয়; কেডারশনের মত অপরিবর্জনীর ক্রিকাও কোন বেশের খার্বতানের কথাও এতে নাই। সাধারণ লক্ষ্য প্রকাশরিক সোহার্গের কিন্তুই মূল্য আছে।

এই দিকে, একমতাৰলম্বী স্বাধীন জাতিসমূহের লীগ প্রতিষ্ঠায়ই না ক্রবিহাৎ "নববিধানের" সন্ধান মিলবে ?

এমারি সাহেবের এই দীর্ঘ বক্ততার অনেক সভা ও

ভাল কথার সঙ্গে অনেক অধ্নত্য অধ্মিথ্যা কথা আছে, এবং কোন কোন ভ্রান্ত ঐতিহাদিক ও নৃতাত্ত্বিক মতের আভাস ও অবতারণা আছে। বিবিধ প্রসঙ্গের নেই সমুদ্র বিষয়ের বিন্তারিত আলোচনা হ'তে পারে না। তাঁর প্রধান প্রধান কয়েকটা কথার আলোচনা ও জ্বাব বর্তমান সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গেই অগুত্ত আছে এবং আগেকার অনেক সংখ্যাতেও আছে। পুনক্তি অনাবশুক।

ভারতবর্ষে ত্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাস ও কারণ তিনি যেমন বলেছেন, ঠিক্ তেমন নয়। সেই সময়ে ভারতের সুর্বত্র অরাজকতা ছিল, এ কথা স্ত্যু নয়।

"এসিয়াবাসী ব'লে প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই।" এ বড়
অন্তুত কথা। ভৌগোলিক দিকৃ থেকে এশিয়ার লোকরা
ইয়োরোশের লোকদের থেকে আলাদা ত বটেই—সে
কথা বলছি না; বলছি এই যে, এশিয়াবাসীদের কিছু
প্রকৃতিগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যও আছে। অবশ্র,
সমগ্র মানবদ্ধাতির প্রকৃতিগত ও সংস্কৃতগত সাদৃশ্য ও
ঐক্য বা আছে, এই উক্তির দারা তা অস্বীকার করা
হচ্ছে না।

এমারি সাহেব বলতে চান এবং সেই রকম ইঞ্চিভ করেছেন যে ভারতবর্ষের লেকিদের সহিত ইংরেজ ও অন্ত কোন কোন ইয়োবোপীয়দের উৎপত্তিগত সংস্কৃতিগত প্রকৃতিগত ঐক্য বা সাদশ্র তাদের সহিত অন্যাক্ত এশিয়া-বাসীদের সহিত ভদ্রপ ঐক্য ও সাদৃশ্যের চেয়ে বেশী। ইয়োরোপের লোকদের সঙ্গে আমাদের উৎপত্তিগত সংস্কৃতিগত ও প্রকৃতিগত আংশিক সাদশ্য ও ঐক্য আমরা অস্বীকার করচি না। কিছ ভারতবর্ধের বিস্তর লোকের যে মোলোলীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাও অন্ধীকার্যা নয়। এবং এটাও কোন জানী ঐ।তহাটেক ও নৃতত্ত্তিদ অস্বীকার করতে পারেন না, যে, ভারতবর্ষ পুরাকালে ও পুরাকাল থেকে এ পর্যন্ত এশিয়া ভূথওকে-বিশেষত: তার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে--পূব প্রভাবিত করেছে এবং নিক্ষেও ভাদের বারা প্রভাবিত হয়েছে। সেই সব কারণে আমাদের মনে হয় যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন প্রভৃতির সন্ধি পাশ্চাভ্য দেশ সকলের সহিত সন্ধির চেয়ে বেশী স্বাভাবিক হবে। বেট্রণ্ডি রাসেলও তা স্বীকার করেন। অবশ্র, তার মানে শাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত শক্ৰতানয়।

চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি প্রভৃতি বে-সব দেশ, মহাদ্বীপ ও দ্বীপের উপকৃল প্রশাস্ত মহাধাগরের দারা ধৌত, ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে তাদের উপর কিরপ প্রভাব বিস্তার করেছে, তা জানতে হ'লে ডাঃ কালিদাস নাগ-বিরচিত ইণ্ডিয়া এণ্ড দি প্যাদিফিক ওয়ার্লভ ("India and the Pacific World") গ্রন্থ পঠনীয়।

## লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের সভায় ভারতের স্বাধীনতা দাবী

লপ্তন, ১লা অক্টোবর

বুধবার রাত্রে লগুনে ইণ্ডিয়া লাগের এক সভার এই দাবী করা হর যে ভারতের বাধীনতা ও লাভীর গবরেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী বীকার ক'রে অবিদ্যুদ্ধ বিটিশ স্বর্গনেণ্ট কর্তৃক সেই ভিন্তিতে পুনরার আলোচনা আরম্ভ করা হোক। পালামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্ত মিং আর্র ভবলিই গোরেন্সেন কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাবে এই ব'লে হুংও প্রকাশ করা হয়েছে যে, গত আট সপ্তাহে ভারতে রোলযোগ দমন করতে গিরে লনসাধারণের উপর ২০৪ বার গুলীবর্ষণ করা হয়েছে এবং বিমান হ'তে লোকের উপর মেসিনগান চলেছে। ইণ্ডিয়া লীগের সেকেটারী মিং ভিক্ কৃষ্ণ মেসন বলেন বে ভারতের বাধানতার দাবী বীকার করে বিদি ভারতেক বাধীন জাতির গবন্মাণ্ট দেওয়া যায় তবে এখনও নিম্পাভ হ'তে পারে। পালামেণ্ট মিং চার্চিল বে বক্তৃতা দিয়েছেন প্রস্তাবে তার নিন্দা করা হয়। মিং মেনন আরম্ভ বলেন বে বকুলাটের শাসন পরিষদকে জাতীর গবর্গমেণ্ট বলা যায় না, কেন না তা জনসাধারণের কাছে দায়ী নর।—রয়্কটার

## পালে মেণ্টে নৃতন ভারতীয় আইন

লণ্ডন, ২০শে দেপ্টেম্বর

অন্ত কমন্দ সভার ভারত ও একা (সাবরিক ও বিবিধ বিষয়ক) বিল পেল করা হর। বিলের প্রথম পাঠ গৃহীত হর। এই বিলে ভারতের গৃট 'কংগ্রেসী" প্রদেশে বর্ত্তমানের অস্থারী ব্যবস্থা মৃদ্দের পরেও ১২ মাসকাল কায়েম করবার বিধান আছে। তবে পালামেট মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন। এতে ভারত্তী অবস্থার আলালত কর্তৃক মৃত্যুগতে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির প্রিভিকাউলিলে আলীল করবার ক্যন্তাও সাম্মিকভাবে প্রভাহার করা হয়েছে। তবে ঐ মৃত্যুদভালেশ কোন হাইকোট বা হাইকোটের কোন আজের বারা সম্মিত হওয়া চাই। একা গব্দ্মে টি ভারতে স্থাপিত হওয়ায় তজ্জ্পও ক্য়েকটি বিধান রচনা করিয়। এই বিলে সংযোজিত করা হয়েছে।

বিলের ভারত সংক্রান্ত অধাারে সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীর আইন-সন্তার সদস্য হবার বাধা অপসারণের অহা কেন্দ্রীয় আইন সন্তাকে ঘোষণা করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা না পাকার যুদ্ধকালীন নিয়োগাদির ব্যাপারে গবলে টের অহুবিধা হঞ্জি। —রয়টার

এখন যুদ্ধকালে নৃত্ন আইন হ'তে পারে না ব'লে গবল্লেণ্ট ভারতবর্গকে স্থ-শাদন অধিকার এখন দিতে অধীকৃত; কিন্তু তাদের নিজের গরন্ধ থাক্লে আগেও ভারতবর্ষ সম্মান্ধ আইন ও আইনের সংশোধন এই যুদ্ধকালেই হ্যেছে এবং এখনও হচ্ছে!

পার্লেমেন্টে কয়েকটা প্রশাের এমারি সাহেবের উত্তর

লগুন, ১লা অক্টোবর বন্দী কংগ্রেসদেবীদের দক্ষে রাজনৈতিক আলাগ-আলোচনা চালানোর অক্ত আইনসক্ষত ক্ৰিথা চেয়ে ভারতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ব্যু প্রতিষ্ঠানসমূহ মি: আমেরীর নিকট কোন আবেদন জানিয়েছেন কি না— ব্রু প্রজের ভারতসচিব আজ কমল সভার বলেন বে, তাঁর নিকটি কেউ আবেদন করেন নি। (১) পণ্ডিত নেহক কোথার কি ভাবে আহেন এবং তাঁকে বাইরের চিঠিপত্রাদি দেওরা হয় কি না—এ প্রথের উত্তরে মিঃ আমেরী আগও বলেন—'পণ্ডিত নেহককে পারিবারিক ব্যাপার্গ সম্পর্কে তাঁর পরিবারের লোকজনদের চিঠিপত্রাদির আদানপ্রদান করতে পেওয়া হয়। সম্প্রতি তিনি কোথার আছেন আমি সেককা প্রকাশ করতে প্রস্তুত্ত নই।"

পণ্ডিত নেহর পূর্ব্ব-আফ্রিকায় কি না এবং ভারতের বছ বিশিষ্ট অকংগ্রেসী রাজনীতিবিদ্ বে কোন আপোয়-মীমাংসায় উপনীত হওরার অক্ত কংগ্রেস নেতৃর্নের সঙ্গে বোগাবোগ স্থাপনে ইচ্ছুক মিঃ আমেরী একথা অবগত আছেন কি না—মিঃ সোরেনসেনের (শ্রমিক) এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন বে, বত মান মৃত্রুতে কংগ্রেসের নেতাদের বোগাবোগ স্থাপিত হ'লে কোন মীমাংসা সন্থব হবে বলে তিনি মনে করেন না। (২) মিঃ আমেরী আরও বলেন যে, পণ্ডিত নেহর ভারতেই আছেন। (২)

ভারতে উচ্ছু খুল জনতার উপর বিমান থেকে মেশিনগানের গুলী-বৰ্ষণ সম্পৰ্কে তথ্যাদি জিজ্ঞাদিত হয়ে এবং একাপ পশ্বা যাতে ভবিষ্যুত আরু অবলম্বন করা না হয় তার জন্মে অমুক্তম হয়ে মিঃ আমেরী বলেন,— "সাম্প্রতিক গোলঘোগে পাঁচ জায়গায় জনতার উপর বিমান থেকে মেশিন-গানের গুলীবর্ষণ করা হয়েছে এবং গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বিহারে একটা বিমান-তুর্ঘটনার বিমানচালক মারা গেলে বিমানের অক্তান্ত আরোহিগণ এক জনতা কতুকি নিহত হওয়ার পর পুনরায় এ ভাবে গুলীবর্ধণ করা ২রেছে বলে গত সপ্তাহে ভারতীয় আইন-সভায় যে সরকারী বিবৃতি দেওয় ছয়েছে এবং যে থবর এদেশেও প্রচারিত হয়েছে তদতিরিক্ত আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। রেলওয়ের বাপেক ক্ষতি সাধিত হওয়ায় অথবা বস্থার क्रामु (च मकल व्यक्रात प्रतिभाग भिष्म (धार्य कहा मखर रहा नि. (म. मकल অঞ্চলে ধ্বংসমূলক কাৰ্যাকলাপ বন্ধ করার জন্তে বিমান ব্যবহার করা প্রব্যেজন হয়েছিল। ভারতের অবস্থার গুরুত্ব এখনও এদেশে সম্পূর্ণরূপ স্কলে উপলব্ধি করতে পারেন নি। (০) ভারত গর্বদেউ এ অবস্থায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ম যে সকল ব্যবস্থা অবলঘন করেছেন তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। এ বিষয়ে বড়লাটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত নই।"

ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক ধল জাতীর গবর্ণমেণ্ট গঠন করলে বিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভ্রার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না, সর্ হলতান আমেদ বে বিবৃতি দিয়েছেন তৎসম্পর্কে মি: আমেরী বলেন যে, সর্ হলতান আমেদ যে অবস্থার কথা বলেছেন তুর্গাগ্রশত: অদূরভবিষাতে দেরূপ অবস্থা দেখা দেবে বলে মনে হয় না। বিটিশ গবর্ণমেণ্ট বারংবার বে নীতি যোষণা করেছেন সর্ হলতান আমেদ সর্বভারতীর জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্তে সেই নীতি অমুসারেই কয়েকটি অবশ্রপালনীয় সর্বের উল্লেখ করছেন। (৪)

মি: আমেরী আরও বলেন,—"ভারতের জ্বান্তে সর্বসম্মত কোন পঠনতমে রচিত না হওয়া পর্যান্ত কোন জাতীয় গবর্গমেট গঠিত ছলেও বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে চূড়ান্ত দায়িত্ব পালে মেন্টেরই থাকবে।"(৫)

(১) ভারতবর্বটা তা হ'লে একটা বৃহৎ অরণ্য এবং ভারতের "প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ" এই

22

অহারণ্যে রোদন করছেন—জাদের কলন ভারভের মা-বাপ ভারত-সচিবের কাছে পৌছছে না।

- (২) কোন মীমাংসাকেন সম্ভব হবে নাণ নিশ্চয়ই সম্ভব। সোজা কথায় বলুন না, "আমরা কোন মীমাংসা চাই না, ভারতের প্রভু সর্বেদর্বাই থাক্তে চাই।"°
- (২) কর্তা একবার বললেন পণ্ডিত নেহরু কোথায় জ্ঞাচেন বলতে প্রস্তুত নই, পরে বললেন ভারতেই আছেন। ঠিক জায়গাটা বললে কেউ কি তাঁব উদ্ধাৰ সাধন কৰতে ষাবে ? না, ডিনি পালাতে চান এবং তাতে কেউ সাহায্য করতে যেতে চায় ? যত অনাস্টি সন্দেহ ও আশক।
- (৩) 'ভারতের অবস্থার গুরুত্ব এখনও এদেশে সম্পূর্ণ ক্লপে সকলে উপলব্ধি করতে পারেন নি।" স্বয়ং কত। এখন পেরেছেন ত ? আগে ত অবস্থার গুরুত্ব মানতেই চান নি।
- (৪) বাঁচা গেল ৷ আমরা ভাবছিলাম, এত বড় একটা আশার কথা বলবার ক্ষমতা ব্রিটশ সরকার সর স্থলতান আহ্মদকে এমন অসাধারণ মহাস্কুভবতা পুর্বক কেমন ক'রে निष्य ध्यन्यान्य ।
- (৫) বিলাতী কভারা "ভারতের জাতীয় গবমেণ্ট" কথাগুলা কি অর্থে ব্যবহার করেন, বোঝা গেল!

## চৈনিক মুদলমান নেতার স্বাজাতিকতা ও স্বদেশপ্রেম

গত সেপ্টেম্বর মাদের শেষ দিকে চীনের ইস্লামিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি চৈনিক মুসলমান মিঃ ওস্থান উ লাহোরে সংবাদপত্তের প্রতিনিধিদের নিকট বলেন: -

"চীনের পাঁচ কোটি মূদলমান ভারতের স্বাধীনতা দাবীর প্রতি পূর্ণ স্হামুভতিমম্পর। বধন চীন সামগ্রিক বৃদ্ধ চাইছে, তখন ভারতের জনগণ ও ভারত-সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ বউই ছুঃথের বলে তারা মনে করে। আমি পাকিস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে মোট্টেই চাই না: কেন-না তা ভারতীয় মুদলমানদের ব্যাপার। কিন্তু চীনের মুদলমানেরা জ্যাদর দেশের বাবচ্ছেদের কথা চিস্তা করতেই পারে না এবং ভারা সম্প্রবারণত লাভলোকসান না খতিয়ে সমগ্র দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জঞ অক্তান্ত সম্প্রদারের সহিত মৃত্যাবরণ করছে। চীনে সাম্প্রদারিক প্রতিষ্ঠান একেবারেই নাই। মুদলমানের কল;াণের জক্ত সমগ্র দেশে মসজিদ ররেছে, আর অক্টেরাও ধর্ম সম্পর্কিত দাবীদাওরা সম্পর্কে মাধা খামার मा। काठीव्रठारे मकलब कीवत्नव मूलमध थवः स्वनास्त्रक विवार কাই-শেকই তাদের একমাত্র নেডা ও পথপ্রদর্শক।"

ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট আমবা কোন কালেই ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট সমর্থন করি নি-বিশেষত: তাঁদের রাজনৈতিক ধর্মঘট। তাঁরা আমাদের কথায় কান না দিতে পারেন: কিন্তু গান্ধীকীর কথা শোনা উচিত। যে-সব ছাত্ৰছাত্ৰী ধৰ্ম ঘট করছেন. তারা স্বাই ইংবেজী জানেন। তারা গান্ধীজীর নিয়োত্তত ইংবেজী কথাগুলি পড়বেন।

1. Students must not take part in party politics

They are students, searchers, not politicians.

2. They may not resort to political strikes. They must have their heroes, but their devotion to them i to be shown by copying the best in their heroes, not by going on strikes if the heroes are imprisoned or die o are even sent to the gallows. If their grief is unbearable and if all the students feel equally, with the consent o their Principals, schools or colleges may be closed of such occasions. If the Principals will not listen, it i open to the students to leave their institutions in becoming manner till the managers repent and recal them. On no account may they use coercion agains co-operators or against the authorities. They must hav the confidence that, if they are united and dignified i their conduct, they are sure to win.-Constructive Pro gramme—Its Meaning and Place.

#### "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"

আঞ ১৬ই আখিন সকাল বেলাকার ডাকে অন্যায় জিনিষের সঙ্গে বিশ্বভারতী কার্য্যুলয় থেকে কি একখানি वहे अमहा उथन यूल मित्री मि। भारत यूल मिश. শ্রীমতী রাণী চন্দর লেপা "আলাপচারী রবীক্ষনাথ"। আগামী কালই বিবিধ প্রদক্ষ লেখা শেষ করতে হবে। কাজেই মনের উপর জোর করে বইটি পড়া বন্ধ রাবলাম। তবু আন্দাক্ত এক পৃষ্ঠা পড়ে ফেললাম।

দেখছি, গত কয়েক বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে পৰ কথাৰাত বিজ্ঞালোচনাদি ক'ৰেছিলেন এই বইটিতে শ্রীমতী রাণী চন্দ ভারই কিছু সাধারণের গোচর করেছেন। বইটি পড়ে আবার এর বিষয় কিছু লিখব। এখন এর বিষয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীমতী রাণীকে যা লিখেছিলেন এবং যা বইটির গোড়ার একটি পাডায় মুদ্রিত হয়েছে, তাই উদ্ধৃত ক'রে আপাততঃ বক্তব্য শেষ করি।

"রবিকাকার মঙ্গে তোমার আলাপচারীগুলি পড়তে পড়তে যেন রবিকাকারই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম, তাঁকে দেখতেও পেলেম স্থুস্পষ্ট। এই বই তোছাপা হবেই---জামাকে দিতে ভূলো না। তুমি কি মন্ত্রে लाया पिरत এই अपछेन पठाथ-फिरत अरन पाछ हात्रारना मानुसरक ভাৰতে আমি অবাক হই≀ু তোমীর ছবি আঁকার চেয়ে এ যে কম লিনিব নয় তা বুকবে কৰে। এই তোমার লেখা বিনি লিখিয়ে গেছেন नात्र नात्म अहे वहें हमस्य कारना छातना (नहें।"

#### "স্বর্বিতান"

वांका लिए । वंकाद वाहेर्द्र वंथात्वहे वांढानीव

বাস সেইবানেই ববীক্সনাথের গানের আদর। কিন্তু অনেক জারগার টার গান বিক্ত স্থরে গীত হ'তে শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে। তাঁর গানগুলির আসল স্থর যা তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া আবশ্রক। এই জক্ত "স্বরবিতান" পঞ্চম থগু হাতে আসায় খূশি হয়েছি। অক্সান্য থগুর মত এটিরও খুব প্রচার হবে আশা করি। এতে চ্যান্নটি গানের অরলিপি আছে। অধিকাংশ গানের অরলিপি অর্গত দিনেজ্বনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। সম্পাদন করেছেন শ্রীধৃক্ত শৈলজারঞ্জন মজ্মদার।

## "বৈকুঠের খাতা"

"রবীক্স-রচনাবলী" বেমন বেরচ্ছে, তেমনি দরকার মত কবির বইগুলিও, যখন যেটির একটি সংস্করণ ফুরিয়ে शांद, जानामा जानामा मृजिङ श्वरा जारणक, जातक আগে একথা লিখেছিলাম মনে পড়ছে তাঁর একথানি বইয়ের নৃত্র সংস্করণ দেখে থুশি হয়ে। "বৈকু: ঠর খাতা"র ন্তন পুনমুদ্রণ দেখে দে কথা আবার মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়ল এর এক বারকার অভিনয় জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে। গগনেউন্নের্থ ঠাকুর সেঞ্চেছিলেন বৈকুণ্ঠ। কি চমৎকার তাঁর অভিনয়। অঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী সেকেভিলেন অবিনাশ। উভয়েই এখন প্রলোকে. চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার সেজেছিলেন তিনকড়ি, এবং দেখিয়েছিলেন ছবি আঁকতে তাঁর যেমন দক্ষতা আছে, ষ্মভিনয়েও সেই রকম নৈপুণ্য আছে। আর, ঈশান সেজেছিলেন একটা হাতকাটা ফতুয়া প'রে: শিশিরকুমার দত্ত। ধাসা মানিয়েছিল, এবং কথাবাতাঁও যেমনটি হওয়া চাই দেই ব্ৰুম হয়েছিল।

#### লজ্জাবতী বহু

পরমত্তিতাজন রাজনারায়ণ বফু মহাশ্যের কনিষ্ঠা কল্পা ও শ্রীমর্বিন্দ ঘোষের ছোট মাসা শ্রীঘৃক্তা লক্জাবতী বহু পত ৪ঠা তাল্র পরলোকগমন ক'বেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কম বেশি १० বংসর হ'য়ে থাকবে। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। অনেক বংসর পূর্বে তাঁর মনোজ্ঞ ছোট ছোট কবিতা 'প্রমাসী'তে প্রকাশিত হ'ত। তিনি তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ লাতা ঘোগীক্ষনাথ বফু মহাশ্যের নিকট ইংরেজা ভাষাও বেশ শিবেছিলেন। অনেক সময়ই পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। বার্দ্ধক্যে ভীর্ণনেই হলেও তিনি বারলখিনী ছিলেন। দেওবরে তাঁর পিতৃত্বনটিতে এক সময় বলের কড স্থী মনীয়ী ভজের সমাগম হ'ত। বিসেটি ঋণে পরহত্তগত ও প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত । হৈছেল

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্ততিপূর্তি

গত আগষ্ট মাদে শিল্লাচার্যা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের वयः क्रम १० वरमव भूर्व इरव्रष्ट् । এই উপলক্ষে ममध জাতির পক্ষ থেকে তার সম্বর্জনা হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে, এবং তাঁর পারিবারিক निमाक्न (भारकत क्छ ७, तम महर्यना ३'एछ भारत नि । एत् যে প্ৰিয়া-সন্মিলনীর মত কোন কোন সমিতি জাতির এই কভব্যটি করেছেন, এ খুব আনন্দের বিষয়। শিল্পে অবনীস্রনাথ ভগু যে ইয়োরোপ থেকে ভারতীয়দের চোথ ফিরিছে স্বদেশের দিকে আরুষ্ট করেছেন, তা নয়: তিনি যে কোন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাহন বীডি' নকল ক'রে ভার পুন:প্রবর্তন করেছেন, ভাও নয়। তিনি নিজের প্রতিভাবলে নিজের রীতি উদ্ভাবন প্রাণবান করেছেন। কবেছেন এবং ভাকে শিষা প্রশিষাগণকে তিনি তাঁর বীতির অমুকরণ করতে উৎসাহ ত দেনই নাই, বরং প্রত্যেককে নিজ নিজ পথে চলতে উৎসাহিত ও অফুপ্রাণিত করেছেন। তাতে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-জগতে বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা উপস্থিত হয় নি। সকল মামুষের মনের একটি মৌলিক ঐক্য আছে। তার প্রভাবে নৃত্তন ভারতীয় চিত্রান্ধন-রী তিতেও. ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর রীতিতে অবাস্তর প্রভেদ সত্তেও, একটি সাধারণ সাদৃত্য গড়ে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথ যদি চিত্রাঙ্কন-জগতে ঘৃগান্তর উপস্থিত না করতেন, তা হ'লে সাহিত্যিক ব'লে তাঁর খ্যাতি আরে! বেশি হ'ত; কারণ তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা এবং কৃতিত্বও কম নয়। কিন্তু শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে চেকে ফেলেছে।

সর্বোপরি মাহ্য অবনীক্রনাথকে ভূল্লে চলবে না। সরল, আমাহিক, আধীনচিত্ত অথচ নম্র, অ-যশংপ্রার্থী এই মাহুষটি বাঙালী জাতির অক্ততম গৌরব।

#### ভবসিন্ধ দত্ত

"जस्कोमुमीरा प्रतिनाम,

"বিশ্বত ২৪শে সেপ্টেম্বর দিল্লী নগরীতে ব্রহ্মসমাজের কর্মী ও সেবক ভবসিদ্ধু দণ্ড হঠাৎ ৭3 বংসর বয়সে প্রলোক গমন করিরাছেন। তিনি এক সময় অভিবিক্ত প্রচারক, কলিকাতা উপাসক্ষরতাীর অভ্যন্ত আচাৰ্যা, ও কম নিৰ্বাহক সকার সক্তা ছিলেন। তাহা ব্যতীত সংগীত সংকীৰ্ত্তন ছারাও তিনি দীৰ্ঘকাল প্ৰাক্ষসমাজের সেবা করিয়াছেন।"

তিনি মহর্ধি দেবজ্বনাথ ঠাকুরের একথানি জীবনচরিত রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। কর্মজীবনের প্রথম জংশে তিনি শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্ববক্তা ও স্থায়ক ছিলেন।

অথিল-বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতা

সম্প্রতি অখিল-বন্ধ কায়স্থ সম্মেলনের যে অবিবশেন হ'ষে গেছে তার সভাপতি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ বক্তা-প্রসলে বলেন:—

আমাদের জন্মগত অধিকারের কথা কোন সমরেই ভূললে চলবে না। জাতীর বাবীনতার কথা ভূললে জামরা প্রতাবারজাণী হব। আমার প্রতাবারজাণী হব। আমার প্রতাবারজাণী হব। আমার প্রতাবারজাণী হব। আমার প্রবানা আচে, যুব-সম্প্রদার বর্তমান সঙ্কটের পরীক্ষার সংগারবে উত্তার্প হবেন। কিন্তু তার জন্ম সদাচারের প্রয়োজন। ক্ষরিরারার প্রহণ, ক্ষর্পানিক বিবাহ প্রভূতি যে বে উপারে আমাদের বল ও সংহতি বৃদ্ধির সভাবনা আজ সেগুলিকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ, রাইক্রাটি হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে যে বিল এনেছেন তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ আমাদের কুল কুল বিরোধ বিশ্বত না হবে বৃহত্তর বার্থবিজার থাকবে না। বৃহত্তর বার্থবিজার থাকবে না। বৃহত্তর বার্থবিজার থাকবে না।

সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বর্তমানে যে প্রার্থনা নিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে, দে প্রার্থনা বিশ্বমানবের মঙ্গল থোঁজে না, সে খোঁজে নিজের মঞ্চল, পরিজনের মঙ্গল বাদলের মঞ্চল। এই হীনভার ফলে আমাদের বত মান ছফাশা। যদি আমাদের কোন ফুল্রতম জগং গড়বার স্বপ্ন থাকে, তা হ'লে স্বার্থের নির্নজ্জ সংঘাতকে নির্বাসিত ক'রে বিশ্বপ্রীভিন্ন মন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই বর্ডামান মনীধিগণের অনুমোদিত জগং —আদর্শ। ভারতবর্ষ তার বাতিক্রম নয় । বরং এই নীতির পরাকাষ্ঠা এককালে ভারতবর্ষেই দেখা গিয়েছিল। যদি জগতে কোন শুভ যুগের উদয় হয় এবং দেই সময় এ নীতির তাৎপর্য্য বাণ্যার ক্রক্তে ভারতের ভাক পড়ে আমরা যেন তখন আল্লবিশ্বত না পাকি। আমাদের সমাজের সন্মুথে একটা মহৎ পরীক্ষার দিন আসছে। সেদিন পরীক্ষার কুসকার্যা হতে হ'লে এখন থেকে পারিপার্থিকের সঙ্গে তাল মিলিরে অনগেত যুগের জন্মে আমাদিকে প্রস্তুত হ'তে হবে। এর জ্ঞো প্রয়েজন শিক্ষা ও প্রচার কিন্তু সর্বাপেকা বেশী প্রয়োজন এমন একটি অ্রেস্থানজ্ঞানসপার মনের, যে-মন কথনও অক্তারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে না, সমাজের আবর্জনা দুরীকরণের জজে কিছুতেই পশ্চাৎ-अम इत्व ना।

বাংলা দেশের কাষ্যছেরা ক্ষত্তিমন্তের দাবী ক'রে
উপবীত গ্রহণাদি করবার অনেক আগে আগ্রা-অংবাধ্যার
কাষ্যন্তেরা তা ক'রেছিলেন! বাহ্ন ক্রিয়াকলাপে তাঁরা
বিজের মন্ত আচরণ তথন থেকে ক'রে আস্টেন।
কিন্তু "ক ত্রায়চার" গ্রহণ করলেও ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন ক'রে
ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য করার দিকে তাঁদের দৃষ্টি কতটা আছে
বলতে পারি না! বাংলা দেশের মন্ত বিহার ও আগ্রা-

অংঘাধ্যার কায়স্থরাও ধ্ব প্রভাবশালী সম্প্রদায়। এই জন্ত কারধর্ম ও কার কর্তব্যের কথা বললায়। আর একটা কথা এই প্রশাস বলি। অনেকে বলেন, এবং ক্ষরিয়াচারী কোন কোন বিদ্যান কায়স্থও এই দাবী ক'বেছেন ধে, উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রষ্টা ও উপদেষ্টা রাজধি জনকের মন্ত ক্ষরিয়েরা, রাহ্মপেরা নহেন। কায়স্থদের মধ্যে যারা এই মভাবলম্বী, তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মবাদের চর্চা ক'বে ব্রহ্মবাদী ক'জন হ'য়েছেন জানিনা। কায়স্থদের মধ্যে হীরেজ্ঞনাথ দত্ত মহাশ্য ব্রহ্মবাদের অফুশীলন করতেন ও ব্রহ্মবাদী ছিলেন, জানি; অক্ত কারো কথা অবগত নই। যাগ্যক্ত হোম করা সহজ—প্রসা থাকলেই করা যায়, করান যায়; কিন্ত প্রকৃত ব্রহ্মবাদ উপলব্ধি ক'বে ব্রহ্মবাদী হওয়া কঠিন।

কুমার বিষদচক্র সিংহ তাঁর অভিভাষণে রাউ কমীটি কর্তৃক উপস্থাপিত হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধীয় বিলের প্রতি
সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারই ফলে বোধ হয়
সম্মেলন নিয়মুদ্রিত প্রস্থাব ধার্য করেছেন:—

৬। ডাঃ দেশমুখ কত্ক উপস্থাপিত সংগাত্র বিবাহ বিল, পিতৃবংশের ও মঞ্জবংশের সম্পত্তি প্রভৃতিতে 'হিল্পুন্তিতাতা বিশেষ অধিকার সাবাধ করা সংক্রান্ত এবং হিল্পুর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যে সকল নৃত্র বিল ভারতীর থাবয়াপক সভায় আনীত হইয়াছে এই সম্মেলন তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

সংগাত্র বিবাহ বিল সম্বন্ধে এখানে কোন আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু "পিতৃবংশের ও খ্রারংশের সম্পত্তি প্রভৃতিতে হিন্দু নারীসংগর" যে অধিকার এখন বাংলা দেশে স্বীকৃত হয়, তার চেয়ে বেলী কিছু অধিকার হিন্দু নারী-গণকে দেভয়া উচিত নয় ব'লে কি অধিল-বন্ধ কায়স্থ সম্মেলন স্থির ক'রেছেন ? ডাঃ দেশমুখের বিলে অনেক খুঁৎ থাকতে পারে। কিন্ধু ভুগু তার প্রতিবাদ করাই কি যথেষ্ট ? আর কিছু করণীয় নাই ?

বিশ্বপ্রীতির মন্ত্রের পুন:প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বমন্ধন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কুমার বিমলচন্দ্র গিংহ বা বলেছেন তাতে তাঁর সন্ধে আমরা একমত।

## "আমেরিকা ও ভারতবর্ষ"

লণ্ডৰ ২য়া অক্টোৰয়

আমেরিকা এবং ভারতবর্ধ শীর্ষক এক প্রবাজ "ইকনছি" পত্রিকার লেথা হয়েছে—"বড়ামান অবস্থা এই বে, ভারতে রাজনৈতিক মতানৈকোর অবসানের নিমিন্ত বিটিশের ওঞ্চ হতে কোন চেষ্টা হয় নাই ব'লে বুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে এবং স্থকে।শলে কংগ্রেদের ভরক হতে প্রচারকার্ব্য চলতে থাকার আমেরিকার জনগণের মনে বিরক্ষ সমালোচনার মনোভাব ক্রমণঃ অক্ষতর হরে উঠছে। জার টালোর্ড ক্রিশন্ বে সমর ভারতের দলগুলির নিকট তাঁর প্রভাব নিরে দিয়েছিলেন, ঐ সমর যুক্তরাট্রের ধারণা হরেছিল বে, ভারতের দলসমূহ নিজেদের মধ্যে ঐক। স্থাপন করতে না পারার জন্তই মীমাংসা সভব হচ্ছে না। কিন্তু তার পর এর প্রতিক্রিরা শুক্ত হুছেছে এবং ব্রিটিশ কর্ত্বপালের আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল বলে যে দাবী উঠছে তা সলত ব'লে মনে হচ্ছে। চীনের জার যুক্তরাট্রেরও স্বার্থ রয়েছে এবং তারও এই সম্পর্কের দারিজ রয়েছে। সত্য কথা এই যে, সম্পার্ট প্রতিহাসিক কারণে যুক্তরাট্রের জনগণ অভাবতটেই ব্রিটিশ সামাজ্য সম্পার্কত এবং বিশেষ করে ভারতবর্ধ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় গজীর সম্পেছের চক্ষে দেখে থাকে। আমেরিকার জনগণের এবংবিধ মনোভাবের দর্মণ এবং কংগ্রেসের স্কেশিল প্রচারটারের দর্মণ এবং কংগ্রেসের স্কেশিল প্রচারটারের দর্মণ এবং ক্রেন্সের স্কেশিল প্রচারটারের দর্মণ এবং ক্রেন্সের স্কেশিল প্রচারটারের দর্মণ এবং ক্রেন্সের স্কেশিল প্রচারটারের দর্মণ এক বিরাট অংশ সত্যস্তাই ব্রিটিশ পক্ষের যুক্তরাট্রের আধিবাসীদের এক বিরাট অংশ সত্যস্তাই ব্রিটিশ পক্ষের যুক্তরাট্রর

বিলাতী "ইকনমিন্ট" ঠিক্ উন্টো কথা বলছেন। ব্যাপক ভাবে ও স্থকৌশলে প্রচারকার্য্য ভারতীয় কংগ্রেস ত যুক্তরাট্রে করছেন না, ব্রিটিশ পক্ষ থেকেই তা বরাবর হ'য়ে আসছে। তার সম্পূর্ণ স্থযোগ উপায় অর্থবল জনবল, সমন্তই, ব্রিটেনেরই আছে; আমাদের দেশের কংগ্রেসের নাই। আসল কথা এই যে, আমেন্বকার লোকেরা এখন ব্রুতে পেরেছে যে, ব্রিটিশ্রেগুপ্রচার মিথ্যা ও আধা-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কাগজ-গুলা কংগ্রেসের উপর বাল বাড়ছে।

## পার্লেমেণ্টে সাম্প্রিতিক ভারত-শাসন সংস্কার বিল

পালে মেণ্টের কমন্স সভায় ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় শাসনবিধি সংশোধনের জক্তে একটি বিল উপস্থিত করা হয়েছে। কংগ্রেমী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করাতে ভারতের যে কংগ্রুমটি প্রদেশে শাসনতপ্রগত অধিকার প্রভাগার করা হয়েছে, দেই কয়েকটি প্রদেশে সাময়িক হিসাবে বর্তমান ব্যবস্থা যুদ্ধ শেষ হবার দিন হতে আরও এক বংসরকাল পর্যন্ত বলবৎ রাথাই হচ্ছে এই সংস্থারের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অপ্রধান উদ্দেশ্য। এ কাড়া অপ্রধান উদ্দেশ্য। কর্তমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিষদ্ধরের কোন সদস্থ যদি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন, তবে তাঁকে সদস্থপদে ইন্ডফা দিতে হয়, কিছ্ অন্তঃপর সরকারী চাকরী গ্রহণ করিলেও তাঁরা পরিষদের সদস্যাপদে বহাল থেকে সদস্য হিসাবেও সরকারের সেবা কর্বার স্থ্রোগ্র লাভ করবেন।

এর ফলে গবন্মেণ্ট জনসাধারণ কত্কি নির্বাচিত সৃত্বস্থাকে দরকারী চাকরীর লোভ দেখিয়ে টোপ গেলাতে

এখনকার চেয়ে আরও ভাল ক'রে পারবেন। অবশ্র এখনও দরকার যে তা না পারেন তা নয়। অসহযোগী কংগ্রেদের আগেকার আমলের কংগ্রেদে কোন ভারতীয় খুব মাথা উচু ক'রে গ্রন্মে ডের সমালোচক হয়ে উঠলে স্বকার তাঁকে জজ-টজ কিছু একটা ক'রে দিয়ে তাঁকে হস্তগত করতেন। তেমনি এখনও আইন-সভার কোন কোন সদস্যকে চাকরীর লোভে প্রলুব্ধ করতে পারেন। কিছ এখন কোন সদস্য চাকরী নিলে তাঁকে সদস্যপদ ছেড়ে দিতে হয়। পার্লেমেণ্টে যে সংশোধক বিল পেশ করা হয়েছে, সেটি পাস হয়ে গেলে সরকারী চাকরীগ্রাহী সদস্তকে সদস্থপদে ইন্ডফা দিতে হবে না; ভিনি সরকারী নোকর আবার জনপ্রতিনিধি ঘুই থাকতে পারবেন। অর্থাৎ কিনা বরের ঘরের পিদীও ক'নের ঘরের মাদী তিনি থাকবেন, আইন-সভায় ভোট দেওয়া বক্কৃতা করা প্রভৃতি বিষয়ে এ রকম সদস্তের টান কোন্ পক্ষে থাকবে, তা সহজবোধ্য।

আগেই এক প্রসক্ষে ব'লেছি, ভারতের স্বাধীনত। ঘোষণা করা বা ভারতীয়গণের স্থশাসন অধিকার বৃদ্ধির কথা উঠলেই কর্তু পিক ওজর ক'রে বলেন, তা করতে হ'লে পালেনিদেটে ন্তন আইনের বিল বা বর্তমান আইনের সংশোধক বিল পাস করা দরকার, কিছু মুদ্ধকালীন সহট অবস্থায় তা করা বেতে পারে না। কিছু ব্রিটিশ প্রমেণ্টিক নিজের গরজের বেলায় তা বেশ করা চলে!

### ভারতবর্ষের যুদ্ধব্যয়

ভারতবর্ষের যুদ্ধবায় ক্রমেই খুব বেড়ে চলছে।
বর্তমান যুদ্ধটা আরম্ভ হবার আগে ভারতের দেশরক্ষাব্যবস্থায় বায় ছিল বাষিক ৬৮ কোটি টাকা। ১৯৪০-৪১
সালে তা বেড়ে মোটামুটি ৯১ কোটি হয়। চল্ভি
১৯৪২-৪৫ সালে ভারত-সরকারের অর্থসচিব অসুমান ক'রে
যুদ্ধব্যয়ের বরাদ্ধ ধরেন ১৯০ কোটি। কিন্তু এখন দেখা
থাচ্ছে মাসে ২০ কোটি টাকা ক'রে বায় হচ্ছে। ভার
মানে বৎসরে ২৪০ কোটি। হয়ত ইতিমধ্যেই বায় মাসে
৪০।৪৫ কোটি দাড়িয়েছে এবং পরে বৎসরে হাকার কোটি
দাড়াবে।

আধুনিক যুদ্ধ—বিশেষ ক'বে বর্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধী—অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেই কথাটি বুঝে স্বাধীন দেশ-সকলকে যুদ্ধ নামতে হয়। কিছু ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় যুদ্ধে নামে নি, ব্রিটেন ভার মত জিল্পাসা না ক'বেই তাকে যুদ্ধে নামিয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলেও সন্তবতঃ তাকে ষুদ্ধে নামতে হ'ত, কিছ তথন টাকা যোগানর দায়িছটা আম্বাংগত ভাবে তারই উপর পড়ত। কিছ বর্তমান অবস্থাটা এই যে, ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামিয়েছে বিটেন, যুদ্ধ চালাচ্ছেন বিটিশ কর্তৃপক্ষ, যুদ্ধের ব্যয়বরাদ ও নিয়ম্বণ করছেন এ কর্তৃপক্ষই, অথচ টাকাটা যোগাতে হবে ভারতবর্ষকে। বিটেন হয়ত কিছু দিতে পাবেন। কিন্তু সমস্ত বায়টা, নানকলে তার প্রধান অংশটা, বিটেন দিলে তবে দেই ব্যবস্থা ভায়দক্ষত হয়।

#### পালে মেণ্টে ভারত সম্পর্কে আলোচনা লখন, ১লা অক্টো

"মাঞ্চেপ্তার গাডিয়ান" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে বে, কমন্দ্র সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে ভারত সম্পর্কে আলোচনা হবে। এতে বলা হয়েছে, "আমাদের এই বিখাদ আছে যে, ভারতের অবস্থার উন্নতির ইছা পোষণ ক'রে কমন্স সভা এই আলোচনা চালাবেন। 'ভারতের অবস্থা আমাদের সকলেরই বেদনাকর। আমরা আপোষ-আলোচনা চালাতে অকম,' সরকারী ভাবে এই বলে বসে থাকলেই এই বিয়াট সমস্তার সমাধান হবে—এ কথা বলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ক্রিপ্র প্রথাবের মারফতে আমরা ভারতকে যুক্তর পর পূর্ণ স্বাধীনতা এবং একদে কার্য্যতং আমরা ভারতকে যুক্তর পর পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অক্ষে একটি কার্জ করতে পারি। বে সমস্ত ভারতীয় কংগ্রেসের বাইরে রয়েছেন, ভারতীয় হিসাবে কংগ্রেসের সহিত আলোচনা চালাতে পারেন আমরা সেই বাাপারে উানিগকে সাহায্য করতে পারি।"

রয়টারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, ভারতের ঘটনারলী সম্পর্কে দীঘ্রই কমন্স সন্থায় পূর্ব আলোচনা হবে। নূতন ভারত ও প্রক্ষ বিল আজ কমন্স সভায় উত্থাপন করা হয়। এই বিলের দিতীয় শুনানীর সনমই ভারত সম্পর্কে বিশ্বরূপে আলোচনা হবে। এই বিলের উদ্দেশ্য হ'ল. ১৯০৯ সালে আদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর যে ক্ষমতা হাতে নেওলা হয়েছিল, ভার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। —রমটার

"মাানচেষ্টার গাডিয়ানে"র পরামশ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ব্রিটিশ গবল্লেন্ট তা শুনবেন এমন আশা করা যায় না।

কমন্স সভায় পূর্ণ আলোচনা হবে এ সংবাদে আমরা আশাঘিত হই নি। আলোচনায় চার্চিল-এমারি কেমুপানিরই জিৎ হবে আমাদের ধারণা এইরূপ )

মৌলবী ফজলল হকের কন্ফারেন্স আহবান বত্মান সঙ্কট অবস্থায় কি করা উচিত, সেই বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করবার নিমিত্ত বঙ্গের প্রধান মুখ্রী কজলল হক সাহেব ভারতবর্ষের নানা সম্প্রণায়ের, শ্রেণীর ও রাজনৈতিক মতের অনেক নেতার একটি কন্ফারেন্স আহ্বান করেছেন। দেশীরাজ্যের প্রজাদের কোন কোন নেতাকেও আহ্বান করা হ'য়েছে। আমরা এই কন্ফারেন্দের সাফল্য অবশুই চাই। কিন্তু কোন কন্ফারেন্দই কি ব্রিটিশ গবর্মেন্টের উপর এরপ চাপ দিতে পারবেন যা উক্ত গবর্মেন্ট অগ্রাহ্থ করতে পারবেন না? এসই রকম চাপ ভিন্ন বাঞ্চিত ফল লাভের আশা খুবই কম—নাই বললেও চলে।

মিঃ রুজতে তাঁকে গান্ধীজীর অনুরোধ
কাগজে ধবর বেরিয়েছে গান্ধীজী মিঃ ফিশার নামক
একজন আমেরিকান গ্রন্থকাবের মারফং রাষ্ট্রপতি
রুজতে তারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে মধ্যম্বতা ক'রে
ভারতের দাবী সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করবার অহুরোধ 
জানিয়েছেন। এই ধবর সত্য হ'লে আমেরিকার
রাষ্ট্রপতি অহুরোধ রক্ষা করবেন কি না, ভাতে সন্দেহ করা
যেতে পারে। আর, যদি তিনি অহুরোধ রক্ষা করেনই,
ভা হ'লেও তাঁর মীমাংসা ভারতের আশাহুরূপ হবেই
নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি না।

### মহাত্মা গান্ধীর ত্রিদপ্ততিপূর্তি

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর মহৎ জীবনের ৭৩ বংসর পূর্ণ হয়েছে। এই উপ্রুদ্ধা ভারতবর্ষের, ও ভারত-বর্ষের বাইরেরও, অগণিত লোক তাঁর কাছে শ্রন্ধার অর্ঘ্য পৌছিয়ে দেবার স্থযোগ পায় নি বটে, কিন্তু মনে মনে শ্রন্ধা নিবেদন অনেকেই করেছে। ওধু রাষ্ট্রনীভিক্ষেত্রে নয়, মানবজীবনের অল্ল নানাক্ষেত্রেও, য়ারা তাঁর কোন কোন মত মানেন না, তাঁরাও তাঁর জীবনের ও ব্যক্তিত্বের মুল্য বোঝেন।

## কল্কাতার বেসরকারী শিক্ষাদাতাদিগকে সরকারী সাহায্য

কল কাতার বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ত্তমান আর্থিক ছুর্গতি লাঘবের জন্ম গবণমেন্ট যে দিছান্ত গ্রহণ করেছেন ভদমূদারে অন্ত ১১টি কলেজ ও ১০৫টি স্কুলের পাঁচণত অধ্যাপক এবং প্রায় এক সহস্র শিক্ষক গবর্ণমেন্টের নিকট হতে তাঁদের নিদ্ধিষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই ব্যবস্থার জন্ম গবর্ণমেন্টের দুই লক্ষ টাকা বায় হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যাপক ১৫০ টাকা এবং প্রত্যেক শিক্ষক ৭৫ টাকা প্রয়েছেন।—এ, পি

এ বিষয়ে গবন্ধে ট ভাল কাজই করেছেন। অধ্যাপিকা এবং শিক্ষয়িত্রীরাও এই সাহায্য পেয়েছেন কি ?

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে লজ্জাকর আচরণ "খ্গান্তর" বলেন:— গত বুংবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কয়েকজন সদস্তের আচরণ এমন

বিশৃত্যলা সৃষ্টি করে যে, উহাতে সাকাবিকভাবে পরিষদের বার্যা পরি-চালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তথন ডেপুট স্পীকারকে বাধা হুইছা পরিবদের অধিবেশন অনিনিষ্ট কালের জল্প স্থানিত রাখিতে হয়। वर्षमान मश्चिमकलोव विद्वारी मलिय जीश मालद कावकलन मम्छ धर গোলমালের স্ত্রপাত করেন। তাঁহারা ক্রমাগত চাঁংকার করিলা ডেক চাপডাইয়া ও অন্ত নানা প্রকারে পরিষ্দের কাজে বিম্ন ঘটাইতে পাকেন। অবস্থা চরমে পৌছিলে ডেপুটি স্পীকার চুইজন সদস্তকে তাঁহাদের বিশুখাল আচরণের জ্ঞক্ত পরিষদ কক্ষ হইতে বাহিরে যাইতে নির্দেশ অদান করেন, কিন্তু জাঁহারা দে নির্দ্দেশ অমাজ করিয়া জাঁহাদের আদনে ৰসিয়াই থাকেন। ডেপটি স্পাকার বর্ত্তমান পরিশ্বিতি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব যথন ভোটে দিতে উচ্চত হন, তথন বিরোধী লীগদলের আসন চুইতে এক ডগুনের বেশী সম্বস্ত একবোলে নানা প্রকার চীংকার ও আবেভলী করিয়া কেহ কেহ উর্দ্ধে মৃষ্টি নিকেপ করিয়া সভাপতির আসনের দিকে ছুটিরা যান এবং স্পীকারের ডেম্ব চাপডাইয়া গোলমাল করিতে থাকেন। বিশ্বাল আচরণেরও একটা সীমা আছে, কিছ গত বুধবারের অধিবেশনে উহার সকল সীমা অভিক্রম ক্রিয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় বাবস্থা-পরিষদের ইতিহাসে উহা অভ্তপুর্ব। পশ্চাতে ক্ষমতাবান কাহারও উঞ্চানি বা উত্তেজনা না পাকিলে এরপ সাহদ আদে কোণা হইতে ? এই দকল বিশুখলা যদি অধিলথে কঠোৱ-ভাবে দমনেয় ব্যবস্থা নাত্ম, তাতা হইলে এক নিম গ্ৰামে টিট নিপদে পত্তিবেন। সভাপতির নির্দেশ অগ্রাহ্ম করিতে বাঁহারা ক্রফেপ করেন না, ষ্ঠাহাদের অতি কি বাবস্থা অবল্যতি হয়, দেখিবার জন্ম দেশবাসী উদ্গীব হইয়া থাকিবে।

वांडानी यूमनयानिर्देगत त्राष्ट्रोदेन िक मावी

বাংলা দেশে বে-পব মুদলমান জনাব জিলার তাঁবেদারি করেন, তাঁরা অ-বাঙালী কিছা প্রভাবশালী অ-বাঙালী মুদলমানরে। বাঙালী হিন্দুদের মতই দেশের স্বাধীনতা চান। এই দত্য সম্প্রতি নৃতন ক'রে বাঙালী মুদলমানদের কোন কোন সভার অধিবেশনে এবং একাধিক জাতীয়তাবাদী মুদলমান নেতার বক্ততা ও বিবৃতিতে স্পষ্টকত হয়েছে।

#### সন্তা ধাতুর টাকা আধূলি

কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিজ্ঞান্তিতে জানিয়েছেন যে, জাগামী ১৯৪০ সালের ১লা মে হতে সমাট পঞ্ম ও যন্ত্র জক্ষের মার্কা-বিশিষ্ট টাকা ও আধুলির মেয়াদ শেব হয়ে যাবে—তার পর ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এই টাকা ও আধুলি সরকারী টেজারী, ডাক্ষর ও রেল আপিসে গৃহীত হবেএবং তার পর বাতিল মুলার দলে পড়বে। তার পর এবং পুনবিজ্ঞান্তি পর্যন্ত এই মুজাগুলি কোন বিজ্ঞার্জ বাহের ইল্প বিভাগের কলকাতা, বোষাই ও মাজ্রাজ্ঞাপিসে গৃহীত হবে। প্রচলিক টাকা হতে রূপার পরিমাণ ব্রাদ করা ও মুলা জালের সভাবনা রহিত কমার উদ্দেশ্রেই নাকি এই ব্যবস্থা প্রবৈতিত হচ্ছে। উদ্দেশ্র যাই হোক, এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় মুলার ধাতুগত নিজ্ঞ মুল্য

থে কমবে তাতে সন্দেহ নাই। তা কমলে ভারতীয় মুখার এ আহর্জাতিক বিনিময় মূল্যও কমবে। তা মোটেই বাঞ্নীয় নয়।

#### বাংলার বস্ত্রসঙ্কট

বাংলার বস্ত্রসম্কট সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে অনেকবার আলোচনা করা হছেছে। বলে স্থভার ও কাপড়ের কল যথেষ্ট নাই। যেগুলি আছে, ভাদের ঘারা এই প্রদেশের চাহিদা মেটেনা, বাইরের মাল এলে ভবে চাহিদা মেটে। অন্ত প্রদেশের কলগুলি যুদ্ধের ার্ডার সরবরাহ করতে ব্যস্ত। অনেক বার স্টাপ্তার্ড ক্লথের কথা শোনা পেছে, কিন্তু পূজা খ্ব নিকটবর্তী হওয়া সম্বেও ভার ত দেখা বজের কোথাও পাওয়া যায় নি। গান্ধীগীর উপদেশ অহুসারে যদি বিত্তর লোক চরকায় স্থভা কাটত এবং হাভের তাঁতে ভার থেকে কাপড় বোনা ২'ত, ভা হ'লে বস্তুসম্কট এমন দাকণ হয়ে উঠত না। কিন্তু লোকেরা আত্মনির্ভরশীল হয় নি।

## গণতন্ত্র ও গোরুর গাড়ীর যুগ

বিটিশ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী য়্যাটলি সাহেবের মতে ভারতবর্ধের বিশুর লোক এখনও গোক্ষর গাড়ীর যুগে থাকায় এদেশে গণভন্ত প্রবর্তন করা কঠিন হয়েছে—গণভন্ত না কি মোটর গাড়ীর সক্ষেই মানায় ভাল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যদিও মোটর গাড়ী ছিল না, তথাপি অনেক অবশল তিন্ন ভিন্ন রকমের সাধারণভন্ত ছিল। সামাজিক বিষয়ে ভারতবর্ধের স্ববর্ত্তই বরাবর গণভান্তিক পঞ্চায়তি প্রধা চ'লে আগছে। বিটিশ শাদনের প্রভাবে কোন কোন প্রদেশ—বেমন বলে—এই প্রথা প্রায় দৃপ্ত হয়ে গেলেও আগ্রা-অংশায়া প্রভৃতি প্রদেশে ঘটিক পাসি চামার প্রভৃতিদের মধ্যেও এই গণভান্ত্রিক প্রথা এখনও খুব কার্যকর আছে। স্কতবাং গোকর গাড়ীর দেশে ও যুগেও গণতক্ত ধুব চালান যায়।

ইয়োবোপেও ত.প্রাচীন গ্রীদ বোম প্রভৃতিতে মোটর গাড়ী ছিল না, কিন্তু গণতন্ত্র ছিল, মোটর গাড়ী ক'দিনেরই বা দ ফ্রান্সে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, স্বয়ং মিঃ ম্যাট্লির দেশ বিটেনে মোটর গাড়ীর আবির্ভাবের অনেক আগে গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে।

## পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজ। উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২৭এ আখিন ১৪ই অক্টোবর থেকে ১০ই কার্ত্তিক ২৭এ অক্টোবর পর্যান্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিট্টিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খোলবার পর করা হবে।

## কাশ্মীর-ভ্রমণ

#### শ্ৰীশান্তা দেবী

( 2 )

৩রা জুন প্রতাণদিং কলেজে অধ্যাপক নাগের বক্তৃতা ছিল না ব'লে আমরা দেদিন একট বাইরে বেড়াতে ঘাব ठिक ह'न। ७५ श्रीनगरत वरम थाकरन कामीरवत ज्यानक জিনিষ্ট দেখা হয় না। প্রলগাম কাশ্রীরের একটি বিখ্যাত ক্রষ্টব্য স্থান। এটি শ্রীনগর থেকে যাট মাইল দুরে। সমুত্র-পৃষ্ঠ থেকে ৭০০০ ফুট উচ্চতে নিডার উপত্যকার অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৌন্দর্য্যের মধ্যে অবন্থিত এই গ্রীমাবাদে প্রত্যেক গ্রীমে বছ দর্শকের আগমন হয়। এটি ভ্রধ সৌন্দর্য্যের জন্ম বিখ্যাত নয়, এখান দিয়েই অমরনাথ তীর্থে যাবার পথ : শ্রীঅমরনাথের গুহা এখান থেকে ২৭ মাইল। তা ছাড়া স্বাস্থ্যোহ্মতির পক্ষে এ জায়গাটির খুব স্থনাম আছে। আমরা পহলগামের পথে আরও কিছু কিছু দ্রষ্টব্য श्राम (मर्स्य गांव कथा किन । व्यत्मक करहे अकठा छा। श्रि যোগাড করা হ'ল। ব্যবসাদারেরা কেউ বলে ৪০২ ভাডা, কেউ বলে ৬৮.। নিয়োগী মহাশয় ১৯ টাকায় একটা গাড়ী ঠিক ক'রে দিলেন। গাড়ীটা বেশ ভাল, চলেও ভাড়াভাড়ি। তবে ডাইভারটা ভীষণ বদ্রাগী, কাউকে দেখ লেই গালাগালি দেয় ও মারতে যায়। কাশ্মীরী ছোট ছেলেরা বিদেশী লোক দেখলেই খানিকটা কৌতৃহলের জন্মে এবং ধানিকটা কিছু পয়সা পাবার আশায় ছুটে আসে। গাড়ীর কাছে তাদের আসতে দেখ লেই লোকটা গাল দিয়ে জুতো ছুড়ে মহা হালাম লাগিয়ে দিচ্ছিল। অথচ ফুলুর ফুলুর ছেলেগুলোকে দেখতে আমাদের ভালই नांशिक्त ।

আমাদের বেবোবার সময়টা ত্রেকফাট আর লঞ্চের মাঝামাঝি সময়। আমাদের তথনও কিছুই থাওয়া হয় নি। ঠিক সেই সময় কিছু পাওয়া শক্ত। তব্ থাবার চাওয়া গেল। ম্যানেজার বললেন, 'ছেড়োছড়ি ক'রে কেন থাবে? থাবার সজে নাও।" তাঁরাই একটা ঝুড়িতে ক'রে কটি মাধন, বিস্কৃট, চীজ, মাংস, চেরিফল ইত্যাদি অনেক থাবার সাজিয়ে দিলেন।

আমরা যে পথে শ্রীনগরে চুকেছি, এটা তার উণ্টা পথ! শ্রীনগর থেকে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে কল্ম হয়ে

আমাদের ফেরবার কথা। কাশ্মীর প্রকাণ্ড সমতল উপত্যকা, থানিকদ্র এগোলেই দেখা যায় বহু দ্রে চারধার দিয়ে পাহাড় একে গোল ক'রে ঘিরে রেখেছে। এই গিরি-প্রাচীরগুলির চূড়া সবই তুষারার্ড কিম্বা তুষার-রেখাছিত।



মার্ভণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসন্ত প

পথটি ভারি হৃদ্দর, শ্রীনগর থেকে অনেক দূর পর্যান্ত পথটির ধারে ধারে পপির ক্ষেত্র, রাঙা কুলে আলো হয়ে আছে। তারপর আবার অন্যান্য শহ্মক্ষেত্র। পথের সক্ষে বিলম নদী বরে চলেছে। জল হ্রদের মত হির, চেউয়ের উন্মন্ত নৃত্য ত নেইই, সামান্য বিবরিরে স্রোভও দেখা যায় না। নদীতে টাকা-দেওয়া ছোট ছোট নৌকা, হৃদ্দরী মেয়েরা বাইছে। কোথাও সারি দিয়ে অসংখ্যা নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। ছাউনির তলাতেই কৃত্য কৃত্র ঘরসংসার। এতেই বোধ হয় চাবীরা ও জেলেরা বসবাস করে। নৌকাগুলির চেহারা সাদাসিধে, শ্রীনগরের হাউস-

বোটের মত জমকালো নয়। এদেবট অভকরণে বোধ হয় মোগল বাদশাহরা এবং আরও পরে সাহেবেরা বিশালকায় ছাউস-বোটগুলি বানিয়েছিলেন। এটা জলের দেশ, মানুষের নানা সংখ্য মধ্যে জলে বাস করার স্থ এদেশে বেশী হবারই কথা। তবে বড় হাউস-বোটের চেয়ে এই ছোট নৌকাগুলি এক দিক দিয়ে ভাল। জলে থেকে নদীর গতির দক্ষে যদি না চলা যায়, তাহলে জলে বাদের অর্থ্বেক আনন্দ চলে যায়। এই নৌকাগুলিতে নদীর ও নালার যে কোন বাঁকে বেশ খুরে ফিরে বেড়ানো যায়, কিন্তু বেশী বভ নৌক৷ অধিকাংশ সময় এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে, অথবা ১৪৷১৫ জ্বনে মিলে গুণ টেনে চওড়া

পথ দিয়ে তাকে থানিকটা টেনে নিয়ে যেতে পারে।

এদিকেও পথ স্থানীর্ঘ তরুকনীথির ভিতর দিয়ে চলে গেছে। কোথাও সফেদার নীথি, কোথাও বাাদ। সফেদার রূপ অতুলনীয়, তারা দীঘ তরত গর্কিত মাথা আকাশের দিকে তুলে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, অভ্য কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। বর্ষার ফলার মত সফেদার মাথা সরু হয়ে গিয়েছে, ওঁড়িতে নীচের দিকে ভালণালার হালাম নেই, বেশ পরিদ্ধার স্থাচিক্তা ব্যাদের ওঁড়ি সাধারণ গাছের মত, কিছ তলার ওঁড়িটুকু না দেখলে মনে হয় বাঁশ গাছ, পাতা আর সরু ভালগুলি অবিকল বাশপাতা ও কচি বাঁশের মত।

মাঝে মাঝে গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামগুলি ছাতি তুর্দ্দশাগ্রন্থ, দারিন্ত্র্যে ও শিক্ষার অভাবে ষডটা তুর্গতি হবার তা হয়েছে। এমন স্থলর দেশ তাই মান্ত্রম কোন মতে বৈচে আছে। অবশু এখানে রোগের অভাব নেই। কাশ্মীরে এমন কলেরা হয় যে কলেরার টিকে না নিয়ে এদেশে কারুর ঢোকা বারণ। গ্রামগুলিতে গায়ে গায়ে অসংখ্য বাড়ী, দেয়ালে মাটি লেপার চিহ্ন আছে, কিছু অধিকাশংভেই পাথর বেরিন্তুরে এসেছে। ঘরগুলি ভাঙা-চোরা, রেলিং ও কার্ণিশে কাশ্মীরের স্থবিধ্যাত কাঠের কাজের কিছু নমুনা আছে ভেঙেচুরে ধূলায় নোংবায় তার বা অবশ্বা হয়েছে, তাতে সৌন্ধর্য খুঁজে বার করা শক্ত।

এই সব গ্রামে বাত্তবিক সৌন্দর্য্য আছে শিশুর মুখে আৰু বঞ্চ কুস্থমে। ছেলেমেয়েগুলির রং গৌলাপ ফুলের



শালিমার বাগ। জীনগর

মত, গাড়ী দেখলেই ময়লা ঝোলা পোষাক ছলিয়ে ছুটে আদে। কাক্ষর ঘন কালো চোখ, কাক্ষর ইউরোপীয় ধরণের হাজা নীল চোখ, টুকটুকে পাতলা ঠোঁট, টিকলো নাক, যেন দেবশিশু। বড় বয়দে এদের অনেকেরই মুথের ভাব বোকার মত এবং নাকগুলো একটু মোটা হয়ে যায় দেখলাম, কিন্তু ছোট শিশুদের এক রূপ আর কোথাও দেখি নি। ভাল ক'রে খেতে পরতে পায় না বলে শারীরে মাংদের অভাব একটু বেশী, না হলে এরা আরও না জানি কত স্কন্দর হ'ত।

শ্রীনগর থেকে প্রায় ২২ মাইল দূরে অনস্ত নাগ বা ইসলামা-বাদ বলে একটি জায়গা আছে। এখানে ২০,০০০ লেকের বাস, তারা অনেক রকম শিল্প কারু করে। "গল্পা" নামক কাঁথাজাতীয় দেলাই এথানের প্রধান শিল্প। রাস্তা দিয়ে গাড়ী যাবার সময় ছ-ধারের অনেক বাডীর শিল্পীরা ভাদের দেলাই ইত্যাদি বিক্রি করতে এত দর করে যে জিনিষ কিনতে গেলে বেড়ানর আশা ছেড়ে দিতে হয়। এর কাছাকাছি ছটি প্রাচীন মন্দির আছে। একটি মন্দিরে আমরা দেখেছিলাম। নাম অবস্তীস্বামী ভার নেযে যন্দির। এর বেশীর ভাগ আগে মাটির তলায় ছিল, পরে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। মন্দিরটির ছাদ পড়ে গিয়েছে. কারুকার্য্যকরা দেয়ালগুলি **দাড়িয়ে আছে**। রাজা অবন্তীবর্মণ এষ্টীয় নবম শতকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা करवन, श्रीकृरक्षत (रिक्षु) नारम। मन्मिरवव मार्यशास्त्रव

উঠানটি প্রায় সমচতকোণ, এক দিকে ১৭৪ ফট আর এক দিকে ১৪৮-৮ । দেয়ালের গায়ে পাথরে উৎকীর্ণ চিত্রে মকর ও কুর্মবাহিনী গঙ্গা যমুনা, রাঞ্চারাণী প্রভৃতির চিত্র। প্রভ্যেকটি পাথরে নানা চিত্র খোদিত। উঠানের চার দিকে চারটি ছোট মন্দির। মরগুলি ও চার পাশের দালান স্বই স্থন্দর কিন্ধ প্রাচীর-চিত্রগুলি কোদাল কুড়োল দিয়ে নির্মম ভাবে কাটা ও ভাঙা। হিন্দু রাজা কলস এই মন্দিরগুলি ধ্বংদ করতে হৃক করেন: ভার পর সিকন্দর বুৎদি খা এগুলিকে একেবারে ফেলেন। তবে এখনও নানা দেবদেবীর মৃর্জি, হাতীর সারি, হাঁসের সারি,

ফলফুল, ধেজুর গাছ ইত্যাদি ধোদাই বোঝা যায়। অবস্তীস্বামী মন্দির থেকে যাবার পথে আমর৷ একটা গ্রামা যেলায় এসে পড়লাম। সেখানে যেমন মাকুষের ভীড তেমনি মাছির ভীড়। মাত্রুষে গাড়ীর বাইরেটা ছেঁকে ধরল এবং মাছিগুলি ভিতরে ঢুকে গাড়ীর ছাল ছেয়ে বদল। গ্রামটির নাম বিশ্বিহার। গ্রাম্য পুরুষের দল आमारक अमन क'रत घिरत धतन रव हाँ हों है याद ना श्राय। মেয়েরা কিন্তু অত্যন্ত ভীক্ষ, তাদের কাছে যেতেই তারা পালাতে স্বক করল। মেলায় যতগুলি দোকানে যত জিনিষ ছিল সবই দোকানদারেরা একলা আমাকে বিক্রী করতে উৎস্ক। বোধ হয় মস্ত একটা বাণীটানী ভেবেছিল। হটো∸একটা জিনিষ কেনবার জন্যে হাতব্যাগটা খুলতেই চার পাশের সবাই তার ভিতর উকি মারতে ভ্রমডি খেয়ে পড़न। विकी हाक्क अवित काख-कता तडीन हेशि, हन বাঁধবার থোপনা-দেওয়া দড়ি, রূপোর গহনা ও নানা রকম ধাবার।

মেরের। তুইকানে তুদের রূপোর সার-মাকড়ি ও মাথায় রূপোর ঝাপটা সিঁথি ইত্যাদি পরে মেলা দেখতে এসেছে। কিন্তু পোষাকগুলি সব কালো কছলের মত এবং তাও বছরখানিক কি ভুয়েক বোধ হয় সেগুলি পরিছার করবার কোন চেষ্টা করা হয় নি। মেলায় লোক জ্মেছে হাজার পাঁচ-হয়। টালায় ক'বে কত লোক যাওয়া-আসা করছে, জ্মেনক দ্বের গ্রাম থেকে, অথ্য কেনবার জিনিব জ্ভি ভুক্ছ। জামাদের দেখতে এত লোক জ্মল যেন জামরা পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছি। মেলার প্র গেলাম



চশমা সাহী। শ্রীনগর

বাদশাহী আমলের পুরানো উল্লান আচ্ছাবলে। এটি প্রীনগর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। লোকে বলে এর থানিকটা আকবর বাদশা এবং থানিকটা জাহালীর বাদশা তৈরি করেছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের রিপোর্টে আছে— हैश काशकीरवद छिनान। अंथारन केंछ रए कुन छाद मरथा। (नहें। माना (भानाभ, नान (भानाभ, बुद्धा (भानाभ, লতা গোলাপ, প্যান্ধি, ভাষোলেট আরও কত রকম মৌলুমী ফুল: মনে হচ্ছিল স্ষ্টিকর্ত্তা তার রঙের পুঁজি এখানে উজাভ ক'রে ঢেলেছেন। বাগানের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা চেনার গাছ শত শত বৎসবের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গুঁড়িটা বেষ্টন ক'রে ধরতে বেশ আট~নয় জন লোক লাপে। গাছটির বরুল নাকি ৫০০ বংসর। কিন্তু ভার দেহে বার্দ্ধকোর চেয়ে এব যৌবনের চিহ্নই বেশী। আমরা সেই চেনার বুক্ষের ভলার কমল পেতে থেতে বদলাম। চৌকিদারটা বলল—"হিয়া বৈঠিয়ে জনাব, হিয়া বাদশা বৈঠ তে থে। উধর ত সব কাশ্মিরী আদমী, উধর মত জানা।" কাশ্মীরীদের প্রতি ভার দারুণ অবজ্ঞা দেখলাম।

গাছলতার বসে চারদিক দেখলে মুগ্ধ হয়ে থেতে হয়।
বাগানটি বিশেষ কিছু সম্বত্তু ক্ষিত নয়, প্রকৃতির মুক্ত
হত্তের দানেই তার সৌর্বার্গ উছলে উঠছে। ঘননীল
আকাশে স্কুল্র মেঘ, দ্বে ত্বারবেথাকিত নীললোহিতাভ
পাহাড়ের গায়ে ঋজু দীর্ঘ সক্ষো সারি সারি দাঁড়িয়ে।
কাছের পাহাড় দানবপুরীর প্রাচীরের মত থাড়া উঠে
গিয়েছে, তার গায়ে সবুক কার-জাভীর গাছ। পায়ের



প্ৰস্থাম

কাছে সমতল ক্ষমিতে মণির মত অসংখ্য উজ্জ্ল রঙের ফুল। অদ্রে অবিপ্রাপ্ত জলধারার কুলকুল শব্দ। বাগানে সরকারী লোকদের সঙ্গে প্রজাদের কিসের একটা সভা ইচ্ছিল। এক পাল গ্রাম্য কাশীরী মাথায় জাঁটা টুপি (Skulleap) প'রে রাজকর্মসারীর পায়ের কাছে বলে আছে। কর্মচারীটি উচ্চাসনে বলে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন এবং প্রজাদের বক্তর্য ভনছেন। এক দিকে রাজকার্য্য চলছে, আর এক দিকে দেখলাম একজন সম্মানী যোগাসনে বলে ধ্যান করছেন। খাবাবের লোভে এক পাল কুকুর আমাদের চার দিকে জুটে গেল। ভারা ভিক্ষামভোজী বটে, কিছ্ক চেহারাগুলি ভারি ফ্লব, মোটা-দোটা শরীরে ঘন লোম ঠাসা। আমাদের দেশের সাহেব বাড়ীর কুকুরের চেয়ে ভারা ভালই দেখতে।

শীনগরের পথে ভদ্রশ্রের কাশ্মীরী মেয়ে ইতিপুর্বের দেখি নি। আরু দেখলাম আচ্চাবলের উচ্চানে অনেকগুলি ভদ্রশ্রেরির ফলরী মেয়ে লালনীল সবুজ পোষাক প'রে দলে দলে বেড়ান্তে এসেছে। এদের পোষাক ঠিক সাধারণ মেরেদের মত নয়, ঘাঘরার মত পা পর্যুক্ত পোষাক লুটিয়ে পড়েছে, মাথায় সাদা ওড়না, কোমরে একটা কাপড় বাধা এবং পিঠে ঝোলানো ফ্রদীর্ঘ বেণীতে একটি শুভ কাপড় জড়ানো। এরা উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে দেখলেই বোঝা যায়। এদের বং, নাক মুখ চোখ, ইটো চলা এবং পরিচ্ছন্নতা সবই সাধারণ মেরেদের তুলনায় এদের আভিজাত্য সহজে ব্রিয়ে দেয়। পরে শুনেছি এবা এদেশের হিন্দু এবং রাক্ষণ-বংশীয়া মহিলা। কাশ্মীরে নিয় শ্রেণীর প্রায় সবলোকই মুসলমান এবং হিন্দুরা অধিকাংশই রাক্ষণ। এখানে লোকসংখ্যার শতকরা ৭৭ জন মুসলমান ও শতকরা ২০ জন হিন্দু।

কাশীবের সব উদ্যানের মড
আচ্ছাবলের উদ্যানেও জলের প্রাচ্ধ্য

থ্ব। উদ্যানের দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের

ছই-ডিনটি প্রকাণ্ড জলধারাকে বন্দী
করে ফোয়ারায় পুবে সারি সারি
উর্দ্ধনী ঝরণা হয়েছে। বাদশাহদের
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হামামের (সানাগারের)
প্রাচীর ভেঙে পড়েছে, কিছু এই স্বচ্ছ
জলের প্রোভ তার ভিতর ছল ছল
করছে। পাহাড়ের ছটি স্তরে ছটি
হামাম, একটি বোধ হয় আকবর
শাহের নামে চলে, এবং নীচেরটি

জাহাদীরের। গোটা ভিরিশ চৌবাচনা

জ্ডুলে এত বড় হামাম হয়। সম্প্রতি এই জলের স্রোতকে ট্রাউট মংস্থা পালন ক্ষেত্রের কাজে লাগান হয়েছে। যেথানে এককালে স্থান্দরী বেগমবা জলবিহার কংতেন, দেখানে এখন মংস্থানক্যাদের খেলা। মাছের ক্ষেত্র ভারি স্থান্দর দেখতে। তিন মাস খেকে সাত-ছাট বংসর বয়দের মাছ, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে জলপ্রোতের মধ্যে কালমল করছে। ওই বন্দী জলধারাকেই নানা ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মাছ-গুলির পেট লাল, ও গায়ে চিতা বাঘের মত বৃটি। জলে বৃটিগুলি ঝক্ঝক করে। বড় মাছগুলি ওজনে চার-পাচ সের। মহারাজা বিলাত থেকে এনে এখানে ঐ মাছের চায় করছেন।

আচ্ছাবল দেখে ফিরবার পথে কিছু জিনিস কেনা গেল। জিনিসগুলি অনস্কনাসের গবনা জাতীয় দেলাই। খুব দরাদরি করতে হয়। তার পর পথে পড়ল একটি শিখ মন্দির ও জলের ব্যবণা। জলের কুগু বাধানো, নীচে মুসলমানবা নমাজ করছে, উপরে শিখদের প্রব চলেছে।

তারু পর হক হ'ল পহলগামের পথ। সমস্ত পথটিই
নদীর ধার দিয়ে চলেছে। পথ সক্ষ ভাঙাচোরা উপলবছল, কিন্তু সারা পথের সন্ধিনী এই নৃত্যরতা পার্কাত্য
নদীটিকে দেখলে পথের কট্ট মনে থাকে না। প্রাণ-প্রাচূর্যে
পূর্ণ সদাহাস্যময়ী নৃত্যলীলা স্কল্মরী গিরিগুছিতা। সমস্ত
পথ সাদা সাদা কেনার ঢেউ তুলে চূর্ণ জলকণা ছড়িয়ে
নেচে নেচে চলেছে। জনেক জায়গায় চার-পাঁচ ভাগে
বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, য়েথানে জলধারাকে দেখা যায় না,
সেম্বানগুলি সাদা সাদা ছোট বড় গোল গোল পাথরে য়েন
ঢালাই করা, মধ্যে মধ্যে সবুজ ঝোপ তলায় অন্ত:স্লিলার
অন্তিত্বের সাক্ষ্য দিছে। জনেক উচু পাহাড় থেকে মোটা

মোটা গাছেব গুঁড়ি কেটে কাশ্বীরী
মজুররা এই জলের মধ্যে ফেলছে।
জলপ্রোত গুঁড়িগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে
চলেছে। তথনও বর্গা নামে নি,
ভাই অনেক গাছ কম জলে জমা হয়ে
আছে। বর্গাকালে সব ভেসে পঞ্জাবে
চলে যায়।

পহলগামে যথন পৌছলাম তথন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। প্রথমটা বাজাবের মত একটা জায়গায় গাড়ী দাড়াল। দেখলাম টুরিষ্টদের মেয়েরা চুল বব করে, লম্বা প্যাণ্টালুন পরে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, কেন্দ্র স্বদেশী কেন্দ্র বিদেশী। শাড়ী প'রে তৃই-এক জন হেঁটে বাছে। এই জায়গাটা খুব ঠাঙা নয়, কিন্ধ চারি ধারে মালার মত

বে-সব পাহাড় ঘিরে রয়েছে, তাদের মাথায় মাথায় বরফ।
মনে হয় বরফ এত কাচে ধে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই বরফের
উপর গিয়ে পড়া যাবে। জুন মানেও এত কাচে এমন
বরফ জমে পাকতে দেখলে বিমিত হ'তে হয়।

বাজারের পিছন দিয়ে আমরা একট নীচের দিকে নেমে গোলাম। সেধানে ধানিকটা ধোলা জায়গা। মাঠ নয়, ভারি স্থন্দর একটি উপতাকা। কত যে ছোট ছোট ছুভ্র জলম্রোত পাথরের ফুডির উপর দিয়ে নানা দিক থেকে আসচে তার ঠিক নেই। যেন আসন্ন সন্ধ্যায় এক দল ভ্র-বসনা ক্ষীণান্ধী দেববালা আকাশ থেকে পাৰ্ব্বতা পথে ধরণীতে বিচরণ করতে নেমেছেন। ভাদের উপর দিয়ে পার হবার জন্মে ছোট ছোট বাঁশের সেতৃ থিলানের মত ক'রে বাঁধা। এক দিকে অমরনাথ যাবার পথ। এই চোট ছোট জনস্রোতগুলি যে নদীতে গিয়ে পডেচে ভার নাম বোধ হয় অমরগনা। চারধারে ঘন ফর প্রভৃতি পাছে ঢাকা পাহাড়, তার পিছনে ভ্রু তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের শঙ্গ। অল্লকণ দাড়িয়ে এই সৌন্দর্য্য ভাল ক'রে বঝতে কিমা উপভোগ করতে পারা যায় না। আমরা ২৫,৩০ মিনিট পরেই ফিরলাম। পরে ত্র:খ হ'ত ভূমর্গের প্রকৃত সৌন্দর্যা বে-সব জারগার সেগুলিকে তেমন সময় দিয়ে দেখতে পারি নি ব'লে।

পহলগামে যাবার পথে মার্জণ্ড গুদ্দা নামে একটি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত মব্দির পড়ে। সেটি পাহাড়ের পাথর কেটে তৈয়ারী। মোটরের রাজা থেকে হেঁটে অনেক উপরে উঠলে তবে সেটি দেখা যায়। কাশ্মীরের কালা-

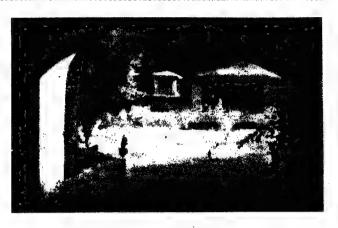

আচ্ছাবল 🐣

পাহাড়ের দল সেটিকে ভেঙে পুড়িয়ে একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। দেধ লে কট হয়। মন্দিরটি ৬৩ ফুট লম্বা, পাথরের কাককার্য্য হৃন্দর। মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

শ্রীনগর-প্রবাসী নিয়োগী মহাশয়ের চেষ্টায় এবং যড়ে আমরা শ্রীনগরের নিকটবর্ফী বিখ্যাত মোগল উল্লান-গুলি দেখেছিলাম। ৪ঠা ডিনি আমাদের বেডাতে নিছে গেলেন তার গাড়ীতে: সঙ্গে তার স্ত্রী ও তিন করা ছিলেন। হরওয়ানের জল-সরবরাহের কার্থানা শ্রীনগর থেকে অনেক দুরে একটি স্রষ্টব্য জিনিষ, তাকে উন্থানও বলা চলে, কারধানাও বলা চলে ৷ সেইখানে আমরা প্রথম গেলাম। পাহাড়ে-ঘেরা প্রকাণ্ড একটি ঝিল, নির্মান জলে টলটল করছে, দেই স্থির স্বচ্ছ জলের বুকে পাহাড়ের সবুজ বনানীর ছায়া। তারই মাঝখানে একটি ছোট ঘরে কার্থানার কাজ চলে: নানা দিকে জল পাঠানোর বাবভাও এইখান থেকে। নিঝ বিণীপুষ্ট ঝিলের বাড় তি জল একটি প্রকাণ্ড থাল দিয়ে বাইরে চলে যায়। তার চেহারা দেখ লে মনে হয় মন্ত একটি নদী। এই প্রকাণ্ড জলফোডের গা থেকে ছোট ছোট নালা কেটে লোকে ক্ষেতে জল নিয়ে যায়। স্রোডটি প্রথম বাগান থেকে বেরিয়েই যে কুণ্ডের মত জামগাম পড়ছে, পৌনটি হয়ে উঠেছে মন্ত একটি মানাগার। কাশীরীরাও এদেশী পঞারীরাও বোধ চয় ল্পানে নেমেছে। গ্রীমকালেই বোধ হয় কাশ্মীরীদের স্নানের সমর। ভাদের উন্মক্ত হুপৌর দেহ দেখলে মনে হয় ইউবোপের মান্তব।

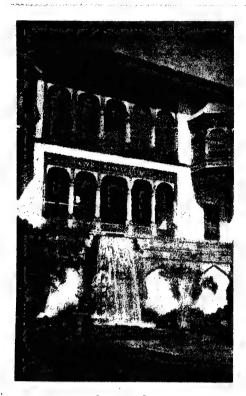

নিশাতবাগ। শ্রীনগর

হারওয়ানের স্থির গভীর দেববাঞ্চিত সৌন্দর্যা মান্ত্র্যকে মুখ্য করে। ঝিলের পিছনের ঘনবনাকীর্ণ পাছাড শুরু আকাশের বুক চিরে উঠেছে। চূড়ায় শুদ্র বরফ মহাতপন্থীর শুল্ল কটার মত ঝকমক করছে। জলফোত কুল কুল ক'রে **পথের ধার দিয়ে সজোরে ছুটে চলেছে। উভানের দিকে** পিছন ক'রে দাড়ালে দুরে ডাল হ্রদের শাম জলরাশি চোথে পড়ে। উইলো ও বাাদ গাছের ঝাড় পথের ধারে ধারেই চলেছে। থেকে থেকে চেনার মহীক্ষ মহা স্থবিরের মড তার স্থবিশাল মুর্ত্তি নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলের যে কত বকম গাছ ভাব ঠিক নেই। পথের ধারের ভাঙা প্রাচীর, জীর্ণ বেড়া সব বন্তু গোলাপের কুঞ্জে ছেমে গেছে। প্রকৃতি যেন সর্বত্র মাতুষের অক্তত, দাবিস্তা ও অবহেলার नका ঢাका (नवाद कना महत्व निद्योक कारक नामिरहरहन। যে-কোন বাগানই দেখতে বাই না কেন দেখি একদল ছোট ছোট অন্দর অন্দর ছেলেমেয়ে সেখানে ফল ফুল ভরী-তরকারি পাতায় ক'রে নিয়ে সব বিক্রী করছে। ফুলের

এদের ত বিধাতা রষ্টিবিন্দ্র यमा अध विसमीत काष्ट ! মত অজ্ञ ধারে ফুল দেশে ঢেলে দিয়েছেন। বেচারীরা বড় গুরীব। এই সময় ফুলের সময়, তাই স্বাই এক একটা ছোট তোড়া বেঁধে গায়ের উপর এসে ছমড়ি পেয়ে পড়ছে। म्वारे वरनः - 'बामाविंग नाख, बामाविंग नाख।' किनावात জন্যে ঝুলোঝুলি। এত বিক্ষেতা যে ভয়ে কাকবটাই নেওয়া শক্ত হ'ত। অনেকে পাতায় ক'বে চেরি, ষ্ট্রবেরি, তঁতে প্রভৃতি পাক। ফল বিক্রী করছে। জল আর বাগান দেখতে দলে দলে লোক বাগানে চুক্ছে। বাগান দেখতে গোলে সক্তে সক্তে অনেক ব্ৰুম মানুষও দেখা যায়। এক কাশ্মীরীদের মেয়েদেরই কত রকম পোষাক। হিন্দু সধবা মেয়েরা কানে জ্বি-জ্ডানো স্থতোয় হুটো দোনার মাহলির মত ঝোলায়, গরীব হ'লে রূপোর পরে। জন্মুর মেয়েরা চডিদার পায়জামার উপর লম্বা পাঞ্চাবী কুর্ত্তা পরেছে। খুব উচ্চ বংশের মুসলমান মেয়েরা মাথায় উচ্ টুপি পরে, তার উপর বোরথা পরেছে, মনে হচ্ছে দোভলা মাথা।

শালিমার বাগের নাম শিশুকাল থেকে শুনেছি, ছবিতে ভার সন্মার্শীর্ষ সফেদা পাছগুলি ছেলেবেলা থেকে আমাকে আকর্ষণ করত। এত দিন পরে চোখে দেখা হ'ল। এত স্থন্দর আর এত বড় বাগান কোথাও ইতিপূর্কে দেখি নি। সমস্ত বাগানটির প্ল্যান একসঞ্চে করা, স্বটা জড়িয়ে যেন একটা মন্ত ছবি। জ্যামিতির নিয়মে মাপজোথ ক'রে সব সাজানো। পাৰ্কতা জলের একটি প্রকাণ্ড স্রোভ বাগানের মাঝধান দিয়ে চওড়া বাঁধানো পথে চলেছে, জ্বলপথটি তাজমহলের সম্মুখের জলপথের মত দেখতে, কিন্ধু ধাপে ধাপে চওড়া সিঁডির মত নেখে গিয়েছে ৷ প্রতি ববিবার জলপথের মুখ খুলে দেওয়া হয়, তখন ধাণে ধাণে লাফিয়ে লাফিয়ে নদীসোতের মত জল চলে ৷ মাঝে মাঝে চৌকো কুণ্ড এবং তুবড়ির মত জল ওঠবার জন্যে আনেক ঝাঁঝবির, ফোয়ারা। জলের দেশ, তাই বাদশারা এড বক্ম ক'রে জলের খেলা দেখাতে পেরেছিলেন। বাইরে উচ্ছল জলের থেলা, ভিতরে ভিতরে তারই ফ্র্ণারা সোনালী রপালী সবুজে জনীলে সমন্ত উত্যানটিকে সাজিয়ে তুলেছে। ফল ফুল পাতার রূপে বাগান যেন ফুরে পড়েছে। তার উপর এই অপ্রাম্ভ কলনাদিনী জলধারা ষেন थ्यागमधी वनवानारमय महत्व नृशूरत्व हत्मावक निक्न। শালিমার বাগের শেষের দিকে কালো মার্কেল পাথরের হস্পর থাম আর কার্ণিশ-করা বাদশাহী ধরণের একটি খোলা হল আছে। স্থাপত্য আগ্রা দিল্লীর দেওয়ানী আম ধরণের। থামের উপর হিন্দু স্থাপড্যের ধরণের পদ্মকাটা। জাহান্সীর তার প্রেয়সী ন্রজাহানের জন্য শালিমার বাগ তৈরি করেছিলেন। এখানে তাঁরা ক্ষেক বার গ্রীল্মকালে বাস করেছিলেন।

এই বাগানে কত যে মামুষ ববিবাবে বেডাতে আসে তা দেখলৈও বিশ্বাস হয় না। মনে হয় যেন দেশব্যাপী বিশেষ কি একটা উৎসব হচ্চে। প্রকাণ্ড জনস্রোতের তুই পাশে হাজার রকম ফুলের স্রোভ চলেছে, তার পাশে পাশে ছ-দিকে সবুদ্ধ গালিচার মত 'লন'। এই লনে একেবারে জংলী কাশ্মীরী থেকে আরম্ভ ক'রে সাহেব মেম. শিধ. भक्षांती, वांडामी, हिन्दुशांनी, मधामी, माधु, वाकावांकशा ছোট বড় সবাই এসে জ্রটেছে। কেউ সতরঞ্চি পেতে টিফিন বাস্কেট নিয়ে দল বেঁধে পিকনিক করছে, কেউবা ক্যামেরা নিয়ে ফুলের ছবি তুল্ছে, কেউ মুগ্ধ হয়ে ফুল দেখছে, কেউ বেড়াচ্ছে, কেউবা জ্বিজড়োয়া প'রে সাজ-পোষাকে প্রস্পোভানের সঙ্গে পালা দিতে চেষ্টা করছে। বাগানের বাইরে লোক নামছে কেউ নৌকা থেকে. কেউ টাঙ্গা থেকে. কেউবা মোটর থেকে৷ স্থলপথ জলপথ তুই পথেই আসা যায়। কাশ্মীরে শিক্ষিতের অশিক্ষিতদের ভীড়ই বেশী।

শালিমার বাগের পিছনে প্রকাণ্ড পাছাড় থাড়া হয়ে আছে, মাঝথান দিয়ে থাকের পর থাক জল নেমে চলেছে আঝারে অফুরস্ক স্রোতে, তার ত্ই পাশে ফুলের স্রোত, কত যে ফুল তার লেথাজোধা নেই, প্যান্দি, ভায়োলেট, হনিদক্ল, গোলাপ, বক্ত গোলাপ, দবই শীতের দেশের ফুল। ফুল পাতা ও জলের অনস্ক ঐশ্ব্য এমন কোথাও দেখিন।

প্রকৃতির এই ঐশ্বর্গ-ভাণ্ডারে মানিয়েছে সয়্যাসীদের আর কাশ্মীরী পণ্ডিতানীদের। ভাদের মাটিতে ল্টানো পোষাক ও হাঁটাচলা সবই পাচ শত বৎসর পূর্বেকার বাদশাহী আমলের মত। মনে হয় থেন সেই যুগের উদ্যানের সঙ্গে ভারাও আজ পর্যান্ত চলে আস্ছে। ভাদের মধ্যে সাহেবমেমবা লখা লখা পা ফেলে যথন চলে বিশ্বতকিমাকার দেখায়, সভ্যিই হংসমধ্যে বকো যথা, বকের মতই হাঁটা। আধুনিক মান্তবরা আবার আদেও মোটর চড়ে, আর সাবেকী লোকেরা আদে নৌকায় চড়ে। কছ রঙের নক্সা-কাটা সাজসক্ষা ভাদের নৌকার! কোনাটি বা দ্বিজের জীর্ণ ভাঙা নৌকা। ক্সমরী প্রসাবিনীরা ভাতে ভবীভরকারির বেসাভি নিয়ে চলেছে।

নিশতে বাগ বাদশাহী আমলের আব একটি উদ্যান। বাদশাহ সাহজাহান এই উন্থান রচনা করেন ব'লে কাশ্মীর-রাজের রিপোর্টে লেখে। এটি শালিমারের চেয়েও বড়। বাগানের জল নামবার পাথর বাধানো পথটি ঢানু। এ বাগানে চেনার প্রভৃতি গাছগুলি এত বড় এবং তালপালা রুকিয়ে এমন ক'রে বাগান জুড়ে আছে বে ললম্রাত অর্জেক আড়াল হরে যায়। বাগানের পিছনে পাহাড়গুলি সবুজ নয়, খাড়া খাড়া কালো পাথর; মনে হয় বাগান আগলাবার জন্ত কে বিরাট চৈনিক প্রাচীর গেঁথে গিয়েছে। বাগানের উঁচু দিক থেকে ডাল য়দ, তার গেট, হাউস-বোট, শিকারা প্রভৃতি ও বিচিত্র নৌকার সারি ছবির মত দেখায়। বাগানে অনেক জায়গায় মাটির তলা দিয়ে সিঁড়ি কেটে ফড়লের মত রাভা ক'রে দিয়েছে উপরে উঠবার জন্ত। জলম্রোতের ছ্খারে এখানে খ্ব লকেট ফলের গাছ। কাশ্মীরের বাগান যখন তথন ফ্লেরও অভাব নেই। এই উদ্যানটি সাহজাহানের খণ্ডর আসফ খার ছিল ব'লেও শোনা যায়।

এখান থেকে যখন বেবোলাম তথন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চশমাদাহী বাগ তথনও দেখা হয় নি। বাগান বন্ধ ক'রে দেবার সময় হয়ে আদহিল। নিয়োগী-মহাশারের ছোট ছোট মেয়েরা দিঁড়ি বেয়ে ছুটে উঠে আমাদের জন্তে পথ ক'রে দিল। বাগানটি অনেক উচুতে। দেখলাম স্থ্যাত্তের রাঙা আলো ঢ়াল হ্রদে বলমল করছে। অমণকারীরা ভাল হুদের অপূর্ত্ব দৌন্দর্য্য দেখবার জভ্যেই অনেকে চশমাদাহীতে আসে। ছোট একটি বাড়ী লতায় লতায় বিবে বেখেছে। ইট পাথর প্রায় দেখা যায় না। এখানকার জল খ্ব স্থাত্ন ও উপকারী ব'লে অনেকে জল নিয়ে যাচ্ছে। চশমাদাহী কথাটির মানে "বাদশাহী বরণা"। সন্ধ্যার অন্ধকারেও বড় বড় প্যান্দি ফুলগুলি মণির মত কামল করছে।

এই সব বাগানে ববিবার ছাড়া জলের স্রোত চলে না : অন্ত দিনে এই জলম্রোত কাশ্মীরের যত ক্ষেত-থামারে চলে যায়। রবিবার বাগানের দিকে জলস্রোভ ঘুরিয়ে দেয় ব'লে জল, ফোয়ারা ও তার ভিতর রঙীন আলোর থেলা দেখবার জন্ম শালিমার প্রভতিতে এত লোক খাসে। জল ও আলোর খেলা দেখার প্রতি গ্রাম্য लाकरमंत्र होन गवरहरत्र दवनी। Skullcap e नाःता কাপড় পরা লোক দলে দলে রবিবার বাগান থিবে ফেলে। কাশ্মীরী গরীব ছেলেরা বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে এত বাস্ত ধে লোক দেখলেই যা হোক একটা কিছু নিয়ে তাদের পিছনে ক্রাটে। নিশাত বাগে একটি ছেলে একটা আলবোলা নিয়ে আমাদের পিছনে ছটতে ক্রক করল; যদিই আমরা একটু ডামাক খেয়ে ডাকে কিছ পমসাদি। ত্রংখের বিষয় আমাদের দলে পাচ জন ছিলেন মহিলা আর তু-জন মাত্র পুরুষ। তাঁরাও আবার আল-বোলার ভক্ত নন। ক্র মূখ্য

#### [বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত ]

## রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

#### রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

ě

ğ

#### শ্রহ্মাস্পদেযু

আপনার সংশ্ব এক যাত্রায় য়্বোপে যাবার স্থাবনা আছে ভনে আনন্দিত হলুম। অপেক্ষা করে আছি কবে আছি কবে আহাজের থবর পাব। আজও পাই নি। টুচি বলেন ইটালীয়ানরা আমাদেরই মতো—সময় মতো থবর দেওয়া বা কোনো কাজ করা ওদের ধাতে নেই। আশা তো আর তৃই এক দিনের মধ্যে জানতে পাবো—এবং সম্ভবত ১৫ই মে মাসেই রওনা হতে পারব। ২৫শে বৈশাথের উপোলক্ষ্যে একটা নাট্য অভিনয়ের উত্তোগে ব্যস্ত হয়ে আচি।

কলকাতা এখন ঠাওা হয়েছে। তিন চাব দিন আগে বোলপুরে বহুদংখ্যক মুদলমানু গুণ্ডার আমদানী হয়েছিল —সময় মতো দশত্ম পুলিদের সমাগমে তারা তামাদা বন্ধ করেই আবার কলকাতায় ফিরেছে। ইতি ১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৩

> আপনাদের শ্রীরবীজনাথ ঠাকুর "Uttarayan" Santiniketan, Bengal.

#### শ্ৰদ্ধাস্পদেয

১০ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় য়াব, ১৩ই কনভোকেশন। আমার বক্তৃতা বাংলা ভাষায় লেখা। ইতিমধ্যে আপনি এলে দেখা হবে।

å

বোষ্টমী স্থান করে যথন সিক্ত বস্ত্রে চলে আসছে তার গুরু বললে, তোমার দেহথানি স্থলর। সে সময়ে তার কণ্ঠবরে ও মুথ ভাবে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল সেটাতে বোষ্টমীর নিজের মনের প্রাক্তর আবনাকে বাঁচার। জামার বিশাস গরের মধ্যে এই হীলভটি ব্রুতে বাধা ঘটেনা। ইংরেজি ভক্ষমায় কথাটা স্পাই হয়েছে কি না জানিনে। ইতি ১৩ই মাধ [১৩৪০]

আপনাদের রবীস্থনাথ ঠাকুর

#### শ্ৰদ্ধাম্পদেষু

অরবিন্দের ভিনটে তর্জনার মধ্যে একটা প্রকাশ-যোগ্য। সেটা অনিল কাল আপনার কাছে রওনা করে দিয়েছে। Suggestion শব্দের তর্জনা নিয়ে একদা তথনকার শান্তিনিকেতন পত্রে আলোচনা করেছিলুম। "সঙ্কেত" "ইন্ধিত" জাতীয় শব্দের আভাদ তাতে ছিল। স্বধীর কর কলকাতা থেকে ফিরলে খুঁজে বের করব। ইতি ১০০০০

> আপনাদের রবীক্রনাথ ঠাকুর

" Uttarayan " Santiniketan, Bengal.

Ġ

শ্রদ্ধাম্পদেধু

ববিবাদ্ধা বইটা সম্বন্ধে চাক্রকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে করেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না। আমার কৈদিয়তে চাক্রকে যে চিঠি লিখেছি—তাব নকল পাঠাই। তার বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবন্ধা ছাড়িয়েছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয়, অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অভিশয় বেশি দিতে গেলে কম দেওয়া ছয়। বাধ হয় চাক্র ক্লাস পড়াবার উপলক্ষোই এটা লিখেছেনু সে কথার স্পাই উল্লেখ কোথাও থাকলে ভাল হত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগা হত।

ঠাণ্ডায় আছি, লোক কম গ্রমণ্ড নেই। ইতি ২বা জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৫ আপনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Gouripur Lodge, Kalimpong. Phone, Kal-19.

Ğ

#### প্রীতিনমস্বার সম্ভাবণ

শরীরে মনে শক্তির উষ্ত দিনে দিনেই ক্ষয় হয়ে আসচে—এই জয়ে দিনকভোর বাইরে এমন কোনো কাঞ্জ

করতে উৎসাছ পাইনে যা আমার অভ্যন্ত পথের বাইবে
পড়ে। আমার মনে ইংরেজি ভাষার শিকড় শিথিল হয়ে
গেছে, বাংলা রচনার রাজাতেও রথের চাকা বার বার
বেধে হার। ক্লান্ত মনকে তাড়া লাগালে হয়তো কাজ
চালাবার্থ মত থানিকটা পথ এগোতে পারে কিছু অত্যন্ত
বেশি আপত্তি করে—কোন্দিন ধর্মঘট করে বসে এ আশহা
করি। কিছুদিন পূর্বেও আমি জরাকে বিশাস করত্ম না,
অপট্টভার একট্ আভাস পেলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতুম।
এখন শেষ ব্যন্দের ভিক্টেটরের শাসন মানতে বাধ্য হয়েছি
—হাতখরচের মত সামান্ত কিছু রেখে আমার তহবিলে
সে শিসমোহর এ টে দিচ্চে—অভ্যাচারটা বীকার করতে
লক্ষা হয় বলেই কলম চালাতে যাই কিছু প্রি:হীন চাকার
মত ভার আর্ডনাদ উঠতেও থাকে।

এখানে শরীর কিছু ভালো হয়েছে কিছু প্রাণের উত্তম এখনো অজয় নদের মত তটের তলায় তলিয়ে আছে—
বর্ষায় ধারায় কিছু স্রোত বাড়ে কিছু পণ্য চালাবার মত
নয়। উপস্থিত কিছু কাজ শেষ করে ছুটির চর্চাতে লাগব
ভাবচি অর্থাৎ ছবি আঁকতে বসব—দেখানে আমার খ্যাতির
জোয়ার ভাটা থেলে না—তাই আরাম পাই। ইতি
১৮।৬,৩৮

আপনাদের ববীক্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan" Santiniketan, Bengal.

Ğ

শ্ৰহ্ম স্পাদেয়

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সকে প্রবাসীর হব ঘটেছিল সেই জনঞ্চির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সকে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্মে মরতে আমার সকোচ হয় তখন বাঁধভাঙা বহার মত ঘোলা গুজবের স্রোভ প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে— আটকাবে কে? ১৭,৩১

আপনাদের রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর

"Uttarayan" Santiniketan, Bengal.

Ġ

**শ্ৰাম্প**দেষু

সামার চিঠি ছাপতে পারেন, সাপত্তি নেই। স্থানাতে

পারেন শরৎ কথনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি. আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি ৷ ইতি ১১/৭/৩৯

> আপনাদের রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর "Uttersven"

"Uttarayan" Santiniketan, Bengal.

Ğ

প্রদামপদেষ

শরতের সম্বন্ধে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিল্ম সেটা পড়ে অনিল বললেন, যখন এই ঘটনা-প্রসঙ্গে কোনো ভারিখের উল্লেখ নেই তখন সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল না এ কথা কী করে বলা চলে। আন্দাকে বলেছি বটে কিছু এ কথা সভ্য যে শরতের খ্যাভি যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত ভার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রভ্যক্ষ পরিচয় ছিল না। যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা চলচে সে ঘদি তাঁর যশোবিস্তারের পূর্বকার হয় ভাহলে এ নিয়ে সন্দেহ করবার দরকার নেই। ইভি ১৭,৭৩০

> আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan" Santiniketan, Bengal.

Å

শ্রহাস্পদেযু

আমাদের এখানে হিন্দিভাষী ছেলেমেরেরা হিন্দি
নিক্ষার স্থায়েগ পায় কিছ্ক নিয়ম করেছি তাদের পরীকা
দিতে হবে বাংলা ভাষায়। তাতে ওদের হিন্দি শিক্ষায়
শৈথিলা হচে না অথচ তারা বাংলা শিক্ষাকে উপেক্ষা
করতে পাবে না। উত্তর-পশ্চিমে বাঙালী ছেলেদের জ্ঞে
যদি এই নিয়ম চালানো হয় তাহলে আমার তরফ থেকে
আপত্তি শোভা পাবে না। আশা করি এই বাধাটুকুতে
বাঙালি ছেলেদের পরাভব হবে না। ইতি ১৮৮০

আপনাদের রবীক্রনাথ ঠাকুর

ġ

ভাকাস্পদেয়

বাদের কাছ থেকে ধবর নিতে গিয়েছিলুম তাঁরা আমাকে অসম্পূর্ণ সংবাদ দিকেছিলেন, অন্তত্ত তাদের কথা থেকে আমি এই ব্রোছিলুম যে উত্তর-পশ্চিমের বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেদের জন্ত বাংলা শিক্ষার স্থযোগ আছে কেবল মাত্র পেথানকার পরীক্ষার ভাষা হিন্দি বা উর্জ্ব। আপনার পরে জানা গেল কথাটা বিশুদ্ধ সত্য নয়। অভএব এ

শহৰে মহান্মাজি ৰা জহরলালকে কিছু লেখবার দায়িত্ব আমার আছে দে কথা স্বীকার করি। অবসর পেলেই চেষ্টা করে দেখব। ইতি ৪।৮।৩৯

> আপনাদের রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেডন।

**ध्वकाञ्चा**रम्

শাপনার অন্থরোধ পালন না করা আমার পক্ষে কঠিন সেই জন্মই আপনার প্রস্তাবে রাজি হইলাম, নহিলে ভিড় ক্রিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। অভিত প্রভৃতি চুই একজন এখানকার দলের লোকুইচছা করেন বক্তভার দিনটা বুহস্পতিবার না হইয়া বুধবারে পড়ে, তাঁছা হইলে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারেন।

আমি দেই সভায় উপাসনার কাজ করিব না, কেবল আমার যাহা বলিবার ভাহা বলিব। কি বিষয় বলিব তাহা আগে থাকিতে জানাইয়া দেওয়া কঠিন কাবণ, আমি যথন মুখে কিছু বলি তখন কি যে বলিব তাহা প্ৰ্বাল্পে জানিবার কোনো উপায় আমার হাতে নাই। কিছ निधिया भाठ कवि रम मयग्र अवर मास्त्रि नाहे। हेकि तविवात আপনাদের

গ্রীক্ষনাথ ঠাকুর।

## শাশ্বত পিপাসা

#### শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ণিমা অন্তর্হিত হইতেই অমাবস্থা আদিল। অর্থাৎ কালিতারা দেখা দিল। আসিয়া বলিল, যাবার আগের দিন সন্ধ্যের পর তোমাদের পুদ্রিয়ে স্থন্ত্রী হঠাৎ আমাদের वानाम निरम উপन्छि। वनरमन, वडेनि, हननाम। তোমায় আমাবস্থে স্থন্থী বলে কেপিয়েছি কত দিন, কিছু মনে ক'রোনাভাই। লোককে রাগানো আঘার একটা স্বভাব। তুমি কালো আর আমি দোন্দর বলে যে তোমায় আমাবস্তে বলে ডাকতাম, তা নয়। তোমায় দিদির মত মনে ক'রেই বলতাম ও-কথা। আমি যেন ওর ইয়ার! ধয়ের খাবার যুগ্যি!

र्याभयाया विनन, आयाय वनतन, जूनमी जनात মাটি মাথায় নিতে ইচ্ছে করে।

कामिलादा विमन, अहे दक्य! निष्कत्मद्र मः माद्र ওদের কিদের অভাব, ভাই। তবু আমাদের মত গুরিবদের বাড়ি পড়ে থাকতেই ওর ভাল লাগত। একটা **८ इटल यनि आदतक है। ८ इटल व**्रमायत नाफिट्य था यात्र थाय ভ – বে ছেলেটা থাবার পায় কি—ভার যেমন চোথের ভাব-ভামাদের পুরিমে স্থনুবীরও সেই রকম চোধ আমি কত বার দেখেছি। এমন ফাংলা!

यांत्रयाश यत्न यत्न विनन, ठिक। व्यासिक मिनन कृत्यादात काक नित्य अंत मिटक जिंक अहे बक्य कार्थहे

ওকে চাইতে দেখেছি। হাংলাই ভ! প্রকাশ্রে বলিল, ভনছি নাকি ওঁর আবার বিয়ে হবে ?

—বিয়ে ? মেয়েমান্ষের ক'বার বিয়ে হয় ? মরণ ! ছুইজনেই চুপ করিয়া রহিল।

থানিক পরে কালিভারা বলিল, আপদ যে বিদেয় হ'ল-তোমার ভাগাি ভাল, ভাই। ওঁতৈ আমাতে কত দিন বলাবলি করেছি—একটা কেলেঙ্কারি না হয়।

বোপমায়া কথা কহিল না। কালিভারার এই কথাগুলি তার ভাল লাগে না। মন যাহাতে ভাল থাকে —তেমন কথা যেন কালিভারা বলিভেই পারে না আককাল।

কহিল, মরুক গে ভাই, যে দোষ করবে—দে তার ফল ভোগ করবে। বিয়ে করে যদি ভাল থাকে—

—পোড়া কপাল! ভাল থাকবার মেয়েই কি না ও! **(मर्स्था, ७ यमि मा-**--

যোগমায়া ভাড়াভাড়ি ওঘরে উঠিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল ব্রচ-স্থতা হাতে করিয়া। विनन, कांधान ওপর একটা হাতী তুলছি, দিদি। ভাবছি নীল স্থতো দেব। উনি বললেন, সব্জ দেও। মানাবে সর্জ ?

— দ্ব, হাতীর গায়ে বরঞ মেটে রং মানা**ভে পারে**, नत्व मानाम कथन ७ किटक नील तः मानादव छाल।

ভুধু ছাতী নয়, পায়ের তলায় পল্লর পাতা আহার ফুল দিযো।

ৰোগময়ো বলিল, ঠিক বলেছ দিদি, যেন পদ্মবন ভাঙছে।

কালিতারা বলিল, হাডী নয়, হন্তিনী। পদাবন ভাঙতে আর পারলে:কই. যে পাকা মাহত।

আবার দেই কদর্য ইন্দিত। কাঁথা রাখিতে গিয়া মোগমায়া ওচরে একট বিলম্ম করিল।

কালিতারা বলিল, উঠি, ভাছরে বেলা আত্রে যায়। একটা কথা বলি ভাই, একটা টাকা ধার দিতে পার ? পরভ মাইনে পেলেই দিয়ে যাব ?

- স্থামার কাছে ত টাকাকড়ি থাকে না।
- —থাকে না! তবে বে চাবি ঝুলছে জ্বাচলে ? কথাটা বেন বিখাগযোগ্য নহে।

যোগমায়া বলিল, ওগুলো বাহারে চাবি। উলুই চণ্ডীর জাত দেখতে গিয়ে শাশুড়ী কিনে এনেচিলেন।

—ও হবি বল! চাবিই যদি হাত করতে না পারলে ত কিসের গিল্লিপনা করছ গুনি । না ভাই, একটা টাকা না হয়—আটি আনাই দাও। সভ্যি বলছি খোকার বার্লি নেই—

যোগমায়ার নিজের একটি আধুলি ও একটি সিকি পুঁজি ছিল—কালিতারার আগ্রহাতিশয্যে আধুলিটি সে বাহিব করিয়া দিল।

কালিতারা সেটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, পরও কি তরও তুকুরে এসে দিয়ে যাব। তুয়োরটা দাও, আমি চললাম।

সন্থ্যার পর কালিতারা ছেলেকে ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইতেছে শোনা গেল:

> যুম পাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিরে বেরো, বাটা ভরে কাটা ভরো গাল পুরে খেরো।

ওরে—ধোকার আমার বিরে দেব হটমালার দেশে। তারা গাই বলদে চবে, হীরের দাঁত খবে, কুই মাছ পটলের শাক ভারে ভারে আসে।

রামচন্দ্র সেদিন রাজি দশটার মিজ-বাড়ির আবংড়া হইতে ফিরিয়া গন্ধীর মুখে বলিল, ওদের ক'লকাতায় যাওয়া হ'ল না। পিল্লিমা অমত করলেন। বললেন, আন্দই হও— আর প্রীষ্টানই হও ভাদর মাদে বাড়ি থেকে বেরুতে দেব না, রাছা।

বোপমায়া বলিল, তা পূর্ণিমা ঠাকুর-ঝি একদিন ত এক ৰায়ও এলেন না। রামচন্দ্র বলিল, আমি চেষ্টা করছি যাতে এখান থেকে শীগ্রির বদলি হ'তে পারি।

--কেন, এ জায়গা ত মব্দ নয় ?

মান হাসিয়া বামচক্ষ বলিল, না, মন্দ নয়—তবে আমার ভালও লাগছে না।

- কেন, বেশ ত গান-বাজনা নিয়ে আছ, আমারই বয়ড়
  ভাল না লাগবার কথা !
- —তোমার আর ভাবনা কি, মায়া। সংসার আছে, তুলসী গাছ আছে, কত ছোটখাটো কান্ধ আছে।
- —কি করি, ভোমাদের মত আপিদ করবার বরাত ভ দেন নি ভগবান। যোগমায়া হাদিল।
- —করবে আপিন ? কর ত দেখ—রমেশবার্ছটি চাইছেন এক মান, তোমায় একটিনি দিই।
- —যাও, থালি ঠাট্টা! কেন ভাল লাগছে না—বললে না ত ?

--এমনই, সব কথার কি মানে থাকে !

হয়ত থাকে না। থাকিলেও সে কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতে পারে না যোগমায়।

কিন্তু তাগার পরদিনই সন্থ্যার পর রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিল, আজই ওবা কলকাতায় যাচেছ।

- —ভাদর মাস ব'লে কেউ আপত্তি করলেন না ?
- —আপত্তি মানবে কে, পূর্ণিমার যা জিল। সে ধর্ম্বভাঙা পণ ক'রে বদেছে—কলকাভার যাওয়া না হ'লে জ্বলম্পর্ন করবে না।
- —মেয়েমান্ষের অত জেদ ভাল নয়। একটা লক্ষণের কাজ আছে ত।

রামচন্দ্র প্রত্যুত্তর করিল না। আজ দে বছ দিন পরে রায়াঘরে পিড়ি পাতিয়া বসিয়া যোগমায়ার সঙ্গে গ্রন্ধ জুড়িয়া দিল, রায়া লইয়া রহস্তও করিল কত। আজ রাজিতেও রামচন্দ্রের বাহবন্ধনে বিলিনী হইয়া যোগমায়া নিজেকে পরম স্থী মনে করিল। পরম সেহভরে রামচন্দ্রের মাথার চুলে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, শুমোও।

সহসা রামচন্দ্র আবেগকম্পিত খবে বলিল, সবাই যদি আমায় ত্যাগ কবে—তুমি ক্রকবে না ত, মায়া ?

বোগমায়া অঙ্গুলি সঞ্চালন থামাইয়া বলিল, স্ত্রী বুঝি আবার স্বামীকে ত্যাগ করে ? কি যে বল !

রামচন্দ্র বোগমায়ার স্বন্ধশেশ মুথ গুঁজিয়া কহিল, কি জানি, আমার থালি ভদ্দ হয়—কেউ বুঝি আমায় ছেড়ে গেল। যাকে জাঁকড়ে ধরতে চাই—সে চলে যাদ্ধ দুরে। যোগমায়। হাসিয়া বলিল, আমি ত কাছেই আছি। রামচক্র বাত্বন্ধন নিবিড় কবিয়া গদ্গদ্পরে বলিল, তাই থাক।

শীত শেষ হইয়া ফান্তন আসিল। প্রবাদে একটি বংসর কাটিল যোগমায়ার। এবার ফান্তন অফুরন্থ আলস্থানিয়াছে যোগমায়ার জন্তা। এমন মিট হাওয়া, খালি আঁচিল পাতিয়া মেঝেয় শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। স্থাকীর মাজা মেঝে, বেল লাগে শুইতে।

কালিতারা ত এক দিন বহন্য করিয়া বলিল, আজ কি বার ভাই ? বুধ ? তা হ'লে বলি—কিছু মনে করো না। এখানে এনে ভোমার রূপ যেন খুলেছে, ভাই। বেশ একটু মোটাও হ'ছেছ।

(यागमाया शामिया वनिन, जाहे नाकि?

কালিতারা বলিল, তা ছাড়া রঙও তোমার ফরদা হ'য়েছে। যে দন্তা ইলিশ মাছ—থেলে নাকি দালদার কাজ করে।

তৃমিও ত অনেক দিন ধরে মাছ খাচছ, তবে মোটা ই'চছ না কেন, দিদি ?

পোড়া কপাল । অন্বলে অন্বলে শরীল পাত হ'য়ে গেল। যেমন ওনার, তেমনি আমার। ইলিশ মাছ কি বাড়ি চুকতে পায়, দিদ্ধি চুনো-চানা থেয়ে কাটাল্ডি।

গতর লাগলে কি হবে, দিদি। যা শরীর চিদ্ চিদ্ করে আজকাল। রোগটোগ হ'ল নাকি, কে জানে!

শবীশ চিস্ চিস্ করে। সভ্যি ?

है। मिनि, भा विभ विभ-

হাদিতে হাদিতে কালিতারার দম আটকাইবার জো। যোগমায়া মুখ শুকাইয়া বলিল, হাদছ কেন, দিদি ?

হাসছি কি আর সাধে - সম্দেশ ধাওঘাবার পালা আসছে কিনা, তাই। বলিয়া তাহার কানের কাছে মুথ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিতেই—লক্ষায় যোগমায়ার মুখ সিন্দ্র বর্ণ ধারণ করিল। কালিতারা চলিয়া গেলেও সে তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল। মনে পড়িল, রাধারাণীর কথা। আন্ত কতলাল হইল সই তাহার চিটি দেয় নাই। বোগমায়ারই বা তাহাকে মনে পড়িয়াছে কই ? নৃতন জায়পায় নৃতন সংসার বাইয়া এমন মাতিয়া উটিয়াছে ঘোগমায়া—প্রানো সলী-সাথীদের মনেই পড়েনা আর! কে জানে, সই এতদিনে শক্তরবাড়ি ফিবিয়াছে কি না। বে পত্নীগতপ্রাণ স্থা—সইকে এত দীর্ঘ দিন বাপের বাড়িতে নিশ্চমই ফেলিয়া রাথে নাই। আবার সইয়ের শরীর সারিয়া উটিয়াছে, আবার হয়ত—

কণ্টকিত দেহে যোগমায়া সইয়ের সলে নিজের অবস্থার তুলনা করিল। কে আসিতেছে আল যোগমায়ার বুক পূর্ণ করিতে? বদি কালিদির অস্থানই সতা হয়, স্থামীকে তার এ-কথা বলা উচিত। একলাটি বাসার থাকিতে সে সাহস করে না। কিন্তু এ-কথা সে বলিবে কি করিয়া? লজ্জায় কোনরকমে চোথ কান ব্জিয়া? না, যোগমায়া তা পারিবে না। উনি হয়ত না স্থানিকত ঠাটাই করিবেন।

বলি কি বলিব না এই চিন্তাই মনে অনবরত তোলা-পাড়া করিতে লাগিল। আনন্দ ও লক্ষার মধ্যে রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল, এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষাকে পরাক্ষয় মানিতে হইল।

সেই দিন রাত্রিতে যোগমায়া তন্ত্রাময় রামচক্রকে ঠেলিয়া বলিল, ভনছ ?

আঁ। তন্ত্ৰার ঘোরে রামচন্দ্র উত্তর দিল। আজকাল আমার শরীর বড় ধারাপ যাচেছ।

শরীর খারাপ ? মৃহুর্তের রামচন্দ্রের তক্তা টুটিয়া গেল। চোধ কচলাইতে কচলাইতে কে বলিল, এ কথা বল নি কেন আমায় ? আঁটা। কালই ভাক্তার —

— ভাকার ভাকতে হবে না, সে দব কিছু নয়।

—ভবে গ

এইবার রাজ্যের লব্দা যোগমায়ার ঘাড়ে চাপিল। তবু সে বালিসে মূব গুঁজিয়া বলিয়া ফেলিল, কালিদি বললে— স্বাইর ও রকম হয়। তা ছাড়া প্রথম বার—

আনন্দে বামচন্দ্র গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল; উত্তেজিত কঠে কহিল, সত্যি ? সত্যি ? তা হলে ভোমায় ড মোটা রকম একটা বকশিশ দিতে হয়। এবং পরমূহুর্তে নিবিড় চুম্বনের মারা যোগমায়াকে পুরম্বৃত্ত করিতেও দে ভূলিল না।

ফেটর মা ঘুঁটে দিতে আসিলে যোগমায়া বলিল, আমাদের বাড়িতে ছ্-একখানা কাজ ক'রে দিতে পারবে কেটর মা?

---কেন পারব না বৌমা, আপনারা যদি অন্থগ্রহ করে দেন, বসেই ত আছি।

ঘোগমায়া বলিল, উনি বলেছেন—আট আনা ক'নে মাইনে দেবেন। ছ-বেলা উঠোনটা ধুছে—বাদন ক'থান মেজে—বালাঘরটা নিকিলে দেবে, পারবে ত ?

একগাল হাসিয়া কেটর মা বলিল, খুব পার্রথ বৌ ঠাক্রোণ। বদি বলেন জলও তুলে দিভে পারি। —না, লক্ষণ জাল তুলে দেয় বোজা। তাছাড়া তুমি বুড়ো মাছম—

—আর বৌশা, বুড়ো মাছব বলে কি ণোড়া পেট বোঝে ? গরিব-ছঃবীর শ্রীল-স্পরীল দেখ তে গেলে চলে না। বদি বল, আর ছ-আনা দিও—বাটনাটাও বেটে দেব। —আছো, ওঁকে জিজেন ক'রে বলব। উনি ত ছপুর বেলায় থেতে আদ্যবেন।

—তা হ'লে আজ থেকেই নাগি ? বৈকেলে আসব'ধুন।

এখানে আদিবার মাদখানেক পর হইতে বেলা ১টার
সময় রামচন্দ্র আহার করে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামান্তে
পুনরায় আদিস যায়। আদিস আর বাড়ি হখন পিঠাপিঠি
—তথন দণ্টায় নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া ওখানে গিয়া
বিশ্বার কি প্রয়োজন ?

একশানা পোটকার্ডের চিঠি যোগমায়ার হাতে দিয়া রামচন্দ্র বলিল, মা লিখেছেন, পড়।

রামচজ্র স্থান করিতে গেলে ৰোগমায়া পড়িল:

#### अडानीक्वापकारन.

পরে ভোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া মারপরনাই আনন্দিত হইলাম। বধুমাতাকে এথন কাজকর্ম বিশেষ কিছু করিতে দিবে না, একজন কাজ করিবার লোক রাখিবে। জল-আচরণীয় যেন হয়। আর সাত মাস পড়িলেই—বৈশাধের মাঝামাঝি আমি বধুমাতাকে আনিতে ওখানে যাইব। ছুটি পাইলে তুমিও রাখিয়া যাইতে পার। অধিক কি লিখিব, ভগবানের আনীর্বাদে এ বাটার প্রাণতিক সব মজল। তুমি আমার আনীর্বাদ জানিবে ও বধুমাতাকে জানাইবে। সদাস্ক্রদা সাবধানে থাকিবে ও পত্রপাঠ উত্তর দিবে। ইতি

মাণা মৃছিতে মৃছিতে রামচক্র বলিল, সরবানি যে পড়ে কেললে ? তুমি বোলের মানে বাড়ি চল, আমিও ছুটির দর্থান্ত ক'রে দিই। কেমন ?

—বেশ ত। যোগমায়া ভাত বাড়িতে গেল।

আহার ও বিশ্রাম সারিয়া রামচক্র আপিস চলিয়া গেলে যোগমায়া আর একবার পত্রথানি পড়িল। পড়িয়া য়ত্ব করিয়া কুলুলিতে রাথিয়া দিল। তারপর স্চ স্তাও কাঁথা লইয়া বিদিয়া সেই দিনের সদাসমাপ্ত হাতীটার পায়ের নীচেয় পদ্মণাতা ও পদ্মদুলের নক্দার উপর স্চ চালাইতে লাগিল।

সেলাই করিবার কালে আজকাল যোগমায়া প্রায়ই নাকিছবে গুনু গুনু করিয়া গান গায়। গান নয়—ছড়া। কালিতারার অফুকরণ করিয়া সে কখনো লঘুছেলে—কখনও
বা টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে:

ধন, ধন, ধন—বাড়িতে কুলের বন এ ধন বার ঘরে নেই তার বুণাই জীবন। তারা কিদের গরৎ করে, কেন আগুনে পুড়ে না মরে।

কথনো বলে :---

থান ভানলে কু'ড়ো দেব—মাছ কুটলে মুড়ো দেব গাই বিরোলে বাছুর দেব—চাঁদের কপালে চান টী বিরে বা।

টী শক্ষটি দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া আপন মনেই সে হাসিতে থাকে।

ष्यतागर दिनाथ षानिन। विनारित निन्ध निकरि-वर्जी हरेन। वामहत्ख्य हूरि मश्च हरेशाह। मश्ची हेरदाकी त्नथांने त्यानमाशांत नामत्न त्यनिश धिशा विनन, এই দেখ, हरूम ह'रस्रह हूरित। कानहे जान निन षाह, राजा करत। षाक मार्क हिठि नित्थ निनाम।

যোগমায়া বলিল, কালই ? বলিয়া পশ্চিম দিকের বাবুই-বাদা-অলক্বত ভাল গাছটার পানে একবার চাহিল। ভার মুখের আনন্দটা ঠিকমত পরিক্ট হইল না।

ছোট উঠানে যেখানে পালং শাকের কেত ছিল<del>—</del> যোগমায়। রাঙা নটে বুনিয়াছে। ঘন ঠাদ বুনানিতে সেথানটা লাল চেলি পাডিয়া দেওয়ার মত শোভা পাইতেছে। ওপাশের প্রাচীরের মাথা ছাড়াইয়া ছ'টি পেঁপেগাছ উঠিয়াছে। ফুলে ভাহাদের সর্বা**দ ছাইয়া** গিয়াছে। চালের উপর কুমড়ার লতা সতেজ হইয়াছে ও হলুদ বর্ণের ফুল ফুটিতেছে। কুয়াতলায় গেল বর্ষায় পৌতা পাতি লেবগাছটা জল পাইয়া অনেকগুলি নৃতন শাখা বিস্তার করিয়া ঝাঁকড়া ইইতেছে। রালাঘরের মাথা-বরাবর যে আমগাছটা উঠিয়াছে—আপিদের বড়বাবুরা আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন—ওটি নাকি কাটিয়া ফেলা দরকার। তাংযাগমায়া না থাকিলে উহারা যাহা খুসি করুন, নিজের হাতে গাছ পুঁতিয়া নাকি কাটিয়া ফেলা কাল চলিয়া যাইবে, আবার কত মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া ওই রাঙা নটের শোভা, পেঁপে ও কুমড়ার ফুল, চালার ওপাশের আমগাছটা বা ঝাঁকড়া লেবুগাছ স্বগুলিই ঠিক এমনভাবে দেখিবে কিনা, কে জানে ৷

বাড়ি যাওয়ার জ্ঞানন্দ ও বাসা ত্যাগের বেদনার মাঝে যোগমায়া দোল খাইতে লাগিল।

রাত্রিতে রামচন্দ্রকে বলিল, লক্ষণকে ব'লো, গাছপালা যেন কিছু নষ্ট না হয়। স্থামি এলে— রামচন্দ্র বলিল, আবার হে আমরা এখানে আসব—কে বললে তোমাকে ? আরু আমরা আসব না।

কেন ? ওছ মুখে যোগমায়া প্রশ্ন কবিল। গাছগুলো তা হ'লে কি হবে ?

— বারা আদরে তারা ওর ফলভোগ করবে। বদলির বাদা এমনিই যায়া, একজন গাছ পৌতে— আর এক্জন কলংখার।

—না না, তুমি এখানেই বদলি হবার চেষ্টা করো। বদলির চেষ্টা করতে পারি, হাত আমার নেই। ওপর-ওয়ালার মৰ্চ্ছি।

কালিতারা চুল বাঁধিয়া ও দিঁথিতে দিঁত্ব দিয়া যাত্রার আঘোষন স্বদম্পূর্ণ করিয়া দিল। কেষ্ট্র মা পায়ে আলতা পরাইয়া দিল; তার পর হাঁড়ি দরা ও ফুটা বালতি ঘট চাহি।। লইয়া নিজের বাড়িতে রাধিয়া আদিল ও আঁচলের খুঁটে চোথ মুছিতে মুছিতে বলিল, আহা, তোমার জ্জেপেরণভা আমার ডুকরে ডুকরে উঠছে—বৌমা। কিমনিষ্টিই ছিলে! আবার এদ মা, রাঙা থোকা কোলেকরে আবার এদ।

কালিতারা স্নান হাসিয়া ব্লিক, যে যায় দে খাবে খানে না, ভাই। কত বদলিই দেখলাম। তোমার জলো যেমন মন কেমন করছে— এমন কখনো করে নি ভাই। দেও আঁচলে চোধ মুছিতে লাগিল।

ঘোগমায়া তাহার খোকাটিকে কোলে করিয়া অনেকগুলি চুমা তাহার গালে দিয়া বলিল, চিঠি দেবে ত, দিদি ?

कानिष्ठावा वनिन, नवारे वटन िंछि पिछ, नवारे जूल

ৰায়। প্ৰথম প্ৰথম তৃই একধানা দেয়ও—কেউ কেউ, তাৱ পৱ তৃমিও ঘেমন। একটু চুলি চুলি বলিল, কুঠে থেকে বদলি হ'য়েছ ভালই হ'য়েছে, না হ'লে কণ্ডাটিকে হারাতে, ভাই।

আজ কালিতারার কথায় যোগমায়া রাগ কবিল না, হাসিমুখেই বলিল, সে ভাই গুরুজনের আলীর্বাদ আর ওঁর দয়া। বলিয়া উপর পানে চাহিল।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া ও তুলদী তলায় প্রাণাম সাবিয়া গরুর গাড়ি আদিলে জিনিসপত্তের স্তুপের মধ্যে উঠিয়া বদিল যোগমায়া। রামচন্দ্রের স্থান গাড়ির মধ্যে ইবৈ না। কতটুকুই বা পথ, দে হাটিয়াই যাইবে। পিছনের বাাকড়া ডুম্ব গাছ, পোস্টাপিসের অব্ধনে আম কাঁঠাল বেল গাছ, হল দে রঙের পোষ্টাপিদ ও কোয়াটার, ছেলে কোলে মানম্থী কালিতারা, লক্ষণ ও ভূবন পিওনের অব্ধানবতী বউ, মেয়ে ও দিগম্বর ছেলেগুলা—ক্রমে ক্রমে সব মিলাইয়া গেল। কেইর মা চোথে আঁচল দিয়া বড় রাস্ভার থানিক দ্ব পর্যান্ত আদিল ও বলিতে লাগিল, আবার এদো মা, রাঙা থোকা কোলে ক'বে—

বছদ্ব পর্যান্ত দেখা গেল শুধু তালগাত্তা। বাবুই পাখীর বাদায় ভর্ত্তি তাল গাছটা। বৈকালের হাওয়ায় পাখীর বাদাগুলি এধার-ওধার ছলিতেছে, ঝড় উঠিলে কত বাদা যে ভালিয়া যায়! ছইয়ের গলুই দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যায়—তাহার বর্ণ নানীল, না ধূদর। কিংবা অঞ্চতে ঝাপ্ দাদৃষ্টি যোগমায়ার চোবে দে আকাশের বর্ণ নাই। পাতার সঙ্গে ধূলা উড়িতেছে, বুঝি ঝড়ই উঠিয়াছে!

ক্ৰমশঃ

#### পথ

#### শ্রীযতীক্রমোহন বাগচী

কবে কা'র কাছে পেয়ে কিসের ইসারা পথধানি চলে' চলে' হ'ল দিশাহারা ! শত মূধে তাই বৃঝি শত দিকে ধায় ; বাহিত-সদ্ধান আৰু কোথাও না পায় ।

দিনের বেড়ার শেষে অন্ধকার রাত, তার পরে আদে ফিরে' আদোর প্রভাত ; কত নদী, কত গিরি, কত-না কাস্কার, স্থবিন্তীর্ণ মক্ত্মি সিন্ধু হয়ে পার, শীতে-গ্রীন্মে-বরষায়, রোদ্রে-বড়ে-জনে অন্তইন অভিসার শুধু বেড়ে' চলে! দিগন্তের বাঁকা ভূক শুধু পরিহাসে পথিকে ভূলায় তার চির-মোহপাশে!

এই যাত্রা, এই গতি—কি যে তা'র মানে, ইন্দিতে চলিছে যার, সেই বুঝি জানে!

# উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান বৈষ্ণব কবি

#### শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা দেশে অনেকগুলি মুদলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হইরাছিল, ইহা দাহিত্যের ইভিহাস হইতে জানা যায়! নসির মামৃদ, দালবেগ, দৈয়দ মর্জুজা, আকবর লাহ প্রভৃতি বছ মুদলমান কবি যে বৈষ্ণব ভাবের দারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এ কথা বৈষ্ণব দাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন। মৃন্দী আবহুল করিম দাহিত্যাবিশারদও কয়েকজন মৃদলমান বৈষ্ণব করিয় পরিচয় দিয়াছেন, বাহারা রাধারুষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া কবিতার রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরিব খাঁ নামক একজন কবি ওধু বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়া কাস্ক হন নাই, বৈষ্ণব রসত্ত্বেও ভ্বিয়াছেন। রাইকায়্থ একতঞ্ব হইয়া যে নদীয়ায় আদিয়া গৌর হইয়াছেন, এ নিগুঢ় তত্বও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না:

গরিব কর ধরমু বলে ডুবে পেলে না তাই কেপে' নদের এদেছে।

বাংলায় আর একজন মুসলমান কবি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন। পদটি এই:

জীউ জীউ মেরে মনোচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন বসে ভোরা।
থোল করতাল বাজে বিকি বিকি মিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া।
পদ তুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোযত আনন্দে মাতৃলিয়া।
বাহ কাকবর তেরে প্রেমভিথারী।

—গৌরপদতরঞ্জিণী

এই শাহ আকবর কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না।
ইনি যে আকবর বাদশাহ নহেন, তাহা না বলিলেও চলে।
কারণ ঐ পদটির মধ্যে যে গৌরপ্রীতি দেখা যায়, তাহার
কোনও নিদর্শন সম্রাট্ আকবরের চরিত্রে ঘুণাক্ষরেও
পাওয়া যায় না।

কিন্তু ঐ একই সময়ে ধানধানান আবত্ব রহীম ধান বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যে প্রীতিসম্পন্ন হইমাছিলেন, তাহা জানা বায়। আবত্ব রহীম আকবরের অভিভাবক বৈরাম ধানের পুত্র ছিলেন। তিনি নিজেও একজন অসাধারণ রাজ-নীতিজ্ঞ এবং বোগা ছিলেন। মোগল সম্রাটের দেনাপতি শদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি কাব্যলন্ধীর দেবা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দান এত অধিক ছিল যে, অনেকে তাঁহাকে দাতাকর্ণের সহিত তুলনা করিত। আকবরের এক সভাকবি ছিলেন, তাঁহার নাম গদ। এই কবিকে রহীম ছত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। আবহুর রহীম একবার বাদশাহ জাহালীরের কোপে পড়িয়া সর্বপান্ত ও কারাক্ষ হন। রহীম তুলসীদাসের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। রহীমের রচিত গ্রন্থাকীর মধ্যে দোহাবলী, সতস্ক, রাসপঞ্চাধ্যায়ী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। রহীমের ক্ষভ্তিকর পরিচয় পাওয়া যায় নিয়ন্লিখিত পদে:

অনুদিন শ্রীকুলাবন এজ তেঁ ঞাবণ জাবন জানি। অব রহীম চিত তেঁন টরতি হুরে সকল স্তামকী বানি। ---হিলী সাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ. ১৮৫

উত্তর-পশ্চিমের আর একজন মুসলমান কবি বৈশ্বব ভক্তিবাদের দারা প্রভাবিত হইনাছিলেন। ইহার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। কবিতার ভণিতায় ইনি আপনাকে 'রস্থান' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। রস্থান বালশাহ-বংশসভূত ছিলেন (থানদান), এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যত দ্ব জানা যায়, তাহাতে রস্থান দিলীর একজন পাঠান সরদার ছিলেন। ইহার রচিত 'সুজান রস্থান' ও 'প্রেমবাটিকা' নামক প্রাগ্রন্থয় পাওয়া যায়। প্রেমবাটিকা ১৬৭১ সংবং অর্থাং ১৬১৪ এটালে রচিত হয়।

> বিধু সাগর রস ইন্দু হুন্ত বরদ সরস রস্থানি। প্রেমবাটিকা রচি স্কচির চির হির হুর্বি ব্থানি।

এই সময়ে বলদেশেও বৈষ্ণব কাবা ও সলীতের শ্বর্থ

যুগ চলিতেছিল। শ্রীনিবাস, নরোভম ও শ্রামানন্দের,
প্রভাবে বল ও উৎকল কার্দ্রনে মাতিয়া উটিয়াছিল।
বাংলার অধিকাংশ বৈষ্ণব কবি এই মূপে আবিভৃতি হুইয়াছিলেন। পঞ্চাবে নানকজী হুইতে যে ভজিবাদের ধারা
প্রবাহিত হয়, মিথিলায় বিষ্ণুপতির মধ্যে যে-ধারায়
পরিণতি দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিমে স্বরদাস, তুলসালাদ ও
বজভাচার্দের বারা সেই ধারারই পৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় সে সম্বদ্ধে
সন্দেহ নাই। কিন্তু বালালী কবিরা যে উত্তর-পশ্চিমের
বৈষ্ণব কবিদের বারা প্রভাবিত হুইয়াছিলেন, অথবা উত্তরপশ্চিমের কবিরা যে বালালী কবির নিকট হুইতে ভাঁছাদের

প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া
বায় না। এ সম্বন্ধে অবস্থা এখনও যথেষ্ট অমুসন্ধান হয় নাই।
ক্রনাস যখন তাঁহার 'ক্র সাগব' গোকুলে বসিয়া বচনা
করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বৃদ্দাবনে রূপ-সনাতন,
গোণাল ভট্ট প্রভৃতি গোন্ধামিগণ গৌড়ীয় বৈক্ষব ধর্বের
ভিত্তি নির্মাণ করিতেছিলেন। আশ্চর্বের বিষয় এই যে,
ইহাদের মধ্যে কোনও সংশ্রব ছিল কি না, তাহা জানিবার
উপায় নাই। মীরা বাঈষের সম্বন্ধ প্রবাদ কিছু পাওয়া
যায়, কিন্ধু ক্রদানের সম্বন্ধে প্রবাদও নীবব। অথচ ক্রেন্
দানের পদাবলীর সহিত বালালী বৈক্ষব কবির এমন
অন্ধুত সাজাত্য কিরণে আসিল, তাহা বুঝা যায় না।

রমধানের পদাবলীর সহিত্ও বাংলা পদাবলীর ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রস্থান য়ে-রস্টিকে
গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাহাও বৈষ্ণব রসভত্তের মধ্যে একটি
বিশিষ্ট রস; তিনি স্থারসের উপাসক ছিলেন। এই
রসের সাধক ধুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার
এই আবেশ ছিল য়ে, তিনি ক্লফের সহিত্ত নিত্য গোচারণে
ঘাইতেন। তাঁহার কবিভায় মধুর বা শৃশার রসেরও
অভাব নাই। তিনি একটি কবিভায় গোপীভাবের আবেশে
বলিভেছেন:

মোর পথা সির উপর রাখিছোঁ
গুঞ্জনী মাল গরে পহিরোংগী।
ওঢ়ি পিতম্বর লৈ লকুটা বন
গোধন থারনি সঙ্গ ফিরোংগী।
ভাবতো সোই মেরো রসথান সো
ভেরে কহে সব ঝাংগ ভরোংগী।
মা সুরলী মূরলীধর কী
অধ্যান ধরী অধ্যান ধরোংগী।

আমি শিরোপরি ময়ুবপুচ্ছ ধারণ করিব, গলে গুঞ্জামালা পরিব। পীতাম্বর পরিমা, লাঠি লইয়া গোধন গোয়ালিনীর সঙ্গে বেড়াইব। (বদখান বলেন) তিনি যে অভিপ্রায় করেন (অথবা তিনিই যথন আমার প্রিয় তথন) তিনি বলিলেই আমি তাহা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিব। (কিছু) যে মুবলী মুবলীধর অধরে ধারণ করেন, আমি তাহা অধরে ম্পূর্ণ করিব না। (কারণ মুবলী আমাকে বঞ্চিত করিয়া প্রিক্তেরে মুধ্ব-মুধা পান করিতেছে।) রস্থান ভাবাবেশে গরু চরাইতেন, প্রাক্তমের মোহন বেণু ভনিয়া বিভোর হইতেন, আর তাঁহার রূপ-মুধাবদ পান করিবার অন্ত পাগল হইয়া যাইতেন।

মন্ত ভয়ো মন সঙ্গ ফিলৈ ক্লমখানি হক্কপ-কথারস যুট্জো। এবং নদী বেমন সাগবে মিলিতে ছুটিয়া বায়, সেইরূপ ভাবে মন ক্লের বাঁধ ভাঙিয়া ফেলে— সাগর কোঁ সরিতা জিমি থাবতি রোকি রহে কুল কোঁ পুল টট্যো। রস্থানজী স্থামের রূপ এই ভাবে আস্থাদন করিয়াছেন, ফল্পর স্থাম নিরোমণি মোহন জোহন মে চিত চোরতু হায়। বাঁকী বিলোকনি কী অবলোকনি নোকসু কৈ দৃগাইজারতু হায়। রস্থানি মনোহর রূপ সলোনে কোঁ মারল ডেঁ মন মোরতু হায়। গ্রহ-কাজ সমাজ সবৈ কুল লাজ ললা ব্রজরাজ কোঁ ভোরতু হায়।

ফ্লব খ্রাম মোহন-শিবোমণিকে অ্যুসন্ধান করিতেই আমার চিত্ত চুরি করিয়াছে। স্থলর নয়নের যে অবলোকন তাহা দেখিলাম—নাদিকার উপর চকু ছুইটি যেন যুক্ত হইয়াছে। রস্থান বলিতেছেন, স্থলর মনোহর রপ আমার মনের পথ ফিরাইয়া দিয়াছে, (অর্থাৎ অন্ত পথে যাইতে গেলে নিজেব দিকে আরুত্ত করে) ব্রজবাজের লালা (কিশোর তনয়) গৃহকাজ, সমাজ, সম্ভ কুললাজ ভাঙিয়া দিল।

রস্থানের একটি দানের পদ আছে:

দানী ভয়ে নয়ে মাঙ্গত দান

প্রথম জু পৈ কংস তৌ বাঁধিকৈ জৈছো।

রোকত হৌ বন মে রসগানি

পসায়ত হাখ ঘনৌ ছুথ পৈছো।।

টুটে ছরা বছরা অন্ধ গোধন

কো ধন জায় তু সবৈ ধরি দৈহো।

জৈহৈ অভ্যণ কাহু সবী কৌ

তো মোল ছলা কে লগা ন বিকৈছো।

দানী হইয়া নৃতন দান চাহিতেছ; কংস যথন শুনিবে তথন ডোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। বস্থান বলিতেছেন, বনের মধ্যে পথ রোধ করিয়া (দানের জ্ঞান্ত পাতিতেছ, ইহাতে অভ্যস্ত ছংখ পাইবে। যদি হার ছি ডিয়া যায়, তবে তোমার গরু-বাছুর সব ধরিয়া লইয়া যাইবে। যদি কোনও স্থীর অলক্ষার যায়, তবে হে লালা ডোমাকে বেচিলেও হারের দাম পরিশোধ হইবেনা।

এই দানের পালা লইয়া বাংলা দেশে বেশ একটু কৌতুককর আলোচনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দানলীলার প্রসন্ধ নাই। এ দানলীলার ব্যাপার কোথা হইতে আসিল, ইহাই প্রশ্ন। এতদ্দেশে দানলীলার প্রাচীনতম প্রামাণিক বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীয়প গোষানীর 'দানকেলিকৌমুল' এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'দানকেলিচিন্তামণি'তে।
দানকেলিকোমুদী নামক ভাণিকা রচিত হয় ১৪৭১ শকে—
গতে সমুলতে শাকে চক্রবর সমন্বিতে

গতে মুমুণতে শাকে চন্দ্রপর সময়িতে নন্দীখরে নিবসতা ভাগিকেয়ং বিনির্মিতা।

ইহারই অল্ল পরে দানকেলি চিন্তামণি রচিত হইয়াছিল।
এই গ্রন্থে রূপুগোস্বামীর নাম আছে। ভক্তিরত্বাকরে
রঘুনাথ গোস্থামীর এই গ্রন্থ দানচরিত নামে উল্লিখিত
ইইয়াছে:

রঘুনাথ দাস গোখামীর গ্রন্থতার। গুরমালা নাম গুরাবলী যারে কর। শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর যাহার প্রবণে মহা চঃথ যার দুর।

দাস গোশ্বামীর দানচরিত বালয়া কোনও গ্রন্থ নাই। কাজেই দানকেলিচিন্তামণিকে নরহরি চক্রবর্তী দানচরিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

ত্রদাস অহমান ১৪৮৩ খ্রীন্তাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহার কবিতায় দানলীলার উল্লেখ আছে। স্বদাসের
দানলীলার পদাবলী এখনও গীত হইয়া থাকে। রসখানের
দানলীলা সম্বন্ধে পদ রহিয়াছে। ইহা হইতে অহমান হয়
যে দানলীলা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনও পূর্বতন সংস্কৃত কাব্য
ছিল, যাহা হইতে পশ্চিম দেশীয় কবিরা এবং বৃদ্দেশীয়
মহাজনেরা প্রেবাণ পাইয়াছিলেন। স্বন্ধাস এবং রূপগোলামী সমসাময়িক কবি; কিছু পূর্বেই বলিয়াছি, ইংগদের
মধ্যে এক জন যে অপরের ছারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন
এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া হায় না। একটু প্রণিধান
করিলেই বৃষিতে পারা যায় যে রসখানজীর দানের পদে
যে ভাবটি বহিয়াছে, বৃদ্দেশীয় দানলীলার পদাবলীতে ঠিক
দেই ভাবটি আমরা দেখিতে পাই:

গারের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি রাজপথে কর পরিহাস। রাজ ভয় নাহি মান কংস দরবার জান । দেখি কেনে নহ এক পাশ।—জ্ঞানগাস অন্তা একটি পদঃ

সংজই তুহ' সে অধীর।

শ্বর কুলবধুগণ চীর।

রাজত্ম নাহিক তোহার।
শুপ মাহা এত্হ' বেজার।—নাধাবরত দাস

দানলীলার মধ্যে কাব্য-বৈচিত্তা এই যে গোপীরা দ্ধিত্বস্থত্তর পসরা সাঞ্জাইয়া চলিয়াছেন, আর পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট 'দান' সাধিতেছেন অর্থাৎ শুক্ষ চাহিতেছেন। গোপীরা তাঁহাকে কংস রাজার ভয় দেখাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ষে উক্তি-প্রত্যুক্তি তাহা কাব্যবদে দবস হইয়া উঠিয়াছে।
দান চাহিবার ছলে প্রীকৃষ্ণ কতৃক রাধার দ্ধপবর্গন, এবং
প্রেম নিবেদন অনাবিল কাব্যসম্পদে ভূষিত। কৃষ্ণকীর্তনেই কেবল ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রস্থানের
কবিতায়ও যে কাব্যকলা আছে, তাহাও উপভোগ্য।
রাধিকা বলিভেছেন—স্থীগণের কোনও ভূষণ যদি তৃমি
ছিঁ ডিয়া দেও বা নই কর তাহা হইলে তোমাকে বেচিলেও
তাহার মূল্য হইবে না! কেননা তুমি ধেছুর বাধাল!

রস্থানজী যে এক জন ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ
নাই। তিনি প্রীর্দাবনের পশুপাথী হইয়া থাকিতে
পারিলেও আপনাকে ধরু মনে করেন, অক্ত কিছু কামনা
করেন না।

মানুষ হোঁ তো বহা রসথান
বসৌ এজগোকুল গাঁব কে খারন।
ক্যো পস্থ হোঁ তো কহা বস্থ মেরো
চরে নিত নক্ষকী ধেমু ম'ঝারন।।
গাহন হোঁ, তো বহা গিরি কো
জো ধরোা কর ছত্তা পুরন্দর-ধারল।
কো থগ হোঁ তো বসেরো করে ।
মিলি কালিক্ষী-কল-কদ্ম কী ভারন।

যদি মাহ্য হই, তবে (রস্থান বলেন) যেন ঐ অঞ্জ-গোকুল গ্রামের গোয়ালা ইইয়া বাদ করি। যদি পশু হই, তবে নন্দের ধেহুর মধ্যে যেন চরিতে পারি। যদি পাষাণ হই, তবে যেন গিরি-গোবর্জনের পাষাণ হই—ধে গোবর্জনকে শীকৃষ্ণ ছত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। যদি পাথী হই, তবে যেন কালিন্দী-কূল-কদম্ব ভক্ষর ভালে বাদ করিতে পারি।

আমর। ইহাই জানি যে জীরুন্দাবন বাঙালীরই স্টে। বাঙালী কবিরাই নানা ছন্দে ইহার মাহাত্মা ঘোষণ। করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দী কবিদের মধ্যেও ইহার প্রভাব ঘথেই দেখিতে পাওয়া যায়। বংশী-অলি নামে একজন কবি অষ্টাদশ বিক্রমদংবতে আবিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিয়া কিশোরী-অলির একটি প্রসিদ্ধ পদ আছে:

শীৰুনাবন বুন্দাবন বুন্দাবন কছরে।
বুন্দাবন মজ কী তু সরন বেগি গছরে॥
বুন্দাবনের মজে গড়াগড়ি দিতে বিলম্ব করিও না।
আর একজন কবি বলিতেছিন:

প্রথম জ্বামতি প্রণ্ট প্রীরুলাবন অতি রম্য। শ্রীরাধিকা কুপা বিমুসব কে মননি অগম্য।। হিত হরিবংশ (১৫৫৯ সংবং)

বাঙালী কবিও গাহিয়াছেন :

মনের স্থানদে বল হরি ভর বুন্দাবন।—নরোগ্ধম দাস

তথু বুন্দাবনের মাহাত্ম্য-প্রচাবে নহে, বাধাতত্ত্ব শহব্বেও উত্তর-পশ্চিমের কবিদের সহিত বাঙালী মহাজনদের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এক্সিফকে পাইতে হইলে মৃতিমতী ভক্তিরূপিণী শ্রীরাধিকার আরাধনা আবশুক। ভগবান যে ভক্তির দাস এই কথাটি বৈফার কবিরা বিশেষ ক্লোর দিয়া বলিয়াছেন। এমন কি মুসলমান কবি বস্থান ভাঁহার একটি কবিভায় দেই ভাবটি ফুন্সর তিনি বলিতেচেন. কবিয়াছেন ৷ CACH. अभारक पुँकिनाम, भारेनाम नाः, क्रिकामा कविनाम, **क्रिक्ट मक्कान नि**ट्छ शादा ना; দেখিলাম, তিনি নিভত কৃঞ্-কৃটীরে রাধিকার পদসেবা করিতেছেন।

> দেখো ছর্য়ো বহ কুঞ্চ-কুটীর মে বৈঠয়ো পলোটভু রাধিকা-পায়ন।

রস্থান প্রেমভক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার পদাবলী লালিত্যে ও সরলতায় অপূর্ব। ইহার 
জীবনকথা সহক্ষে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একটি প্রবাদ 
আছে যে তিনি একজন রমণীর প্রতি অত্যন্ত অন্তর্বজ্জ ছিলেন। কিছু বিভাগলৈর প্রিভাগ এই রমণী 
তাঁহার প্রেমের সমাদর করিত না। সে অত্যন্ত অভিমানিনী 
ও রপগবিতা ছিল। রস্থান এক দিন ঘটনাক্রমে শীমদ্ভাগবতের একটি উদ্ অন্থবাদে দেখিলেন যে ব্রজের সহস্র 
সহস্র গোয়ালিনী শ্রীকৃষ্ণকৈ দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে বস্থান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অন্থবদান

ক্রিতে লাগিলেন এবং শ্রীনাথন্দীর একথানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইলেন। অভংপর এই প্রেমিক কবি তাঁহার সমস্ত প্রেম শ্রীক্লফে অর্পন করিলেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া সাধন-ভঙ্গনে আত্মনিয়োগ করিলেন। নিয়লিখিত কবিতায় ইহার আভাস পাওয়া যায়:—

তোরি মানিনী তেঁ ছিরো ফোরি মোহিনী-মান। প্রেম দেব কী ছবি ছিঁ লখি ভরে মির্মা রস্থান।।

প্রেম দেবতার ছবি দেখিয়া, তোমার মোহিনী মায়া অতিক্রম করিতে দক্ষম হইয়া রস্থান শ্রেষ্ঠ (মিঞা) ইইল। '২৫২ বৈঞ্চবন কী বাৰ্দ্তা' নামক গ্ৰন্থে এই স্থৰ্ছে আর একটি প্রবাদ দেখা যায়। বুসধান প্রথমে এক বানিয়ার পুত্রের প্রতি এত অমুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাহার উচ্ছিষ্ট পুৰ্যান্ত ভোজন করিতেন। এক দিন কয়েকজন বৈষ্ণবের মধ্যে কথা হইতে হইতে একজন বলিয়া উঠিল যে ঐ বানিয়ার ছেলের প্রতি রস্থানের যেরূপ ভালবাসা. ভগবানের প্রতি কাহারও যদি এরপ হইত! কথাটা বুসখানের কানে পৌছিল। তখন তিনি ভগবানের রূপ কেমন তাহা জানিবার জন্ম শাাকুল হইলেন। তাঁহাকে একজন শ্রীনাথজীর চিত্র দেখাইল। সেই অবধি তিনি বণিকপুত্রের প্রতি অমুরাগ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনাথজীর বুদ্রান অতঃপর বলভাচার্য প্রতি আরুষ্ট হইলেন। স্বামীর পুত্র বিঠ্ঠলনাথের শরণাপন্ন হইলেন এবং বিঠ্ঠল-নাথজি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া বস্থানকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, জাতি-ধর্মের বিচার করিলেন না।

## 'ৰপ্নো নু মায়া নু'

#### শ্ৰীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য

বাত্তিশেবে স্বপ্ন দেখি—কেলিকুঞে মাধব-রাধিকা:
অভিসারে এলো প্রিলা, প্রিয়তম কৃষ্ম-শন্তন,—
বঁধুর আদর লোভী, নিছা আনে কণটা নয়নে;
গোপন চ্মন-চোর্যে ধরা পড়ে বক্ষে প্রাণাধিকা।
কোধা রাধা, রুফ্ক কোথা;—তুমি মোর উত্তরসাধিকা
বক্ষে এলে চন্দ্রকান্তি মিলনের আনন্দ্র চয়নে,
সর্ব-সমর্পন-ত্রত পূর্ব ক্রি? পুণা প্রেমান্তনে
তুই হাতে তুই স্বর্গ দিলে তুলে মৌন-আরাধিকা।

মনে হ'ল আমি আজ বাসবেরো চেয়ে ভাগাবান,
বৈ ক্থার অমরত্ব ওঠাধরে আছে সেই ক্থা—
প্রেমপাত্রে পান করি' স্থাকঠ আমি মৃত্যুঞ্জয়।
কোথা মৃক্তি মৃযুক্তর 
ভক্ত-আশা কোথা ভগবান 
ভূই বাছ প্রসারিয়া বাঁধিয়াছে আমারে বস্থা;
এ বন্ধন শ্বা যদি—যদি মায়া—ভারি হোক জয়।

# ভারতীয় নৃত্যকলা

### গ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতীয় নৃত্যকলা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মতই পুরাতন। সঙ্গীত-বিচ্ছা, নাট্য-শাস্ত্র ও চিত্রকলার মত ইহা প্রাচীন ভারতে শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। শিবের অন্ত নাম নটরাজ। তিনি নৃত্য-কলার প্রস্টা বলিয়া

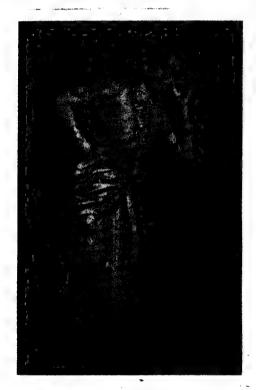

নৃতারতা শ্রীমতী ক্লমিণী এরাঞ্চেল

শামে বর্ণিত হইয়াছেন। নৃত্য-বিহ্যা ভারতের বছ স্থলে ধর্মের অন্ধ হইয়া আছে। দক্ষিণ-ভারতের তীর্থক্ত্রে-গুলিতে বিভিন্ন উৎসবকালে নৃত্য অফুটিত হয় ও তীর্থ-যাত্রীরা ইহা দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। সেখানকার কথাকলি নৃত্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নৃত্য-কলার সঙ্গে হিন্দুধর্মের নানা আচার-অফুষ্ঠান



নটেশ্রমারারের নৃত্যরতা কন্যাধ্য শঙ্করী ও ললিভা



নটেশ আলানের নৃতারতা পুত্র-কভা

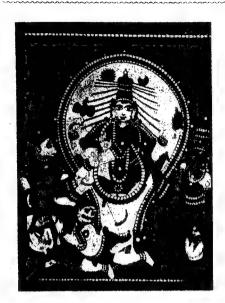

নটরাজ-মৃর্ত্তি



নৃত্যরতা মালতী। ভাঃ টি. এন. এন. রাজনের ক্লা

সংমিত্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ধর্মের অব্ধ হইকেও,
পূর্বে মুগে সামন্ত নৃপতিরা জাহাদের পরিবারে ও দরবারে
ইহার অন্থলন করাইতেন। ইহা দে মুগে সাধারণ আমোদপ্রমোদের একটি অব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। নৃপতিবর্গ এই
বিভার চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন।

মধ্যযুগে অঞাক বিষয়ের মত নৃত্য-ক্লার নিয়মিত চৰ্চা রাট্রীয় বিশৃত্থলার মধ্যে অনেকটা ব্যাহত হয়।



সল্লাসীবেশী কুমান্তের ভূমিকায় এফ ু জি. নটেশ আল্লার

বর্ত্তমানে কিন্তু ইহার চর্চ্চা পুনবায় আরম্ভ ছইয়াছে।
ভারতীয় নৃত্যকলার পুনকুজ্জীবনের বিষয় বলিতে হইলে
সর্বাপ্তে রবীক্ষনাথের এবং পরে নৃত্যবিদ্ উদয়শহরের
কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি রীতিমত শাস্ত্রীয়
পদ্ধতির সক্ষে মিলাইয়া নৃত্যকলার চর্চ্চা করিয়াছেন,
এবং ইহা যে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও শিক্ষা ও
সংস্কৃতির একটি বিশেষ আদ হইয়া জনসাধারণের বিশেষ
আমোদ ও কল্যাণের কারণ হইতে পারে, দেশ-বিদেশে
নৃত্য-বিভার বিশিষ্ট ভক্ষী ও রূপ দেখাইয়া তাহা প্রমাণ
করিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণ-ভারতেও ভ্রসমাজে নৃত্যকলার বিশেষ চর্চা হইতেছে ইদানী:। রাগিণী দেবী একজন মার্কিন মহিলা। তিনি মালাবারের গোপীনাথের সংক্ষ কথাকলি নৃত্য :চর্চা



ক্রিয়া ইহা সাধারণের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিতে সমর্থ

হইয়াছেন। গোপীনাথের সহধর্মিণীও এই নৃত্যে বিশেষ
নিপুণা। উদয়শকর তুইজন কথাকলি-নৃত্যবিদ্ সজে লইয়া
ভারতের বিভিন্ন দেশে গমন করেন। তাঁহাদের বারা
ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ভন্নীও ধারা বিশ্ববাদীর নিকট
প্রচারিত হয়। থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি
ভক্তর জি. এম. এরাণ্ডেলের পত্নী শ্রীমতী কল্পিলী দেবী
ও ইম্মারী বাল সরস্বতী নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা
দেখাইতেছেন।

দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন নাট্যবীতি ও মণিপুরী বীতি উভয়েরই চর্চা আরম্ভ হইয়াছে। মণিপুরী নৃত্য শান্তি-নিকেওনে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ অঞ্চলে যাহারা নৃত্য-বিভায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিচিন-পঙ্গীর শ্রীযুক্ত এফ, জি. নটেশ আয়ারের সন্তান-সন্তভিদের নাম উল্লেখযোগ্য। আয়ার মহাশয় নিজে একজন বিখ্যাত নাট্যকার। ইংরেজী ও তামিল নাটক অভিনয়ে তিনি খব ক্রতিছ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভ্যাগরাজন্ নৃত্যবিদ্ রূপে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-ভারতে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার অঞ্চ পুত্র-কল্যারাও এ বিভা নিয়মিত রূপে চর্চা করিতেছেন।

 গত জুলাই সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়্তে প্রকাশিত জীগুজ এল্. এন্. গুরিলের 'The Indian Dance' প্রবন্ধ অবলম্বন।

# বান বৰ্ড্শ'

### শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর বিজয়-ধবলা ওড়ে সব খানে,
দিগন্ত মৃথর আজি কামানের গানে।
সমাজের শীর্ষে ব'সে উদ্ধৃত কাঞ্চন!
অনাদৃত মাসুষের অমৃল্য জীবন!
বিজয়ী প্রাণের তৃমি অনম্য সৈনিক—
দেখা দিলে বে-পরোয়া, তৃর্বার, নির্জীক।
বাসবের হন্তে বেন প্রচণ্ড অপনি।

মৃত্যুর বিক্রছে স্থক হ'ল অভিবান।
ভালোর মৃথোদ-পরা কালো শহতান
গণিল প্রমাদ! ক্রেসে কাঁপিল আঁধার।
কোটরে পেচকদল লাগালো চীৎকার
চলিয়াছ অন্ধকারে অকম্পিত পায়ে
চিরক্তরী আলোকের দামামা বাজারে।

### পিওন

#### গ্রীসুশীল জানা

হাটের একধারে ঝুরি-বাঁধা বটগাছটার তলে ছোট-থাটো একটি জনতা পিওনের জন্মে উন্মৃথ আগ্রহে অপেকা করছে—বিবক্ত হ'মে উঠছে।

ওদের একজন অধৈষ্য হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। স্থাদ্র পথের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে ব'ললো, আদবারও তো কোন নামগন্ধ দেখি না।—সেই কখন থেকে বদে আছি—

ওদের সকলেরই বৈষ্য্চাতি ঘটে। সব আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে ওরা কিছুক্ষণ। হাটের বেচাকেনা, দরকষাক্ষি আর এক-আধটু কলহ—সমন্তটা মিলে একটা নিরবচ্ছিল্ল কলগুঞ্জনের স্পষ্ট করেছে। বট-গাছের তলে অপেক্ষমান ছোট জনতাটিও আন্তে আলোচনা আরম্ভ করে, আবার: মহাযুদ্ধের গতি, জয়-পরাজ্ম, মৃত্যুর অভিনব ঘান্ত্রিক আয়োজন—যুদ্ধরত বীতৎস পৃথিবী। ওদের আলোচনার মৃথর উত্তেজনা—আর হাটের একদ্বেয়ে কলগুঞ্জন হঠাৎ এক-একটা দমকা হাওয়ায় প্রামান্তের নিঃশব্দ শৃগুতায় অক্ট আর্জনাদের মতো ছড়িয়ে পড়ে। হাটের পাশ দিয়ে ক্যানেল চলে গিয়েছে: কয়েকটিট্র বিদেশী মহাজনী নৌকো নোঙর করেছে সেখানে। তু-একটি অলস গ্রাম্য কুকুর সশব্দে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে মাঝে মাঝে বিদেশী মৃথ আর নৌকোগুলি দেখে। পশ্চিম দিগন্ধে অন্তিম দিন বিষয় হ'মে এল।

তাব পর দ্বে পিওনকে দেখা গেল। কাঁধে ব্যাগ—
মুখ নীচ্ ক'বে জ্বন্ত পায়ে হেঁটে আসছে: ক্লান্ত আর ধ্লিধ্পর। বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো সে—সকলে ঘিরে
দাঁড়ালো তাকে। নাম ডেকে ডেকে ব্যাগের একগাদ।
খববের কাগক আর চিঠি-পত্র বিলি করতে আরম্ভ করলো
পিওন।

নিবারণ রায়, কল্যাণপুর-

মালতী দানী C/o বিজ্ঞদান নাতবা, নাতবা—

চিঠিশত নিয়ে আন্তে আন্তে ভিড় সরে গেল শিওনের চার পাশ থেকে। কারুর মূথ শুকনো, কারুর হয়ত অ্থবর আছে—হাসিথুনী মূধ। আর এক-একটি ধবরের কাগজ যিরে হাটের এথানে ওথানে উত্তেজিত, উৎকৰ্ণ জটলা। একটু স্থপ, একটু হৃঃখ, একটু শোক, আব বিৱাট পৃথিবী—ইংলণ্ড, জাৰ্মানী, কশিয়া।

হাটের ভিড়ের মধ্যে অলসভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়ালো পিওন। চার পাশে তার মুখর জনতা আতে আতে কমে এল; হাট ভেঙে এল। হাটের এক প্রাপ্তে এসে দাঁড়িয়ে রইল সে—হাটের জনতা তার স্থম্থ দিয়ে আতে আতে চলে গেল। নিঃশব্দে সে জনতার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর পোষ্ট আপিসের পথ ধরে মুখ নীচ ক'বে ক্রতপায়ে আবার ফিরে চললো।

किছू मृत अरम थमरक माँजाला रम।

- —পিওন—এই পিওন। ছোট মেয়ে একটি পাশের কেয়াবনের পথ ধরে ছুটে আসছে তার দিকে। কাছে এসে জিজ্ঞেন করনো, চিঠি আছে পিওন ?
  - —কার চিঠি গ
  - -- আমার দিদির!

পিওন একটু বিশ্রত বোধ করে, ভালও লাগে। হেসে বলল, তোমার দিদির চিঠি তো বুঝলুম, কিন্তু নাম না বললে কি ক'রে জানবো!

—বাং, দিদির নাম জান না তুমি !

পিওন সহাস্ত্রে অক্ষমতা জানাল মাথা নেড়ে।

কিন্তু পিওনের সকলকে চেনা উচিত, পৃথিবীর সকলকে: মেয়েটি হতাশ আর অবাক হ'য়ে পিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর আতে আতে বলল, অ'মার দিদির নাম মুকুল।

- আর তোমার নাম ? সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো পিওন।
  - —বাঃ, আমার নামও জান না তুমি !
  - —না তো!
  - —বাঃ, দবাই তো জানে—আমার নাম পুতৃষ !
- —ঠিক ঠিক—এবার মনে পড়ছে বটে। পিওন গন্তীর-ভাবে মাধা নেড়ে নেড়ে বলল। তার পর হেনে জিজ্ঞেদ করলো, তোমাদের বাড়ী কোন্টা ?
  - ওই তো কেয়াবনের ওপালে।

তার পর অনেক কথা বলে মেয়েটি: শহর থেকে নতুন

এদেছে তারা গ্রামের বাড়ীতে যুক্কের গোলমালের কল্পে।
তার দিনির বিষে হয়েছে এই চার-পাঁচ মাস, স্বামী থাকে
শহরে—চাকরি করে। এমনিতরো অনেক কথা অনর্গল
ব'লে চলে মেয়েটি। অনতে অনতে অভ্যমনত্ত হ'য়ে পড়ে
পিওন। তার পর হঠাৎ মনে পড়ে যায়: পোষ্ট-আপিসের
কিছু কাজ তথনও বাকী। ফিরে গিয়ে সেটুকু সেরে নিতে
হবে। কাল ভোরে আবার ছুটতে হবে নদীচরের হাট—
আজ ফিরে গিয়েই চিঠিপত্র শুছিয়ে নিতে হবে। তার পর
রাখা-খাওয়া। সে একা, সব তাকে নিজেকেই ক'রে
নিতে হয়।

পথের পাশের দিগন্তভোয়। মাঠে অন্ধকার ঘন হ'য়ে এল।

পিওন বলল, ভোমার দিদির চিঠি এলে তথন দেব। ভার পর পোষ্ট-আপিস-মুখো এগিয়ে চলল সে হন্ হন্ক'রে।

পেছন থেকে পুতৃল ডেকে বলল, কাল আসবে তো পিওন ?

--- আন্দ্রা।

তার পর ভোর থেকে আবার সেই মুখ নামিয়ে জ্রুত পায়ে হেঁটে চলা; দিনের পর দিন।

একটি ছোট মেয়ে কোথার কোন্ কেয়াবনের পাশে তার জন্তে অপেক্ষা করছে—সারা দিনের ক্রতধাবমান মৃহুর্ত্তপ্রতির মধ্যে একবারও মনে পড়ল না তাকে। দূর গ্রাম-গ্রামান্তরের হাট আর তার মধ্যে অপেক্ষান উৎক্তিত জনতা। পোষ্ট আপিস আর তারই পাশ ঘেঁষে তার থাকবার ঘরটুকুতে কয়েক ঘণ্টার নি:সঙ্গ বিশ্রাম। কোথা থেকে বদ্লি হ'য়ে এসেছে সে এখানে—আত্মীয়-পরিজনবিহীন প্রবাসী। তাকে চেনে সকলে—কিন্তু তার সে অবকাশ নেই। সকলে থেকে সদ্ব্যে পর্যান্তওপ্রধৃ তার ক্রতধাবমান ভারবাহী দিনগুলি।

তার পর এক দিন মুকুলের চিঠি এল।

সেই কেয়াবনের পাশটিতে তার দেখা হ'ল পুতৃলের সলে।

পুত্ল বলল, ক'দিন কোথায় ছিলে পিওন! আমার দিদির চিঠি কোথায়!

— চিঠি, —না ?— কিছু যেন মনে করবার চেষ্টা করে পিওন। তোমার দিদির নাম কি বল ড ?

--বাং, এবই মধ্যে তুমি ভূলে গিয়েছ গব! সেদিন বলন্ম বে, আমার দিদির নাম মুকুল! আবার যেন নতুন ক'রে আলাপ হয় ওদের।
মেয়েটকে ভাল লাগে পিওনের। কত রকমের অভ্ত
সব প্রশ্ন করে পুতৃল: বিরাট্ পৃথিবী আর দেশ-দেশান্তর।
অবাক্ বিশ্বরে পিওনের মুথের ক্লিকে তাকায় সে—
অভিব্যক্তিহীন একটি অপরিচিত সুথ, কাঁধে চামড়ার
ব্যাগ—আর অভ্ত পোষাক। তার কল্পনাতীত বিপুল
ধরণীর আদিঅস্তহীন এক পটভূমিকায় পিওন শুধু ছুটে
চলেছে অপরিচিত কত দেশ—কত দেশান্তরে।

কেয়াবনের ধাবে বোজ সে দাঁড়িয়ে থাকে পিওনের জয়ে। কিন্তু প্রত্যেক দিনই মৃকুলের চিঠি আদে না— পিওনও আদে না রোজ। তবু দে দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা যথন শেষ হ'য়ে আদে, তথন পিওনকে দেখা যায়: দ্র মাঠের ওপাশের পথ দিয়ে পোই-আপিদের দিকে মৃথ নীচ্ক'রে ক্রন্ত পায়ে হেঁটে চলেছে।

—পি-ধ-ন—

চীংকার ক'বে ভাকে পুতৃল—আর হাত নাড়ে। পিওনও হেসে হাত নাড়ে: ভাল লাগে ভার এই

कान कान किन तम क्यायरनेव भाग किरम्हे स्करव।

—আজ অনেক দ্ব থেকে তুমি এলে—না পিওন? পুতৃল জিজ্ঞেদ করে। কোন দিকে গিমেছিলে আজ ?

---ঐ দিকে।

ফুটফুটে মেয়েটিকে।

কত দ্ব মাঠেব পর মাঠ—আর দিগস্তের কোলে ঝাপদা বনবেগা। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পুতৃল বলে, অনেক দ্ব—না ?

কল্পনায় পুত্লের পৃথিবী নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে দেখানে।

পুতৃলের সে এক গল্পের পৃথিবী। অনভিজ্ঞ ছোট্ট এই মেয়েটিকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা— অনেক গল্প বলে সে। ভারী কৌতুক বোধ করে।

—তৃমি রোজ কেন আস না পিওন! পুতৃল ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। তোমার জন্মে আমি রোজ দাঁড়িয়ে থাকি।

তার পর বোক্ত আন্দে পিঞ্জন—কেরার পথে কেয়াবনের পাশ দিয়ে ঘূরে যায়। বিকেশে কেয়াবনের বিষণ্ণ ছায়ায় একটি নতুন জ্বপং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। কর্মান্ত নিঃশঙ্গ প্রবাস-জীবনের পরিপ্রান্ত আর বিপ্রান্ত এনে প্রত্তের অসংখ্য কল-কাকলীতে ভরে যায়।

- জান পিওন, আজ একটা শেয়াল দেখেছি— এই এক্নি! জামাকে দেখে কেয়াবনের মধ্যে কোগায় লুকিয়ে গেল।
  - —ওটা শেয়াল নম্ব—ভূত।
  - —ভূত<sub>়</sub>
- —
  ত্ত্ত্ত্বাসতে আসতে আমিও দেখলুম কিনা।
  শেষালটা একটা ঘোড়া ২'ছে গেল। যেমনই চড়তে
  যাব, অমনই সেটা একটা মাছি হ'ছে উড়ে পালাল।
  - —তার পর ?—
- —ভার পর এই চিঠিখানা ভোমার দিদিকে দেওয়ার জল্ঞে ব'লে গেল।

মুকুলের চিঠি এসেছে।

অনেক চিঠি পায় মৃকুল স্বামীর কাছ থেকে—কথনও কথনও সপ্তাহে তথানি।

- e:, দিদি কত চিঠি পায়! পুতৃৰ হঠাৎ বৰুলে এক দিন, আমাকে একখানা চিঠি দেবে পিওন ?
  - —ভোমার চিঠি কোথায়!

পিওনের ব্যাগটা দেখিয়ে বলল পুতৃল, ওতে ত কত চিঠি আছে। দাও না আমাকে একথানা।

— ওপৰ অক্স লোকের চিঠি। তোমার চিঠি যথন আসৰে তোমার দিদির মত— তথন দেব।

চুপ ক'বে বইল পুতৃন। তার পর ঠোট ফুলিয়ে বলল, আমাকে কেউ চিঠি লেখেনা।—দিদির মত তৃমিও ত অনেক চিঠি পাও—না পিওন ?

পিওন চুপ ক'রে রইল। কর্মচঞ্চল অনেক দিনের পরিচিত গ্রামগ্রামান্তর, ঘরগুলি, পথ-ঘাট-মাঠ এত দিন পরে হঠাৎ অপরিচিত আর স্থানুর ব'লে মনে হয়। মনে হয়, ভয়ানক একা সে——মার শুধু নিরবচ্ছিল ভারবাহী দিনের পর দিন।

পিওন আন্তে আন্তে মাথা নেড়ে বলল, তোমার দিদির মত আমিও কোন চিঠি পাই না পুতুল।

পুতৃল চুপ ক'বে বইল কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ দে ছল্ছল্ ক'বে হেসে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, সে বেশ মজা হবে। আমি যদি তোমাকে চিঠি লিখি—তুমি উত্তর দেবে ত পিওন ?

পুত্লের উল্লাস-উচ্ছল মুখের দিকে চেয়ে স্লান হেসে শিশুন বলল, দেব।

হাট-ফিবৃত্তি একটি লোক ৰাচ্ছিল পথ দিয়ে। পিওনকে দেখতে পেয়ে বলল, ওদিকে খবর-কাগজের জল্মে স্বাই বে গ্রম হয়ে উঠছে হে শিওন—তাড়াডাড়ি বাও। সময় নেই।

একটি দীর্ঘনিশাস ফেলে যাওয়ার জ্বয়েছ পা বাড়াল পিওন।

পেছন থেকে পুতৃল ব'লে উঠল, উঃ, কত পৃাধী---পিওন, দেখ দেখ---

দিনাস্তের পশ্চিম দিগস্ত কালো ক'রে এক ঝাঁক পাখী উড়ে আসছে ৷

- —ওগুলো কি পাখী পিওন!
- —কাঁক। সমূদ্রের ধারে থাকে। উড়ে পালিয়ে আসছে।
  - **—(**주취 ?

দেখানে যুদ্ধ হবে ব'লে দৈগুৱা গিয়ে দব তোড়জোড় ক'রছে। লোকজনের গোলমালে ভরে উড়ে পালিয়ে আদছে। আজ ক'দিন ধ'রেই পালিয়ে আদছে ওরা।

—কোথায় ঘাচ্ছে!

বিব্ৰত হয়ে পিওন হেদে বলল, যেখানে কোন গোলমাল নেই—যুদ্ধ নেই।

---সে কোথায় ?

জানে না পিওন।

— তুমি জান না পিওন! তুমি ত অনেক দূরে যাও! পিওন নিঃশকে ভুধু মাথা নাড়ল।

সময় নেইঃ হাটের দিকে এগোল সে।

হঠাৎ এক দিন পুতৃল তার বাবার সঞ্চে পিওনের পরিচয় করিয়ে দিল। হাটে এনেছিল পুতৃল তার বাবার সঙ্গে।

দ্র থেকে পিওনকে দেখতে পেয়ে ডাকল পুতৃল, পিওন!

পিওন হাসল। হাটের ভিড় ঠেলে কাছে এল পুত্লের।

পুতৃস তার বাবার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলগ, বাবা— পিওন।

যুদ্ধের আলোচনায় উত্তেজিত মাখন গালুলী। মেয়ের ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হয়ে বলল, কি !

- —-পিওন।
- ---ই্যা, জানি।

উত্তেজিত জটলার মাঝধানে আবার হারিয়ে গেল লে। পুতৃত্ব মুধ শুক্নো ক'বে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

শিওন তার ম্থের দিকে চেয়ে মৃত্ কঠে বলল, বাড়ী যাবে পুতুল !

हानीत्र व्यभायन श्रीखराश्यमाम ७८

এই হাটের চেয়ে সেই কেয়াবনের ধারটি অনেক ভাল। উল্লাসিত হয়ে উঠল পুতৃতা। বাবার মৃথের দিকে চেয়ে ভবে ভারে বলল, বাড়া যাব বাবা পিওনের সলে!

— যা। মাধন গাঙ্গুনী পিওনের মুথের দিকে চেয়ে বলল, যাওয়ার পথে একে বাড়া পৌছে দিয়ে যেয়ো ত হে।—

ভার পর ওরা চলে এল হাটের ভেতর খেকে বেবিয়ে।

কেয়াবনের পাশে এসে পুতৃল বললে, তুমি একটু দাঁড়াও পিওন—আমি এক্ষনি আস্ছি।

কেয়াবনের পথ ধরে ঘরের দিকে ছুটে চলে গোল পুতৃন।
ভার পর ফিরে এল হাতে ভাঁজ-করা একখানা কাগজ
নিম্নে। পিওনের হাতে দেট। দিয়ে হঠাৎ হাসিতে উছলে
পড়ে আবার ছুটে পালাল।

কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখল পিওন। আকাবাকা বড়বড় অক্ষরে পুত্রের চিঠি: পিওন তৃমি বড় ভাল লোক।

পুতৃসকে কোথাও দেখা গেল না। একটু হেসে কাগ ম্থানি পকেটে রেখে দিল পিওন—ভার পর পোষ্ট-আনিস-মুখো হেঁটে চলল দে।

হঠাৎ পেছন থেকে পুতৃৰ চীৎকার ক'বে বলল, কাৰ আমার চিঠির জবাব দেবে পিওন।—দিদির মত সেই রক্ম নীৰ খামে।

भिधन (हरम वनन, प्रव।

ভার পর পিওনের চিঠি পাওয়ার আগেই পুতৃষ চলে গেল বাঁকুড়া। সমুস্তীর থেকে যোল মাইল পর্যন্ত সামবিক অঞ্চল—এবং ঐ সীমানার মধ্যে ছেলেমেয়ে রাথা নিরাপদ নয়, এই রকম ধার পেয়ে ছেলেমেয়েদের একেবারে বাঁকুড়া পাঠিয়ে দিল মাধন গাকুলী।

কেয়াবনের পাশে বিকে'লর বিষয় আলোটুক্ নিঃশব্দে নেমে এল দিনের পর দিন ধ'রে—আর অন্ধকারে সান হ'য়ে হারিয়ে গেল দিনের পর দিন ধরে।

विरक्त है। इठा९ क्यन कांका लाल करमक मिन

পিওনের—কর্মহীন, ভারাক্রান্থ আর নিংসঙ্গ। তার পর
দীর্ঘদিনের পরপারে এদে তার সমন্ত বেদনাবোধ ধীরে
ধীরে মান আর নিশ্চিফ্ হ'রে গেল।—দে ফেন অনেক
দিনের কথা। তার পর অনেক দিন নিংশকে মুখ নীচু ক'রে
ক্রুত পারে হেঁটে চলে এসেছে পিওন।

্ হঠাং এক দিন মাধন গাঙ্গুলীর দক্ষে দেখা হ'ল দেই কেয়াবনের পাশে।

মাধন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আমার কোন চিঠি আছে পিওন ?

না দেখেই পিওন তার অভ্যাস মত উত্তর দিল, না। ভার পর যভেয়ার জন্ম পা বাড়াল সে।

— ভাইতোহে, দেধ দিকিন একটুখুঁজে। মেয়েটার টায়ফ হৈছত হ'য়েছিল।— কেমন আনহে কোন ধবর পাজিছ না!

চিঠি খুঁজতে খুঁজতে পিওন জিজ্ঞেদ করল, কার অহুধ বললেন ?

—পুতুলের।

—নাঃ, কোন চিঠি নেই।

একটি দীৰ্ঘনিশাৰ ফেলে হন্হন্ক'রে আবার হেঁটে চলল পিওন।

ক্ষেক দিন পরে পুতৃবের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে একথানি চিঠি এসে পৌছল ভাক্যতে—অসংখ্য চিঠির সঙ্গে কোথায় ছারিয়ে গেল সেটা পিওনের ব্যাগের ভেতর। ব্যাগে ভার অনেক চিঠি—অনেক খবর—অনেক স্থ আর ছ্থের কথা।

ব্যাগটা কাঁলে ঝুলিয়ে ক্রন্ত পালে দেই কেয়াবনের পাশ দিয়ে হাটে এসে পৌত্তল পিয়ন—তার পর নাম ডেকে ডেকে ক্রিপ্রহত্তে চিটিগুলি বিলি ক'রে গেল।

> লাগমোহন কর – চাঁদপুর — হুবীকেশ ভৌমিক – চাঁদপুর — মাধনলাল গালুলী – কেশএগাঁ নিবারণ দাদ – কদমতলা —

## খান্তসমস্থা ও কয়েকটি সহজসাধ্য লাভজনক ফলের চাষ

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাত্রর

#### কল

আমাদের দেশে নানা জাতীয় কলা দেখিতে পাওয়া বায়; তন্মধ্যে টাপা, কাঁঠালি, মর্ত্রমান, কানাইবাশী, দিলাপুরী, দিনাং, কাবুলী, বোঘাই, মধুয়া প্রভৃতি সম্ধিক উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ; ইহা ছাড়া ঢাকা জেলার রামপাল নামক ছানের কলা খ্বই বিখ্যাত; ইহাদের মধ্যে সবরি, অগ্নিসর, চিনিচম্পা ও অমৃতসাগর প্রধান। ছই-এক জাতীয় কলা তরকারির জন্ত কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়; অবশিষ্ট সকল জাতির কলাই পাকা অবস্থায় থাইতে হয়; স্পক কলার মত উপাদেয় ও বলকারক ফল অতি অল্পই আচে।

কলার ফল, মৃল, পাতা ইত্যাদি ঐবধরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কলার খোলা পোড়াইলে যে ছাই হয়, তাহা হইতে উত্তম ক্ষার পাওয়া যায়; পলীগ্রামের রক্তকেরা এবং সামান্ত অবস্থার গৃহস্থেরা এই ক্ষার দিয়া কাপড় কাচিয়া থাকে; এই ক্ষার জমির উৎকৃষ্ট সার; কলাগাছের খোলা বা বাসনা হইতে স্করে ও শক্ত আঁশ পাওয়া যায়; এই আঁশের ছারা কাপড প্রস্তুত হইতে পারে।

নিমে উদ্ধৃত ধনার বচন হইতে কলার চাবের আভাস ও উহার উপকারিতা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে:

> "আট হাত অন্তর এক হাত বাই কলা পুঁতো গৃহত্ব ভাই পুঁতো কলা না কেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত তিনশ' বাইট বাড় কলা ক'রে ধাক গৃহী'্দরে তরে।"

কলার চাবের অস্ত উচু দৌয়াশ মাটিই উপযুক্ত; কলার জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে কলাগাছের পুবই ক্ষতি হয়, এমন কি মরিয়া যায়; স্বতরাং জমি হইতে জল নিকাশের জাল ব্যবস্থা থাকা চাই। কলার চাবের জন্ম মাটি খুব গভীরভাবে কর্ষণ করিতে হয়; পরে আট হাত অন্তর পর্ত্ত করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়; প্রত্যেক গর্ত্ত অন্তর পর্ততঃ দেড় হাত পভীর ও দেড় হাত চওড়া হওয়া দরকার। পচা গোবর, পুকুরের পচা মাটি, ছাই এবং ঘাস-জলল প্রভৃতি ছইতে প্রস্তানার, গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা, হাড়ের ওঁড়া

ইত্যাদি কলার পক্ষে উপযুক্ত সার; এই সকল সার সমন্ত জমিতে প্রয়োগ না করিয়া প্রত্যেক সাছের গোড়া হইতে তুই হাত পরিধির মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলে চলে।

চারাগুলি সোজাভাবে গর্ত্তে বসাইয়া উহার চারি পাশ মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিতে হইবে। চারার গোড়ায় য়েন কোন গর্ত্ত না থাকে, তাহা হইলে উহাতে জল দাঁড়াইয়া চারা নই হইয়া যাইবে।



বৈশাখ-জৈটে মাসই (অর্থাৎ বর্ধার আগে) কলার চারা বো তেউড়) লাগাইবার প্রশন্ত সময়।

চারা লাগাইবার পর যদি অনেক দিন বৃষ্টি না হয় এবং জমিতে রদ নাথাকে, তাহা হইলে জমিতে জল দেচন কর। আবশ্রক; পাছ বড় হইলে মাঝে মাঝে জমি কোদলাইয়া দেওয়া উচিত; চারা লাগাইবার পাঁচ ছয় মাস পরেই উহার গোড়া হইতে অনেক নৃতন চারা বাহির হয়, উহাদের মুধ্যে সতেজ ছই-তিনটি চারা রাধিয়া অবশিইগুলি নাড়িয়া অন্তর রোপণ করা বা কেলিয়া দেওয়া দরকার; এক বংসর বা উহার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে কলা গাছ ফলে এবং একটি গাছে কেবল মাত্র একবার একটি কলার কাদি হম; কাঁদি পাকিলে উহা কাটিয়া গাছটিও কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কলার পাতা কাটিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং
কলার আকার ছোট ইইয়া যায়। একবার কলার বাগান
করিলে উহা তিন বংসরে বেশ ফল দেয়—তিন বংসরের
পর নৃতন জাষগায় নৃতন চারা বসাইয়া নৃতন বাগান করা
উচিত। এই তিন বংসরের মধ্যে প্রত্যেক বংসর অস্কৃতঃ
২০ বার জমি কোদলাইয়া দেওয়া দরকার এবং জমি
পরিজার রাথা উচিত, দরকার হইলে জল সেচনও করিতে
হইবে। প্রত্যেক বংসর গাড়ে সার দেওয়াও দরকার।

রামণালের লোকেরা শীতকালে কলার চাবের জন্ত জিমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; জমির চারি ধারে নালা কাটিয়া উহার মাটি জমিতে ফেলিয়া জমি উচ্ করেন এবং বসস্ত কালে ঐ জমিতে চারা রোপণ করেন, জমিটি চোট চোট চারিকোণা থণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক থণ্ডে আট হাত অস্তর চারা রোপণ করেন এবং জমিতে সারের জন্ত প্রচ্ব পরিমাণে ছাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কলার বাগানে আদা, হলুদ, বেণ্ডন ইত্যাদি লাগাইবার প্রথাপ্ত সেখানে প্রচলিত আছে। বর্ধাকালে ছোট ছোট ভেউড়গুলি একবার কি চুইবার কাটিয়া দেন, উহাতে গাছ খ্ব জোৱালো হয়। তিন চার বংসরের পর কলা বাগান ভালিয়া ফেলিয়া উহার উপর আবার নৃতন মাটি ফেলিয়া নুতনভাবে আবার কলার চাব করেন।

কৃষ্ণনগর ফল পরীকা ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানের ( খণা রামপাল, কালিমপং, যুক্ত প্রদেশের সাহারণপুর, মাস্ত্রাজ্ঞের কইখাটুর, বোলাই) বিভিন্ন শ্রেণীর আটচল্লিশ রক্ষেত্র কলার চাবের পরীকা চলিতেছে; ইতি মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণের অবগতির জন্ত জানানো হইতেছে:—

- (ক) দেশীয় সর্বোৎকৃত্ত মর্ত্তমান কলা অপেকা রাম-পালের সববি এবং চিনি চম্পা এবং সাহারাণপুরের বায় কলা শ্রেষ্ঠ:
- (গ) মাজান্ধ ও বোখাই প্রদেশের কলা এদেশের পক্ষে একেবারে অন্ত্বপৃক্ত ;

- (গ) কলা গাছের পাতা, কাও প্রভৃতির ছাই এবং ঘান জলন প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত সার ক্লার জমির উৎকট্ট সার:
- (प) প্রতি তিন বৎসর অস্তর রামপাল হইতে নৃতন চারা আনিয়া বপন করা উচিত, কেননা, স্থানীয় ক্ষেতের চারা বোপণ করিলে ফলন কম হয়।

#### পেঁপে

অনেক প্রকারের পেঁপে আমাদের দেশে দেখা যায়;
ইহাও খুব স্থাছ ও বলকারক ফল; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগের পক্ষে কাঁচা ও পাকা পেঁপে খুবই উপকারী; পেঁপের আটা হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা অর্শ রোগের পক্ষেও উপকারী। পেঁপে হইতে পেশেন নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা অজীর্ণ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বে কোন মাটিভেই পেঁপে জন্ম; তবে বেলে দোর্মাশ মাটিই ইহার পক্ষে উপযুক্ত; পেঁপের জমিতে জল আবদ্ধ হইয়া থাকিলে গাছ মরিয়া যায়; স্তবাং জমি হইতে জল নিকাশের ভাল বন্দোবন্ত থাকা দরকার। প্রথমে বীজতলা বা হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া উহা নাড়িয়া আদল জমিতে রোপণ করিতে হয়; বীজতলার মাটি থুবই গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত করা দরকার এবং উহাতে পচা গোবর-সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন; আদল জমির মাটিও গভীরভাবে উত্তমন্ধপে প্রস্তুত করিতে হইবে। পচা গোবর, ঘাসলজলল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত সার, চাই, হাদ্ধের গুড়া প্রভৃতি পেঁপের জমির উপযুক্ত সার।

উপযুক্ত যত্ন লইলে বংসরের যে কোন সময়ে পেঁপের বীজ বপন করা যায়। গ্রীমকালে বীজ হইতে অঙ্কর উৎপাদন করা সহজ; হাপোরে বীজ ছিটাইয়া উহা অজ্ব ঝুরা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়; দশ-বার দিনের মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কর বাহির হয়; চারাগুলিতে যথন তিন-চারট করিয়া পাতা গজায় তথন উহা পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার, যেন আট-নয় ইঞ্চি অস্তর এক-একটি চারা থাকে; যে চারাগুলি তুলিয়া ফেলা হইবে তাহা নই না করিয়া অগ্র একটি হাপরে রোপণ করা যাইতে পারে; চারাগুলি যথন তিন-চার ফুট লখা হইবে তথন উহাদিগকে নাড়িয়া আসল কমিতে পুঁতিতে হইবে। অমিতে গর্জ করিয়া ও পর্তে গাব দিয়া চারাগুলি সর্ব্তে পুঁতিতে হয়—ছয় হইতে আট ফুট অস্তর চারা লাগানো উচিত। কৃষ্ণনগর সরকারী বাগানে পাচ ফুট অস্তর চারা লাগানো হয়। অমিতে ব্যুন মাথাকিলে অল-সেচন ল্যুকার।

সোৱা ভোলা বীজ হইতে প্রার এক বিঘার উপযুক্ত চারা পাওয়া যায়।

তিন বকমের পেঁপে গাছ হয়; প্রথম রকমে কেবল পুরুষ ফুল থাকে; বিতীয় রকমে কেবল স্থী-ফুল থাকে এবং তৃতীয় রকমের একই গাছে পুরুষ ও স্থী-ফুল থাকে। পুরুষ ফুলবিশিষ্ট গাছে কেবল ফুলই হয়, ফল হয় না; স্থী-ফুলবিশিষ্ট গাছে ফল হয় বটে, কিছু ফলন কম হয়। গাছে ফুল না ধরা পর্যান্থ বোঝা যায় না কোন্টি কোন্ বরুমের গাছ। স্থানিত যদি পুরুষ ফুলবিশিষ্ট একটি গাছও না থাকে, তাহ। হইলে স্থাক্লবিশিষ্ট গাছওলিতে ফল ধরে, কিছু উহাতে বীক্ষ হয় না। জ্মিতে ত্রিশ-প্রত্রেশটি স্থান্দবিশিষ্ট গাছের ক্ষন্ত অন্ততঃ একটি পুরুষ-ফুলবিশিষ্ট গাছ থাকা দবকার।

চারা লাগাইবার আট-দশ মাদের মধ্যেই গাছের ফল পাকে এবং তথন হইতে প্রায় বরাবরই ফল পাওয়া যায়; বংসবের সব সময় ফল পাওয়া যায় না; বড় আকারের ফল পাইতে হইলে ফলগুলি পাতলা করিয়া দিতে হয়; একবার রোপণ করিলে তিন বংসর ঐ সকল গাছ হইতে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, ভাহার পর ফলের আকার ছোট হইয়া যায়; স্তরাং তিন বংসর অন্তর পেঁপের বাগান বদলানো উচিত।

ইংবেজি ১৯৩৯ সালের আগাই মালের "মডান বিভিউ" পত্রিকায় "মধ্বিস্" নামক পেলের চাবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পেলের ফলন থ্ব বেশী, ইহারা আকারে বড় ও স্বপাত।

#### আনারদ

দেশী ও বিদেশীয় অনেক জাতীয় আনারদ দেখিতে পাওয়া যায়; বিদেশীয়গুলির মধ্যে দলুগ, কেইন, কিউ, স্পাানিশ, কুইন, মবিশাস, সিকাপুর প্রভৃতি প্রধান।

আনারসও একটি স্থাত্ এবং উপকারী ফল। বাংলা ও আনামের প্রায় সর্বপ্রকার উচ্ জমিতে ইংগর চাব করা যাইতে পারে।

স্বস বেলে দোষাণ মাটি আনাবদের পকে উপযুক;
এটেল মাটিতেও ইহা মন্দ হয় না। আর ছায়াযুক্ত ছানে
ইহা ভাল করে। ধোলা কায়গাতে ইহার ফলন ভাল
হয়।

শোনারদ গাছের গোড়ার তেউড়, ফলের নিম্নভাগ হইতে উৎপত্ন এবং ফলের: মাণা হইতে যে তেউড় বাহিব



হয় সেই তেউড় রোপণ করিতে পারা যায়; তবে মাথার তেউড় ও ফলের তলদেশ হইতে যে তেউড় উৎপন্ন হয় তাহা হইতে যে গাছ হয় ভাহাতে ফল থুব দেরীতে ধরে।

আনাবদের অমিও উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হয়; পচা গোবর, ঘাস-জঙ্গল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত সার, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি জমিতে প্রয়োগ করা দরকার; জমিতে তুই হাত অস্কর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দেড় হাত অস্কর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দেড় হাত অস্কর করিয়া জমিতে ভাল ভাবে বসিয়া না যাওয়া পর্যান্ত নিয়মিত ভাবে জল সেচন করিতে হয়। আনাবদের জমি সকল সময়েই পরিজ্ঞার বাধা দরকার এবং মাঝে মাঝে জমি কোদলাইয়া বা নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। জমির বস শুকাইয়া গেলে বিশেষতঃ গ্রীম ও শীতকালে জমিতে জলসেচন করা আবশ্যক।

জার আঘাত মাদ হইতে ভাজ আখিন মাদ পর্যন্ত আনারদ লাগাইতে পারা যায়। অতিরিক্ত বর্ষার পর চারা লাগান প্রশন্ত। গাছের গোড়া হইতে যে তেউড় হয় ভাহা রোপণ করিলে আঠার মাদের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। ফলের মাধার তেউড় লাগাইলে উহা হইতে ফল পাইতে অন্ততঃ তিন-চার বৎসর সময় লাগে। গাছে ফল ধরিবার প্রের গাছের গোড়া খুড়িয়া মাটির সহিত পচা গোবর, ছাই ইত্যাদি সার মিশাইয়া দিয়া জল সেচন করা দরকার।

প্রধান প্রধান আনারসের বিবরণ:

(मनी—कन मायादि, अधिक ठक्किमिष्टे, अभ्रमध्य तम-

किউ-कन वफ, काँगेन्त्र भाषा, यन स्मिष्टे ध तमान, চাথ কম ;•

কুইন-ফল বড় ও স্থমিষ্ট্ মরিসাস-কল বড় ও রদ বেশী; সিঙ্গাপুর-ক্রন বড় ও বেশ রসাল;

জলধূপি--- শ্রীহটুর জলধূপি নামক স্থানে উৎপন্ন হয়: ফল ছোট, মিষ্ট ও রসপর্ণ।

কুঞ্চনগর ফল-পরীক্ষা-কেত্রে নানা শ্রেণীর আনারস পরীকা করিয়া দেখা গিয়াছে যে দিকাপুরের কুইন আনারস বাংলা দেশের পক্ষে উপযুক্ত; ইহার ফলনও ভাল। উক্ত পরীকা কেতে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, গাছের গোড়ার ভেউড বোপণ করিলে শীঘ্রই ফল পাওয়া যায়।

#### লেবু

भार्**िमत्—माधातगढः इहे श्रकारतत भार्कित**त् দেখা যায়; এক প্রকার লম্বাধরণের, অন্য প্রকার গোল

গোয়ালের আবর্জনা, চাই, হাড়ের গুড়া প্রভৃতি লেবুর উপযুক্ত সার ; পনর ফুট অন্তর লেবু গাছ লাগাইতে পারা যায়: কলমের চারা রোপণ করা উচিত - ইহা শীঘ্র শীঘ্ৰ ফলে। ৰীক্ষেব চাবা অনেক দেৱীতে ফলে। উহা হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা ভাল হয় না। প্রতি বংসর ফলন শেষ হইলে গাচের শুভ ও রোগাক্রান্ত ভাল টাটিয়া দেওয়া উচিত।

কাগজী লেবু—দাধারণতঃ কাগজী লেবু তিন প্রকারের, (मनी, वीक्रभूता ও हीत्त ; (मनी च्यानका हीत्तव कम वज़, লম্বাকৃতি এবং ফুগম্বযুক্ত ; পনর ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়; কলমের গাছে খুব শীদ্রই ফল ধরে; পাতি লেবুর সার ইহার পক্ষেও উপযুক্ত। কুষ্ণনগর-ফঙ্গ-পরীক্ষা ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বীজশুন্য দেবুই সর্বাপেকা ट्यार्घ ।

সরবতী লেবু –ইহার ফল দেখিতে অনেকটা মলটা লেবুর মত, কিন্ধু আকারে ছোট-কমলা লেবুর কোয়ার মত ইহারও কোয়া আছে—ইহাতে যথেষ্ট রস আছে—



লেব

ইতার রুদ বেশী মিষ্টও নছে, বেশী টকও নয়: এই লেবুর রুসে ভাল সরবং প্রস্তুত হয়।

গোঁড়া লেবু--ইহা কাগজী লেবু জাতীয়; ফলের আকার গোল এবং রদ খুব টক; ইহার তত চলন নাই।

এলাচি লেবু-ইহা কাগজী ও পাতি লেবু জাতীয়; সাধারণত: এই লেবুতে এলাচির গন্ধ থাকে। ইহার ছুইটি জাতি আছে-এক জাতির ফল বড় এবং অপর জাতির ফল ও পাতা ছোট--বড় ফলবিশিষ্ট জাতিই উৎকৃষ্ট।

বাতাবী লেবু--সাধারণত: ছই প্রকারের লেবু দেখা ষায়; সাদা ও লাল-কিন্তু লাল লেবুর ভিতরের বং গোলাপী এবং দাদা লেবুর হলুদে দাদা।

সাংযুক্ত দোঝাশ অথবা এটেল মাটিতে ইহা ভাল জন্মে; বার-তের হাত অন্তর ইহাদের চারা লাগাইতে হয়; গোয়ালের আবর্জনা, ছাই. হাড়ের গুড়া প্রভৃতি এই লেবুর জমির পক্ষে উপযুক্ত। যেখানো লেবুর চারা লাগামো ছইবে দেখানে গর্ভ করিয়া গর্ভে এই সকল সার দিলেই চলে। কলমের গাছে তিন-চার বংসবের মধ্যে ফল ধরিতে আরম্ভ করে--সাধারণতঃ মাখ-ফাস্কুন মাসে গাছে ফুল ধরে এবং আবণ-ভাত্র মালে ফল পাকে; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাদে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কিছু দিন রৌদ্র ও বাতাস লাগাইয়া গোড়ায় সার প্রয়োগ কবিলে ফলন বেশী পাওয়া যায়; গাছে ফুল ধারলে জল দেচন করা উচিত, এবং ফলন শেষ হইলে গাড়েব শুক্ত ও রোগাক্রাপ্ত ডাল ছাটিয়া দেওয়া দরকার।\*

ছবির ব্লক্তলি মোব নার্শায়ির সৌজনো পাওয়া য়িয়াছে—লেথক

প্রশ্ন ক্রিক্র ক্রিক্র প্রাথ শ্রীক্রগদীশচন্দ্র ঘোষ

হঠাৎ আবার অনাদিনাথের বাতের বেদনা বাড়িয়া যাওয়ায় কিলিকাতায় কিরিবার তারিথ তাঁহাদের দিন-পনর পিছাইয়া গেল। লভিকা ও নীরেনের হইতে লাগিল ইস্কুল কামাই, কাজেই অবনীকে আক্ষকাল রীভিমত লভিকা ও নীরেন ছই জনকেই পড়াইতে হইতেছে। নিজের বেকার-জীবনের কথা মনে হইয়া মাঝে মাঝে মন ভাহার থাবাপ হইলেও দিন ভাহার মন্দ কাটিভেছিল না।

অবনী ভাল ফুটবল খেলিতে পারিত, ভাই এখানে আদিয়াই দিক্নগরের খেলোয়াড় মহলে দে হইয়া গেল বিশেষ পরিচিত। কয়েক দিন ধবিয়া কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ও দে যোগ দিয়াছিল। দে দিন এমনই একটি খেলায় অবনী খেলিতে নামিয়াছিল। কিছু হঠাৎ একটি তুর্ঘটনা গেল ঘটিয়া, অন্য একটি খেলোয়াড়ের সহিত ধাকা লাগায় দে একেবারে মাঠের মাঝে অজ্ঞান হইয়া পডিয়া গেল। খেলা হইল বক্ক।

ভাক্তার আদিল, মাথায় জল বাতাস দেওয়া হইল, কিছু অবনীব জ্ঞান ফিবিয়া আদিল না। সকলে ধ্বাধবি কবিয়া যথন অবনীকে অনাদিনাথের বাড়ীতে লইয়া আদিল, তথন ব্যাপার দেখিয়া অনাদিনাথ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—লতিকা ভয়ে ফেলিল কাদিয়া। নিকটবর্ত্তী শহর হইতে ভাল ভাক্তার আদিল, বরক্ষাদিল। লতিকা বদিয়া গেল শুক্রবা করিতে, নীবেন করিতে লাগিল ভাহার সাহায়। ভাক্তার বলিয়া গেলেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্ঞান এখনই ফিবে আদবে। কংকাশন অব্ দি ত্রেন—মাথায় চোট লাগার জন্মে এমনই হেয়ছে।" সারা বাত্তি লতিকার জাগিয়া কাটিল। অনাদিনাথ ইজিচেয়ারে অনেক বাত্তি প্রত্তার বিশ্ববের ঘোর কাটেল। কিছু তথন ভাহার চোধে বিশ্ববের ঘোর কাটেল। কিছু তথন ভাহার চোধে বিশ্ববের ঘোর কাটেল।

জ্ঞান ফিরিয়া আদিবার দক্ষে সঙ্গেই অবনী উঠিয়া বদিতে চাহিল। লভিকা ছিল মাধায় "আইস্-ব্যাগ" ধ য়া, ভাড়াভাড়ি মুখের উপর কু'কিয়া পড়িয়া বলিল, "ও কি মান্টার মণায়, উঠবেন না শুরে থাকুন।" অবনী ভাষার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমার কি হয়েছে।" "কিছুই হয় নি—চুপ করে ঘুমোন, আমি আপনার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

অবনী লভিকার একথানি হাত নিজের ছই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া পরম আবামে যেন চোধ বঞ্জিল।

দিন হুই চলিয়া পিয়াছে। অননী ভাল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু শ্রীর ও মন্তিছ হুই-ই হুর্বল, ডাক্তার নিষেধ ক্রিয়াছে আরও পাচ-সাত দিন তাহাকে থাকিতে হুইবে বিচানায় শুইয়া।

সেদিন পিওন আসিয়া একখানা পোট কার্ডের চিঠি
দিয়া গেল, চিঠিখানি অবনীর নামে। লতিকা হাতে লইমা
দেখিল চিঠিখানি অনেকগুলি দিলের ছাপ লইমা কলিকাতা
হইতে "বিভাইবেক্ট" হইয়া এখানে আদিয়াছে। মেয়েনী
হাতের লেখা—আদিয়াছে ফ্রিদপুর জেলার পীরপুর গ্রাম
হইতে। লতিকা চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিল—
প্রম কল্যাণ্বরেয়—

বাবা অবনী প্রায় দেড মাস হইল তোমার কোন প্রাদি পাই না, আশা করি ভগবানের কুপার ভালই আছ। এখানে শ্রীমতী সরোজের আজ তুই মাদ হইল রোজ অর হইতেছে—অক্ষর ভালারকে দেখান হইয়ছিল। ভাহার ঔবধ ব্যবহার করায় অর এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে একিছ ভালারকে মোটে ছুইটি টাকা দেওয়া হইয়াছে, ভাহার ঔবধের দাম বাকী পড়িয়াছে আরও পাচ টাকা, সেই টাকা না পাইলে অক্ষয় ভাল্ডার আর বাকী দিতে চাহে না এবং আরও এক মাস ঔবধ ব্যবহার করিতে হইবে ভাহাতেও ধরচ লাগিবে প্রায় পাঁচ টাকা। এবার জমির চৈত্র কিন্তির ধাজনা দেওয়া হয় নাই। ভোমার খড়া মহাশ্য ধাজনার টাকা দিতে পারিবেন না, জমিদারের পেয়াদা রোজ মাসিয়া ভাগাদা করিয়া যাইভেছে, কাজেই ধাজনাও দশ টাকা পাঠান বিশেব দরকার।

আমাদের হাত-ধরচের কিছুই নাই। গোটা-পাঁচেক টাকা হইলে ভাল হয়। এই সব ব্যিয়া প্রপাঠ যাত্র প্রেম

লইয়া আসিল। পবের দিন অবনীর মায়ের নিকটে টাকা গেল মনি-অর্ডার হইয়া।

টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। সংসারের সকল দারই এখন ভোমার তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিবে। নিজের শরীরের উপরে বিশেষ নঙ্গর রাখিও—নিয়ম-মত স্থান-স্থাহার করিও। সেজ্জ যদি বেশী কিছু খরচ হয় তাহাতে কুপ্ণতা করিবা না। আমার আশীর্বাদ জানিও। টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিও না। ইতি আশীর্বাদিকা— ভোমার মাতা।

ছুপুর বেলা অনাদিনাথ একটু গড়াগড়ি দিতেছিলেন। লতিকা গিয়া ডাকিল—"বাবা।" অনাদিনাথ উঠিয়া বসিয়া ছুই চোধ রগড়াইতে বগড়াইতে জিল্লাসা করিলেন—কি মাণ

—এই চিঠিখানা দেখ ত ?

অনাদিনাথ চিটিথানা হাতে শইয়া বালিশের তলা হইতে চশমা জোড়া বাহির করিয়া চোধে দিয়া কহিলেন, "কিন্তু এ যে অবনীর চিটি ?"

—তা হোক তোমার দেখতে দোষ নেই।

চিঠি পড়িয়া লভিকার দিকে মৃথ তুলিয়া চিস্তিভ ভাবে বলিলেন—ভাই ভ অবনীর অস্থ, ভার মা টাকা চেয়েছে —এ চিঠি ভ তাকে দাও নি ?

- —তাই কি দেওয়া যায় ? অহপ শরীর, হাতে টাকা আছে কি নাই চিস্তা ভাবনায় শেষে অহপ যদি বেড়ে যায়।
- —সে ত ঠিকই—বেশ করেছ—ভাল করেছ। কিছ এখন কি করবে ?
- —কেন ? টাকা ত তিনি আমাদের কাছে পাবেনই— যদি তুমি মত কর তবে আমি বলি টাকাট। আমরাই না হয় পাঠিয়ে দেই তাঁর মাকে; পরে মাস্টার মশায়কে আনালেই হবে।

অনাদিবাবু খুণী হইয়া বলিলেন, সেই ভাল যুক্তি—
দাও—তাই-ই দাও—যতীনকে দিয়ে ওবেলায় মনি-অর্ডার
ফরম্ আনিয়ে বেথ—উপরে লিথ—'মাদার অব অবনী
মোহন মুখাজ্বী।' ভার পর গ্রাম আর পোঠ-আপিদের
নাম ত এই চিঠিতেই আছে।

কথা শেষ হইতে লতিকা হাসিমুথে খর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, অনাদিনাথ পুনরায় তাকিয়া বলিলেন— আর দেখ মা অবনীর অস্থধের ধ্বরটা দিও না যেন— তাঁরা আযার কড কি না জানি ভাববেন।

"আছে। তাই করব" বলিয়া লতিকা বাহির হইয়া গেল।

বিকালে যতীন গিয়া ভাক্ষর হইতে মনি-অভার কর্ম

ь

অনেক দিনের পর আজ অবনী, নিরাপদ, পরেশ তিন বন্ধুতে কথাবার্তা হইতেছিল। নিরাপদ কিছু দিন হইল এই বন্ধির বাসায় ফিরিয়াছে। অবনী ফিরিয়াছে আজ এই মাত্র। তর্ক চলিতেছিল অবনীর ব্যাপার লইয়া। অনাদিবাবুর ইচ্ছা অবনী এই বাড়ীতেই থাকে। খাওয়া থাকা এবং সে যে মাহিনা পাইতেছিল ভাহাই পাইবে। অবনী রাজী নয়। নিরাপদ আর পরেশ কট করিয়া এই বন্ধির থোলার ঘরে পড়িয়া থাকিবে, আর সে থাকিবে পরম হথে অনাদিবাবুর বাড়ী—ইহা হইতেই পারে না। কিছু নিরাপদ, পরেশ তুই জনারই ইচ্চা অবনী অনাদিবাবুর বাড়ীতেই থাকে। অনেক কথাকাটাকাটির পর শেষে অবনীর অনাদিবাবুর বাড়ীতেই থাকা হির হইল।

তার পর উঠিল মালতীর কথা—মালতীর সকল
ইতিহাস পরেশের মুখে শুনিয়া অবনী একেবারে লাকাইয়া
উঠিল।—একেই ত বলে আদর্শ মহিলা— মেয়েদের এমনই
ত হওয়া চাই ইত্যাদি। মালতীর ব্যবস্থা পূর্কেই নিরাপদ
ঠিক করিয়া রাঝিয়াছিল; প্রথমে ভাবিয়াছিল মালতীকে
কোন অবলা-আশ্রমে পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু মালতী ভাহাতে
রাজী হয় নাই আর শেষ পর্যন্ত নিরাপদও ভাহা ভাল
মনে করে নাই। ঠিক হইল মণিয়ার-মার ঘরে রাজে
মালতী শুইবে, বুড়ো ভালওয়ালা থাকিবে বারাকায় ।

মালতী সেকেগু ক্লাস পর্যান্ত পড়িয়াছে। পরে স্থবিধা মত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দিবে একটা টিউপনির জোগাড় করিয়া। আর ইহাতে নিরাপদদেরও হইল স্থবিধা কারণ,মালতী ত আগেই হেঁসেল ব্রিয়া লইয়াছে। অবনী ছিল পাকের ওভাদ, ভাহার অভাব পুরণ করিল মালতী।

ইহারই মাসধানেক পরে, আজ তিন দিন হইপ
নিরাপদ অহপ হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। মাঝে
মাঝে তাহার পেটে একটা বেদনা উঠিয়া তাহাকে
একেবারে পাচ-সাত দিনের জন্ত কাহিল করিয়া দিয়া
য়াইত। এবারও সেই বেদনাই হইয়াছিল—আজ ভাল
আছে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে—সয়্কার প্রক্ষণ,
নিরাপদ বিছানায় শুইয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া রাভার
উপরে তাকাইয়া আছে।

মাত্র এই তিন দিনের বেদনায়ই তাহার শরীর বড় তুর্বক হইয়া পড়িয়াছে। আজ এই কিছুক্ণ আগে খবনী আসিয়া ভাহার থোঁৰ সইয়া সিয়াছে। পরেপ এখন বাদায় নাই
—ভাহাকে ভাল দেবিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।
সম্ভবতঃ ভাহার সেই ভাকার বন্ধুটির নিকটেই গিয়াছে।
এই নিরালায় নিরাপদর মন-বিহল লঘু পাধা মেলিয়া সারা
আকাশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মানতী আসিহা ডাকিন-বড়দা।

নিরাপণ চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল—কেন দিদি দু

- —এই পথাটুকু খেলে নিন।
- —তা নিচ্ছি, কিন্তু আমাকে তোমার বড়দা বলতে শিখিয়ে দিলে কে ?

"কেউ ত শিখিয়ে দেয় নি", পরে হাসিয়া বলিল-এ আমার নিজেরই আবিভার।

—বড় ভয়ানক আবিষ্কার ত—প্রায় কলম্বনেরই মত।

"নয়ত কি ? আছে। সে তর্ক পরে হবে, আপনি পথাটুকু আগে থেয়ে নিন।" নিরাপদ বার্লির বাটতে চুমুক দিয়া ম্থথানাকে নানা প্রকার থিয়েটারী ভক্তিতে আকাকাইয়া বাকাইয়া অবশেষে ঠক্ করিয়া বাটিটিকে নীচে নামাইয়া বাধিল।

—ও ছাই আর তোমরা আমাকে থেতে দিও না— কাল আমি ডাত ধাব।

"কালকের কথ। সে কাল হবে।" বলিয়া জলের গ্লাস নিরাপদর হাতে তুলিয়া দিল, নিরাপদ মুধ ধুইয়া আবার শুইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—কিন্ত আমি বড়দা হলাম কিনে ?

- —কেন আপনি বড় নন এদের চেয়ে ?
- —বড় ? ডা হয়ত নাও হ'তে পারি, আমাদের কাক্ষর বয়বের তেমন একটা ঠিক নেই।
- —বন্ধনে বড়র কথাই ত হচ্ছে না—বিদ্যান, বৃদ্ধিতে, ক্ষমতার আপনিই এদের ভিতর দব চাইতে বড়।
- ওরে বাপ রে এ তোমার বিশ্বয়কর আবিষাংই বটে।
- —তা ছাড়া আপনার অস্ত:করণ ? এ কি আপনি বে একেবারে খেমে উঠলেন—একটু বাতাদ করি বড়দা!

#### ---বেশ কর।

বাতাস দিতে দিতে মালতী বলিতে লাগিল—
শাপনার অন্তঃকরণ কত বড় আমি সব ওনেছি। আপনি
কট্ট করেন—এত ত্ঃখের মাঝে পড়ে আছেন ওধু এদের
মুধ চেমে। নইলে কত বড় ধরের ছেলে আপনি!

আপনার কিসের অভাব ? কাকার সকে তুরু একটা ঝগড়া, তাই নিয়ে কি কেউ এমনি ক'বে সারা জীবন হু:ধ সমে কাটার ?

- কিন্তু আমি ভাবছি দিদি কে ভোমার কানে এত স্ব মন্ত্র দিলে। এ ঠিক ঐ পরেশটার কাতা। আজি আহিক, ভার পর ভাল ক'রে শুনবে আমার গালাগাল।
- —মিথ্যে কথা—গালাগাল দিতে আপনি জানেন না—
  এই কয় বৎসবের মধ্যে এক দিনও আপনি কাফ উপরে
  একটা চড়া কথা পধ্যস্ত বলেন নি।
- —ভাও শুনেছ—বেশ। তুমি একেবারে গোয়েন্দ।
  হয়ে চুকেছ আমাদের সংগারে দেখছি।

মাল তা বাইরে বারান্দায় স্টোভে করিয়া জল সিদ্ধ করিকে দিয়া আসিয়াছিল। ডাব্রুণার বলিয়াছে নিরাপদর পেটে গ্রম জলের সেক দিতে। ইতিমধ্যে প্রেশ কথন আসিয়া স্টোভ নিবাইয়া গ্রম জলের প্যান কাপড় দিয়া ধরিয়া ঘরের মেঝেয় আনিয়া হাজিব করিল।

"এ কি আপনি কেন আনতে গেলেন, আমিই ত এখনি আনতাম। হাতে লাগে নি ত্— যান সকল আপনি, আমি সব ঠিক ক'বে দিছি।" পবেশ হাসিম্বে সহিয়া গেল। নিরাপদ হাসিয়া বলিল—তুমি অমন ক'বে ওদের প্রশ্রম দিও না দিদি। হাতে একটু আধটু কোস্কা প দলেই বা।—তুমি ত আর চিরকাল ওদের এমনি ক'বে বালা করে খাওয়াবে না। আজ আছ, তু-দিন বাদে কোথায় চলে য'বে।

মালতীর মৃধ বৃঝি এক মৃহুর্তের জন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু দে পরমূহুর্তেই মুধ তুলিয়া বলিল—যদি না ঘাই ডাড়িয়ে দেবেন নাকি ?

- —সেই জোগাড়েই ত আছি বোন, কোন ভাল লোকের বাড়ী ভোষার জন্ম একটা টিউশনির সন্ধান করতে,পারলে বেঁচে যাই।
- —দে ত ঠিকই—ও বোনটোন বলা সবই মিথো ভাবছেন বোজ এ আপদটার জন্ত কতটা ক'বে চাল বাজে ধরচ হয়। তাই ত তাড়াতে পারলেই বাচেন।

নিরাপন এবার বড় করিয়া হাসিয়া বলিল—বেশ, রাগ হ'ল ড এইবার যাও ভাত তুলে দাও গে, নইলে এই রাক্ষ্যটার আবার সক্ষ্যে লাগতে না লাগতেই থিলে পায়।

পরেশ হাসিয়া বলিল—কেন আজ বুঝি ভোর হিংদে হচ্ছে ? তুই ভো বার্লির আড়ালে "হালার ট্রাইক" কচ্ছিদ —আমবাও না হয় আজ "দিমপ্যাথেটিক হালার ট্রাইক" করি, কি বলিদ ?

- —ওবে বাপ বে তা হলে তোকে আৰু গ্ৰে পাওয়া নাবে ত—পেটের নাড়ী হল্প হল্প হয়ে বাবে না! কিন্তু তুই এত দিন ধরে আমার এই বোনটার কানে কানে কি দব মন্ত্র দিয়েছিস ভনি ?
- বা হৈর আমমি কি কলির গুরুদেব বে স্বার কানে কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াব ?

মালতী এক পাশে দাড়াইয়াছিল এবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, মালতী ববে প্রদীপ জালিয়া দিয়া বাহিরে যাইভেছিল, নিরাপদ ভাকিয়া বলিল—কোথায় চললে বোন।

- যাই নাড়ী স্থন্ধ যাতে হজম না হয় তার ব্যবস্থা করিবে।
- —এক কান্ধ কর, আন্ধকের মত স্টোভটা ধরিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ভাত তুলে দাও—এদ স্বরাই মিলে গল্প করি। প্রেশ ততক্ষণ আমার পেটে দেকটা দিয়ে দিক।

''আদেশ শিরোধার্য—তাই যাচ্ছি' বলিয়া মালতী বাহির হইয়া গেল।

নিরাপদ পরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল—মেয়েটি বড় ভাল।

- —ঠিক বলেছিস ভাই—কথায় বার্দ্তায় সব সময় যেন স্বাইকে মাতিয়ে বাথে। আমার এত ভাল—
  - —সাবধান—ঐ পর্যান্ত—আর না—
  - —ভার মানে ৪

নিরাপদ হাসিয়া বলিল—কোন স্ত্রীলোককে বেশী ভাল লাগা ভাল কথা নয়!

পরেশ রাগিয়া বলিল—যা: কি যে বলিস !

নিরাপদ পুনরায় হাসিয়া বলিল—বলছি সাধু সাবধান। ইতিমধ্যে মালতী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

2

দেদিন মনি মজিবের একধানা কেরত রিদিদ পাইয়া অবনী একেবারে আশ্রুধ্য হইয়া পেল। ত্রিশ টাকার কেরত রিদিদ, টাকা পাঠাইয়াছে সে নিজে, রিসদের উণ্টা পিঠে নাম শই করিয়া টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মা, অথচ অবনী ইহার বিন্ধুবিসর্গও জানে না। হাতের লেখা দেখিয়া মনে হইল লভিকার লেখা, কিন্তু পে কেন টাকা পাঠাইতে ঘাইবে, আর কেমন করিয়াই বা জানিবে তাহাদের ঠিকানা ? এই আশ্রুধ্য ব্যাপারটি ভাবিয়া ভাবিয়া অবনী সারা বিকাল একেবারে শেষ করিয়া দিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একেবারে

সন্ধ্যার ক্ষিপ্কে লতিকা আসিয়া চুকিল ভাহার ঘরে।—
এ কি মান্টার মশায় আপনি বেড়াতে যান নি: নিরাপদ
বাবু এখন সেরে উঠেছেন বুঝি।—

- —হাঁ নিরাপদ ভাল আছে, কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।
  - কি এমন আশ্চর্যা ব্যাপার বলুন ত ?
- এই দেখ একখানা মনিঅর্ডারের রসিদ। এই টাকা আমার নাম করে পাঠালে কে।
  - —ও: এই এত ক'রে ভাবছেন ?

লতিকা হাসিমা ফেলিয়া বলিল—এইবার তা হ'লে ধরে ফেলেছেন দেখছি। আপনাকে ফাঁকি দিয়ে আমরাই ভ টাকা পাঠিয়েছি।

- —কেন পাঠালে ? কেন আমাকে জানাও নি ?
- —বাবার হকুমে পাঠিয়েছি টাকা, আর আপনার অন্থ বলে জানান হয় নি।
  - —কিন্তু ঠিকানা পেলে কেমন ক'রে?
- —ত দেখেছেন কি ভূলো মন আমার।—একটু অপেকা করুন। বলিয়া লতিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই পুনরায় ফিরিয়া আদিল একথানা পোস্টকার্ডের চিঠি হাতে করিয়া।—এই নিন্—আপনার অস্থবের মাঝে আদে এই চিঠি।

অবনী চিঠি লইয়া পড়িল—সরোজের অর্থ টাকা পাঠাইও—থাজনার টাকা পাঠাইও—হাত-ধরচের টাকা পাঠাইও—হাত-ধরচের টাকা পাঠাইও—নিজের শরীরের উপরে বিশেষ নজর রাখিও দে জন্ম যদি কিছু বেশী থরচ হয় ভাহাতে রূপণতা করিও না, আশীর্কাদ জানিও কিন্তু টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। কিন্তু কে পাঠাইত টাকা প অনাদিনাথ অন্থ্রাহ্ করিয়াছেন—হরত দরিজ বলিয়া পীড়িত বলিয়া—অনাথা দরিজ বিধবার হংখ শরণ করিয়া তাঁহার বিপুল ধনের এক কণা ভাঙিয়া দিয়াছেন—আর সেই দান ভাহারই যা লইয়াছেন—সাগ্রহে—সানম্বে নিজের সন্তানের উপাজ্জিত অর্থ মনে করিয়া।

- —কিন্তু এত টাকা পাঠানর পূর্বের স্থামাকে একবারও জিজ্ঞানা কর নি কেন ?
  - —দে আমি জানি নে, বাবার কাছে জিজেদ করবেন।
- —কিন্তু কাল যে আমি তাঁর কাছ থেকে আমার গড় মাসের টাকা চেয়ে নিয়ে নিরাপদকে দিয়ে এসেছি। কি মনে করেছেন তিনি বল ত।

লতিকা হাসিয়া বলিল—তিনি কিছুই মনে করেন নি, সব ব্যাপার তিনি একেবারে ভূলে বসে আছেন। আজ বেয়ে যদি আপনি গত মাসের মাইনে চান—আবার পাবেন, এমনই কলো মন তাঁর।

—তা জানি—আর এ সবও তা হ'লে তোমারই কীর্ত্তি, তোমার বাবা উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু লতা, একটা কথা জিজাসা করব—এ সব কি দরিত ব'লে—অনহায় ব'লে তোমার করণা ?

লতিকা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল—করুণা ? দরা ? বেশ তাই। আপনারা পুরুষমান্ত্র এমনই স্বার্থপরই বটে। -স্বার্থপর ?

—নয়ত কি? টাকাত মোটে ত্রিশটি—তা আপনি
গরীবই হন আর ধনীই হন তার মূল্য তার চেয়ে বেশী নয়।
কিন্তু এর আড়ালে তার চেয়েও অনেক মূল্যবান কিছু
থাকতে পারে—এ কথা আপনি একবারও তার্মলেন না?
বলিয়া লতিকা ঘর হইতে ক্রত বাহির হইয়া গেল। অবনী
রহিল অবাক হইয়া চাহিয়া—না ব্রিল তাহার
কোন কথার মানে—না ব্রিল তাহার কোন আচরণের
অর্থ।

ক্ৰমশঃ

## মীরাটের ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র

#### শ্রীঅবনীনাথ রায়

কুড়ি বছর আংগেকার কথা। তথন আমি সবে মীরাটে এসেছি।
পুণার সরকারী ভাক্তার আমাকে পরীক্ষা ক'রে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন
বে আমি বক্ষা রোগের প্রাথমিক আ্রুমণের কবলে আছি। মীরাটে
পুনরার ভাক্তারি পরীকার সমুখীন হওয়ার আগে শরীরটাকে একবার
বাচাই ক'রে নেওয়ার প্রমোজন ছিল। মেনের এক ব্যুকে জিপ্তানা
করপুম, 'এখানে ভাল ভাক্তার কে আছেন বলতে পারেন ?' বঝু
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'হাঁ, নিশ্চমই বলতে পারি। এই ত সে-দিন
পুলিনের অব হয়েছিল—শহর পেকে ওবুধ এনে দেওয়া হ'ল। ঐ যে লাল
নীল ওবুবের শিশি কুশুলিতে রাথা আছে, দেখুন না। ভাক্তারের নামেব
লেকেল ঐ শিশির সায়ে অ'টো আছে—একেবারে এ থেকে জেড প্রান্ত
টাইটেল (titte)।'

ডাঃ রমেশচন্দ্র মিজের সক্ষে এই আমার প্রথম পরিচয়। অপরাত্রে বর্ধারীতি তাঁব শহরের বাসায় গিয়ে হাজির হলুম। তিনি তথন বুধারা গেটে তেমাথা রাজ্ঞার মোড়ের বাড়িটায় থাক্তেন। স্বপ্তে আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, 'পুণার আপনি কেমন ছিলেন বলতে পারি নে, কিন্তু এখন বে আপনার কোন অত্থ নেই একথা জোর করে বলতে পারি।' বলা বাহলা, তার পরের দিন সরকারী ভান্তারের পরীক্ষায় আমি পাসে হারে গেলুম। চাকরি পাকা হাল এবং এই বিশ বছর ধ্বে বহাল-তবিয়তে বেঁচে শাকার ফলে আঞ্জ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ডাঃ মিজের রোগপরীক্ষানে দিন নিভূলি হয়েছিল।

তার পর তাঁকে ডাক্টারি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে আনেক দিন দেখেছি। বস্তুত এই আলোচনাই তিনি ভালবাসতেন। আগ্রহনীর জ্রোতা পেলে তিনি যেন ধঞ্চ হ'রে যেতেন। শরীরের কোন্ অঙ্গের সঙ্গে কোন্ আগ্রেয় কি যোগ, রোগের বাজানু কি ক'রে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, কি ক'রে তাহিত হত, কি তার প্রতিষেধক, আমরা যে আহার্য গ্রহণ করি কি ক'রে তাহিত্য হচ, তার কতটা অংশ শহীরের পৃষ্টিসাধন করে, বাকিটা কি ভাবে আমাদের দেহ বর্জন করে, মুত্রাশ্রের (kidney)

ক্রিয়া কি, লাজ ইন্টেস্টাইনের ক্রিয়া কি প্রভৃতি সহজ্ঞ এবং জটিল বিষয় একাস্ত উৎসাহের সঙ্গে বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করতেন।



ডাঃ রনেশচক্র মিত্র

আসলে তিনি ছিলেন অব্যাপক। মীরাট কলেজে তিনি জীবতত্ত্বর (Bislog, ) অধ্যাপকতা করেছেন। তত্ত্বের এই ব্যাথানে ছিল উরে আনন্দ। বৃথিরে বলার সময় তাঁর চোধ, মুখ এবং হাত একসক্ষোজ করত। এ বিষয়ে ছান এবং কালেরও কোন হিদাব তাঁর ছিল না। জেখার বাড়িতে রোগী দেখতে গিরে হয়ত এই আলোচনার মেতে উঠলেন। বনা বছলা, তাঁর এই ভাবতিকে প্রকৃত পরিপ্রেশনীর সাহাব্যে অধিকাশে লোকেই গ্রহণ করেন নি। কিছু সে কথা পরে বলব।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে যে বস্তু আমার্কে তাঁর দিকে আকর্ষণ ক'রেছিল সে কিন্তু তাঁর ডাক্তারি শাল্তে পারদর্শিতা নয়। কেন-না বিলা এবং বৃদ্ধি আর গাই করুক মামুখকে আপন করতে পারে না। একজন বৃদ্ধিমানের চেয়ে অধিকতর বৃদ্ধিমান আরু একজনের সাক্ষাৎ পেলেই বৃদ্ধির মোহ কেটে যায়। ডাঃ মিত্রের যে-বস্তু আমাকে মগ্ধ করেছিল সে ছচ্ছে জাঁর প্রাণবন্ধা—অপরকে ভালবাদবার শক্তি। আজকের থেকে তিরিল বছর আগে তিনি বিলাত থেকে পাস ক'রে এনে মীরাটে প্রাকটিস হল করেন। মীরাটে তৎকালেও বিলাত-কেবভ ডাক্তারের এমন প্রাত্তরি ছিল না আজও নেই। বিশেষ বিদিয়ান হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সাধারণ সাংসারিক বন্ধি পাকলেই এই ভিরিশ বছর প্রাাক্টিসের ফলে তিনি আশার অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন ক'রে বেতে পারতেন। কেন-না এই যুক্তপ্রদেশে অর্থ উপার্জনের অনুকল অনেক গুণের তিনি অবিকারী ছিলেন। তিনি চমৎকার উত্ন বলতে পারতেন এবং আপামর স্থারণ সকলের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল অনির্বচনীয়। তার আচরণের আন্তরিকতার জন্ম সকলে তাঁর অনুগত হ'য়ে পড়ত। কিছ তাঁর মন ছিল আদেশবালী আদেশবাদ হড়ে অর্থোপার্জনের প্রবল বাধা। প্রথমেই স্থির করলেন বাঙালীর বাড়ি তিনি রোগী দেগতে গিয়ে 'ফি নেবেন না। শুধ তাই নয় কোন বাঙালী অহুস্থ হয়ে প'ড়ে তাঁকে না ডাকলে তিনি অশ্বন্তি বোধ করতেন। হয়েছে অবাটিত ভাবে তিনি রোগীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মনে করতেন বাংল। দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে এদে কোন বাঙালী অত্নন্ত অবস্থায় বিদেশে নিরূপায় হ'রে পড়েছে—তার পাশে গিয়ে দাড়ান তার ধর্ম। কিন্ধু এর প্রতিক্রিয়া হ'তে দেরি হয় নি। লোকেরা মনে করলেন, এ আবার কি রক্ষ ডাক্তার ? ফি নেন না, উপযাচক হ'রে বাডি ব'রে দেখতে আদেন---স্ত্রিকারের ডাব্রুার ত বটে ৷ আমি আগেও বলেছি ভাল এবং মন্দ এ দ্রেরই তার আছে---সাধারণ ভাল অবধি মামুষ বুঝতে পারে-অতি-ভাল মামুষ কল্পনাও করতে পারে না, সক্ষও করতে পারে না। ডাঃ মিত্রের এই অভি-ভালম্ব ভাঁর পরমার্থিক জীবনে কি পাণের জুগিয়েছে জানি নে, কিন্তু তাঁর অর্থিক জীবনের পরিপদ্ধী হ'য়েছিল এ কথা জানি। এক দিক দিয়ে আমাদের সংশয় স্বার এক দিক দিয়ে অর্থের অপ্রাচর্য্য তাঁর উত্তর-জীবনকে ব্যথিত এবং দীর্ণ করেছিল, কিন্তু তবু তিনি নিজের পথ ত্যাগ रुखन नि ।

যে প্রাণবন্ধার উল্লেখ করল্ম তারই প্রভাবে কবে যে ডা: মিত্র কমাঁলিটির গাণ্ডী পেরিরে "কাকাবাব্" হ'রে দাঁড়িছেছিলেন তা আর আরু মনে পড়ে না। "কাকাবাব্" বল্ডে পারার পরে লক্ষ্য করল্ম তথু আমি নর, মীরাটের অধিকাশে লোকই কোন-না-কোন স্বাধ্বর বাধ্বে তাঁর সলে বাধা। অপরেরা এই বন্ধনকে কি ভাবে থীকার করতেন বলতে পারব না কিন্তু নিজের দিক দিয়ে বলতে পারি ডা: মিত্র বে-বন্ধনে নিজেকে ইচ্ছে ক'রে বাধ্তেন তাঁর পক্ষ পেকে তার মধ্যে কোন কাকি ছিল না।

বিলিতী শিক্ষার ছু'টি বিশেষত্ব তিনি নিজের চরিত্রে গ্রহণ কঁ'রে-ছিলেন। এক সময়নিষ্ঠা আবা একটি চরিত্রের ডিসিমিন-বোধ বা constitution-প্রীতি। কোন সভা-সমিতিতে তাঁকে দেরিতে আদৃতে দেখি নি। এই নিরে বিলেতের অনেক গল্পও তিনি আমাদের কাছে করতেন। বিতীর কথা, কোন খৈরাচার তিনি পছল করতেন না। তিনি বলতেন তিনি আজন্ম ডিমোন্নাট। তাঁর সঙ্গে মতবৈধ হ'লে সভাসমিতিতে আমরা তাঁর সঞ্গে সমানে সমানে তর্ক করেছি, ঝগড়া করেছি, কিন্তু তার জন্তে তিনি কোন দিন কুর হ'ন নি। বা তাঁকে সতাস্তাই আহত করত সে হচ্ছে তাঁর প্রতি, তাঁর আদর্শের প্রতি অবজ্ঞা। তা আমরা কোনদিন করি নি।

অর্থের অসভ্চলতা কিন্তু কোন দিন তাঁর মনের উদার্ঘকে বিন্দু মাত্র ক্লিল্ল করতে পারে নি। এ বিষয়ে তাঁরে মহাস্তবতা ছিল মহাদেবের মত। পরের দ্বংথ কটু তিনি আদৌ সক্র করতে পারতেন না। রোগী দেখতে গিয়ে প্রসা ত নেন্ট নি. অধিকল্প পকেট থেকে প্রসা দিয়ে পথোর বাবস্থা ক'রে এসেছেন, এমন ঘটনা অনেক দিন ঘটেছে। এক দিনের কথা মনে পড়ে। আমরা সঙ্গীত-সম্মেলনের জন্ত চাঁদা চাইতে গেছি। যা ছিল বান্ত থেডে ঝুডে আমাদের দিয়ে দিলেন। তার একট পরেই তাঁর মেয়ের প্রবেশ। সন্মিত মূথে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই, বেণ্য বেণ্বললেন, মাছ কেনা হয়েছে, মাপরসা চাইছেন। তথনও আমালের প্রদারিত করের উপর টাকা বর্তমান। কাকাবাব অল্লানবদনে বললেন মাছ আজ ফিরিয়ে দিতে বলগে, মা, আজ আর টাকাপয়সা নেই। আমরা গল্পখর্ম হ'য়ে উঠলুম। লক্ষারক্ত মুখে বললুম, এই টাকা দিন না, কাকাবাব। আমাদের ত আজই টাকার দরকার নেই, আমরা আর এক দিন এসে নিয়ে যাব। কাকাবার বাধা দিয়ে বললেন, না ও-প্রদাদেওয়া হ'ছে গেছে। গত মার্চ মাসে প্রবাসী বন্ধ সাহিতা সম্মেলনের সেক্টোরি রায় সাহেব দেবলারারণ মুখোপাধাায় মীরাটে এসেছিলেন। তার পর্বে কাকাবাব প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সদস্ত ছিলেন না। এক দিন গুনলুম কাকাবাব প্রবাদী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের আজীবন সদস্য হ'য়ে গেছেন। জিজাঞ্জাবে তাঁর মথের দিকে তাকাতেই বললেন, আশ্চর্য ছল্ড ? একটা ইন্সিওরেন্সের টাকা পেয়ে গেলুম— मिट्य मिल्य।

টমাস ছাড়ির একটা লাইন পড়েছিল্ম, A great man is he who does himself no worldly good. সাম্প্রতিক বৃগে এই বাক্যের সভাভা প্রতিপাদন করতে পারেন এমন লোক তুল ভ হ'রে পড়েছে, কিন্তু ডাঃ মিত্র ভার অলপ্ত নিদর্শন।

আমাদের সাহিত্য-সভার শেষ বৈঠক কাকাবাবুর বাদায় হরেছে।
তার ঘটনাটাও মনে পড়ছে। সে রবিবারে বাদাহক সকলে বেগম
সমকর কবর দেখতে সাধানার যাওয়ার কথা। সাহিত্য-সভার বৈঠক
হবে বলতেই দক্ষে দক্ষে সাধানার যাওয়ার প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিলেন।
আমি কুন্তিত হ'য়ে উঠপুম—বলপুম, পাক না, কাকাবাবু, তাড়াতাড়ি কি?
কাকীমারা এই রবিবারে সাধানা ঘূরে আফ্রন—আমাদের সাহিত্য-সভা
না হর পরের রবিবারে হবে। কাকাবাবু বললেন, না, সাধানা পরের
হপ্তার বাওয়া বেতে পারবে। আমার বাদার সাহিত্যের মিটিং হবে,
It in an bonour, Sir, it is an honour.

বুধবারে তিনি মহাপ্রয়াপ করেছেন, তার আগের রবিবার সন্ধার আমাদের সঙ্গে শেব দেবা। তার পর ডাক্টারের আগেল অভ্যারী দেবাতনা বন্ধ ক'রে দেওবা হ'রেছিল। দরজার কাছে পায়ের শন্দ শুনেই ডেকে পাঠালেন। বেশী কথাবাতী বলা বারণ ছিল কিন্তু তিনি তা মান্তে চাইতেন না৷ মানুষকে পেলেই তিনি উচ্চ্ দিত হ'রে উঠতেন। ছুগাঁবাড়ীর কথা, নবাগত বাঙালীদের কথা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। আমি বেশীর ভাগ সমর হ'হা দিয়ে গেপুম যাতে কথার মাত্রাটা একটু কম হর। বিবরান্ধরে ভার মনকে নিরোজিত করবার

উদ্দেশ্যে ৰলল্ম, আপনি এখন মনকে সম্পূৰ্ণ বিপ্ৰাম দিন, কাৰুবাৰ। আপনি ওধু ক্লেলপুলেদের সজে গলগাছা ক'রে সম্ম কাটিরে দিন। তিনি প্রতিবাদ ক'রে বললেন, না, এই আমার বিপ্রাম। এতেই আমি ভাল থাকি। আর ছেলেপুলেদের কথা বলছিলে ? নাং, তালের কথা আর এখন ভাবি নে—ভাদের জপ্তে কোন provision ক'রে বেতে পারল্ম না। তালের কথা না ভাবলেই বর্ঞ ভাল থাকি।

এক মুহুর্ত চুপ ক'রে ছিলুম—তিনি এ ভাবে কথা বলবেন এটা

অপ্রত্যাশিত। তার গষেই বলপুষ, আপনি কিছু ভারবেন না, কাকাবাবু। জাপনার goodwill-ই তাদের provision.

আজ তিনি আমাদের থেকে বহু দূরে কোন্ অকানা রাজে চলে গোছেন কিন্তু সূত্যপথানীকে বে সাজ্বা দিলেছিলুম সেটা আমাদের বুকে চেপে বনেছে। তাই আজ বিধাতার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই গে, তিনি বেন আমাদের মুখ রাখেন।

### পাগলা কুকুর

#### গ্রীজীবনময় রায়

- ১। ছোকরা ( কুলবাবু )
- ২। প্রোচ--( কুকুরে কামডাইয়াছে)
- ও। উহার ধামাধরা
- । আরো অনেকে (এক, ছই, তিন, ইত্যাদি)
- । কলেজের ছোকরা
- 🔸। শকুন বুড়ো
- ণ। ছাফপ্যাণ্ট
- **৮। জন্ত ছোকরা**
- । আপিসের ছোকরা
- श्रीविक्षा
- ১১ ৷ আংমি

্ সন্ধান ছরটা চরিপের লোকালে। বেমন গরম তেমনি জীড়। ইন্টার ক্লানে আনার জীড়টা বেন একটু বেনী। চেকিং নাই লোকালে, আমাদের বেঞ্চিতে ছর জনের ধারগায় জনা আন্তেক ঠাসিয়া বসিয়াছি। দীড়াইয়া থাকার থাকেরেরও অভাব নাই।

নি গান্ত ভাগ্যক্রমেই একটা জানালা পাইরাছিলান, নহিলে ঘম'ও পচা ইলিশের তুর্বন্ধে পাকবন্ধটাকে তুরিপাক হইতে রক্ষা করা তুরহ হইত।

ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে এখন সময় ঠোটে ঠোট চাণিয়া নাসিকা ও কঠতালুর ব্লগৎ আবতে খুঁ: খুঁ: শব্দ করিতে করিতে এক প্রোচ ভদ্রলোক চুকিলেন; পিছনে একটি ধামাধরা—তিনিও বয়ম্ব।]

প্রোড়—( একটি বাবুগোছ ছোকরাকে ) এই যে বাবা, হাঁটুটা একটু—( অর্থাৎ হাঁটুটা সরাইয়া, বসিবার একটু যামগা করিয়া দাও )

ছোকর। (ফুলবাবু)—(ঝাঝাইয়া উঠিয়া) ইট্টা! ইনিই আদবেন—ইট্টা! ইট্টা মাধায় করতে হবে! আর ত পারা বায় না। (পার্থের যুবককে) ইং! সাটের কফটা ছ্মড়ে নেতিয়ে গেল মাইরি।

ধামাধরা—দাও না হে একটু বসতে। একে এই গ্রম, ভাতে আবার পাগলা কুকুরে কামড়েচে। এই গ্রমে গাড়িয়ে ভিমী বাবে শেবে!

ट्यांक्यांचय्--गां! शांत्रणा १ वटन कि १

্যুবক ছুইটি প্রিং দেওছা পুতুলের মত উঠিলা সোজা দরজা বাহিছা নামিলা গেল। প্রোচ্ও ওঁছার সঙ্গী বেশ যুত করিছা সেই জারগায় চাপিলা বসিলেন। গাড়ীর সমত্ত থাত্তীর সমবেত কৌতুহল উদ্ধা ইইছা ফাটিলা পড়িল হাইলা প্রোচ্টির উপর। একপাল শকুন যেন ভাগাড়ে পড়িল]

এক—কুকুরে কামড়েছে নাকি মশার ? কই দেখি ? ছই—পাগলা কুকুর ? কি ক'রে জানলেন ?

কলেজের ছোকরা—(পাঁসনে চোথে, হাতে থাতাবই, পকেটে ঝরণা কলম, মুথে সিগারেট) ন্যান্সটা দেখেছিলেন ? খাড়া না ঝোলা ? আজ ?

তিন—নথ গুণেছিলেন মশায় ? যদি বিশটা হয় তবে কিছ—

ক: ছো:—হা: হা: হা: হা: ! পাগলা কুকুবের বিষ-নথ গুলে তবে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন ত ৃ নইলে কিন্তু হিসেবে—হা: হা: হা:—

তিন—(চটিয়া) থাকৃ থাকৃ হে ছোকরা। **আ**র দাঁত বের করতে হবে না।

এক — যাক্ যাক্! কটা দাঁত বসিয়েছে মশায় ? খ্ব ভীপনাকি ?

চার—(চক্ ছানাবড়া, গলা বাড়াইয়া) বক্ত ! রক্ত ! রক্ত পড়ছে ?

প্রেন্সিনা না বক্ত কোথায়। গত রোববার কামড়েছে; আব্দ নিয়ে এই চার দিন হ'ল।

ক: ছো:—চা—র দি—ন! এখনো কিছু করেন নি! এই নিয়ে ঘুরে বেডাচ্ছেন? ডেঞারাস।

প্রৌ—না, হে; অনেক কিছুই হ'মে গেছে। বিশ্বর কাও। কথায় বলে, দেশে কাগচিলের আকাল পড়ে ড ডাক্তার-বদাির আকাল নেই। (খুঁ:খু:)

थाभाषत्रा-- अ या वरनक नामा! हैं। हैंग ! नव दवेंगहें

বিদি। দেখুন না ৰশায়, এর মধ্যে চেরা ফাড়া, লোহা পোড়া, কষ্টিক, টোকো দই, ঢাকাই ভেরার আঠা, মায় রক্ষেকালীর পূজো অবধি মানত হ'য়ে গেছে।

কঃ ছো:—সিলি স্থাস'টিশন। ইনজেক্শন দিন মশায়ঃ 😼 সবে—

ছই—কেন, মেডিকেল কলেজে হয় না ?

প্রো—স্বামিও ত তাই জানতুম।

পাঁচ-বালিগঞ্জে গেছে বঝি গ

ধামা—আত্তে না, বালিগঞ্জে কোথান্ব । গেছে সেই— আপিসের ছো:—জানি, গেছে লাম্বন্স রেঞ্চে। আমার খুড়তুত বোন, যে এম-এ পড়ে—

অন্ত ছো:—হাা, তোর সক্ষয়টেই তোর ঐ ধুড়তুত বোন যে এমে পড়ে. হাা:।

আ: ছো:—পড়েই ত। তুই মুখ্য তার বুঝবি কি রে ? জানিদ, দেবার ওর ইংরিজি কবিতা বলা ভনে লাট দায়েবের মেম—

অন্ত ছো:— উ: ভা— রি পণ্ডিত আমার! নিজে ত ফিপ্ত ক্লাদের চৌকাঠ পেরতে পায় নি। এখন খুড়তুত বোন ফলাচ্ছে। কবিতা বলে, নাচে, গান গাম—

আ: ছো: - কি বললি ?

্গিগুগোল একটা স্বার ঠেকানো বুঝি যায় না। ইঠাং এক বুড়ো— লম্বা পলা, চোথ ছটা গর্জ, নাকটা থাড়ার মত ঝোলা, বেন একটা শক্ন—গলা বাড়াইয়া থেঁকাইয়া উঠিল।

শক্ন বুড়ো—আ মর, ঢেঁকির কচকচি! ঘটকালি করতে লেগেছে। ইদিকে একটা লোককে পাগলা কুকুরে কাটলে ভার হুঁদ নেই। হেঁং, বলুন ভ মশায়। ওঁকে বলভে দে—হুঁং। (চারিদিকে নাক চোঝ ঘুরাইয়া লইল)

্রপাড়ীক্তম লোক সমন্বরে হাঁ। হাঁ। করিলা উঠিতে ছোকরা ছটি ভীড়ের মধ্যে ডুব মারিল।

প্রোঢ়—( এতগুলি লোকের মনোযোগলাডে আত্মনাদ অন্থতন করিয়া বিনীত হুরে ) বলব আর কি মশায়; সেই বোদে ঘূরে ঘূরে ছ লিয়ে পৌচলুম সেই যাকে বলে স্টোর বোড—হাতে সায়েবের চিঠি। সায়েব বললে "No Babu, ও হোগানেহি। I write you a letter to the Bara Sahib doctor of the Tropical Medicine Department of the Medical

College of Bengal. You go on with my letter and give injection. I will give you leave with full pay for one month. Y: Y:

আ: ছো:--কোন আপিদ মশায় ?

অন্ত ছো:—আ: তোর তাতে দরকার কি রে বাপু; কথাটা শুনতেই দে না!

ধামা—হিলজারস্ বেনসনের বাড়ী মণায়। উনি ওধানকার বড়বাবুর ফাষ্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট কি না। জার আমি হলুম সে আবার ওঁরই পরে। তা দাদা আমার আবার বড় বাবুর বড় কুটুম—একেবারে ডান হাত—

প্রে - আ: প্রসন্ত একটু থাম দিনি। খুঃ

ধামা— (না দমিয়া সগরে) তা ছাড়া, অমন তোড়ে ইংবিজি কেউ বলতে পারে না আপিলে। সাল্লেব বলে—

প্রে)—(মনে মনে ধূদী হইয়া) আঃ প্রসন্ধ; তোমায় নিয়ে যে কী করি! তার পর বুঝলেন মশায়—গেলুম ত। সায়েবের চিটিখানা ঝাড়তেই একজন বাবু ছুটে এল। তার পর দে কি থাতির। একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে পাথা খুলে দিলে। আঃ ঘর না ড, যেন দারজিলিডের পাহাড়। তার পর মশায় টেলিফোন ক'রে দিতেই মটর হাঁকিয়ে একেবারে সায়েব ডাক্ডার এসে উপুস্থিত। পরীকা ক'রে বললে 'কাল থেকে ডেলি ফ্টোক'রে ইন্জেকশন, একদিন ক'রে বাদ। আগুরিস্ট্যাও ?' বললুম, 'ইয়েস সার, ভেরি মাচ আগুরস্ট্যাও।' ভাক্ডার বললে 'টেন ও ক্লক পাংচুয়ালি।' খুঁ:

कः ছো:-- नियाहन हेन्यकण्यन १

ধামা—বলে কি হে! বেনেটি সায়েবের চিঠি নিয়ে শেষে—

প্রো—আঃ প্রদর ! সাইল্যান্স শ্লীজ। খুঁঃ খুঁ (ফ্রিরা)
ই্যা, দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগেই গিয়েছিলুম।
গিয়ে দেখি সব সাজানো গোছানো ফিটফাট। ডাক্ডার
ডোড়জোড় নিয়ে ডোয়ের। গিয়ে ত বসলাম। শুনছি ঘড়ি
বাজছে টং টং টং, আর আমি চোখ বুজে গুনছি এক ছুই
তিন চার পাঁচ। আশ্চক্জি, বললে বিখাস করবেন না
মশাই, একেবারে যেন ভোপের বাবা। পাঁচ গোণবার
সক্ষে সক্ষেই পাঁড়ে পাঁড়ে ক'বে এক বিঘং এক ছুঁচ দিয়েছে
ফুঁড়ে। আমি ড—

শকুন বুড়ো—( হঠাৎ গলা বাড়াইয়া ) উ: বলেন কি মশায় ? ভীমি যান নি! কত লোক যে ওথানেই শেষ হ'ষে যায়! ধামা—ওঁর কথা ? হাা! জানেন, উনি সেই নাইটিন কোটিনের লড়াইয়ে বে ভলেটিয়র করণ দে নাম—

প্রী—শাং প্রসন্ধ, ফের ? খ্রা না মুশায় একেবারে সেন্দলেদ হ'য়ে হাই নি বটে, তবে খ্ব একটা শক খেরেছিল্ম বৈকি। চোক বৃদ্ধে ভন্ছি ডাক্তার বলছে 'ডোল্ট এ্যাক্রেড। আছো হো বায়গা।' বলল্ম, 'নো দার হোয়াট এ্যাক্রেড। আই ডোগু কেয়ার।' বলল্ম বটে, কিছু হাত পা তথন দব ঠক্ঠক্ ক'রে কাপছে। খুঁ: খুঁ:।

শ: বৃ: — উ: ধৃব বেঁচে গেছেন মশায়। ধ্বরদার আর ও পথে পা বাড়াবেন না। আমি হ'লে বরং ত্লে ক্বরেজের কাছ থেকে ধূঁতরোর রুসে হভেল গুলে থেতুম তবু এ —

কঃ ছো:—ও সব হাতুড়ে বভির কথা ভন্বেন না আপনি। ঠিক করেছেন মশায়—খুব ঠিক করেছেন।
(জনান্তিকে—সিলি বোগাস)

শং বৃ: — ( থিচাইয়া উঠিয়া ) হাতুড়ে  $\gamma$  কবিরাজ তুলাল চাঁদ গুপ্ত কে, ডি, টি, এন, বাক্যতীর্থ হ'ল হাতুড়ে !

ছই—জে, ডি, টি, এস কি মশায় ?

ক: ছো: — ব্ৰছেন না ? মানে যাকে ধরি তাকেই সাবাড়। (মুধ লুকাইল)

শঃ ব্:—( থ্যাকাইয়া উঠিয়া ) ভোকে দাবাড় করেছে। বিজ্ঞে ফলাচ্ছে।

( ২।৩ জন)—যাক্গে মশায় ষাক্গে। ও দব ফাজিল ছেলেছোকরাদের কথায় রাগ করতে গেলে—

পাঁচ-না মশায়, তুলে কবরেজের থ্ব নাম ওনিছি।
আমাদের কৈবভপাড়ার বাবুরাম-

শঃ বৃ: — খনবেন না ? ও জন্নাটে অমনটি কেউ
নেই, ইগা। এই ত সেবার খণ্ডবের পিঠে এই এওবড়
মালসার মত একটা কোড়া। কত ডাক্তার, বন্ধি, হকিম,
টোটকা, কেউ কিছু করতে পারলে না। সিবিল সার্জন
এসে বলে অন্তর করতে হ'বে—ইাসপাতালে পাঠাও।
খণ্ডর ত আর নেই। বাড়ীতে মড়াকান্না প'ড়ে গেল।
ইাড়ি চড়ে না। আমি গিয়ে দেখি এই ব্যাপার। খণ্ডরকে
গিয়ে বললুম কিচ্ছুটি ভাব বেন না, ত্লে কবরেজকে ডাকান
দিখি। ওসব ঠিক হয়ে বাবে'খন।

ধামা—ভা তাঁর ঠিকানাটা যদি একবার—দাদাকে একটু

প্রো:—আ প্রসন্ন ইউ আর এ চ্যাটারিং বন্ধ। শুনতেই দাও না ব্যাপারধানা! বলুন মুশায়, তার পর ? খুঁ: খুঃ

শঃ বঃ—বললে ন। পেতায় যাবেন মশায়, কবরেঞ্জ ত এদে ঢাকাই ভেন্নার আঠা দিয়ে জল শিউলির পাতা বেটে পেল্লেব দিলে; দিতিই দম্ ক'বে সেই পেল্লায় ফোঁড়া গেল কেটে। বাপরে দে কা পূঁজ রক্ত—গামলা গামলা। কোথায় চুপদে গেল সেই পাহাড়ের মত ফোঁড়া। কলেজের ছোকরার প্রতি থিচাইয়া) জাবার বলে হেতুড়ে। ছাঁঃ! কতে কত সায়েব ডাক্তার তল হ'য়ে গেল, আর উনি এলেন বিভেদিগ গজ।

পাঁচ—তা বইকি! এ সব দৈবী ওষ্ধের কাছে আবার ঐ সব ডাক্তার ফাক্তার। থান দিখি নশায় রোজ সকালে শিম্লের বীচি আকের বস দিয়ে মেড়ে পূব মুথে দাঁড়িয়ে! কুকুর ত কুকুর—পাগলা শেয়ালে কিছু করুক ত । (কলেজের ছোকরার প্রতি বাল কটাকে) আছে এসব ওযুধ ওদের ।

কঃ ছো:—আজে তা নেই। তা, কামড়াবার আগে থেতে হয় না পরে ? মানে—

পাঁচ – যাও যাও আর ফিচলেমি করতে হবে না, ছোকরা।

ক: ছো:—আজে না, মানে, কাল থেকে তা হ'লে গোটাকত বীচি থেয়ে বেকতাম। এই গাড়ীতেই যাভায়াত করতে হয় কি না, তাই বলছিলুম—

তিন - কি বেয়াদব। আমরা সব পাগলা কুকুর ?

ক: ছো:-( শাস্তভাবে ) আজে না, উনি ত শেয়ালের কথা বলছিলেন।

পাঁচ ও তিন—তবে রে—

[হাঁ হাঁ করিয়া সকলে পড়িয়া ব্যাপারটা থামাইয়া দিল ]

এক—থে-সৰ বিষয় বোঝ না—

ছুই—এদের সব তাতেই ফোড়ন মারতে আসা চাই, হাা।

শঃ বুঃ= ওট। সেই ইছেপুরের ছোকরা না ?

[ ছোকরা চুপ করিতেই আবার সকলে প্রোড়কে লইয়া পড়িল ]

চার শাছ মাংস বাচেছন নাকি মশায়, বারণ করেনি ?

প্রো:—আজে না, ডাক্তারে ত বারণ করে নি; ইদিকে মা বুড়ী মাছ মাংদ ডিম প্যান্ত গ্রম মদলা কিচ্ছু থেতে দেবে না। বলে, গ্রম হবে। আঃ, কি ফাঁাদাদেই পড়েছি।

এক — না, না, মাতৃ আজ্ঞা লজ্মন করবেন না মশাই। ও ডাক্তার ফাক্তার কিচ্ছু না ওঁদের কাছে। উঃ! পাগলা কুকুর, বড় ভয়ানক জিনিব।

ছই—খ্ব ঘি থান মশায়, থাঁটি সর মারা গাওয়া ছি। ওসব ফেরিওয়ালাদের ভেঁড়ো ছি ফি ছোবেনও না কঃ ছোঃ—কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন. খাঁটি সর মারা গাওয়া যি ৪ ঠিকানাটা লিখে নি।

পাচ—ফড়ফড়ানি থামাও না হে ছোকরা। ডে'পো কোথাকার !

শঃ বৃ**ং—থাটি গব্য ভোমার মাথায়—**বৃজেচো ? আছো বেছায়া যাহোক।

সকলে ( একে একে )— যাক্পে মশায়, যাক্গে। ওদের কথায় কান দিলে কি চলে ? এরা জানেই বা কি, বোঝেই বা কি ? তুপাত ইংরিজি পড়েছে বৈ ত নয় ? টোটকা ওযুধ কি সোলা নাকি ?

তিন—ঠিক বলেছেন। এই সেদিন কৈবোৰো পাড়ার পোঁচাকে কামড়ালে শ্রালে। বে-শ ছিল 'জড়ি বটী' ক'রে। বোটা রোজ তুবেলা পানা পুকুরে চান করিয়ে টোকো দই দিয়ে পাস্তা ভাত থাওয়াত। ছিল বেশ, সহজ মাসুষ। বাটা মরবি ত মর—কালীপুজোর দিনে বার্দের বাড়ী গে পাঁটার ঝোল আর থাটী মেরে এলো। ভারপর যাবি কোথায়। পর দিন হয় হয়া ক'রে (অফুকরণ) শ্রাল ভাক ভেকে, হাত পা থিচে মারা গেল।

প্রে)—(সভয়ে) বলেন কি মশায়! শ্রাল ডেকে ? খুঃখুঃখুঃ।

তিন—আজে হাা, খাল বৈ কি। খালে কেটেছিল কি না। ঐ আবার কুকুরে কাটলে—। নানা, ভয় পাবেন নামশায়—ভয়টাই ভা—বি থারাপ লক্ষণ।

অন্য ছো: — কিছু ভয় নেই মশাই। এই দেখুন না আমাকেই তিন তিনবার কুকুরে কামড়েছে। পিসিমার ওষ্ধ — চালবাটার ভেতর তিনগাছি ভেড়ার লোম পুরে— ধাইছে দিন দিখি। অব্যর্থ। পিসিমা আমার বিভিন্ন বাপ।

চার—ও পব লোম ফোমের কন্ম নয় মণায়। বেমন বুনো ওল তেমনি বাগা ঠেতুল ত চাই। আগংশো নিজ্জলা আদার রসে বজিরাজের পাতা বেটে ধঠন দিনি একদিন, তু-চার বার দাত, বমি—তার পর ব্যুস, সাফ্।

প্রেট্ — (চক্ বিক্ষারিত) সে কি মশায়, টে শে
যাবো নাকি ? তৃ'হাজার টাকার পলিসিটা এই আস্চে
মাসেই মেচিওর করবে যে। আমি আবার হোল লাইফ পছন্দ করি নে। কোন আবাগের ব্যাটার হাতে গিয়ে পড়বে টাকাটা। তার চেয়ে ও নিজেই—। তৃগ্গা, তৃগ্গা, কি ত্ভোগ দেখুন দিখি। খুঁ: খুঁ:

নামাবলী (গাঘে নামাবলী, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় তুল্দীর মালা)—ভয় পাবেন না ম্লায়, ভয় কি ৫ হিরনাম করুন, আহা, তাঁরি ইচ্ছেয় লব ৷ আর তাঁরি ওপোর নির্ভর ক'রে স্থাবর অস্থাবর সব একটা বিলি ব্যবস্থা ক'রে যান।
নইলে ব্ঝলেন কি না, আবার হুটো ভাতের জল্পে জ্ঞাত
কুট্মের লোরে লোরে—গোবিন্দ, গোবিন্দ, হারনাম সভ্য (নয়ন মুদিলেন)

প্রো—হাভগবান! উঃ, কি পাপ নাজানি করেছি। হায় হায়। খুঃ।

্বিপরীত বেঞে একটি হাকপাণ্ট-পরা, হাক শার্টের পকেটে কর্পোরেশনের অক্ষর মারা মজবুত গোছ আধাবুড়ো লোক। কাঁচা-পাকা পাতলা চুলে চেরা সি থিকাটা। হাতে নম্যের কোটা। এক টিপ ন্যা লইয়া। হঠাও চাঁচা গলার]

হাফপ্য:— শুনলুম মশায় ঢের। দৈব ওয়্ণ হ'তে হ'লে গুণীর হাতের ছাপ চাই বুঝলেন। তবে শুহুন, বার বছর কাটিয়েছি বদরপুরের জললে। ও পাগলা শ্রাল-কুকুরে কাটা অমন বিশ গণ্ডা আমার চোথের ওপরই ধড়ফড়িয়ে ম'লো। সায়েবের ছিল কড়া ছকুম—কাউকে কামড়ালেই তাকে ছেকল বেঁধে দে পাঠিয়ে কলকাডায় ইন্জেকশন্ দিয়ে এসে লাগে কাজে। ছ'মাস না য়েতেই দেখ কুকুর ভাকছে শেয়াল ভাকছে। তারপর সব পড়ে ঘেঁটি ভেঙে। আর দ্যাথো, ভাসিয়ে দিয়েছে—একেবারে এক কলসী। আর তাতে ভাসছে এই এও টুকুটুকু কুকুর—

প্রো—(আডক্ষে) কুকুর কি মশায় ? অ প্রসন্ধ !

ধামা—দাদা! (চটিয়া) ইয়া মশায়! কুকুর আবার কি ৪ কুকুর! কুকুর নাহাতী, যত তেগা সব—

হাফপ্যাণ্ট—আজে কুকুর বৈকি, আলবাৎ কুকুর। তবে হাঁ ছানা, কুকুৰুছানা।

প্রো—(কাতর ভাবে) অ প্রসন্ন!

ধামা-- লালা--এই যে আমি। (জড়াইয়া ধরিল)

প্রো – বুকটা যে বড় ধড়ফড় করতে লাগ্ল।

হাফপ্যাণ্ট—ভয় কি মশায়! ওয়ুধ আছে! অব্যর্থ ওয়ুধ। আগে গুলুন ত! ভয় পাবার আপনার কিছু হয় নি এখনও। বার বছর বদরপুরের জন্দলে কাটিয়েছি ও সব স্টেজ আমার খুব জানা আছে। ও ত শুধু বুক ধড়ফড়— হাত পা থিচবে, গ্রাল-কুকুর ডাকবে, চোধে ঘূপরো পোকা—আরে ভয় কি মশায় । ঘেঁটি ভেলে পড়লে ফেরাবার ওয়ুধ জানি, হা।

[জনান্ডিকে] প্রৌড়— স্থ প্রসন্ন স্থার যে এ সন্ন না। বড় বাড়িয়ে তুললে যে!

ধামা---চল দাদা, নেমে যাই অন্য গাড়ীতে। কি বল ?

প্রোচ — উহ ! আমায় এত জালিয়েছে, আর আহি

ওদের ছাড়ব ? বও তুমি, গণ পটা তনি আগে। দেখাছিছ।]

হাফপ্যাণ্ট — ভনবেম তবে ব্যাপারখানা ?

প্রে — (কাতর ভাবে) বলুন। [সকলে। বলুন মশার, বলুন]

হাফণ্যান্ট—ভয়ন তবে। (নতা গ্রহণ) সন্ধার বামভজন তেওয়ারী। ইয়া ভোজপুরী জোয়ান। রাতে পাহারা দেয়; ভোরে মাটি মেথে কুতী করে, ছপুরে ঢাই সের রোটা আর রহর কি দাল থেয়ে নিদ্রা দেয়, সন্ধোয় সিদ্ধি ঘোঁটে আর ভজন গায়। সে গান ওনে তলাটের রয়েল বেলল জলল ইভাকুয়েট করেছে। কিছু পাগলা কুরুর—ভারি বেয়াড়া—ও মশায় এক আলাদা জাত। কারুর থাতির করে না। এ হেন বে রামভজন, ভাকেই কামড়ালে পাগলা কুরুরে। ব্যাটা কিছুতেই ইন্জেকশন দেবে না। অনেক ক'রে বোঝালে সায়ের; থোসামোদ করলে, শেষে এক-শ টাকা বক্শিশ কর্ল করলে। উছ, জান কর্ল ভবু বিনা লড়াইয়ে পরের হাথিয়ায়ের ঘাও সইবে না। সায়ের হাল ছেড়ে দিলে—বল্গে মকক গে।

সকলে (একে একে)—আ: ভনতে দৈ নারে বাপু! এ ভ ভারি ব্যাদ্ড়া! ভার পর ? বলুন মণায়।

হাফপ্যাণ্ট – ভার পর মশায়, (নস্ত গ্রহণ) ভেওয়ারী ত
কুন্তা কাটার বছত ভোজপুরী দাওয়াই স্থল করলে।
ভারে বেটা ছাতুথোর, এ সোঁদোর বনের হেঁড়েল ও
ভোর টোটকায় সানাবে কেন দু মাসথানেক থেতে
না থেতে একদিন ছপুর রোদে ক্ষেপে গিয়ে ব্যাটা
কুকুর ভাকতে ভাকতে পড়ল বেরিয়ে। বাপ , সে ত ভাক
নয়, যেন গোল-বুনে বাঘের হাকার।

দকলে ( একে একে )—ইস্ উ:ফ্ ভার পর!

হাফপ্যাণ্ট — চাবদিকে ত পালা-পালা বব প'ড়ে গেল।
কাজ-কাম সব বন্ধ। সায়েব ত মাথায় হাত দিয়ে বদে
চক্ষে আককার দেখতে লাগল। হাইড্যোফোবিয়ার
ভয়ে বাংলা থেকে বেরয় না। দরজা জানালা সব
বন্ধ।

( शैবে হছে একটা নদ্যঝাড়া মহলা রুমালে সশব্দে নাক ঝাড়িতে লাগিল।) ( সকলে ) ভার পর, ভার পর কি করা বায়। একে ঐ আথায়া জোয়ান; ভার ওপোর পেলায় কেপেছে। দিশে-বিশে না পেয়ে শেষ-কালে সারেব আমায় ভেকে পাঠালে। করে কি

জানেন ৷ একটা পিচবোার্ডে বড় বড় অক্ষরে 'বিলবারু' লিখে একটা লয় বাঁশের ভগায় টাভিয়ে তং-আ-তং এলার্ম বাজাতে লাগল। যাই হোক, গেলাম ত। গিয়ে দেখি ছর্দ্দশার একশেষ। क'मिन চাन एवं नि, ভিত্তি নেই; রামা হয় নি, বাবুর্চি পার্গনিয়েছে; জ্যাম আর বিষ্টু ভরসা। বাচ্চা ছটোকে দেখি একটা কাঠের সিদ্ধুকে তালা দিয়ে রেথেছে, ডালা ছটো একটু ফাঁক ক'রে। আর বাচ্চা হুটো সেই ভালার **ফাঁকে চোধ** দিয়ে বেরালছানার মত "মামি, মামি" করছে। মেম সায়েবকে সায়েব ঢোকাতে পারে নি সিদ্ধুকে। বাবা, খাদ বিলিভী মেম। সায়েবের পেছনে বন্দৃক হাতে একেবারে খাড়া সান্ত্রী। আমি খেতেই 'ছকুমদার' ব'লে বন্দ তুললে। সায়েব বললে— আরে না না ভার্লিং, ও আমাদের বিলবার। আরে, এদ এদ বারু, এদ। সে की পাতির। সায়েব বাচ্চা ব'লেই যাহোক কেঁদে কেলে নি। বললে, যা হয় একটা উপায় কর বাবু। বাঁচাও আমায়। থাউজ্যাত রূপীজ ্রিওয়ার্ড ক্যাশ। কোন রকমে রামভজনকে ধরে দাও।

[নসা এহণ। সকলে (একে একে) – সজি! দিলে! আঃ ধামুন না, বলতে দিন না। বলুন মশায়। তার পর?]

যাই হোক অনেক কথাবাত্রার পরে আমি এক ফলী ঠাওরালুম। তথন কিছু বললুম না। বললুম, সায়েব হাতীর ফাদটা ঠিক করবার ভুকুম হোক। আর যতগুলো পিচকিরি আর বালতী আছে আমাকে দাও।

ক: ছো:--রং ধেললেন নাকি মশায় ৽

সকলে ( একে একে )— আ:, থামোনাহে ছোকরা। শুন না আগো। এ'ত বড় বেয়াড়া! বলুন মশায়, বলুন।বলুন।ইভাাদি

হাফপ্যান্ট—বং! বং কোথায় ? বং কাবাব। শোনোই আগে নাপধন! তথুনই কুলী-ধাওড়ায় গিয়ে যে কটা কুলী বাকী ছিল, দশ দশ টাকা বকশিস্ কবুল করে সব কটাকে একতর করল্ম। তার পর একটা ক'রে পিচকিরি আর এক বালতী জল এক একটার হাতে দিয়ে ইয়া এক ওয়াটার বিগেড বানালুম। স্থ্ পিচকিরি আর এক বালতী জল আর কোনো অন্তর নেই। তার পর লেশ্ট রাইট, কুইক মার্চ ক'রে আমরাই দ্বে দ্বে দাঁড়িয়ে রামভজনকে ফেললুম বিরে।

णः त्:-- नखनाण ! वरलन कि, त्करण अरन कामरफ् मिरल ना जागनारमत !

হাক্প্যাণ্ট-তবে আর বলছি কি মশায়। রামভন্তন



-- প্রিরামকিছর সিংহ

ৰগা-প্ৰাডে

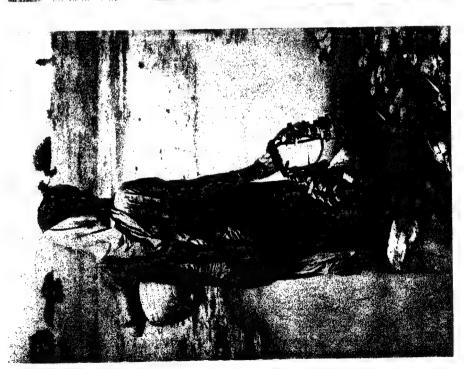

200



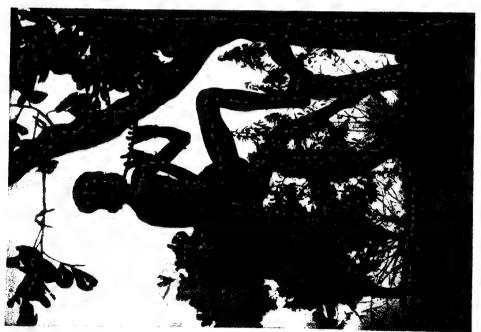

## **ग**ज्यर्थः शृद्ध होन

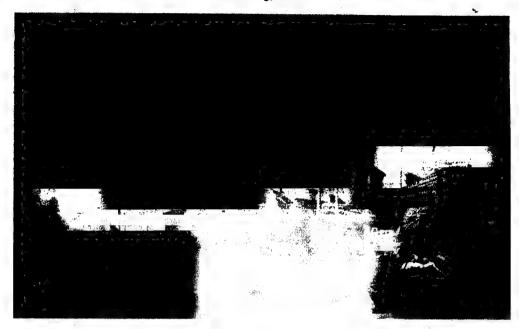

নদী হইতে নিংপো নগরীর দৃষ্ঠ



টাই-শিং শাউ কান্

मखन। त्वेभम् नमीयत्क

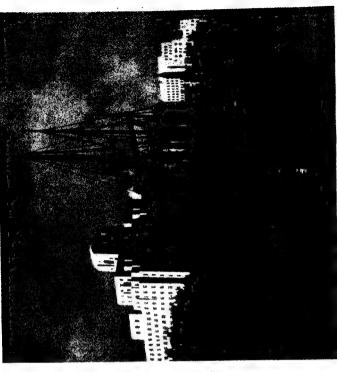

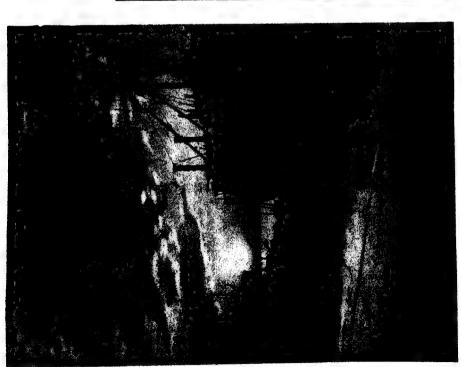

--- শ্বীত্যশীলবন্ধ্ ভট্টাচাৰ্য্য

বেই দাঁত থি চিমে এক এক জনকে তেড়ে আবে আম

আমনি 'ফচাং' ক'রে পিচকিরি ছোড়া হয়। আর জল

দেবে রামভন্দন 'ওঁয়াও' ক'রে আঁথকে দশ পা পিছিয়ে

যায়। এমনি ক'রে ভাইনে থিকে বাঁয়ে, ইদিক থিকে

উদিক—করতে করতে, করতে করতে ফেললুম বাটোকে
পুরে সেই হাতীর ফাঁদে। আর যাবি কোথা বাছাখন।

আগড়ের ফাঁসটুকু টেনে দিভিই—ঝপাং ক'রে একেবারে,

যাকে বলে বাগবন্দী। বাস লড়াই ফতে। আমার

ওয়াটার বিগেড, "বিল বার্কী জ্ব" বলে হাঁকরে উঠল।

সামের ভ ভাম মাতে। "হুরে হুরে" বলতে বলতে বাংলা

থেকে বেরিয়ে এল। ভার পর শেকহাাও করেই হাতে

এক্যানা করকরে নোট।

সকলে (একে )—ছা—জা—র টা—কা! তাদেবে না, সায়েব বাচোত হাজার হ'লেও। তা ধ্ব ফলী করেছিলেন যা হোক, সাবাস বলতে হবে।

ক: ছো:— কৈ মশায় আপনার দাওয়াই কই, সেই বে'টি ভাঙলে যা—।

সকলে (একে একে)—মারে ত্রোর ঘেটি, বলতে দাও নাহে! বলুন মশায়।

হাফণ্যাণ্ট — সব আসছে মশায়; একটু সব্ব করুন।
তার পর সায়েব ত রাম ভঙ্গনকে শিকলী দিয়ে বাধিয়ে
ফেললে — কলকাতায় পাঠায় আর কি। আমি বলল্ম,
সায়েব প্লীয়, আমাকে ছটো দিন সময় দাও, আমি একটা
দাওলাই দি। দৈবী ওষ্ণ, ভা—বি দেমাক। সায়েব ত
রাজী হ'ল। (নস্য গ্রহণ ! সকলে উৎক্তিত।)

নিষে দেখি সে রাম জ্ঞান আর - ই, একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, চক্ শিব নতর। বৃক্লুম আর দেরী নেই। বাবা ক্ষলরাম খাটিয়াদাসকে আরণ ক'বে ( যুক্ত করে প্রণাম ) একটা পান, একটা চিকি স্পুরির সাবে তৃটো কেঁলের ক্যাজানুছো বেটে কেঁলোর মাটির ভেতর না পুরে, নিল্ম খাইয়ে। দেওয়া মান্তর লাল লাল চোধ হুটো খুলে 'ওয়াও' ক'রে একটা ডাক পেড়েই ব্যাটা লুটিয়ে পড়ল। ভাব পর দেখি একেবারে, রাম, রাম ন্মানে, ভাসিয়ে দিয়েছে ঘরটা—। এইটে ক'রে বাছাধন সেই যে চলে পড়ল—আর নট্নড়ন চড়ন নট্
কিছু। কাছে গিয়ে দেখি সেই কলে ভাসছে—এক তৃই ভিন করে একুশটা—চিম্পিটের মত—

সকলে (একে একে) একুণটা ! গুনলেন ৷ লোকটা মালা গেল নাকি ৷ তার পর ৷ (সকলের চকুকপালে উঠিল)

প্রো—অ প্রসন্ধ, কি হবে 🕈

ধামা—ভাই ভ দাদা !

প্রো—তলপেটটা যে কেমন কেমন করছে, ম প্রসল্প

ধামা-এঁয়া, ভাই ভ! কি করি!

হাফপ্যাণ্ট—করছে নাকি—এঁা, তবে নিশ্চয় কুকুর-ছানা। ও মশায়, শেকলটা একটু—

कः रहाः--हाहर्ष्ट्रारकाविद्या, रख्कावान ।

শ: ব্:—একটু হাওয়া ছেড়ে দাড়াও নাহে ছোকরা (আর একজনের পিছনে যাইবার চেটা)

নামাবলী (চকু মৃদিয়া)—গোবিন্দ, মধুস্দন, হরে মুরারে, রাম রাম রাম রাম )

প্রো—ওগো, গলাটা যে কাঠ হ'মে এল (চোগমুখের বিক্ত ভলী কবিল)

ধামা- কি হ'ল ! দাদা ! অ মশায় !

প্রে পিউ। य প্রসর!

শকলে (একে একে)—গার্ডকে একবার—দরজাটা খুলুন না! শেকল—হাভ্চাটা ছাড় নাহে! রাম, রাম, রাম, রাম (সকলের দরজার দিকে যাইবার cbটা)

[একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল]

প্রে)—( চোম্ধ থিটাইয়া দাড়াইয়া উঠিয়া ) ধেউ ধেউ থেউ,—থেউ ধেউ ধেউ।

[ছুই দিকের দরজা বুলিয়া হড়মুড় করিয়া সকলে নামিয়া পড়িল]

প্রে—উ:—আ—:। [ লমা হইয়া শয়ন ] একেবারে কেপিয়ে তুলেছিল ব্যাটারা।

चामि--हाः हाः हाः, व्याणाव कि मनाब १ हि, हि,

প্রে)—( হঠাৎ উঠিয়া বদিয়া ) এই বে, ভেড়ার পালে নেবে যান নি দেখছি।

ধামা—হা: হা: হা: - খুব করেছ দাদা; একেবারে ভেড়ার গোটালে আগুন! হা: হা: ।

প্রো—মাং প্রসর! সাইল্যান্স শ্লীক। ঘুঁং খুঁং (চিৎপাং ইইয়া শয়ন) আ-াং!

## "পরিত্রাণায়"

### শ্রীস্ধীরকুমার চৌধুরী

এদো শহ ভূবনের ভার, আর দেরি করিয়ো না, ঐ ঘিরে আদে যুগের সঞ্চয় তব জীবনের সম্পদ্-সম্ভার लाटि लिनशन् कान् महाम्बनात्न ! পুরুষের ব্যর্থভাবে দয়া দিয়ে, দিয়ে ভব কমা বাবে বাবে স্পর্শ করি' হরি' তুমি নিলে নিরুপমা যত তার গ্লানি, করি' নিলে তারে ভূচি প্রকালিয়া অঞ্জলে, নিশ্বল অঞ্লে তব মৃছি'। গেঁথে তুমি দিয়েছিলে সেই দব ব্যর্থতার হড়ি, বহু ক্লচ্ছ দাধনায়, বহু তপোনিষ্ঠা দিয়ে জুড়ি', অস্তবের মৃত্তাপে গলাইলা নিজ মনে ধীরে গৃহের প্রাচীরে তব, এই তব পূজার মন্দিরে। ভেবেছিলে, কোনোদিন তার মাঝে কোন্ নামহীন দেবতার আবির্ভাব হবে।— ঐ শোন কোলাহল, হের ঐ মানব-দানবে দে-সৃষ্টি ভোমার বীভংগ তাওব-নৃত্যে মেতে আজি করে চুরমার! याण्यि या एका, नारे श्रम्राय राष्ट्रे कारना माम, **डारे नाय रानाशनि উद्धान উদাম,** ভেঙে দেব-নিকেতন ধ্বংস-শেষ লয়ে কাড়াকাড়ি মৃঢ়ের মতন। এসো নারী, করিয়োনা দেরি, মুগে যুগে ঐ হুটি বাছ দিয়ে ঘেরি' রেখেছ যে ভূবনেরে, ভার ভার তুলি' লহ কাঁধে,

পুক্ষের পাশে নহে, ভাহার পশ্চাতে নহে, ফেলে ভারে এসো গো পশ্চাতে, ভার যত বার্থতারে তুলি' লয়ে হাতে মলিন ক'রো না হাত, আজি এই ধরা হোক ভব নিজ হাতে নিজের মতন করি গড়া।

তোমার ও মৃধে চাহি' অজাত অযুত যুগ কাঁদে।

যুগে যুগে দেবভার আবিভাব পুরুষের মারে লাগিল কি কোনো কাজে পৃথিবীর ? পড়ি' আছে করি' ভিড় পথে পথে তাঁহাদের তপোবহ্হি-ভদ্ম জবশেষ, মন্ত্রগীতি-মূর্চ্ছনার বেশ কানে জাদে, প্রাণে নাহি আদে।

এ ধরা তোমারে ভালবাসে,
তুমি এ ধরারে ভালবাসো, ওগো নারী,
আপনার হলয় নিঙাড়ি'
হুধাধারা পিয়াইয়া এরে তুমি দাও দাও প্রাণ,
দাও এর মর্ম্মন্ত প্রাণের হত্তর অভিমান
বাঁচিবার, বাঁচাবার।
তোমার সভার
মোরে যদি কর কবি, বারে বারে ক'ব,
হেরিয়া মরিতে চাহি দেবভার আবির্ভাব নব
রমণীর রূপে,
কল্যাণের গানিভর। বন্ধ্যা এ যুগের অন্ধরুপে।

পুৰুষেরে তুমি দেবে কান্ধ, তব হাত হ'তে পাওয়া যে-কান্ধ তা আন্ধ শুধু তার কান্ধ হবে।

হয়ত তোমার গড়া সে-ভ্বনে যুদ্ধ র'বে।
র'বে বীর্যা, পুরুষের রহিবে পৌরুষ, ললাটিকা
কালো জরুটির, তপোতেজোবহিন্দিখা,
র'বে জয়-পরাজয়। তবু মনে জানি,
সে হবে তোমার যুদ্ধ রাণী!
পৌরুষ মর্যাদা পাবে তব হাত হ'তে,
বীর্যারে করিয়া দিবে পথ তুমি বিদি' তার রথে
সার্থির বেশে। যদি বিজ্ঞারে মালা
তব হাত হ'তে পাই, তব জ্ঞারাগ অঞ্চ-ঢালা,
তোমার ক্রেভি মাধা, তবে নাহি ভরি,—
সে যুদ্ধ ক্ষমর হবে ওগো নারী, ক্লাণী, ক্ষমরী!

করিয়ো না দেরি, কোন্ সর্কানশে ভরা ডিমির-শর্কারী আসে ঘেরি'। ডাকি বারধার, এসো তুমি, এসো নারী, এসো, সহ ভূবনের ভার।

## পুণ্যস্মৃতি\*

#### ঞ্জীঅবনীনাথ রায়

**২২৮ পঠার এই বইখানি কবীন্ত্র রবীক্সনাথের গত তিরিশ বংসরের** জীবনের ঘটনা লইরা লিখিত। বইখানির আধানভাগের সঙ্গে আমার একট সংযোগ আছে। 💶 সময়ের ঘটনা লইয়া বইখানি হক হইগাছে ত্তথন আমি নিজেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র ছিলাম। সেই কারণে সোডার ঘটনার বাধার্থা সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। বেমন লেখিকা লিখিয়াছেন, "সন্ধান পর 'রাজা' অভিনয় হইল। ••• অজিতকুমার চক্রবতী রাণী সুদর্শনা ও তাঁহার কনিট লাতা সুরক্ষা সাজিয়াছিলেন।" (২০ – ২৬ পু.) আমি আর একটুবলিডে পারি। অजिতবাবু অভিনয়ের ছুই দিনই স্দর্শনা সাজিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর ছোট डाइ स्मील এक निन खरक्या मासियाहितान, चार এक निन सामि সাজিয়াছিলাম। আমাদের এক মান্তারমশাই (আমরা তথন 'নশার' ৰলিভাষ ) অবৰ্ণ সাজিয়াছিলেন--ভাঁৱ নামটা মনে পড়িভেছে না, তিনি **मिथिएक दिन क्षुक्र इतिन। वहेथानित मध्य त्रीन्त्रनाथित होक्त्र** উমাচরণের উল্লেখ আছে। উমাচরণকে আমরা দেখিয়াছি। বন্ধিমান, দেখিতেও হুত্রী ছিল, তার গলার বরও বেশ মিষ্ট ছিল। আমরা मिटकामन मार्थ। बनाविन कत्रिजाम एवं, तम अनुरामरबन हाकन हरेवान यांचा যাক্তি।

রবীক্রনাথ এই সমন্ন বৃহস্পতিবার সন্ধান্ত শিশু বিভাগের ছেলেদের গল্প বলিতেন। সেই গল্প শোনা এমনি আমানের লোভের বন্ত ছিল বে, আমরা (আভ-বিভাগের ছেলেরা) লুকাইরা উকিন্ কি মারিয়া, ঘরের বাহিরে গাঁড়াইরা উহার গল্প শুনিভাম। লেখিকার আর একটা কথার আমি প্রভিধ্ননি করিতে পারি, "এখনকার শান্তিনিকেতনের চেহারা বাইাদের কাছে পরিচিত জাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না, বে, সেই জিল বংসর আগের ব্রহ্মচর্যাপ্রম কি প্রকার ছিল। চারি দিকেই মার্ঠ আর খোয়াই অনেক দ্রে দ্রে হুই একটি সাভিতাল-পল্পী দেখা ঘাইত। প্রথম ঘেরার গোলাম, শান্তিনিকেতনে তখন বোধ হর ছুইটির বেলী পাকা বাড়া দেখি নাই। আর সব ছিল মাটির ঘর, থড়ের চাল। বিজ্ঞাীর বাতি ছিল না, মোটরকার ছিল না, বাডালী ছাড়া বিদেশী মানুবও ছ-একটির বেলী ঘেখি নাই। সেই মার্ঠগুলির অধিকাংশের উপরেই এখন ছোট বড় নানা আকারের পাকা বাড়া মাথা তুলিরা গাড়াইরাছে, থোয়াইগুলিও অনেক স্থানে শতক্ষেত্রে রূপান্তারিত ছইরাছে।" (১২ পু.)

২০২ পৃঠার সোমেদ্বার উল্লেখ আছে। লেথিকা বলিরাছেন, "ত্রিপুরা রাজবংশের একটি ব্বক নাম সোমেক্ত দেবব্য'া, তিনিই আমাদের প্রহনী ইইনা সেথানে বাড়াইরা রহিলেন, কিছু পরে সম্ভোষ বাত্ত আমিরা জ্টিলেন।" যদিচ শান্তিনিকেতন ছাড়িবার পর সোমেদের সক্ষে আর দেখা হর নাই, কিছু বিরাটদেহ সেই ত্রিপুরা-রাজবংশের ব্বক্কে শান্ত মনে আছে। ত্রিপুরা-রাজে তিনি বড় অফিসার হইনাছিলেন। বিহারে বে ই. আই. আর. রেজ-কুর্ঘটনা হর, তাহাতে তিনি মারা বান। তিনি আমাদের এক বছরের সীনিরর ছিলেন।

১৯১৮ সালের ১৬ই মে রবীজনাথের জোটা কল্পা বেলা দেবীর মৃত্যু হর। এই অসলে লেখিকা লিখিরাছেন, "রবীজনাথ কল্পাকে দেখিতে পিরা এই নিদারণ সংবাদ শুনিতে পান, গাড়ী হইতে না নামিরাই তবনই কিরিয়া চলিয়া আসেন। বাড়ী আসিরা ছপুর ১টা পরাত্ম তেতলার হালে বিসাহিলেন, কেহ ভাঁহাকে ভাকিতেও সাহস করে নাই।"
(৩৫০ পু.) গলীর শোকে নিজেকে লোক-ডকুর আন্তর্নারে বন্দী করিয়া

রাখাই রবীন্দ্রনাশের অভ্যাস ছিল—বাহিরে তাঁহাকে হা-হতাশ করিতে কেহ দেখে নাই।

'এবাদী'র পৃষ্ঠার বণন বইথানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হইতেছিল তথন পুলক্তি চিন্তে পড়িতেছিলাম—বন্ধ হইরা বাওয়ার দুর্ব হইরাছিলাম একথা অবীকার করিব না। এখন আগাগোড়া বইবানি পড়িতে পাইরা উপক্ত বোধ করিয়াছি।

বইথানির মধাে বে বস্তু সর্বাত্রে পাঠকের চিন্তকে আকৃষ্ট করে সে ছইল গেথিকার আগ্রেরিকতা এবং রবীক্রনাথের প্রতি ওঁছার অকুত্রিম আছা। বাঁছারা কবীক্রকে সন্তিচকারের আছা করেন (আমার অসুমান ওঁছালের সংখ্যাই এখন অধিক) কিন্তু পৃথক্ ভাবে আছাঞ্জনি অপ্পক্ষিতে পারেন নাই ওঁছারাও অসুভব করিবেন যে, এই বইথানির মধা দিয়া ওঁছালের মনের আছাঞ্জনি রবীক্রনাথের চরণ শর্পার্করিয়াছে।

আমাদের দেশের থারা মনীবা তাঁদের সংশাংশ জনেক লোকই আসিরা বাকৈন, কিন্তু সে সম্পর্কে ভারেরি রাখার জ্বভাস কম লোকেরই আছে।
জ্বীযুক্তা সীতা দেবী রবীক্রনাথের সক্ষে তাঁহার পরিচরের ধারাবাহিক ইভিবৃত্ত রক্ষা করিয়া এবং সে-সহক্ষে সমন্ত তথা সাধারণের ক্ষোচর করিয়া মানব-সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিলেন। ইহার মধ্যে রবীক্রনাথের অপৌর জীবন সহক্ষে এমন জনেক গুটনাটি সংবাদ পাওয়া বাইবে যার সাক্ষাংকার জ্বন্তুত্র তুল ভ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

এই ধরণের বই লিখিবার আর একটা বিপদ আছে। লেখক বা লেখিকার হান্যাবেগের প্রাবন্যে বা ভাবোচ্ছানে ভাদির। বাওচার আলকা থাকে। তার ফলে লেখার মধ্যে সামপ্রস্তহীনতা লক্ষিত হর এবং পূজা ব্যক্তি বড় না হইরা পাঠক-পাঠিকার কুপার বা সহাস্তৃতির পাত্র হইরা উঠেন। বক্যমান প্রকে লেখিকার মাত্রাক্তান আতান্ত স্পক্ষ দেখা সেল—কোখায় নাশ টানিয়া ধহিতে হর ভাহা তিনি ভাল রকম স্লানেন।

কৰীল্ল রবীল্লনাগকে সকলেই চেনেন, কিন্তু মাপুৰ রবীল্লনাথের সংলবে আদিনার দৌভাগ্য সকলের হর নাই। বাঁহাদের সে হযোগ ছিল না ভাঁহারা করানাই করিতে পারিবেন না যে একজন মাপুৰ কি করিয়া এরূপ পূর্ণাল্গ হর—এমন একজন মাপুৰ হইতে পারে বে-মাপুৰ চিন্তায় বড়, থেছে বড়, শরীরে বড়, সোন্দর্যে বড়, কমে বড়, পোর্যে বড়, হাল্ডপরিহানে সড়, আবার গুজভায় বড়। এই বই পড়িয়া সকলে দেখিবেন রবীল্রনাথ বেগানে থাকিতেন সেখানে আনন্দের প্রোত বহিত —সলীত, মান্তনর, কবিতাপাঠ, আর মাপুবের সকলে মাপুবের সহজ মিলন। একমাত্র আনন্দ পরিবেশণ বাতীত এই সকলের আর কোন ইচ্ছেল ভিল না। শাল্রে আছে, ঈশর আনন্দ বর্মাণ পরিবেশণ বাতীত এই দিক দিয়া রবীল্রনাথ ঈশরের প্রতিমৃত্তি ভিলেন বলিলে অত্যুক্তি বা blasphemy হইবে না। লেখিকা সেই কারণে সকাতরে বলিয়াকেন, "তিনি কোগাণ্ড নাই, ইহা বিষাস ত হয় না, কিন্ত কোথায় আছেন, ব্যাকৃল মন ভাহার সক্ষান্ত পাচ না।"

রবীক্রনাথ ছিলেন একথা বেমন সত্য, রবীক্রনাথ আছেন সে কথা তেমনি সভা। বে বিশ্বক্রাণ্ডে কোন কিছুই হারাইয়া বার না সেই সমষ্টি সন্তার মধ্যে রবীক্রনাথ বিরাজিভ আছেন—অমুকুল সাধনা এবং দৈব অমুগ্রহ থাকিলে তিনি বধাসময়ে সঞ্জীবিত হইবেন।

श्रीनोडा (मरी अनीड-अकानक अवानी कांगांनक, ३२०१२,
 श्रीनाच (तासं, कनिकांता। मृत्य २४० कांत्र।

# আংটি চাটুজ্জের ভাই

#### শ্রীমনোজ বস্থ

বর্ধাকাল। রাজাঘাটে জনকালা; উঠানেও আদর বদান মৃশকিল। নীলকান্ধ এই ক'টা মাদ ভাই যারার দল ছেচে কবিরাজি করে। জায়গাটা খ্ব ভাল; মালেরিয়া ড আছেই, তা ছাড়া আজকাল আবার নৃতন নৃতন রোগ-পীড় দেখা নিজে, দে-দব নাম নীলকান্ধ বাপের জরে শোনে নি। অভএব কান্ধ-কারবার বাদা চলছে, এক-এক দিন নিশাদ ফেলবার ফুরদৎ থাকে না।

কিছ তা সংৰও সন্ধার পর আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ে একটুগানি আড্ডার বন্দোবন্ত চাই-ই। নয় ত তার রাতে ঘুম হয় না। অমজমাটের সময় কোন বোগী বৈবাৎ যদি এনে পড়ে, সে বেচারা গালি খেনে মরে।

আন্তও তুই-এক করে সকলে জমায়েত হকে। হরিশ বেহালাদার এনে পেছে; নটবর ভীম সাজে, সে ত সেই ছপুর থেকে তব্জাপোষে গদিয়ান হ'রে হ'কো টানছে। সামনের রান্তা দিয়ে গুড়-বোঝাই খান পাচ-১য় গলর গাড়ি যাছিল – তারই একথানা থেকে ছোকরাগোছের একটা লোক থোঁড়াতে থোঁড়াতে এনে চুকল। লোকটা বিনেশী; পায়ে পাম্প-য়, গলায় কন্ফ্রনির, গায়ে ময়লা আধ-ছড়া জিনের কোট, ডান হাটুর নিচে বেশ বড় আকারের ব্যাপ্তের বাধা। সেই জায়গাটা দেখিয়ে সেবলে, পুঁরু পড়ছে, থুং—একদম ঘা হয়ে গেছে মশায়। তার উপর আবার করে ধরেছে।

নীলকান্ত থাড় নেড়ে গন্ধীর ভাবে বলে, খায়ের ভাড়সে জর 📍 🤾 তাই —

ৰা থাকুক, অঞ্চীৰ চিকিছে ক'বে লাও দিকি। গাড়ি চেশে বে হাচ্ছি, পা একটু স্বথম থাকলে কি আর এমন ক্ষতি হবে ?

জান হাতথানা এগিয়ে দিয়ে লোকটা কবিরাজের পালে বসে গড়ল। বলে, আগে আসছিল এক দিন অন্তর; আজ ফুদিন সকাল-বিকাল ত্বেলা ধরেছে। থাওয়ার তোয়াজ দেধছে, ভাই আরও কবে ধরছে।

নীল কাম্ব নাড়ি নেখতে দেখতে বলল, এত বড় **অ**র— ভার উপরে <del>বাও</del>য়া ?

খাওয়া বলে খাওয়া ৪ ছপুরে গাড়ি বেখেছিল মওল-গাঁয়ের বাজারে। রাজার জুড হ'ল না—তা স্বশার, পাকি পাঁচ পোয়া চিজে পাঁচ পোয়া কাঁচাগোলা, আর ঘন-আঁটা তুধ—তাও দের-খানেকের বেশি হবে ত কম নয়। আমার আবার এক বন-খভাব—শ্রীর বেজুত হ'লে ক্ষিধে ভয়ানক বেড়ে যায়।

নটবর প্রশ্ন কবে, কোথায় যাবে তুমি ?
পির্থিমের ভদারকে। ব'লে সে ক্ষর ক'রে ছড়া কাটে—

জীবনপুরের পথে বাই, কোন দেশে সাক্ষিন নাই।

বসন্ত আমার নাম। আংটি চাটুক্তের নাম শুনেছ— তত্ম লাঙা। তিনি থাকেন বাঃড্-ঘরদোর আগোলে, বাকি কাগৎ-সংসাবের থোঁজ ধবর আমাকে নিতে হয়।

রকম-দকম দেধে মনে হয় লোকট। পাগল। নীলকায় বলে, জাঘাট। তোল দিকি। পিলে আছে বলে ঠেকছে।

বদস্ত হা-হা করে হেদে উঠল। তা আছে। আরও নানারকম চিদ্ধ আছে। কোমর টিপে দেখছ কি, সে চিদ্ধ আমি গাঁটে রাখি নে। এই দেখ।

ব'লে পাথেকে জুতো খুলে শুক্তনার নিচে থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেখাল।

এই দেখ দাদা, জাল নয়—আসল রাজ-মৃতি। আরও
আছে, প্রজের সময় ফুসম ল বেবিয়ে যাবে। ইে-ই, আর
দেখা:ক্ত নে। আংটি চাটুজ্জের ভাই আমি, তার দশ
আঙুলে দণটা হারের আংটি। ডোমার ভি:জট আমি মারব
না, কবিবাজ মশায়।

নীলকাছ আরও ধানিকক্ষণ প্রণিধান ক'রে দেখে আলমারি থেকে একটা প্রাক্তা ৬ মুখ বের করল। পিছন দরজার দিকে চেয়ে বলে, এক মাস জল দিতে হবে বে, মা। প্রায় সক্ষে সংক্ষেত্র মায় মাই কিবল কাত দ্বিজ্ঞান হাত দরজা একটু ফাক ক'রে জ্ঞানে মাস বেখে দিল।

বসভ বলে, ঠিক ক'বে বল কৰিবাদ, স্থাকির ওড়ো দিছে নাড ? বজ্জ কাব্ করে জেলেছে। খাইবি-বলটি। ইটো সুশকিল করেছে, নইলে শর্মাবাম গক্ষ গাড়ি চাপে ? বাজিবের মধ্যে জ্বরটা নির্দেষ ক'বে সেবে দাও, বুঝার ক্ষমতা। তাহলে ঘোর-ঘোর থাকতে মা-গঙ্গা পাড়ি দিয়ে চাকদামুখো বেরিয়ে পড়ি।

নোট দেখিয়ে মন্ত্রে কাজ হয়েছে। নীলকান্ত মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞানা করে, রাত্তির বেলা ওঠা হচ্ছে কোথায় ?

উঠেছি এই ভোমার এখানে। তুমি ভাষপা না দাও, বটভদা বয়েছে। সে জামগাত কেউ কিনে রাখে নি।

নীলকান্ত প্রস্তাব করে, একটা রাতের ব্যাপার ষধন, তাবেশ ত-শতধানেই থাক। অস্থবিধা হবে না।

উপার নিচে চারিনিকে বার কয়েক তাকাল বসস্ত। বলে, ভতে হবে কোন্দ্রে ?

এই এখানে ভক্তাপোবের উপর মাতৃর পেতে দেব। তবে একট্থানি রাভ হবে। এই এরা সব আসছে, এরা চলে থাবে, ভার পর—

লোকটি দৃঢ় ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না মশায়, ভাহৰে চলবে না। এবই মধ্যে চোধ বুঁজে আস্চেছ। স্কাল স্কাল না ভালে ভোৱবেলা রওনা হব কি করে ?

কেন জানি না নটবরের বড্ড ভাল লেগে গেল বদপ্রক। বলে, এক কাজ কর — পেছে-দেরে ববং আমার ওগানে গিছে ভায়ে থেক। এখানকার হালামা চুকতে এক এক দিন রাভ কাবার হয়ে যায়। ঐ টিনের দোভলায় থাকি আমি। একা থাকি। খুব হাওয়া—

বদন্ত আবার ৫ ল করে, শোওয়া ত হ'ল, থাওয়াবে কি শুনি কবিরাজ পুত্মি বাবা জ্বো রোগীর জন্ম শঠির পালো এনে হাজির করবে না ত পু আগে ভাগে বংল দাও, না পোষায় দরে পড়ব ৷

নীলকান্ত বললে, জার প্রানো হয়ে গেছে। তৃটো প্রানো চালের ভাত ংখলে লোম হবে না। ভাই খেয়ো। আয়ে গ্লোলের ঝোল ?

উহ ভোক। ছাকা মুগের ভাল লাগিরে দেব ঐ সজে।
তবে বন্দোবন্ত ক'রে জেল। দেরি করো না, পেট
আল উঠেছে। এক্নি চালাও গে। বলে তৎকলাথ বসন্ত
উঠে দাঁড়াল। নটবরের হাত ধরে টেনে বলে, চল ভোমার
দোকলা আট্রালিকা দেখে আসি। বলি খাট-টাট আছে ত ?
হেঁ-হেঁ মশায়, কই-কাকলা খাওয়াবে ত বিয়ে ভেজে
খাওয়াও। দোকলার গিয়ে মেজেয় পড়ে থাকতে শাবব
না, তা বলে দিছিছ।

আবার সে ঘুরে গাঁড়িরে ভাকতে লাগে, ও কবিরাজ মশাই, ইনিকে শোন এক বার। বোগাড়-বভোর করছ, রাধারাড়া করবে কে? নীলকান্ত বলে, আমার মেয়ে হরিমতী। আর কেউ নেই বাড়িতে, ঘর সংসার সেই দেখছে।

তাবেশ করছে। কিন্তু নৈকষ্য কুলীন আমরা। আ:টি চাটুক্তের ভাই। ধার তার হাতে ধাই নে।

মৃথ কাল করে নীলকান্ত বলে, তুমিই তবে রারা কর। অন্ধরের দিকে এগিয়ে উচ্চ কর্তে ভাক দিল, ও ধুকী, বোগনোয় করে তুই ভগু ভাতটা চড়িয়ে দে। ছোয়াছু য়ি করিল নে। খবরদার।

একগাল হেসে বদস্ত বলস—ইাা, সেই ভাল। ভাল বামুনের জাত মেবে শেষকালে মহাপাতকের ভাগী হবে, ভাই সামাল করে দিলাম।

নটববের সংশ ভার ঘবে চুকে বসস্ত সর্বাথে ত্যোর ভেজিয়ে দিল। জুভোর ভিতর থেকে নোট বের করে বলল—নাও দাদা, ধর। ভোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক। ব্যাপার কি ?

শনিব দৃষ্টি পড়ে গেচে, কাছে রাখলে কি বক্ষে আছে ?
বুঝি দাদা, বুঝি। নিজেব বিছানায় এনে ক্ষেত্রাজ্ঞে,
ও দিকে ভাজাম্গের বন্দোবন্ত! এত সব থাতির জাজাকে,
নয়, পদতলে এই যিনি আছেন তাঁর। ছোট ভাইকে
ছলনা কর কেন, নেবেই ত—সহজে না দিলে পেটে
ছুবি বসিয়ে নেবে। তার কাজ নেই। কিছু মা-কালীর
কিরে, একা থেয়ো না—কবিবাজের পাওনা-গণ্ডা মিটিছে
দিয়ে বাদ বাকি সমন্ত ভোমার।

ধর্ম ভীক মান্ত্র নটবর। বাগ ক'বে সে নোট ই ড়ে ফেলে দেয়। বসত খানিক অবাক্ হয়ে থাকে। ভার পর তিপ করে সে ভার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। বলে—টাকা ই ড়ে দেয়, সে-মান্ত্র পর্মহ্মে। না নাও, নাই নিলে। রাভের মতন বেথে লাও ভোমার কাছে। ভ্রানকার ঐ এক ঘর মান্ত্র দেখে কেলেছে। ভোমাদের দেশ-ভূই, ভোমায় কিছু বলবে না…ব্রালে নাণু বভ্র পালি জিনিস এই টাকা-পয়সা। ঠেকে ঠেকে ব্রেছ।

তবে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন ?

আমি ? বয়ে গেছে আমার গজে আনতে। বড়বর
ক'বে পকেটে চুকিয়ে দিয়েছে। বাগী মেয়ে আমার বউঠাককণ। কাবে কাপড় কাচা দেখে সন্দেহ কবেছে। এক
প্রহর রাভ থাকতে রওনা হয়েছি, বিফু জানিনে। চানের
সময় জামা বৃগতে গিয়ে দেখি, খসগদ করছে। আংটি
চাটুজ্বের বউ কি না, নজর এড়ান কঠিন। এক হিসাবে
মক্ষ হয় নি অবিভি। ভাগু দেখিরে দেখিয়েই কাজ হাসিল

করা বাচ্ছে। আবল পাঁচ-ছ'টা দিন ত কেবল চেহারা দেখিয়ে চলে বাচ্ছে, একটা প্রসাধ্যম হয় নি।

এমন সময়ে কবিরাজের বাড়ি থেকে ভাক এল, পিয়ে ভাত নামাতে হবে।

ভাল ফুটে উঠেছে। হরিমভী চুপটি ক'বে এক পাশে দীড়িছে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। অতি ছেলেবয়সে মা-হারা, তথন থেকেই গিলি। বাবাকে দেখে দেখে সেখবে নিয়েছে, গোটা পুরুষ জাভটাই আনাড়ি। ভাদের সম্পর্কে কৌতুক ও করুনার অন্ত নেই। হঠাং মেয়েটা হা-হা করে ওঠে, ও কি হচেচ ? অত ন্ন দেয় নাকি ? এই রকম বালা শিথেছেন আপনি ?

বসন্ত বিষম চটে ষায়। ভেঁপো মেয়ে, রাথা শেথাতে এসেছ । ভোমার জন্মের আগে থেকে এই কর্ম করছি। এ আর কতটুকু—দৈনিক আড়াই পোয়া নুন লেগে থাকে আমার।

ব'লে কেবল হাতের নৃন্টুকু নয়, আর একবার তার ভবল পরিমাণ নিয়ে ভালের মধ্যে দিল।

হরিমতী রাগ ক'রে বলে, তা হ'লে আবার মশলা লাগবে, আরও জল ঢালতে হবে। ও যে পুড়ে জবক্ষার হয়ে গেছে। মাহুবে কেন, গরুতেও মূবে দিতে পারবেনা।

ঘটির জল হড় হড় ক'বে সে কড়াইডে ঢেলে দিল। বসস্ত উঠে দাড়িয়ে ছুহাত কোমরে দিয়ে বণ মৃষ্ঠিতে বলল, জল ঢেলে দিলে যে বড়! কি জাত তুমি ? বামুন।

প্র:, হ'লেই হ'ল ? বামুন অমন সবাই কপচে থাকে। কি রকম বামুন দেধি, গায়য়ী মুধস্বলতে পার ?

হরিমতী বিদ্ধাপ করে বলে, সর্বস্ব ফেলে এসে জাতটাই ভধু সব্দে নিয়ে বেড়াচ্ছেন ? পৈতে ছাড়লেও জাত ছাড়ে না—ও বুঝি কাঁঠালের আঠা ?

একট্থানি চূপ ক'বে থেকে বসস্ত এইবার হেসে ফেলল। বলে, রাধো মাণিক, তুমিই রাধো। জ্বের উপর আজ জুত হবে না। কিন্তু রাধতে আমি জানি, খুব ভাল জানি। আর এক দিন রেধে দেখাব, তথন বুঝবে।

ধাঞ্জা-দাওয়ার পর উদগার তুগতে তুগতে বসস্ক এদের আডগার এল। নটবরকে জেকে বলে, ঘরের চাবিটা দাও— ভরে পড়ি গে। তেকটা কু হর্ম করে ফেললাম, দাদা। গলার পাড়ের উপর বরেছি, গলাজনে বারা— তেমন কিছু দ্বোব হবে না, কি ব'ল ? স্কারবেলা বসস্ত খুমন্ত নটবরকে নাড়া দিচ্ছে। চারটে পয়সালাও দিকি ।

নটবর চোথ রগড়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হবে ?

পারানির প্রসা। গজা তো সাঁতবে পার হওয়া যাবে না। যাই ব'ল দালা, মাছবের চেয়ে বানরের বৃথি বেশি।

বদন্ত হঠাৎ ভাব্ৰের পর্যায়ে উঠে গেছে। মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, বিবেচনা ক'বে দেখ, ভাই কিনা। হসুমান গন্ধমাদন পর্বত এনেছিল, কাজকর্ম চুবে গেলে যেথানকার দ্ধিনিষ সেইখানে রেখে এল। আব ভগীরথের কি রুক্ম আক্রেল—মা-গদ্ধকে এনে গুটি হঘ বাঁচালি, ভার পর শিবের মাথার দ্ধিনিস আবার সেখানে গুঁজে দিয়ে আয়—তা নয়, গরজ ফুরোলে কিছু আর মনেথাকল না। গাড-খাল যদি না থাকত দাদা, মনের সাংগ একবার পায়ে হেঁটে বুঝভাম।

তোমার যে পায়ে ঘা। ইাটবে কি ক'রে?
ঠিক কথা। থু: থু: —ওদিকে নজর দিও না।

নটবর নোটখানাই ফিরিয়ে দিল। বসস্ত বলে, তঃ চারটে পয়সার দরকার। নোট বন্ধক রেখেই না হয় দাও। পয়লা খেয়া—ওদের এখন ভাড়ে মা-ভবানী। এখন কোথায় ভাঙাতে যাই, কি করি। আবার যখন আসহ বন্ধকী জিনিব ছাড়িয়ে নিয়ে যাব, কথা দিছিছ।

খুচরো পরসানেই। নোট ভাঙিয়ে নিয়ে ষাইচেছ করে গো। যাও। ব'লে নটবর আবার ভয়ে প'ড়ে সজে সংছ চোথ বুঁজল।

ছপুর গড়িয়ে গেছে। নটবর বেরুবে বেরুবে কর**ছিল** কাঠের দি'ডি হঠাং মচমচ ক'রে উঠল।

मामा, ও मामा, घटत चाछ १

তুমি চলে যাও নি বসস্ত 🛊

যেতে পারলাম আর কই। ভাঙানি খুঁজতে পিতা গোলমালে পড়ে গেলাম।

কাঁধে বেহালা, বসস্ত ঘরে চুকল। হাড-মুখ নেথে বলতে লাগল, ঘুবতে ঘুবতে কালকের ঐ হরিশ-বেহালা-লারের ওথানে গিয়ে শঙ্লাম। একখানা গং শোনাল, বলব কি দাদা, মন কেড়ে নিল খেন। দরদস্তর ক'বে বেহালাটাই কিনে নিয়ে এলাম।

ৰাজাতে জান ?

কিছু না, কিছু না। কোন দিন এগৰ **বাহাট ছিল** না

নতুন করে এই প্যাচে পড়ে গেলাম। কর্মনাশা জিনিস।
নাত টাকায় কিনেছি, দাঁও মারা গেছে, কি বলো ?

বিপুল আত্মপ্রসালে সে যেন কেটে পড়ছিল। বলতে লাগল—আর নোটের দক্ষন বাকি জিনটে টাকাও দিলে না। তার বাবদ জিনখানা গৎ শিথিরে দেবে বলেছে। সে-ও সন্তা—কি বল ? কাঠের ভিতর থেকে স্থর বের করা, সোজা কথা?

তা হলে আর ভোমার চাকদার বাওয়া হয় কই ? এখানেই থেকে যেতে হবে।

বসন্ত শুক্ত মুখে বলে, তা ক'টা দিন থাকতে হবে বই
কি ! কণালই এই বকম দাদা। ভাবি এক, হয়ে যায়
অক্স। ছোট একটা ঘর-টর দেখে দাও, খুপাক শুক্ত ক'বে
দিই দেখানে।

নটবরের নঞ্জরে পড়ল, বসস্তর গা থালি। ভিজে কাপড়-জামা পুঁটলি করে বগলে নিয়েছে!

বুষ্টি হয় নি, ও সব ভিজল কি ক'রে ?

ভিজিয়ে দিল কবিরাজের বাঁদর মেয়েটা। আগা-গোড়াই ভিজেছিল। গা মুছে ফেলে কবিরাজের একখানা ভুকনো কাপড় পরে এলাম।

নটবর উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, কেন কেন, কি হয়েছিল বল ত----

ওদের বারান্দায় ব'সে একটু পং প্রাকটিশ করছিলাম। ছড়াং ক'রে জল ঢেলে দিল। মেরে বসভাম—ভা বলল, দেখতে পাই নি।

তাই হবে।

ভোষরা বুড়োমাছুৰ, তাই ঐ বক্ষ ভাব। ঠোঁট চেপে হাদছিল হে! মনে মনে ওর হুই,মি, যাই বল। আবার বলে, ভালই হয়েছে—মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার দরকার ছিল। এত বড় অপমান! বেহালা আমি শিথবই। ভোষার এই নিচের ঘরটা ভাড়া দৈয় না দাদা ? দেও না ঠিক্ঠাক করে—একসকে থাকা যাবে। নটবর বলে, টাকাগুলো ছাইতক্ষ করে উড়িয়ে দিয়ে

এলে। থাবে কি ?

আছে দাদা, আরও আছে। দাগবের ফল ফুরোবে
না। অফ চিরে বের ক'বে দেবে।। আংটি চাটুজ্জের
বউ. নজর কত মোটা। নোট দিয়েছে কি একখানা ?

দরজায় থিল এঁটে অতি সম্ভর্পণে সে পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল। কিচ্ছু হয় নি সেখানে, সব ফাঁকি। ব্যাণ্ডেজের ভাঁজের মধ্যে নোটের পোছা। বলে, বিখাস হ'ল ড ? এবার থাকার বলোবত ক'রে হাও। কাউকে কিছু বলো না কিন্তু। থবরদার। তুমি টাকা ছুঁড়ে ফেলে দাও, তোমায় শুধু দেখিয়ে দিলাম।

নিচের ষরটাই সাব্যস্ত হ'ল। দেড় টাকা ভাড়া।
সেইখানে থেকে সে বেহালা শেখে। ডাল-কলাই-বোঝাই
দক্ষিণের বড় বড় নৌকা নদীর ঘাটে পানর দিন কুড়ি দিন
এসে নোলর ক'রে থাকে, ধীরে হুছে কলাই বিক্রি হয়।
ডারই এক মাঝির সঙ্গে বসস্তর ভাব হুমে গেল। লোকটা
ভাল দাবা থেলে। বেহালা বাহ্যানো, দাবা থেলা আর
কোন গতিকে ছুটি চাল সিদ্ধ ক'রে নেওয়া—এই ভার
কাক।

এক দিন এক কাণ্ড হয়ে গেল। শ্বীরটা আবাব ধাবাপ হয়েছে, বেহালার চর্চা বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। থেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়বে, এই মতলবে রায়ার জোগাড়ে গেল। উনানে ইাড়ি চাপিয়ে দেখে, চাল নেই। দোকানপাট ইতিমধ্যে সব বন্ধ হয়ে গেছে। তথন দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে তাড়াভাড়ি নদীর ঘাটে তার বন্ধু সেই মাঝির কাছে এল রাত্রের মতো চারটি চাল ধার করবার আশায়। বন্ধুর তথন সঙীন অবস্থা, দাবা বেলা খ্ব জ্বেম গেছে, এক স্থারিওয়ালা ভাকে মাত করবার জ্বো করেছে। এমন ত্ঃসময়ে কি করে ফেলে যায়, জুৎ দিতে দিতে কথন এক সময় বসস্ত নিজেই বসে পড়েছে, ভার ছঁশ নেই।

বেলা ভাঙল। তখন গভীর রাত, দশমীর জ্যোৎক্ষা তুবে গেছে। ভয় হ'ল, দরজায় তালা দিয়ে আদে নি, ইতিমধ্যে চোর চুকে যদি বথাসর্বস্থ নিয়ে পিয়ে থাকে ! ধথাসর্বস্থ অবশু অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু নয়,—টাকাকড়ি বসস্থ কাছছাড়া করে না,—গামছার পুঁটুলিতে বাঁধা একধানা ধৃতি ও একটা উড়ানি, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি তু-তিনটা আর ছড়িসহ বেহালাটি। ছুটোছুটি ক'রে এসে দেখে, যা ভেবেছে তাই— চোর সত্তিই ঘরে চুকে পড়েছে, তবে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার গরজ দেখা যাছে না, খিল এটে দিয়ে এমন দখল করে বদেছে যে বিশুর চেটামেটি ও দরজা বাঁকাবাঁকি করেও সাড়া মেলে না।

টেচামেচিডে দ্ববর্তী দোকানের লোকগুলা পর্যস্ত ঘ্মচোথে সাড়া দিতে আরম্ভ করল। অবশেষে দরস্তা খুলল। নত নেত্রে দাঁড়িরে আছে হরিমতী। নিজের ভাড়া-নেওয়া ঘরে এডক্ষণ বেদথল হরে ছিল, ভার উপর ক্ষিথেয় নাড়ি জলছে, বসন্ত আগুন হরে উঠল।

আমার ঘরে চুকেছ কি অন্তে? কৈদিয়ং লাও বলহি। হরিমতী কি বলতে গেল; শব্দ বেবোর না, ঠোট ছটি ভধু থব থব ক'রে কেঁপে ৬ঠে। বসস্ত বলে,—চালাকির জামগা পাও না ? এক দিন থাঞ্চ মেবে মৃত্ ঘুরিরে দেব। টেব পাবে সেই সময়।

কাজটা আজও বে অসন্তব ছিল, তা নয়। কিছ ছবিমতী হঠাং বার বার ক'রে কেঁলে ফেলল। রাতত্বপূব, কোন দিকে কেউ নেই, ঘবের ভিতরে দাঁড়িয়ে বয়হা মেয়ে কাদছে, কি জানি কি রকমটা হ'রে গেল বসন্তর মন। বিজ্ঞত ভাবে সে বলতে লাগল, কেঁদ না—আর জালাতন ক'রো না লক্ষা। থাপ্পড়ের কথা ভনে এদূর, আর ঘা-গুডো একটা কিছু বেলে কি করতে । এই বী০ছ নিয়ে মাথায় জল ঢেলেছিলে সেদিন । মারব না, কিছু করব না—বাপের ঘরের মাণিক, এবার গুটি গুটি চলে যাও দিকি।

ইরিমতা নড়ে না। বদস্ত মারুক, খুন ক'বে ফেলুক, দে কিছুতে যাবে না। বাড়ির নামে এখনও শিউরে উঠছে। অন্ত দিনের মতই রায়াঘরে দে ঘূমিয়েছিল আড্ডা ভাঙার অপেক্ষায়। গোরের মত চুপি চুপি গুরে একজনে ভার হাত চেপে খরে। জেগে উঠে টেগমেচি করতে করতে দে বেরিয়ে পড়ল। লোকটিও পিছু পিছু ছুটল। অবশেষে বসন্তর এই ঘর ধোলা পেয়ে সে ভাড়াভাড়ি দবজা দিয়েচে।

বসম্ভ কৰে ওঠে। এত সৰ কাও ঘটল, কবিরাজ ছিল কোন্চুলোয় ?

বেধানেই থাকুক, চোখ-কান বর্ত্তমান থেকেও আজকের রাজে নীলকাক্ষের দেখাশোনা করবার জোনেই। কি একটা উপলক্ষে আড্ডায় আজ বিশেষ একটু আয়োজন ছিল। গান বাজনা ও গাঁজা সমানে চলেছে। যে লোকটা রালাঘ্যে চুকেছিল, সে নীলকান্তদেরই যাত্রার দলের লোক, ছবিমন্ডী চিনতে পেরেছে তাকে।

উনানের ধারে চেলা-বাঁশ ছিল। তারই একথানা তুলে নিম্নে বসম্ভ বলে, যাও যাও এবার। রাত তুপুরে একটা বলনামের ভাগী করতে চাও আমাকে ?

ভৱে ভৱে হরিমতী রাস্তার নেমে পড়ে, এক-পা ছ্-পা ক'বে এগোর। বসস্ত বলে, বোলো—আমিও বাচিছ। বাপের ধন বাপের কাছে বুঝে দিয়ে আসি।

উবধালয় ঘবে তথনও পাচ-ছ জন বয়েছে, বায়া-তবলায় একজনে মাঝে মাঝে টাটি দিচ্ছে, অপবগুলি যেন ধ্যানস্থ। একপাশে নীলকাম্ভ বোধ করি ঘুমিয়েই পড়েছে, প্রবল নিশাসধানি উঠছে। তবলচি লোকটা ব্যস্ভকে চিনল। বলে, বেহালা এনেছ কই ? নিধে এস, নিয়ে এস। আর জমবে কথন ?

ভাদের পাশ কাটিরে গিয়ে নীগকান্তর পিঠে থা-কতক চেলা-বাশ বসিয়ে বসন্ত বিনাবাক্যে কিরে চলল। তথন দে এক মহাকাণ্ড। জেগে উঠে নীলকান্ত পিঠের জ্ঞানায় লাকানাফি করছে, বন্ধুমণ্ডলী সমন্বরে অভয় দিচ্ছে। হবিমতী ইভিমধ্যে রালাধ্যে চুকে পড়েছে।

অ ভবাতে রাধাবাড়া আবে ঘটল না, মেটোকে গালি পাড়তে পাড়তে বদস্ক শুরে পড়ল। ঘূমও এনেছিল একটু। হঠাং জেগে উঠে শুনতে লাগল, উবধালয় খেকে মুধলধারে গালিবর্ধন হচ্ছে, নৈশ-নিশুর ভার প্রভ্যেকটি কথা শুপেই শোনা যাজে, দব চেনে উঠু হ্যেছে নালকান্তর গলা। দকাল হোক, দেবা যাবে কত বড় চার্টুজ্লের ভাই। দেহটা ঘুই খণ্ড করে যদি গলার জলে ভানিয়ে না দের, ভবে যেন ভাদের নামে কুকুর পোষা হয়। ইভাদি, ইভ্যাদি।

এই দব হালামে বদস্তর ঘুমাতে দেরি হয়ে গেল, বেলা প্রান্থ পড়ে থেকে পূর্যিয়ে নেবে এই ছিল মতলব। কিছ ভোর না হতেই দবজা ঝাঁকাঝাঁক। নীলকান্থ ডাকছে। দেখা গেল, নেশার বোরে যা বলেছিল, নেশা ছুটলেও তা মনে বেথেছে। বিরক্ত হয়ে বদস্ত উঠল, গত রাতের চেলা-বাশখানা নিয়ে দরজার পাশে গাঁড়িয়ে দেবে, তা ভারা খতেলন আহক। কিছ নীলকান্থ ঘবে চোকে না, বাইরে থেকে মিনতি করতে লাগল, কুশা করে এদ না একটু; একটা কথা নিবেদন করি।

মূথ বাড়িয়ে দেখে নীলকান্ত একাই, সংস্কৃতক্ত নেই। বসন্তকে দেখেই সে নিজের গাল ত্-হাতে চড়াতে লাগ্ল। কি, ও কি ?

নীলকান্ত বলে—মহাপাতক করেছি, মশার। ও সম্প্ত আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। কালকেই ও্রুদলে পড়ে—

এখন বদস্ত ভেবে পায় না, কি এমন অপরাধ নীল-কাস্তব - যার জন্ত কাল সে অমন মাবমুণী হয়ে গিছেছিল। বেটা ছেলে, একটু-আবটু নেশাভাভ করবে, সেটা এমন মারাত্মক কিছুনয়। বলে, নেশা ছাড় না ছাড়, দলটা ছেড়ে দাও। নিভান্ত যদি ইচ্ছা করে, একা-একা বেয়ো।

 अनव य मरणबहै ब्याणाव। अका स्थाद क्र इन्न क्याना १

এ কথার সভ্যতা বসভ খুব জানে। তথন সে অঞ্জ দিক দিয়ে পেল। বলে, ভোষার সুলের পোক্তলো বে বড্ড খারাপ, কবিরাজ। ওদের মধ্য থেকেই ও করেছে!

নীলকান্ত বলে—কিন্তু তা-ও বোঝ, ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরেরা কি আসবে আড্ডা দিতে ?

এর উপরেও কথা চলে না। বসস্ত একটু ভেবে বলল, মেয়েটার বিষে দিয়ে দাও। খণ্ডরবাড়ি চলে যাক, ভার পর যাচ্ছে-ভাই ক'রো।

নীলকান্ত এবার থপ করে তার হাত জড়িয়ে ধরল। বলে, সেই জন্তেই ত এসেছি। তুমি একটা ঠিকঠাক করে দাও। দেখ, কি রকম চেলাকাঠ মেরেছিলে; কালসিটে পড়ে আছে। তা সন্তেও এসেছি।

দিনের বেলা ঠাগুা মাথায় শান্তির বহর দেখে বসস্তর করুণা হয়। দে ভরসা দিল, চেলাকাঠ মারার দরুন খেন সতি্য সতি্য একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে তার! বলে, আচ্ছা—দেখব।

ইতিমধ্যে নীলকান্ত আর এক দিন থাতির করে তাকে
নিমন্ত্রণ থাওয়াল: তাগিদ রোজই চলেছে। বিরক্ত
হয়ে শেষে বসন্ত বলে, বেহালায় ইন্ডফা দিয়ে
আমি কি পাত্র খুঁজতে বেকব ? এথানে বসে কোণায়
পাই ? বেশ, আমার সঙ্গেই বিয়ে দাও।

ভোমার সঙ্গে ?

দশ বচ্ছর তপস্থা করলেও এমন পাত্র পেতে না। আংটি চাটুজ্জের ভাই, চকমিলানো দালান-কোঠা। মেয়েটার কপাল ভাল। নেহাৎ কথা দিয়ে ফেলেছি ভাই—

ইতিপূর্বেও অবশ্র আরও আনেক জনকে আনেক ক্ষেত্রে কথা দিরেছে, ভাঙতে তার তিলার্দ্ধ আটকায় নি। কিছু আংটি চাটুজ্বের ভাইয়ের মাথায় জল ঢেলে ঠাণ্ডা করবার আম্পদ্ধা যাব, ভাকে বিয়ে ক'রে সকাল-বিকাল দুইবেলা কানের কাছে অবিরত বেহালা শোনাতে হবে, এই তার সকল।

নীলকান্ত যথাসন্তব পাত্রের থোঁজধবর নিল। বিয়ে হয়ে গেল। বসন্ত নটবরের ঘরে এসে বলে, কান্সটা গহিত হ'ল, কি ব'ল দাদা । কেবলই জড়িয়ে পড়ছি। এরা আবার নিচু ঘর।

নটবর বলে, আজকাল ও সমগু দেখে না।

ত। ঠিক। তা ছাড়া প্রবাদে নিয়ম নান্তি। আছি ত গন্ধার উপর। দোব-টোব শুধরে গেছে। কিন্তু আমার ভাই টের পেলে খুন ক'বে ফেলবে। জাত আর ধনসম্পত্তি ধ্বালে বাড়ি বদে থাকে। তবে টের পাবে না, বেরোয় একটা ছ ছটে। মাদ যেন উড়ে চলে গেল। বিষের ধবর শেষ পর্যান্ত গোপন থাকে নি, চারিদিকে খুব রাষ্ট্র হয়ে গেছে। শোনা গেল, আংটি চাটুজ্জেরও কানে গিয়েছে; নিজে এক দিন এদে ভাইয়ের কান ধরে টানতে টানতে প্রায়ন্দিত্তের ব্যবস্থা করবে, এই রক্ষ দে শাদিয়ে বেডাচ্ছে।

আবার এক রাত্তে অভ্যাস অফুযায়ী বসস্ত পিঠটান দিল। আংটির ভয়ে নয়, নৃতন নেশা ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে। আরও কিছু দিন এদিক-সেদিক ঘুরে হাতের শেষ পয়দাটি অবধি বরচ ক'রে অবশেষে দে বাড়ি গিয়ে উঠল। আংটির সামনে যায় না। বাগদি-পাড়ায় ভাব-গানের দল করেছে, ভাতে বসম্ভর বড় উৎসাহ। নিরক্ষরেরা গানের পদ ভূলে যায়, বসস্ত খাডা थूटन भन्छाटन। धतिरम् । मर्म । निरक्ष रम् कम्रेडा गर শিথে এসেছে, ভাও থুব কাজে লেগে গেল। দিনরাভ শে এই সব নিয়ে মেতে আছে। ছপুরবেলা আংটি ঘুমিয়ে পড়লে টিপিটিপি বাড়ি চকে সোজা রাল্লাঘরে এসে বসে। স্থান ইভ্যাদি মাঠের পুকুর থেকে সেরে জ্ঞাসে। আংটর স্ত্রী পটেশ্বরী রাশ্লাঘরে তৈরি হয়ে থাকে. স্বামীর অজ্ঞাতে দেওরকে খাইয়ে তাডাডাডি বিদায় করতে পারলে সে বেঁচে যায়। বাতে বসস্তর ফুরসং নেই— আৰু এথানে, কাল সেখানে--বায়না লেগেই আছে। নেহাৎ বায়না যেদিন না থাকে, সেদিনও মহলা দিতে বাত কাবার হয়ে যায়। বাতে তাই বাগদিদের ওধানে ফলাহারের বন্দোবস্ত-চিত্তি গুড, নারকেল-কোরা। তোফা দিন কেটে যাচ্ছে।

কিন্ধ অদৃষ্ট থারাপ, এক দিন একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। গন্তীর কণ্ডে আংটি বলল, এই থেখানে দাঁড়িয়ে আছ এটা জগন্নাথ চাটুজ্জের বাড়ি। তাঁর অতুল ঐখর্যা রাখা যায় নি, কিন্ধ নামটা আছে। দে নাম তুমি ডুবিয়ে দিচ্ছ।

বসস্ত মাথা নিচু ক'বে দাঁড়িয়েছিল। কথা শেষ হ'লে দাদার পায়ের গোড়ায় ঠক্ ক'বে প্রণাম করল।

ষ্মাংটি বিশ্বিত হয়ে জিল্পাসা করে, কি করবে ? চলে যাব।

কোথায় গ

চাকরি-বাকরি করব, আমের চেষ্টা করব, এ রকম ধারা ঘূরে বেড়াব না।

আংটি জলে উঠল। অস্থবিধের পড়ে আমি কিছু দিন কালেক্টরির গোলামি করেছি। তা ব'লে গুটিহান উত্থবৃত্তি করবে ? ভাই আমার একটা, তার ভাত আমি সক্ষেদ ভোটাতে পারব। বসভ অবাব দেয় না, তেমনই গাড়িরে আছে। এক মুহুর্ত্ত তক থেকে আংটি পুনরায় প্রশ্ন করে, কি ঠিক করলে ? বাবেই ?

শাজে হ্যা---

শোন। বলে আংটি বসস্তর হাত ধরল। নিয়ে চলল অন্দরের শেষ দিককার গোল কুঠুরিতে, ঘেটায় লে আমলে লগাৰ চাটুক্তে মশায় থাকতেন বলে সকলে জানে। ঘরের মাঝথানে গিয়ে বলল, দাড়াও। বাইরে এসে আংটি ঝনাং ক'রে শিকল এঁটে দিল।

বশস্ত ক্রুক্তেও বলে, ঘরে আটকাচ্ছেন কেন গ পোষাছেন। বলেই ভ চলে যাচিত।

আংটি প্রবল হাসি হেসে উঠল। বলে, তা বইকি । বেহালা কাঁধে দেশ-বিদেশে জগলাথের মুখ পুড়িছে বেছাবে। তাই আমি হ'তে দিলাম আর কি ।

বসন্ত দরজায় প্রচণ্ড লাথি মেরে বলে, আমি থাকব না; যাব, যাব—

আংট পটেখবীর দিকে চেয়ে বলে, বৌমাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি৷ চাবি থাকবে বৌমার কাছে. ডোমাকেও বিখাদ করি নে ৷

ছবিমতী এসে পৌছল। আংটি উচ্চকটে বলে, উড়ো-পাথীপোৰ মানাতে হবে, মা-লন্দ্রী। এই নাও থাঁচার চাবি, সামাল করে আঁচলে বেঁধে রাখ। তুমিই পারবে মা। সাত পাকের বাধনে পড়েছে যথন, আতে আতে সমত সহে বাবে।

বন্দী বদস্কর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, বউ ত আদর করে ঘরে তুলছেন। কোন্ জাত, কি বৃত্তান্ত, থোঁজ-শবর নিয়েছেন ?

আংট বলে, আমার মা-লন্ধী কি আমার চেয়ে আলাদ।
কিছু হবেন প ভূ---ভন্ন পেয়ে গেছে, কথা ভনে ব্রাভে
পারছি, আমার মন ভাঙিঘে দিতে চান্ন।---মোটে
এলাকাড়ি দেবে না, ব্রালে ভ মা ?

হরিমভীর অপরণ বেশ; এ চেহাবার সক্ষে বস্তু একেবারে অপরিচিত। সমস্ত সন্ধা পটেশরী বসে বসে তাকে সাজিয়েছে, বসন্তর বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সকল থবর দরে তাকে পাশী-পড়ানোর মত ক'রে পড়িয়েছে। তুরস্ত দেওরকে বাঁধবার এই একমাত্র ফাঁদ, এ ফাঁদের কোন আংশে ফাটি থাকলে চল্যেনা।

বসভ অবাক্ হলে ভাক্ষিয়ে তাকিয়ে দেখে। দৃষ্টিয়

সাম্নে হরিমতী সঙ্কৃচিত হয়ে পড়ে। নিটোল কপালে ছই বিন্দু যাম দেখা দেয়। বসস্ত বলে, বাং বাং—-ৰেড়ে দেখাছে। এই বস্তায় এমন বালাম চাল, টের পাই নি ত!

একটু আনাড়ি ধরণে হেসে হরিমতী বলে, এই ইয়ে… বেহালা বাজাও না একটু—

তুমি শুনবে বেহালা ?

হরিমতী বলে, হাঁ।, ভনব বইকি ! তুমি গুণী লোক হয়েছ, গাঁয়ে গাঁয়ে তোমায় ধ'রে বায়না গাওয়ায়। আমি ভনব না ?

ঠাণ্ডা জল এনেছ ভ বাটি ভবে ? দেখি, দেখি, ছাত বের কর দিকি। ও কি…চাপাফুল ?

হরিমতী বলে, সত্যি—খুব নামডাক হয়েছে। সকলে বলে, মিষ্টি হাত। তথন একেবারে নতুন ছিলে কিনা!

বেহালার প্রশংসায় বসন্ত গলে গেল। বলে, আজকের বক্শিশ তা হ'লে কনকটাপা । তার পর চিন্তাকুল হয়ে বলে, কিন্তু এখানে ত শোনানো যাবে না। বউকে বাজনা শোনাচ্ছি, দাদা-বউঠাককণ কি ভাববেন। না, সে হয় না।

আন্তে, আন্তে---

ভাব এলে জোর বেড়ে যাবে যে! তথন কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে ? বড্ড যাচ্ছে-তাই জিনিস। হঠাং এক মতলব মাথায় আদে। বলে, তুমি ত নৌকোয় এসেছ। নৌকো চলে গেছে নাকি ?

উঁছ, ঘাটে রয়েছে। ভাঁটা নাহলে গাঙে পড়বে কি ক'বে ?

তবে এক কাজ কর...চল টিপিটিপি ঘাটে যাই। নৌকোয় বদে বাজনা শোনাব। খুব মজাদার হবে।

হাসতে হাসতে তু'টিতে হাত ধরাধরি ক'বে থালের ঘাটে গেল। ফুটফুটে জ্যোৎসা। জলধারা রূপার রেথার মডো-মাঠের ভিতর দিয়ে দুরে—কত দুরে চলে গেছে। চেম্নে চেম্নে বদস্তব মন কি রকম ক'বে উঠল। হ্রিমতী লীলা-ভলিতে তার কাঁধে ভর দিয়ে দাড়িয়েছে। বসম্ভবলে, ইং কাদার মধ্যে নিয়ে রেখেছে। দাড়াও এখানে—নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

নোকায় উঠে বদস্ত বৈঠা ধরণ। হরিমতী গাড়িয়ে আছে।

কই. এসো--

আসহি, আসহি---

ওপারে চলে বে !

खेह, **ट्रा**टनत मुथ्छ। काटान किरस शूरत बाग्य बागा द्व

## উন্মেষের উন্নতি

#### শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

দিনের শেষে ধে বছসংখ্যক কাজের উমেদার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিল, যুবক উরেষ তাহাদের এক জন। উরেষ গরিব, করেক মাদ হইল কাজের চেটায় কলিকাতায় আদিয়াছে। বৃদ্ধিমান লোকেরা প্রায়ই অল্পনিলা হয়, উরেষ অত্যন্ত বৃদ্ধিমান ছেলে। তাই তোহার বিভালাভ বিদেশ ঘটে নাই। বৃদ্ধিবলে দে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে এই

বিখাদে বৃক ফুদাইয়া কলিকাতা আদিল। ব্যবদা করিয়াই লোকে বড় হয়, বৃদ্ধি খেলাইবার অবকাশও তাগতে বেশী, তাই উন্মের প্রথম কিছু দিন পাঁচ দিকা মৃদান করিয়া লক্ষণতি হইবার চেটা করিল। বৃদ্ধি অনেক থবচ হইল, মৃদান কয়েক পাঁচ দিকা থবচ হইয়া গেল কিছু লক্ষণতি হইবার লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। অবশেষে ব্যবদার বাদনা চাপা দিয়া চাকুরির চেটা করিতে লাগিল। কিছু চাকুরির মৃদান যে বিল্লা তাহা যে তাগার নাই বলিলেই চলে! অনেক বড়বারু আর বড়দাহেবের মন্দির-দ্বজায় ধরনা দিল কিছু প্রত্যাদেশ কিছুই মিলিল না। এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

দেদিন সন্ধাবেলা উল্লেখ অন্তন্ত হতাশভাবেই মেলে ফিরিল। নাচের তলার একটা ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে চুকিল। ঘর খুবই ছোট, জানালার অভাবহেতু স্বভাবতঃই অন্তন্তর কছুই দেখা যায় না। কিন্তু কাহারও ধনি নিব্যাচক থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত দে ঘর অন্তন্তর নায়, এক অপূর্ব আলোয় উদ্ভাবিত। এত দিন ধরিয়া ব্রারাত্র উল্লেখ ভইয়া বদিয়া ঘত করনা করিয়া আসিয়াছে, লাহারই জ্যোভিতে ঘরখানি ঠালা। কোণে কোণে কভ বিভিন্ন জিনিল আবর্জনার মত্ত অমা হইয়া আছে। একটা বিরাট্ লোহার কারখানা খাটের নীচে গড়াগড়ি বাইতেছে, এক কোণে সং-চটা টিনের স্কুটকেনের পাশে একটা ভাইজেশার, আর এক কোণে কয়েণ কয়েন্টা আধ



পোড়া বিভি, তুই-তিনখানি বড় বড় হীবক, একধানা রাজা-বাহাত্বের সনদ পড়িয়া আছে, গোটাকয়েক প্রেমের স্থপ্র রঙীন ফাস্থনের মত মাকড়দার জালে আটকাইয়া আছে; অপরিদর মেখেতে কতিপয় মোটরকার বেগে ঘুবপাক বাইতেছে ও শুন্রে একধানা এবোপ্লেন মশার মত গুলন করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু আমাদের দিবাদৃষ্টি নাই, তাই কেবল দেখিলাম জন্ধকার আর

উন্মেষ দেই অন্ধনার ঘবে চুকিয়া মাত্র বিছান খাটের উপর নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল। এই ক্ষেক মাদ ধরিয়া কত ফলিই দে করিল, টাকা ধরিবার কত ফালই পাতিল, কিন্তু টাকা ধরা পড়িল না। ব্যবদার কথা আর ভাবে না, কারণ পাঁচ দিকা মূলধন সংগ্রহ করাও ভাংার পক্ষে এখন অনন্তব, সামাল্ল মাহিনার একটা চাকুরিও ত এত চেষ্টায় জুটল না। উন্মেষ চোধ বুলিয়া ভাবিতে লাগিল—এখন উপায়! কত উৎসাহ আর বুকত্রা বিশাস লইয়া কলিকাতা আসিয়াছিল, এখন দে উৎসহ নিংশেষ হইয়া গিয়াছে—বিশাস আর কণামাত্র অবশিষ্ট নাই। এই স্থার্থপর কলিকাতা শহরে সে কি শেষটায় না ধাইয়া পথে পড়িয়া মরিবে! উন্মেবের বুক থালি করিয়া একটা দীর্ঘনিংশাদ পড়িল, মনে মনে বালল—হে ভগবান, এ গরিবের প্রতি তুমি মূণ তুলিয়া চাহিবে না ও ভগবানের কানে উর্লেষের কাতরাজি পৌছিল, ভার

দীৰ্ঘনিঃখাসে ক্লণাময়ের ক্লণ। হইল। তিনি মূধ তুলিয়া চাহিলেন।

পর-দিন উল্মেষের আরু পথে বাহিত হইবার ইচ্ছামাত্র ছিল না, কিন্তু চুণ কবিয়া ঘবে বদিয়া থাকিতেও যে পাবে मा- खाहे (ई.५) अडा (काइ) चात धक वात परिशा नहेन এবং মলো কাপড় স্থামা আর এক বার ঝাড়িয়া লাল-দীবির দিকে অগ্নবর হ**ল।** পাটের কারবারি এক সাহেব কোম্পানীর আলিদের সামনে আসিয়া অভ্যাস মত সে দীড়াইল। তার পরে কি যে হইল কেহ জানে না, উলোহ দোলা আপিদের ভি**হর ঢুকিয়া গেল—চাকুরি থালি** चाट्ड कि नाहे. भाहेटव कि भाहेटव ना हेन्डानि এक वाद ভাবিলও না। পৰে দবোয়ান ভাষাকে বাধা দিল না, বছৰাৰুৱ দকজায় বেহাৱা ঘূদ চাহিল না, বড়বাৰু ভাহাকে দেখিয়া জাটুটি করিলেন নাবরং মধুর ভাবে একটু হা সিকেন। কোন উমেলাবের ভাগো আত্ম পর্যান্ত হা ঘটে নাই, ভবিষাতে কোন দিন ঘটিবে না, উলোংখর ভাগো আজ ভাহাই ঘটন-বড়গার ভাহাকে বদিতে বলিলেন। উ: রব অবশ্র বদিল না—ভয়ে ভয়ে চাকুবীর আবেদন জানাইল। ভনিলে কেহ বিখাদ করিবে না, বড়বাবু সংক্রেপ বুঝাস্ট্যারা তাহাকে দরজা না দেখাইয়া বিদ্যার পবিচয় চ.হিলেন এবং উলোব যথন স্সক্ষাচে জানাইল **উ**হা তাহার সামালুই আছে তথন তি<sup>°</sup>ন বঙুবাৰু-জনোচিত সংজ্ঞাইরণ ধ্যক না দিয়া বলিলেন 'Smart young man.' বলা বাছন্য উন্মেষের একটা অল মাহিনার চাকুরী ভখনই মিলিয়া গেল।

মেসের নীচের তলাকার সেই ছোট অছকার ঘরটা আজকাল থালি পড়িয়া আছে, উন্মের গোডলার একটা ভাল ঘরে উরিয়া গিয়াছে। দেশে মা আছেন, তাঁহাকে নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু সাহায্য করে। উন্মেবের দেহের ও পরিচ্ছদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ভাগ্য ভাহার খুবই ভাল, ভাই এই সংসার-সমৃত্তে হাবুড়ুবু খাইতে থাইতে হঠাৎ একটা ছোটগোছের ভিলি জুটিয়া গিয়াছে—এখন অছকুল বাতাস বহিলে ধীরে ধীরে কিনারায় গিয়া ঠেকিবার আলা রাখে। কলিকাভার প্রতি বিষেষভাবটা আর নাই।

এই ভাবে দিন যায়। মা মাসে মাসে চিঠি লেখেন— বাবা বিবাহ করিয়া সংসাধী হয়। বিবাহের প্রভাব উল্লেখ্যের মনের বেহালায় তুই-এক বার ছড় টানিয়া থামিয়। যায়। সামাঞ্চ মাহিনার চাকুরী করে তাহাতে মাতা-পুত্রেরই ত চলে না—বিবাহ করিবে কি! মাকে বুঝাইয়া লেখে—বিয়ে গরিবের জঞ্চ নয়, তাহার ছোট ডিঙিখানায় জার বোঝা চাপাইয়া ভারী করা উচিত হইবে না। এই সব চিঠি লিখিতে তাহাকে খুব মৃন্শীয়ানা করিতে হয়, কারণ গোজাহুজি না বলিয়া সে মায়ের মনে কট্ট দিতে চায় না।

মা হাল ছাড়েন না, লেখেন ছোট্ট একটি বউ ঘবে আনিলে এমন কি বোঝা বাড়িবে। ছোট্ট বউ যে ভারী কম উল্লেখ ভাগা অধাকাব করিতে পারে না, মনের বেহালায় ছড়টানা যেন থানিতে চায় না—একটা পুরা বালিণী না বাজিলেও আধ্ধানা একটানে বাজিয়া হায়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে উন্মেষ আজকাল কেমন উন্মন। হইয়া যায়। অনেক কথা ভাবে — সংসাবের অনিভাতা, মিরনালয়ের অভিনয়, হিন্দু মুদলমানের একতা, চায়ের দোকানের দেনা, এবং ছোট্ট একটি বউ। শেষের চিস্তাটাই ভাহাকে বিশেষ কারিয়া কার্করে।

মাধের 
িঠি আদিয়াতে, উল্লেখের চিন্তা দেদিন বিবাহমুগী। টিফিনের সময় বাহিরে গেল না, ১১য়ারে কাত হইয়া পড়িয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া বহিল। ভিতরে একটা হালছাড়া ভাব। সে কি করিবে! বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু সামধ্য নাই—
এ কি বিড়খনা! ভিতরটা কেমন করুণ হইয়া আসে, মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া উল্লেখ কহে—তুমি নাকি দরিজের বন্ধু তবে কেন তুমি আমার এ সমস্যার সমাধান করিবে না! কেই জানিল না—উল্লেখ্যের এ নিবেদন ভগবান ভানিতে পাইলেন, সমস্যার সমাধান অলক্ষিতে হইয়া গেল।

আফিসের ঘড়িতে পাঁচটা বাজে, বাবুরা কাজ গুছাইতেছে এমন সময় বড়বাবুর ঘরে উল্লেখন তলব পড়িল। বড়বাবু চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা ফাইল পড়িতেছিলেন, ফাইলের আড়াল হইডে সিগারেটের খোঁয়া পাক খাইয়া উপরে উঠিতেছিল। উল্লেখন পারের আওয়াজ পাইয়া অন্তরাল হইতেই তিনি কছিলেন. "দেখ হে বাপু, চাক্রিটি ভোষার গেল বড়সাহের বিশ্বরেছেন



ষার উপর আপিল নাই।" উন্মেষের হৃংপিও যেন হঠাই থামিল গেল, তার পরে কি জ্রুভবেগেই না চলিতে লাগিল। মনের মধ্যে এক মৃহুতে নানা ভাব পাক থাইয়া এইটা কিন্তুত ভাবের স্পষ্ট করিল ও মৃথ দিয়া দেই ভাবের উপযোগী থানিকটা অবোধা লাবিছ ভাষা বাহির হইয়া পেল। বড়বাবু চমকিয়া উঠিলেন, হাত হইতে ফাইল খদিয়া পড়িল—পর মৃহুতে হাল্য করিয়া কহিলেন, "তুমি উন্মেষ, বল দে কথা! আমি ভাবছি উপেন বুঝি। You are a lucky chap উন্মেষ, সাহেব তোমার উপর বেজার খুণী: ভানেছ বোধ হয় উপেনের চাকরি গেছে, তুমি ভার জায়ণায় কাজ করবে একল-পটিশ টাকা মাইনে—not bad." উন্মেষের হৃংপিও আবার আভাবিক চলন প্রাপ্ত হইল, ভাবের জট উন্টা পাক থাইয়া খুলিয়া গেল—মৃগ দিয়া বাংলা ভাষা বাহির হইল। বড়বাবুকে ধক্যবাদ দিয়া দে বাহিরে আদিল।

কিছু দিন হইল উল্লেখ বিবাহ করিয়াছে। চোট একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া মা ও স্ত্রীকে লইয়া বাদ করিতেছে। ইতিমধ্যে ভাহার দেহের ও মনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, দেহের দিক দিয়া কিছু মোটা হইয়াছে, মনের দিক দিয়া একটু শৌখিন হইয়াছে— হন্দর জিনিসটি দেখিতেও ইচ্ছা করে। এত দিন উল্লেখ কিছুই যেন পরিজার দেখিতে শায় নাই, দারিস্তোর দোঁয়ার পৃথিবীটা ভাহার কাছে অন্পাই ছিল। আজকাল দে এমন একটা উচ্চতত্ত্ব স্থানে উর্টিতে পারিয়াচে যেখানে

দারিজ্যের খোঁয়া পৌছায় না, বেধান পৃথিবীর হইতে আর এক রূপ দেখিতে পায়:

আপিদ-ফেরতা কোন কোন দিন
চৌরজীর মাধায় আদিয়া বিশ্বরে
থমকিয়া দাঁড়ায়। দামনে দিয়া
মোটরের পর মোটর চলিয়াছে—
রাঙর পরে রং, রূপের পরে রূপ,
বিরাম নাই। ভাহার মনে যেন এক
এক পোঁচ বং মাধাইয়া দিয়া যায়,
থানিকক্ষণ বাদে দমন্ত মন হঙীন
হইয়া উঠে। উল্লেফ এই রূপের ও
রেনের স্রোভকে ছুইতে চায়। কঠাৎ
নেশা ছুটিয়া যায়, দেখে যদিও ভাহার ও
এই স্রোভের মাঝাধানে দূরত্ব কয়েক

ইঞ্মিনত্র, তবুও তাহার ১৮ ইঞ্ছি হাত কিছুতেই সে প্রাস্ত পৌছার না। দৃংত্বে মামুলি ধারণা গোলমাল হইয়া যায়, একটা নৃতন আপেক্ষিক বাদ আধিজ্বত না হইলে ইহার রহস্ত যেন ভেদ হয় না।

এক-আদ দিন বউদ্নের জন্তে ছোটখাট জিনিস কিনিতে
মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যায়। এক সমন্ন ছিল যথন
জিনিসের দামের দিকটাই সে বিবেচনা করিয়া দেখিত,
রূপের দিকটা আদবেই দেখিত না—আক্রকাল দামের
চেয়ে রূপের দিকটা বেশী দেখে। কিছু তাই কি মানর
মত জিনিস কিনিতে পারে! যেটি তাহার পছন্দ সেইটই
তাহার জন্ত নয়, এ এক আশ্র্রা ব্যাপার। মার্কেটের
অলিগলি ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার এক উদ্ভট বেয়াল চাপে,
দোকানে দোকানে সবচেয়ে সেবা জিনিসগুলি পচন্দ করিয়া
চলে—যেন এক দিন আসিয়া সে সব কিনিয়া লইয়া
ঘাইবে। মাঝে মাঝে মার্কেটে আসিয়া ঘুরপাক দিয়া
জিনিসগুলি যথাস্থানে আছে কি না দেখিয়া যায়। কোন
একটা বিক্রি ইইয়া পোলে মনের মধ্যে কেমন যেন ধাকা
লাগে, রাগ হয়।

দেদিন তাহার সামনে তাহারই পছন্দ-করা হীরের আংটিটা বিক্রি হইয়া গেল। ুছোকরা আদিয়াছে প্রীকে সঙ্গে লইয়া, এত গছনার মধ্যে ঐ আংটিটাই সে পছন্দ করিয়া ফেলিল। দরদস্তর করিল না, ইতন্ততঃ করিল না, পকেট হইতে নির্বিকার চিত্তে এক গোছা নোট বাহির করিল এবং শুভাস্ক শনাসক্তভাবে ফেলিয়া দিল। শাংটি যে বিক্রি ইইরা গেল ভাহাতে ভাহার হ্রদয় যথেই পীড়িত হইল বটে, কিন্ধু ঐ আড়ম্বরহীন শনাসক্তভাবে অভগুলি নোট দিয়া দেওয়টো ভাহার বড় ভাল লাগিল। বাড়ী ফিরিবার মৃথে ত্রীর জন্ম উল্লেখ একটা স্থপদ্ধি ভেল কিনিল, দরদস্তর করিল না, ইভক্তভঃ করিল না, পবেট ইইতে নিবিকার চিত্তে আড়াইটা টাকা বাহির করিয়া অভ্যস্ক শনাসক্তভাবে ফেলিয়া দিল।

দে রাত্রে উন্মেষের ঘুম আদিতেছিল না। পাশে স্বী ঘুমাইয়া পড়িল, দে তথনও জাগিয়া আছে। মনে তার শান্তি নাই। সে ভাবিতেচে জীবনকে স্থলর করিবার. আনন্দময় করিবার এই যে আহোজন, এই যে উপকরণ-সম্ভার ইহা যদি সে দেখিল তবে পাইবে না কেন ? সে যদি ববাবর পরিবট থাকিয়া যাইত তাচা চইলে কোন কথাই ছিল না, কিছু আজ দে এতটা উচুতে উঠিয়াছে ধেখান হটতে এই আনন্দলোকের বর্ণগন্ধ বাবে বাবে তাহার ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে। ইহার জন্ম দায়ী ভগবান। কেন তিনি দারিল্যের পেষণে ভাষাকে বিনষ্ট করিলেন না-এমন একটা মাঝামাঝি জায়গায় তুলিয়া দাঁড করাইয়া দিলেন হেখান হইতে সে দেখিতে পায় অণচ ছু ইতে পায় না, গন্ধ পায় অথচ স্বাদ পায় না। হে ভগবান, দে বেশী কিছু চায় না-মাদে হাছারখানেক টাকা আয়, দক্ষিণ-কলিকাভায় একধানা বাড়ী, মোটর একধানা, আর — না, আর কিছু না হইলেও চলে। ভাবিতে ভাবিতে উন্মেষ উত্তেপিত হইয়া উঠে—বাবে বাবে মনে মনে বলিতে থাকে—হে ভগবান, আমার প্রতি তুমি অবিচার করিয়াছ, হয় আমাকে আরও উপরে তোল, না হয় আবার নীচে নামাইয়া দাও।

এখন ব্যাপার হইল এই যে, কেন জানি না ভগবান উল্লেখকে বিশেষ প্রেংহর চক্ষে দেখিলাছেন। উল্লেখের এই উল্লেখনাপূর্ণ উক্তিতে তিনি বিচলিত হইলেন এবং তাহার পেশ-করা ফর্দ কাটকুট না করিয়া স্বটাই মঞ্ব করিয়া দিলেন।

ইহার পর দিন-কয়েকের মধ্যেই উন্মেষদের আপিদে মন্তবড় ওলটপালট হইয়া গেল: ছোটদাহেব বিলাভ গেলেন, যাইবার আগে উল্লেখকে তাঁহার ছানে বাহাল ক্রিয়া গেলেন। কেরানীকুল অবাক হইয়া গেল—ভাহার। জানিল না যে ইহার পশ্চাতে ভগবানের মললময় হত্ত কাজ করিতেছে।

সে উল্লেষ্ড আর চেনা যায় না, বাংন শেলোলে, শরিচ্ছদ স্থট, নয়নে প্যাশনে, অধ্বে হাভানা। দেখিয়া শুনিয়া ভগবান ভাবিলেন উল্লেষ স্থী হইয়াছে।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন উলোমের মনে হইল সে যথেষ্ট বড়লোক নহে। এমন মনে হইবার কারণও আছে। উলামের এ পাশের প্রতিবেশী শভুবাবুর পরিবারের প্রত্যেকর একথানা করিয়া ঘোটরকার, ভাহাও আবার বছর-অন্তর বদল হইয়া নতুন আদে; ওপাশের প্রতিবেশী বিলাসবারু একটা বাথকম করিছেই প্রায় পনর হাজার টাকা থরচ করিলেন, সামনের রায়বাহাত্র জমীদার— তাঁহার উপর্বিভন চৌদ্দ পুক্ষ কাজ করিয়া যায় নাই, অধন্তন চৌদ্দ পুক্ষ কাজ করিয়া থাইবে না। ইহারাই ভ বড়নামুষ। উল্লেষ সঞ্জিপল গৃহস্থ মাত্র, বড়মাফুষ নহে।

ভগবানের প্রতি ইদানীং উল্লেষের ভক্তি বাড়িয়াছে, সকাল সন্ধ্যায় তাঁহাকে একান্তে ত্মরণ করে। সেদিন সকালে বুকের কাছে হাতজাড় করিয়া কহিল—গুভু, যদি দিলেই, তবে প্রাণ খুলিয়া দাও। ভগবান দৈববাণী করিলেন—'তথাস্ত'। ভ্রিয়া উল্লেষ আখন্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে চুবি নাকবিয়াও উল্লেষ বছ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া গেল।

উলেষ আর চাক্রি করে না, ব্যবদায়ে মাথা থেলায়।

সে শেয়ার-মার্কেটের কর্ণনার, তুলার বাজারের রাজা।

কি ব্যবদার কি বিলাদিতার প্রতিযোগিতায় সহজে কেইই
ভাহাকে ইটাইতে পারে না। ব্যাজার মহাদেও প্রসাদের
সহিত ভাহার আড়া আড়ি লাগিয়াই আছে, ঝায়্ম ঝয়ুমল

য়য়ুমলের সহিত ভাহার পালা চলে, বনেদী বস্তু-মহালয়কে

সে গণনার মধ্যেই আনে না। এমনি ভাবে ধনের ও

মানের মভ বেদামাল পান করিয়া বেছল ভাবে উলেয়ের

দিন কাটে। মাঝে মাঝে বেছল ফিরিয়া না-আলে এমন

নয়—বেদিন বাগান পার্টি:ত বনেদী বস্তু-মহালয় প্রব্রের

সঙ্গে আগে শেকছাও করেন বা ঝায়্ম য়য়ুমল তুলার বাজায়

একচেটিয়া করিতে চায়, দেদিন উল্লেবের ছব্ কিরিয়া

আনে।



এমনি এক দিন ঝাম মলের কুপায় ভাহার ছ'শ ফিবিয়া আসিয়াছে। আপিদ-ঘরের কৌচে চিৎ হুইয়া পড়িয়া দে ভাবে একটা ঝল্মলকেই কাবু করিতে পারিল না, কতটুকু দাম্ব্য ভাছার। টাকা ভাছার যথেট আছে, কিছু যাহা আছে তাহ্বে চেয়ে আর দশগুণ বেশী ত আনিতে পারিত। ধর এই কলিকাতা শহরেই তাহার চেয়েধনী অনেক মাছে, গোটা ভারতবর্ষের বা পৃথিবীর কথা না-ই তুলিলাম। ছনিয়ার ধনীর তালিকায় তার নাম থাকিবে কি ? হয়ত শেষের পূর্চার শেষ নামটি তাহার হইবে, ঝলুমলের নাম হয়ত তাহার উপরেই থাকিবে। ইহা যে অসহ। চিরকালই উন্মেষ বিপদে বিপদভঞ্চন ভগবানকে স্মরণ করে. আজিও করিল, ভক্তিভবে কহিল-হে দয়াল, কোন প্রকারে ঝর মলের উপরে আমার নামটি চড়াইয়া দিও। আর একটা কথা, ঐশর্ষ্যের সমুদ্র আমার সামনে পড়িয়া আছে, আমি ত বেলাভূমে উপলথও সংগ্রহ করিতেছি মাত্র-কুপা করিয়া ঐ সমূত্রে আমাকে হার্ডুরু বাইতে দাও। উন্মেষ দৈববাণী ভনিল-বৎদ, অনেক ভ এখাৰ্য্য হইয়াছে, এখন উহাতেই সম্ভ পাক।

উল্লেখ কহিল—প্ৰান্ধ, অনেক হইয়াছে এ কথা ঠিক, কিছ 
অনেক ত আদেপাশে গড়াগড়ি বাইতেছে, একটু দয়া 
কবিলেই তাহা আমি পাইতে পারি। দৈববাণী হইল—
বাছা, ভোমাকে আমি এ যাবং তের দিয়াছি, আর দিতে 
গারিব না। আমাকে অনেককে দেখিতে হয়, একা 
ভোমাকে লইবা থাকিলেই ত চলিবে না।

ৰ্যখিত হইয়া উল্লেষ কহিল-কিছ ঝলুমল! ঋলুমল

বড় হইয়া গেলে বে আমি হাটফেল ক্রিয়াম্রিব প্রভু!

দৈববাণী হইল-- আমি ভোমাকে ক্ষেচ করি. তাই তোমার থাতিরে একটা কাজ করিতে পারি, ভোমাকে আর আমি ৰড় করিতে পারি না, তবে প্ৰিবীতে ভোমার চেয়ে যারা বড ছেটে কবিষা ভাগাদের ভোমার সমান করিয়া দিতে পারি। কিন্ত ভাহা হইলে ভোমার চেয়ে যাহারা ছোট আছে SENSISIS ভোমার সমান করিয়া हहेरव। ভাবিয়া দেখ, ইহাতে তুমি রাজী আছ কি না, যদি রাজী থাক আমাকে জানাইও আমি সম্ভইচিত্রে এই রূপ ক হিচাদির।

উন্মেষ দৈববাণীর যুক্তির সারবন্তা উপলব্ধি করিতে পারিল না। অনেক পাইয়াছে বলিয়া আর পাইতে পারে না এ কথা অর্থহীন, বরং অনেক পাইয়াছে বলিয়াই সে আরও পাইতে পারে, যে-গাধা অনেক বোঝা বহিতে পারে সে-ই আরও অনেক বহিতে পারে ইহা কে না জানে! আসল কথা ভগবান তাহার প্রতি বিদ্ধুপ ইইয়াছেন, উন্মেষ অভিমান করিয়া গোঁজ হইয়া ব্দিয়া বহিল।

এমন সময় টেলিফোন-বেল বাজিয়া উঠিল, উল্লেষ কোন ধরিল—তাহার কর্মারা কথা কহিতেছে, ঝলুমল বাজার একচেটিয়া করিয়া লইল। উল্লেষ গোজা ইইয়া বিদিল, না, এ হইতেই পারে না—ঝলুমল ভাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, হে প্রভু, হে ভগবান, ভূমি ভাই কর, রপচাইল্ড, রকফেলার, ফোর্ড, বাটা, টাটা, উল্লেষ, ঝলুমল, রামবারু, খ্লামবারু, ফেরিওয়ালা, বিড়িওয়ালা সব সমান করিয়া দাও। মন্দ কি, সকলে ভাহার সমান হইবে, কেহ ভ ভাহার উপরে হইবে না, ঝলুমলের স্পর্ধা সে যে আর স্ফ্ করিতে পারে না।

আবার দৈববাণী হইল 'তথাস্ত'।

দেই বাত্রে উন্মেব অনেক কাল পরে নিশ্চিত্ত মনে
ঘুমাইল। পরদিন থুব সকালেই ঘুম ভাঙিল, গা মোড়ামৃড়ি
দিয়া চোথ মেলিয়া চাহিল, দেখিল বালিগঞ্জ লোপ
পাইয়াছে, চৌরদী লোপ পাইয়াছে, কলিকাতা লোপ
পাইয়াছে, বাংলা দেশ লোপ পাইয়াছে, বোধ হয় সমগ্র

পৃথিবী লোপ পাইঘাছে, বহিখাছে এক দিগস্থবিস্থত তৃণভামল মাঠ; দেই মাঠে পাশাপাশি ঘেঁবাঘেঁষি ভাহারা
রহিয়াছে—দেহ এক প্রকার, মন এক প্রকার, ক্ষৃধা এক
প্রকার, তৃষ্ণা এক প্রকার, বৃদ্ধি এক প্রকার, আকাজ্ঞা এক
প্রকার, আনন্দ এক প্রকার, কেহ বড় নয়, কেহ ছোটও
নয়। পোবাকে ভারতম্য নাই, কেননা পোবাক নাই,
খাছে ভারতম্য নাই—খাত কচি ঘাস। উন্মেষ অবাক
হইয়া গেল। রূপ সম্বন্ধে বরাবরই ভাহার একটা ঘৃংধ হিল,
কেননা সে রূপবান ছিল না। দেখিল দে আছ কাহারও

চেল্লে স্থানর না হইলেও কাহারও চেল্লে কুংসিত নয়—েস খুনী হইল।

ু প্রকাণ্ড এক ষষ্ট হাতে অদ্বে এক পুরুষ দাঁড়াইয়া, কেহ আগাইয়া গেলে তাহাকে তাড়াইয়া দলে ভিড়াইয়া দিতেছেন, আবার কেহ পিছাইয়া পড়িলে থেলাইয়া আনিতেছেন—কাহারও আগে যাইবার উপায় নাই, পিছাইয়া পড়িবারও উপায় নাই। উল্লেষ চিনিল ভগবান। অবশ্বে মেষ হইয়া উল্লেষ শাস্তিকাভ করিল।

### রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

থড়দহ

ď

স্বিন্য ন্যুম্বার নিবেদন

আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেওলা হংলাধা, অওচ আমার অবকাশের বাহলা নাই, শরীরও অহম। মৃত্তি ধদি যথার্থ ভাবস্চক হয় তবে তাহা অবলম্বন করিয়া পূজানিরপ্রক হয় না। কিছ সাধারণত প্রাকৃতজ্বনে মৃত্তিতে বিশেষ ফলদায়ক বস্তত্ত্বও আবোপ করে, এবং সেই সকল মৃত্তির সহিত সংলিই নানা কাহিনীর ধারা তাহার ভাবায়ঞ্জনাকে নই করিয়া দেয়। ক্রইক্লনার ধারাও সেই সকল কাহিনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সকল পূজার অনেক অ:শই অবৈদিক অনার্যা জাতিদের নিকট হইতে আগত, এই কারণে তাহা অপ্তরের বিষয়কে স্থুল গৌতিক রূপ দিয়া সমস্ত দেশেব চিত্তকে নানাবিধ অর্থগীন মৃঢ্তায় ভারাক্রান্ত করিয়া রাবিগ্রছে। ধর্ম্যে নামে যে জাতি বুদ্ধিক শৃথ্যিত করে তাহার ছুর্গতির দীমা থাকে না। ইতি ১০ই মাব ১০০৮

ভবদীয় শ্রীরবীজ্ঞনাথ ঠাকুর



## ভারত ও পৃথিবী

#### শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

বান্যকালে স্থলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়াছি, বিশাল সমুদ্র এবং অভ্ৰভেনী পর্বতমালা ভারতবর্ষকে বহিচ্ছানং ইইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাথিয়াছে। কলেকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়নকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পরিচয় স্প্রভর হইয়াছে, কিছু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থেরা অধ্যাপকের বক্তায় ঐ উক্তির প্রতিবাদ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় সভ্যতা পর্বতাস্তরালে ধ্যানমগ্ন যোগীর মভ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, এইরূপ ধারণা ছাত্র-জীবনে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়। এই ধারণার একটা অপূর্ব্ব মাদকতা আছে, কারণ ইহা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ্য প্রতিপাদন করে এবং বিদেশীর নিকট ঋণ স্বীকারের অগোরব হইতে আমাদিগকে মৃক্তি দেয়। স্থত্বাং ইতিহাসের অচলায়তনে এই মিধ্যা ধারণা আপনার আসন স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

আর্থ্যজাতির আগমনের প্রেই ভারতবর্ধে সভ্যতার উত্তব হইয়াছিল, ইহা আঞ্জকাল সকলেই স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ প্রাবিড় জাতিই সেই প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতার প্রস্তা। সেই সভ্যতা সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক এবং বহির্জ্জগতের সহিত সংস্পর্ণবিহীন ছিল কিনা ভাহা বলা কঠিন, কারণ প্রাবিড় জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অভ্যম্ভ অস্পন্ত। ভবে কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও প্রস্তাত্মিক বলিয়াছেন যে, প্রাবিড় জাতি জন্ম কোন দেশ হইতে বেলুচিয়্বানের পথে ভারতবর্ধে উপন্থিত হইয়াছিল। অ্যাপি বেলুচিয়্বানের অধিবাদী ব্রাহই জাতি প্রাবিড় জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে। যদি এই অন্থমান সত্য হয়, ভবে বেধি হয় ইহা মনে করা অসক্ষত হইবে না যে ভারতীয় প্রাবিড়গণ ভাহাদের আদিম মাতৃভূমির সহিত সম্বাবিচ্ছদ করে নাই।

ভারতীয় সভাভার প্রাচীনতম নিমর্শন পাওয়া গিয়াছে
নির্প্রদেশের অন্তর্গত মহেকোদড়োতে এবং পঞ্চাবের
অন্তর্গত হরপ পায়। কেহ কেহ মনে করেন যে সির্প্র্
সভাতাও জাবিড় জাতিরই কীর্ত্তি, কিন্তু এ সম্বর্জ্ব মতভেদ
আছে। নির্প্রভাত সক্ষে এ পর্যান্ত যতটুকু আলোচনা
ইইয়াছে ভাহাতে পশ্চিম্ব-প্রিয়ার প্রাচীন সভাতার সক্ষ

ইহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বিশাস্থাগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।
টাইগ্রীস ও ইউফেটিস নদীর উপত্যকায় যে সভ্যতার
উংপত্তি ও বিকাশ হইয়াছিল তাহা সিন্ধু-উপত্যকার পৌর
সভ্যতার সহিত একই স্ত্রে গ্রন্থিত ছিল। উর, ব্যাবিলন
প্রভৃতি নগরের সহিত মহেজােদড়ার ভাব ও পাণ্যের
আদান-প্রদান না থাকিলে প্রাচীন সভ্যতার এই চুইটি
কেন্দ্রে সমজাতীয় অল্প, মুংপাত্র ও অলক্ষারাদি পাওয়া
যাইত না। সেকালেও বিশাল সমুদ্র এবং অলভেদী
পর্বতমালা ভারতবর্ধের প্রহ্বীরূপে দণ্ডায়মান ছিল, কিছ
আদিম মাহবের ক্ষম্ব দেহ ও সবল মন এই প্রাকৃতিক বাধা
অতিক্রম করিয়াছিল।

আধ্যন্তাতির ভারতবর্ধে উপস্থিতির ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মৃনির নানা মত। কোন্দেশ হইতে তাহারা আদিয়াভিল, কবে আদিয়াছিল, কোন্পথে আদিয়াছিল, কেন আদিয়াছিল, কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না। কিছু তাহাদের আগমনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা যে নৃতন রূপ ধারণ করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহেঞ্জোদণ্ডোর সভ্যতার সহিত তাহাদের সংস্পর্ণ ঘটিয়াছিল কিনা স্থায় না, ঘটিয়া থাকিলেও সেই সংস্পর্শের ফলে আর্য্যসভ্যতার সহিত তাহাদের দীর্ঘাছিল কিনা স্থায় না, ঘটিয়া থাকিলেও সেই সংস্পর্শের ফলে আর্য্যসভাতার কিছু তাবিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। কিছু তাবিত সভ্যতার সহিত আর্যদের দীর্ঘালবাণী সংযোগ ঘটিয়াছিল এবং প্রধানতঃ এই সংযোগের ফলেই হিন্দু সভ্যতা জন্মলাভ করিয়াছিল। আর্য্য-অনার্য্য সংযোগ সম্বন্ধে বিভারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসন্ধিক; তথু একথা বলিলেই যথেই হইবে যে ভারতবর্ধ বহিন্ধ গিৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছির থাকিলে এই সংযোগ ঘটিত না।

প্রাচীন পারসিক জাতি আর্য্যজাতিরই এক শাখা, হতরাং ভারতীয় আর্য্যজাতির নিকট-কুটুছ। ভারতীয় আর্য্যগণ পারসিক আর্যাগণের সহিত কুটুছিতা বজায় রাখিয়া ছিলেন কিনা তাহা বলা কঠিন, কিন্তু কুটুছিতাই থাকুক বা শক্রতাই থাকুক, ভাবের আদান-প্রদান একেবারে বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হন্ধ না। সেকালে আফগানিস্থান আর্য্যভারতের অংশরপেই গণ্য হইত। আফগানিস্থানবাসী আর্য্যরা যে প্রতিবেশী পারসিকদের সংস্পর্ণ বিবরৎ পরিহার ক্রিতেন, এমন কোন প্রমাণ নাই।

এটি পূর্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে দিখি ছয়ী পাবস্তুসমাট্রণ সিদ্ধ-বিধৌত প্রদেশ অধিকার করিলেন। আর্যাক্তাতির ভারতে আপেমনের পর বৈদেশিক আক্রমণের ইহাই প্রথম দটাভা। শঞ্জাব এবং সিদ্ধ প্রাদেশের কিয়দংশ আলেকডাণ্ডারের আক্রমণকাল অর্থাৎ খ্রীষ্ট্রপ্রবি চতুর্ব শতাক্ষী পর্যান্ত পার্যানক শামাজ্যের অন্তড়্ক ছিল। গ্রীদের প্রথম ঐতিহাসিক হেবোডোটাস বলিয়াছেন যে, পাবস্তু সাম্রাজ্যের প্রদেশ-ঋদির মধ্যে 'ভারতবর্ষ' হইতেই প্রচর পরিমাণে স্বর্ণ সমাটের কোষাগারে প্রেরিভ হইয়াছিল। পারস্থ সমাট জাবাক্জেস ( Xerxes ) খ্রীইপূর্ব্য পঞ্চম শতাদীতে এক বিবাট বাহিনী লইয়। গ্রীদে অভিযান করিয়াছিলেন: এই উপদক্ষেই ম্যারাগন, থার্মপদী এবং স্থালামিদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল। বছ ভাবতীয় দৈনিক পারত্ম-বাহিনীতে যোগদান করিয়া গ্রীসে যদ্ধ করিয়াছিল। ভাহাদের বীরত্বের কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত; এমন কি, ভাহাদের মধ্যে কেছ স্থদেশে প্রভাবির্ত্তন করিয়াছিল কিনা ভাহাও আমরা জানি না।

পারস্থের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক সম্বন্ধের প্রভাব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রদারিত হইছাছিল সন্দেহ নাই। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, যৌর্থা-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ অনেকটা পারসিক শিল্পরীতির অফুসরণে নিমিত ইইয়াছিল। মৌধ্য রাজসভায় নাকি কয়েকটি পারদিক প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইমাছিল। এই অফুমান সভা হইলে ভারতবর্ষে পারস্ত-প্রভাবের গুরুত্বই স্তুতিত হয়, কারণ পারস্রের রাজনৈতিক অধিকার ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দীমাবদ্ধ থাকিলেও পারশ্র-সভ্যতা এদেশের পর্বাস্তবতী মৌর্যান্ধানীতে জয়তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল। পারসিক নীতি অমুসরণ করিয়াই অশোক অফুশাসনসমূহে নিজের মতামত প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার পুর্ববত্তী কোনভারতীয় রাজা অফুরণ পদ্ধতি অফুসরণ করেন নাই। অংশাকের শিলালিপিতে পার্যাক ভাষা হইতে উৎপন্ন অংথবা ঐ ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট করেকটি শব্দ ব্যবহৃত ইইয়াছে। ভবিষাতে কোন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এদিকে আফুট হইলে সম্ভবতঃ বছ নৃতন তথা আবিষ্ণত হইবে।

শ্বীন্তপূর্ব চতুর্থ শতান্দীতে আলেকজাণ্ডার গ্রীক-সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভাতার যোগস্ত্র স্থাপন করিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আলেকজাণ্ডারের উল্লেখ নাই, কোন শিলা-লিপিতে গ্রীক-আক্রমণের ইন্দিতও পাওয়া যায় না, তথাপি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাদে এই ঘটনার গুরুত্ব শীকার করিতে হইবে। আলেকজাণ্ডারের অক্ততম উত্তরাধিকারী দেলুক্স মৌর্ডেএ'টু চক্তগুপ্তের সভায় মেগাছিনিদ নামক দুত প্রেরণ করিয়া ছলেন, ইহা স্থলপাঠ্য ইতিহাসেও পাওয়া যায়। চন্দ্রপ্রের সহিত দেলুকদের বিবাহজাত আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।\* চন্দ্রগুমের পুত্র বিন্দার গ্রীস দেশ হইতে দার্শনিক (sophist) আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং মেগাম্থিনিদের ক্সায় অপর একজন গ্রীকদৃত তাঁহার সভায় কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। অশোক পশ্চিম-এশিয়া, গ্রীস এবং মিশরের গ্রীকরাজগণের নিকট দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের মুতার পর দিরিয়ার গ্রীক রাজা অয়াণ্টিওকাস উত্তর-পাশ্চম ভারত আক্রমণ করেন। অতঃপর আফগ্যনিন স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাক্টিয়ার গ্রীকগণেক অধিকার স্থাপিত হয়। গ্রীকরাজ মিনান্দার বা মিলিন্দ বৌদ্ধ সন্থাসী নাগসেনের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আরুই হইয়াছিলেন। হেলি+ডোরদ নামক জানৈক **ত্রীকদুত** হিন্দংশের প্রতি আরুট্ট হইয়া মধ্যভারতের আন্তর্গত বেদনগরে প্রদিদ্ধ গক্তহন্ত নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক সম্বন্ধের অন্তরালে গ্রীক ও হিন্দর মধ্যে সংস্কৃতিগত আদান-প্রদানের যে সমন্ধ্র গড়িয়া উঠিতেছিল, ভাহার বিস্তৃত বিবরণ কৌতৃহলী পাঠক গৌরাঙ্গনাথ বল্পোপাধ্যায় মহাশ্যের Hellenism in Ancient India নামক গ্রন্থে পাঠ করিতে পারেন।

মেনিয়াত্তর যুগে ভারতবর্ষ কেবল যে গ্রীদের নিকট ঋণ খাঁকার করিয়াছিল তাহা নহে। পাথিয়ানরাজ্ঞ গণ্ডোফারনিস বর্ধন উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন তর্ধন যী প্রথ টর অক্ততম প্রধান শিষ্য দেউ টমাদ নাকি ভারতে আদিঘা প্রীইংশ প্রচার করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সময়ে পশ্চিম-এশিয়ার সহিত্ত ভারতের যে পরিচয় স্থাপিত হইমাছিল, প্রীগ্রীয় প্রথম শতান্ধীতেও ভাহা বিচ্ছিয় হয় নাই। পাথিয়ান রাজ্ঞান্ধর উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্রমান্ধ্য শক ও কুষাণ রাজ্ঞান্থ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্রমান্ধ্য শক ও কুষাণ রাজ্ঞান্ধ্য ভাবিত হইল। মধ্য-এশিগার এই সকল যথেবে জাতি সভাতার কোন্ শুরে উপনীত হইয়াছিল ভাহা অন্তাশি স্ঠিকভাবে নিণীত হয় নাই, ভারতীয় সভাতা ভাহানেয় নিকট কোন্বিষয়ে কত্থানি ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল ভাহাও আমেরা জানি না। তবে ভাহারা যে এক দিকে চীন সংখ্যাক্য

এবং অন্ত দিকে রোমান সাম্রাজ্ঞার সহিত ভারতীয়াদগকে প্ৰিটিত ক্রিয়াছিল ভাহাতে সংশয় নাই। কুষাণ-আমলেই মধ্য-এশিরার ও চীন দেশে হিন্দধর্ম ও বেজিধর্মের প্রদার আরম্ভ হয়। মধ্য-এশিয়ার বালুকারাশির অস্তরাল, হইতে শুর অরেন টাইন বিশ্বতপ্রায় যে সভ্যতার করাল উঞ্চার করিয়াছেন ভাহার জন্মের ইতিহাস কুষাণ-যুগের ইতিহাদের একটি শাখা মাত্র। কিন্তু সেকালে ভারতবর্ষ চীনে বাণী প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, চীনের বাণী গ্রহণ কবিবার মত উদারতাও ভারতের ছিল। ममार्टेभरनव अञ्चलदान कृषान-ममार्हेभन । 'स्वर्भू व' छेनावि গ্রহণ করিয়াছিলেন। এটার চতুর্থ শতাকীতে উৎকীর্ণ দমুদ্রগু:প্রব এলাহাবাদ-প্রশন্তিতেও আমরা 'দৈবপুত্রযাহিষাহাত্রষাহি'। কুষাণ-রাজগণ জাতিতে ইউচি,ধর্মে ভারতীয় (হিন্দুবা বৌদ্ধ), রাজ্ঞসভার আদবকাগদায় কতকটা চৈনিকভাবাপন্ন—তথাপি ভারভীয় হিন্দু ও বৌদ্ধেরা তাঁহাদের অন্তরক্ত রোমান প্রভাবের ফলে ম্থুবার কুষাণ্গণের 'দেবকুন' স্থাপিত হইয়াছিল ভারতীয় প্রক্লাদের ভক্তি আকর্ষণের জন্ম। কুষাণ-মুগেই মহাধান থৌরধর্মের উদ্ভব হয়। কোন কোন ইংবেছ ঐতিহাসিকের মতে বৈদেশিক প্রভাব ধর্মজগতে এই বিপ্রবের অন্তম কারণ :

মৌধা সামাজ্যের পতন এবং গুপ্ত সামাজ্যের উদ্ভব প্রাচীন ভারতের ইতিহাদে দুইটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই তুইটি ঘটনার মধাবতী যুগে ভারতবর্ধে গ্রাক, পার্বিয়ান, শক, কুষাণ, তৈনিক ও রোমান প্রভাবের অপুর্বা মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ফলে ভারতীয় সভ্যতা কতথানি সমুদ্ধ ৰুজ্জন ক্রিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা ছুরুহ, কিছু এ কথা আমরা নিঃদংশ্যে বলিতে পারি যে, দে যুগে ভারতের জীবনধারা এশিয়ার বুহত্তব জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। গুপ্ত-সামাজ্য ভারতকে বিদেশীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব হইতে মৃক্ত করিয়া জাতীয় জীবনে নৃতন প্রেরণা দঞ্চার করিয়া-ছিল। এই প্রেরণা মৃত্তিলাভ করিয়াছে এলাহাবাদ-প্রশন্তির বলিষ্ঠ আত্মোপলবিতে, কালিদাসের উদায় অথচ ভাবগন্তীর কাব্যে, অঙ্কস্তার প্রাণময় চিত্রে। ঐাতহাসিক ভিন্দেন্ট শ্বিথ বলিয়াছেন যে বৈদেশিক ভাবধারার সহিত সংস্পর্শের करनरे अथ-मडाडा कृत्नकरन मधौरिक रहेशा छित्रिवाहिल। **এই মত বোধ হয় সম্পূর্ণ বিচারসহ নহে। কালিদা**দের লোকোত্তর প্রতিভা বোধ হয় বাহিরের প্রেরণা না পাইলেও আত্মবিকাশে অক্ষ হইত না। কিছুএকথা স্বীকার করিতে হইবে যে বিজ্ঞাদিভার যুগেও বহিঞ্গতের সহিত ভারতের যোগস্ত্র ছিন্ন হয় নাই। চৈনিক পরিব্রাক্তর ফাহিয়ান দীর্ঘণথ অতিক্রম করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। আরও হয়ত এমন অনেকে আসিয়াছিলেন বাহাদের নাম ও কীর্ত্তি কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফাহিয়ানের বিবরণ যে সত্যাবেষীর নিঃসঙ্গ যাত্রার কাহিনী মাত্র নহে তাহার প্রমাণ আছে।

গুপ্ত-যুগে ভারতের দৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে দক্ষিণাভিমুখী हरेग्राहिन। ज्यानाक जिल्हान त्योक्षध्य क्षात्रव क्या श्रीय পত্ৰবা ভাতা মহেজৰ এবং কন্যা সভয্মিত্ৰাকে ঐ ছীপে প্রেরণ করিয়াভিলেন। কোন কোন ইংরেজ-দেখক এই প্রবাদের সভাভায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ৰাঙালী বীৰ বিজয় সিংহেৰ সিংহল-বিজয় কাহিনী আবও অবিশান্ত। মোটের উপর আমরা বলিতে পারি যে. সিংহলের সহিত ভারতের সমন্ত স্থাপনের ইতিহাস এখনও অম্পষ্ট রহিয়াছে। ভারতের পদপ্রান্তে বিলুঠিত ভা**রত**-মহাদাগরে ভারতীয় নৌবাহিনী কবে প্রথম জয়যাত্রা করিয়াছিল, কবে ভারত-মহাদাগবের দ্বীপপুঞ্চ ভারতীয় সাম্রাজাবাদের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু গুপ্ত-যুগের ইতিহাসে দেখা যায়. দিংহলরাজ মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের সহিত অমুগত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। গুপ্ত-যুগের কোন কোন মুলায় সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপনের ইবিত আছে। পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় প্রভাব বিস্তাবের কাহিনী গুপ্ত-যুগের ইতিহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবন্ধ।

আভান্তরীণ গোলযোগ এবং বহি:শক্তর আক্রমণের ফলে এটিয় পঞ্ম শতাকার শেষভাগে বিশাল গুপ্ত: পতন হইল, প্রাচীন ভারতীয় সভাতার রসপ্রপ্রবণ ধীরে ধীরে শুরু হইতে লাগিল। বর্ত্তমান প্রসক্ষে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই তুর্যোগ আংশিক-ভাবে বহিজ্জাৎ হইতে আগত সংঘাতের ফল। সমুদ্রগুপ্ত এবং চক্রন্তপ্ত বিক্রমানিতোর কীর্ত্তিনৌর ধ্বংদ হইল মধ্য-এশিয়ার প্রবল ঝঞ্চাঘাতে। কুধিত হুণ জাতি গুপ্তদামাজ্য ছিল ভিল করিল, হিন্দুমন্দির ও বৌক্ষঠ সমভাবে ধ্বংস कविन, 'ठून-हविन-दक्तत्री' हिन्तु वाक्रमन व्यनहास ब्लास কাপিতে লাগিলেন। কিন্তু বহিচ্ছাগৎ ভারতকে কেবল ধ্ব স করে নাই, বার বার ভারতের ক্ষীণ ও জার্ণ ধমনীতে উত্তপ্ত নৰ বক্তলোত জোগাইয়াছে। বিজয়ী শক জাতিব ন্যায় বিজয়ী হুণ জাতিও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে স্থায়িভাবে বাদ করিতে লাগিল, শকরাজ কন্দ্রদামের মন্ত হুণ বংশোভূত রাকপুতরাজ ভোজও হিন্দাল ও সংস্কৃত সাহিত্যের পূজারী হইলেন।

পদ্মিনীর উপাধ্যান, প্রতাপসিংহের বীরত্বকাহিনী, বাজিদিংহের বোমাঞ্চর ইতিহাদ, তুর্গাদাদের অভ্ত প্রভৃতি বাঙালীর চিত্তে বাজপুতের আসন বোধ হয় নিত্যকালের জনাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শতাৰীতে বাঙালী টডের গ্রন্থে দেশপ্রেমের যে উন্নাদনার স্থান পাইয়াছিল, বিংশ শতালীর বিচিত্র অভিজ্ঞতাও তাহার প্রাণশক্তি ক্ষীণ করিতে পারে নাই। তাই পদ্মিনীর কাহিনী মিগা বলিয়া উডাইয়া দিলে অথবা চঞ্চক্মারীর প্রেম কবির করনা বলিয়া মস্তব্য প্রকাশ করিলে অভাপি শিক্ষিত বাঙালী শিহরিয়া উঠেন। এমনিই হয়-ভিলে তিলে প্রবাহিত অন্তরের রস মনের অজ্ঞাতে লানা বাঁধিয়া যে বিগ্রহ পঠন করে, সমালোচনার খড়গাঘাতে কেহ অকন্মাৎ ভাষা চুর্ণ করিলে সম্ভ হইবে কেন? ইতিহাস কালচক্রের ঘর্ঘ বধর নির প্রতিধ্বনি মাত্ৰ. মহাকালের রথচক্রের মতই নিম্পেষিত মানব-জদয়ের আই ঐতিহাসিক শোণিতে বক্তিম তাহার গতি। ৰলিবেন, রাজপুতের বীরত্ব-কাহিনী এক হিদাবে প্রাচীন ভারতীয় মহাজাতির অধংপতনের প্রমাণ মাত্র। জর্ম ছুণ জাতি ভারতের রাজনৈতিক একতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিল, তার পর ধীরে ধীরে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করিয়া রাজদণ্ড পর্যান্ত হন্তগত করিল। যেন অকমাৎ প্রাচীন ভারতীয় বাজবংশদমূহ প্রাণহীন শবস্ত পে পরিণত इहेन, त्महे मशाधानात्न दिर्ताभित्कत প्राप्त नृष्ठा चात्रक्ष ছইল। কালক্রমে বৈদেশিক ভারতীয় রূপ ধারণ করিয়া ভার হীয় ধর্মের এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্ম মুসলমানের স্থিত যুদ্ধ করিল। অর্থগৃধ্ধ সভাক্ষি চন্দ্রবংশ ও সুর্থ্য-বংশের সহিত বৈদেশিকের কাল্লনিক সমন্ধ আবিদ্ধার কবিয়া তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমান বুদ্ধি করিলেন। কিছু প্রাচীন ভারতীয় সভাতা বৈদেশিকের অস্বাভাবিক নেততে আর বেশী দিন বাঁচিতে পারিল না। মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া মুফুক্সী রাভপুত বছদিন নিজের স্বাধীনতা বাঁচাইয়া রাখিল, মুঘল হারেমে ক্রা পাঠাইহাও শিবপুষা পরিত্যাগ কবিল না-কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারাইল। তথন ভারতের প্রয়োজন ছিল এমন **न्यात्र** विनि सोर्या ठळा छरश्चत २७ मतौरत ७ मस्न मण्यूर्व

ভারতীয়, ভারতবর্ষ বিনা দিধায় অসীম বিখাসে বাঁহার হচ্ছে আপন ভাগ্যলন্ধী সমর্পণ করিতে পারে। মধ্য-এশিয়ার বাযাবর রক্ত পৌরাণিক মন্ত্রে শুকীকৃত হইলেও এমন সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

এষ্ট্রীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাপণ্ডিত আল-বেরুনী স্থলতান মামূদের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। মুসলমান হইয়াও ডিনি সংস্কৃত শিবিয়াছিলেন এবং হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রন্ধা ছিল। তিনি হিন্দুদের কুপমণ্ডকভার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্যে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে হিন্দুরা পরস্ব গ্রহণ করিবার শক্তি চারাইয়াছিল। পরকে শিক্ষাদান এবং পরের শিকাগ্রহণ জীবন্ত জাতির পক্ষে অপরিহার্য। হিন্দুদের कीवनीमकि की। इट्रेशिकि विवाह आमर्वक्रीत युर्भ ভাহারা মিথা। অহমারে ক্ষীত হইয়াছিল। এই ক্ষীণায়-মান জীবনীশক্তির পরিচয় পাই শিল্প ও দাহিত্যৈর আকস্মিক অবনতিতে, শিলালিপিসমূহের মিথ্যা বাগাড়ম্বরে, ধর্মের দুর্গতিতে। কালিদাস, বাণ্ডট্র ও ভবভৃতির মত কবি নবম, দশম বা একাদশ শতান্দীতে ভারতীয় সভাতার গান্তীর্যা কাব্যে রূপায়িত করেন নাই। সভ্যতার সে গান্তীয় আর চিল না, কবির লেখনীও রাজদণ্ডের মত দিখিজয়ের শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাজপুত রাজ-গণের ধর্মনিষ্ঠা মুদলমান আক্রমণের অব্যবহিত পুর্বের ৰিশাল কাফকাৰ্য্যবহুল মন্দির নিশ্মণে আত্মতৃথি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কোথায় অশোকস্কন্তের সেই অবাস্তব মুফুণ্ডা, কোথায় অজ্ঞার সেই সৃক্ষ ডিসুক্স ভাবধারার বিচিত্র ক্রি ? সমুক্তপ্তের এলাহাবাদ-প্রশৃতিতে দিখিজহের বর্ণনা মহাভারতের বলির্চ অথচ সংযত কাবাময় শক্তক্রী স্থাবণ করাইয়া দেয়, আর রাজপুত রাজগণের শিলা-পাই বছকষ্টে-দঙ্কলিত একঘেয়ে ঝকার। ধর্মজগতে পাই নিতা দেবদেবীর উদ্ভব, ভাল্লিকের বীভৎস সাধনা, বৌদ্ধ-বিক্বতি, হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে ধর্মের নিদারুণ ধর্মের নামে হানাহানি। বহিৰ্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, কুৰ্ম্মবং খাত্ম-সমাহিত ভারতবর্ধ মুদলমানের পদানত **इ**हेम् ।

# মংপুতে তৃতীয় পর্ব

(ছির অংশ)

#### প্রীমৈতেয়ী দেবী

বুহৎ সংসারে বাস করেছি প্রিয়জনের অস্ত আর আজ ত আজীয়-বজন ছাড়িয়ে ভোমরা যারা পর তারাই আমার বেশী আপনার হয়ে উঠেছ ৷ কিছ একথা ঠিক বন্ধুবান্ধৰ সংসাৱ স্ত্ৰী পুত্ৰ কোনো কিছুই কোনো দিন আমি আঁাকড়ে ধরি নি। যাকে ভোমরা ভালবাদা বল তেমন ক'রে কোনো কিছুই কোনো দিন ভালবাসি নি। সবই আমার ভাল লাগে, গ্রহণ করি সব, কিন্ধু শিথিল মৃষ্টিতে, আঁকড়ে ধরে নয়। ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মান, তাই আজ বে জায়গায় এসেছি এখানে আদা আমার সম্ভব হয়েছে। তা যদি না হ'ত যদি জড়িয়ে পড়তুম আমার সব নষ্ট হয়ে যেত, ভেঙে পড়ে যেত ধুলোয়। কোনো বন্ধনই শিকল হয়ে আমায় বাঁধে नि-िहतिमन यदन यदन जामि छेमानी, इहाँहेदना,-ছোটবেলা কেন শিশুকাল থেকেই। যখন তুপুরবেলা একা একা ছালে বসে থাকতুম, ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠত রোদ, পথ দিয়ে ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত তাদের উচ্চ হুর, আর মাঝে मारब উড়ে-या ७ या हिल्लव छ। क बामाव मनरक छेथा ७ करव নিয়ে যেত। নির্জন তুপুরে সেই চিলের ডাক – উ-উ-ছ — সে যেন স্থাদুরের ডাক। একা একা তেডলার ঘরে ঘরে খুরে বেড়াতুম-দেই থেকেই স্থক হয়েছে। চির দিন আমি সংসারে শত সহস্র রকম কান্ত্রের মধ্যে রয়েছি কিন্ধু আমার মন নৌকো যেমন তীরের বন্ধনের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে ভেদে যায় তেমনি ভেদে চলেছে। ঘাটের বন্ধন আমার জন্য নয়-ধদি তা হ'ত, যদি সংসাবের অসংখ্য ছোট বড় বন্ধনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জড়িয়ে পড়তুম তা হলে আমার দব নষ্ট হয়ে বেত,—না আমার ভাগ্য-দেবতা তা হ'তে দেবে না, আমার জীবন-দেবতা তা হ'তে দেবে না। তাই এক দিন লিখেছিলুম, আমি চঞ্ল হে আমি স্বদূরের পিয়াসী-এ একটা কবিত্বের কথামাত্র নয়। লোকে মনে করে এ কবির একটা মুড মাত্র কিছ তা ঠিক নয়, এ আমার জীবনের একটা গভীরতম সত্য যে আমি क्षृत्वव शिवामी।"-----

"কেন বাজাও কাঁকন কন কন কন কভ ছলভবে ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলদে জল ভরে, কেন বাজাও, কেন বাজাও কাঁকন, কন কন কন-কি মিন্ডি, আহা! কি বোকাই ছিলুম নৈলে আর এমন কথা निश्चि! এখন হলে লিখতুম চল ত ভালই নৈলে তোমার 'কনক কলস' রেখে যাও বিশ্বভারতীর কাজে লাগবে। যাবে ত যাও না তুমি গেলে এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই কিছু ভোমার ঐ কনক কলস্টা বিশেষ দরকারী। সেই যে ক্ষণিকায় একটা কবিতা আছে না ?" "ভাগো যদি একটি কেহ নষ্টে যায় সাম্বনার্থে হয়ত পাব চারজনা!" "হাগো বড় থাটি কবিতা!! ক্ষণিকার কবিতাগুলো কিছু লোকের তেমন নম্বরে পড়ে নি। এ বইটা আমার থ্ব প্রিয়। তথনকার যুগে এ কবিতাগুলো সম্পূর্ণ নৃতন ছিল। আমাদের দেশের লোকের রসবোধের standard কি আশ্চর্যারকম নীচু ছিল ভাৰতে পাৰৰে না। এ সৰ কবিতা উপভোগ কৰবাৰ মত মন্ট তৈরি ছিল না তথন। চিতত্যার মুক্ত রেখে দাধু ৰুদ্ধি বহিৰ্গতা আজকে আমি কোনোমতেই বলব নাকো সভ্য কথা-এসৰ কবিভা তথনকার দিনে এমন সহজে উপভোগ্য হওয়া সম্ভব ছিল না গো—অনেক দিন লেগেছে মন তৈরি হতে। আমাদের সময়টা ছিল যেন ওচিবায়ুগ্রন্ত, দে এক রোগে-পাওয়া যুগ। এই যেমন তুমি অনাযাদে **পেদিন ঐ গানটা করতে বললে "যামিনী না বেতে জাগালে** না কেন"—আমিও গাইলুম, আমাদের সময়ে এ হত কি ? কেউ গাইতেই পারত না এ গান এ যে ঘোরতর অল্লীলতা !" "কেন এর মধ্যে অঞ্চীলতা কি আছে ?" অশ্লীল নয়— ? পাথী ডাকি বলে গেল বিভাবরী, বধু চলে জলে লইয়া গাগরী" এ যে ঘোরতর ফুনীতি! তুমি বিখাস করবে 'কথা ও কাহিনী'র সেই যে ভিক্সুর কবিতাটায় আছেনা ভিথারিণী ভার একমাত্র বাস ফেলে দিল-" ''দীন নারী এক ভৃতল শয়ন না ছিল তাহার অশন ভৃষণ, সে আসি নমিল সাধুর চরণ কমলে। অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে একমাত্র বাদ নিল গাত্র হতে। বাছটি বাড়ায়ে क्लि मिन পথে कुछला।" "हा, धहे कविछाठा यथन

বেক্স তথন—মহাশ্য আমাকে বললেন ববিবাবু এটা লেখা কি ঠিক হ'ল ? ছেলেরা পড়বে আশনার কবিতা এর মধ্যে এ কথাটা, একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে, ঠিক হবে কি ? এতটা অপ্ল'ল রচনা! কি আর বলব বল ? অপৃষ্টকে ধিকার দিলুম। কাদের জল্প লিখছি!—মহাশ্য ভিনি ত একজন বিশিষ্ট পণ্ডিও ব্যক্তি, তাঁকেও যদি বুবিয়ে দিতে হয় ওথানে 'একমাত্র বাস কথা'র তাৎপর্যা কি তাংলে আমার এ লেখার বিড়মনা কেন ? যাক দিন কাল বদলেছে, বুদ্ধি সহজ অস্থ হয়েছে লোকের। আজ যে এমন সহজে মনকে নাহিন্ত্যের বসে আনন্দে দিক্ত করতে পারছ সেজ্য আমাকেও একটু ধন্তবাদ দিও কল্পে আমারও কিছু পাওনা আছে।" •••

"আলুৰ কাছে মাদীর অখাবোহণ পর্ব শুনছিলুম। আর একটু হ: দই ধনে পড়েছিল আর কি —ভার পর ভার জামাই তাকে অনেক তোগাঞ্জ করে ঠাণ্ডা করেছে — আলুর যা বর্ণনা একেবারে রোমাঞ্কর, শুনে কাবতার প্রেরণা আদহে।

> ভদৰভি ছুটে মানী উঠে পড়ে ঘোড়াতে, নেমে এসে ভারপরে তথু থাকে থোড়াতে জামাতা বাবাজা তার ডাকার তান যে স্যতনে মানীমার পা টিপিয়া দাান যে।"

মুবে মৃবে একট। প্রকাও ছড়া বলে গেলেন আমার তা লিবে নেওয়া হয় নি, তাই স্বটাই হারিয়ে গেছে। "কিন্ত তোমাদের এই পাহাড়ে ঘোড়া ঘোড়া নামের যোগ্য নয়। আবে বোড়ায় চড়েছ কখনো? সে হচেছ ঘোড়ার মত ঘোড়া। নতুন বৌঠান সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে চিৎপুরের রান্ত। দিয়ে বেড়াতে যেতেন দাদার সঙ্গে। সে যে কী রক্ষ অসমদাহাদকতা কল্পা করতে পার 🖞 একে ত 🗷 প্রকাণ্ড বোড়া, ভার চেয়েও অনেক প্রকাণ্ড ব্যাপার সে যুগের ঘবের বৌ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলেছে। তিনি কিছু প্রাঞ্করতেন না, এটা কম কাও নয়। ছিল তাঁরে মধ্যে অন্তদাধারণতা ছিল,--এই যে মাতৃষদা শ্বীরের অবস্থা কেমন ? আমি এতকণ অংশবোহণ পর্ব বলে এক মহাকারা হাক করেছিলাম। বাল্যাকির হান্ধের কেন্দ্র থেকে বেমন ছন্দ বেরিয়ে এপেছিল ভেমনি আলুর মুখে ভোমার বোড়ায় চড়ার বর্ণনা ভনতে ভনতে ববীন্দ্রনাথের कविष উৎসাবিত हर्षिष्ट्रम, स्थमन करत वर्ष चारम स्थमत-लारकत स्वर्भी, रयमन करत ছুটে আদে উत्मिम्यत नम्स, द्यान करत अवाहिक हम-" "के कि कविका अनव।" 'দে কে এখন ও আর মনে আছে ? ঠিক inspiration-এর

সময় এলে না কেন । ভোমার ভাগীকে জিজ্ঞান কর, সে সব লিখে নেয় এইটি ভূলে গেছে। কি আর করব বল আমার অমর দাহিত্যলোক থেকে খনে পড়ল একটি উজ্জ্ঞাল নক্ষর, আমার কাব্য-জগতের—" মাদী বেগে গেল, "ওর কথা আর বলবেন না, ভীষণ হিংমুক, আর্থপর—আমার বিষয় কবিতা কিনা তাই দিবিয় ভূলে গেল নিজের হলে এভক্ষণ পাঠিয়ে দিত 'প্রবাদী'তে।" "দেখ মাদী তুমি ঘে-দ্র বিশেষণ ব্যবহার করলে আমার মত ও কতকটা ওরই কাছ ঘেঁদে যাচেছ। ভবে কি না ভয়ে বলি নে, কথাটি বলি নে। ভোমার মত এত ফুল্ফা সাংসং কোথায় পাব তা হলে ড তোমার সঙ্গেই ঘোড়ায় উঠে পড়তুম।"

"बाळ्या त्मारक रव वरम 'चरत वाहरत'त मनीन प्यानि —কে লক্ষ্য করে লিখেছেন সে কথা সত্যি p'' "বলে নাকি েকেন,—কি সন্দীপের মত ভাল দেখতে 🕈 বাবাঃ ধ্যন সবুজ পত্তে 'ঘরে বাইরে' বেরুচ্ছে তথন সে কি বিজ্ঞোহ! এক ভদ্ৰু হিলা আমায় জানালেন যে এ একেবারে অসম্ভব, হতেই পারে না।" "কি হতেই **পারে** না ?" "বাঙ্গালীর মেছের এ রকম চাঞ্চল্য হতেই পারে না ! ভাহলে যে সমস্ত দেশ বিশুদ্ধ সভীত্বের উচ্চলোক থেকে একেবারে হুদ করে পাতালে প'ড়ে যাবে। বন্ধ ললনা আর হিন্দুললনা, সব ললনাই যে সবার আগে ললনা মাত্র দে যে মাছয়, ভার মধ্যে মোহ বিকার ভালমন্দ দব কিছুই থাকাসভব তাএরামানবে না। সভীর দেশ যে তাই সভোৱ দেশ নয় ৷ এখন কত স্বাভাবিক হয়েছে মামুষের দৃষ্টি ভঙ্গী তাই ভাবি। যে যুগে আমরা স্থক করেছিলাম কাউকে কিছু বোঝান দায়! পায়বা কবির বক্বকানি নগদ মূল্য এক টাকা ! ••••এক সময়ে আমার সহছে কভ নিন্দের বিষ উদ্গারিত হয়েছিল তা তোমরা জ্বান না, · · · · · এ অহৈতুক বিদ্বেষ কেন ? একটা কথা গুনেছ বোধ হয় বে আমি একজন অভ্যাচারী জমিদার ? অপচ এত বড় মিথ্যে থুব কম আছে। আমার সংক্ আমার প্রজাদের সংখ্য কোনো দিন স্নেঃপৃত্ত ছিল না। প্রথম জ্ঞমিদারির কাজে পিয়েই এক সঙ্গে এক লক্ষ টাকা ষাপ করেছিলুম। সেটা সহজে হয় নি। মিঞা আমাৰ এক মৃদলমান প্ৰজা, প্ৰকাণ্ড চেহালা, এক সময়ে ছিল ডাকাতের সন্ধার, সে আমার কী ভালই বাদত, ভাবি মজা লাগত ভাব গল্প শুনতে। এক একদিন পাশের জমিদারের প্রসাদের ধরে নিয়ে আদত। আমার সামনে এনে সারি সারি দাড় করিছে দিয়ে একগাল হেসে বলত, নিয়ে এলুম ওদের, আমাদের কর্তাকে একবার দেখে

যাক্, এমন চাঁদমুখ ভোরা দেখেছিল্ ? আমাদের ওখানে ত মুসলমান প্ৰজা কম ছিল না, কিন্তু একথা বলতেই হবে তাদের কাছ খেকে যে ব্যবহার পেয়েছি ভাতে বিন্দুমাত্র জভিযোগের কারণ কথনো ঘটে নি। আজকাল এই धात क्यिडेशान विष्युत्वत नित्न तम-मत कथा मत्न भएए। ষধন প্রথম গেলুড, দেখলুম বদবার বন্দোবন্ত অভি বিশ্রী। ক্ষাস পাতা রয়েছে উচ্চছাতের হিন্দের জন্ম, ব্রাহ্মাদের ৰুক্ত, আৰু মুণলমানেরা ভদুলোক হ'লেও দাঁড়িয়ে থাকবে, নয় ত ফরাদ তুলে বদবে। আমি বললুম দে কখনো হবে না। সবাই ফরাদে বসবে। ঘোর আপত্তি উঠন, ব্রাহ্মণেরা তাহলে বসবে না। আমমি বসলুম বেশ তাহলে বসবে না কিন্তু এ ব্যবস্থা চলবে না, ভাতে যাদের জাত যাবে জাঁরা না হয় নিজের শুচিতা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে খাকবেন। আজ এই খোর রেষারেষির দিনে দে-সব কথা মনে পড়ে। আমাদের অপরাধও কম নয় তা মনে রেখো। মনে রাখতে চাও না তোমরা জানি, কিন্তু তারও প্রাঞ্জন আছে---স্বার আগে নিজেকে জানা দরকার। আব্যানং বিদ্ধি। অক্ষম অপমান সহ্ করে যায় বাধ্য হয়ে, কিছ বেদনার ক্ষত ভিতরে ভিতরে মূল প্রদার ক'রে চলে, গভীব হয়ে ৩০ঠে গহৰব। তারপর একদিন যথন হঠাৎ ধ্বংদ নামে তথন হায় হায় ক'বে লাভ নেই ৷…আব একটা ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে একবার ম্যুঠের মাঝধান দিয়ে পাৰ'তে চলেছি। প্রচণ্ড ছুপুরের রোদ, চাষীরা ক্ষেতে কাজ করছে। পাঙ্কীতে ব'দে ব'দে বোধ হয় ক্ষণিকার কবিতা লিখছি। একটা লোক মাঠের মাঝখানে কাজ क्विह्न हठा देह देह क'रत हुएँ जर्म भाषा थायान। रनत्न, नाजा। आমि दनन्य की ठान् १ नाजाव कि आभाव गाड़ीत ममत्र हरव यारव--- रम को त्यारम, वरन अकट्टेशनि দীয়ানা। রইলুম পাত্তী থামিয়ে। সে কেভের মধ্যে আলের পথ ধরে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এদে একটা টাকা আমার পায়ের কাছে রাধরে—আমি বললুম এর কি দরকার ছিল। কেন ভাগু ভাগু এ জন্ত আমায় দাঁ ছ করালি, আব তুই বা দৌ ছলি। সে বললে ভাদেবনা, আমরানাদিকে তোকা ধাবি কি ? আমার ভাবি মিষ্ট লাগল ভাব এমন সংক্ষ ক'বে সভ্যি কথা বলা। মনে আছে আজ পৰ্যান্ত ভাই, আম্বা না দিলে ভোৱা थावि कि ?

"আমাকে একটা কোন কান্ধ দিন।" "দেব, ভোষার ষেধানে কর্ম্মের ক্ষেত্র দে আমার পরিধি থেকে এড দ্ব— মইলে প্রচুর ভোষাদের অবসর। স্কার্মের অবসর। আমার কোন কাজে যদি লাগতে পারতে ভাল হত। আমার মৃত্যুর পরে ৰখন স্থবিধে হবে এসো শান্তিনিকেতনে কোন কাজে নিযুক্ত হয়ো। আমাদের দেশের মেয়ের। ভেমন ক'রে কাজে লাগতে জানেন না, আজকাল অধিকাংশ মেয়েরই সংসারের কাজে যথেট ফাক রয়েছে তাদের শিক্ষাও মোটামৃটি হয় কিছু মন কি নিজিছ? দেশের অংশ্বিক শৃতিক যদি এরকম আবাৰণ্ধ হয়ে নাধাকত ভাল হত কত**় অ**বশা একথাও বলতে পার তারা কর্মের <sup>|</sup> ক্ষেত্র পায় না। যে যার নিজের গণ্ডিতে আমাবদ্ধ হয়ে আছে। নিজের কর্মকেত্র নিজেই স্বষ্ট ক'রে আপনাকে বিকাশ ক'রে তোগা সহ হ নয় এবং সম্ভবও নয় অধিকাংশ মাপুষের পক্ষে। কিছু ভাও বলি বেধানে দে স্থবিধা আছে দেখানেও ত তাঁদের এগিয়ে আদতে দেখি নে ? এই শান্তিনিকেতনে যত মেধে আছেন তার মধ্যে ক'লনই বাকাজে নেমেছেন ৷ অথচ অত বড় কৰ্মক্ষেত্ৰ আমি ড এনে দিখেছি তাঁদের সামনে! এতথানি হুযোগ, কাজ করবার হুযোগ পাওচা কি কম কথা। তবে বৌমা এনেছেন আমার কাজে, তাঁর হুর্বল অস্তস্থ শরীর নিয়েও দূরে পাকেন নি, কর্মের মধ্যে নিজেকে সার্থক করছেন এ খামার ধ্ব আনন্দের কথা। আর এটা তাঁর নিজের পক্ষেও কম লাভ নয়। জীবনের একটা বিস্তৃত পরিধি---কর্মের একটা বুংতর ক্ষেত্র নিজেকে নিজের কাছেও আংশ্বনীয় করে তোলে, নইলে সারাদিন, দিনের পরে দিন কেবল হা ভাই ও ভাই ক'বে সময় কাটানো ভার মানি কি মেয়েরা অন্তভব করেন নাং<sup>খ</sup>⋯আরেমি বলি তুমি এই মহাভারতটা নিয়ে পড়। ও এক সমুদ, গুরু মধ্যে যে কত কি আছে তার অস্ত নেই, এক দিকে বেমন ডিস্তা প্রদূর প্রদারী গভীর, অন্ত দিকে ভেমনই অগাধ ছেলেমাছ্যী। ছেলেমাছ্যীর শেষ নেই, পাশাপাশি রয়েছে গীতা আর ঠাকুমার ঝুলি। এখন যেমন সভ্য না হলে বাদভবপর নাহলে মাক্ষের মন খুদী হয় নাভাই গল্লকেও সভ্যের মুখোস পরতে হয়। তথনকার শিনে মাহুষের মন এত খুঁত খুঁতে ছিল না। পল তাপে পান্নই। সেধানে সম্ভব অদম্ভব একাকার হয়ে গেছে, তা অইলে 'ভূরক্ষে'রাও দিব্যি শালালোচনা হ্রু করে ৷ এর মধ্যে একটা কথা মনে রাখতে হবে বে সম্পূর্ণ গল্পটা: ক্লপক। এর একটা বলবার কথা আছে এবং লে কথা ক্তফাকে অবশ্বন ক'রে। ক্তফাই এর নাছক। পঞ্চ পাওব গ্রাহণ করেছিল কৃষ্ণাকে অর্থাৎ কৃষ্ণর cult-কে। ভানা हूरिन भक्ष खाँछ। अक क्कार्क ग्रह्म क्वरन अक्थन छः

সম্ভব ! রুফাকে ধারা বরণ করলে রুফের তারাই আলিত। লড়াইটা জমির জন্ম নয় লড়াই মতের। তা ধদি না হত তাহলে যুদ্ধকেতের মাঝখানে এক শ গভ লঘা গীতা আবিভান কখনও সম্ভব হতনা। আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে, মহাভারতের সব চেয়ে পভীর যে মর্ম কথা যে উপদেশ সে মৃনিক্ষযিদের বড় वफ क्यांत्र मस्या छेलरमरनत मस्या वा वृधिष्ठिरतत जामर्नवामि-তার মধ্যে নেই, সে মহাপ্রশ্বনে। এত বড় যুদ্ধ এত মারা-মারি হানাহানি সে লোভের জ্ঞানয়, স্বার্থের স্বণ্যতার মধ্যে তার সমাপ্তি নয়। ত্যাগের জন্মেই যে আকাজকা, विकास अन्नाहे या शहर, माहे निर्द्मण है । अहे महाकारतात প্রধান কথা।" এই প্রেসকে ১০৪৭ সালের ৭ই পৌষ উৎসবের অভিভাষণ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি। বর্ত্তমান কালের বক্তকল্য হিংস্র যুদ্ধের পটভূমিকার উপর মহাভারতের যুদ্ধকে তিনি কি ভাবে দেখেছিলেন তা জানা যাবে। "পাশ্চাত্য অলকার মতে মহাকাব্য যুদ্ধমূলক। মহাভারতের আখ্যান-ভাগও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনা ভারা অধিকৃত-কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নই ঐখর্যাকে বক্ত সমৃদ্র থেকে উদ্ধার ক'রে পাওবের হিংস্র উল্লাস চরম-রূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যার জিত সম্পদকে কুককেত্রের চিতাভন্মের কাছে পরিভাাগ করে বিজ্ঞী পাত্তৰ বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের

শভিমুখে প্রয়াণ করলেন, এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ। এই নির্দেশ সকল কালে সকল মানবের প্রতি, যে ভোগ একা**স্থ স্থাৰ্থ**গত ত্যাগের মারা তাকে ক্ষালন করতে হবে।" মনে পড়ে প্রত্যেক দিন ব্রেডিওতে বুদ্ধের খবর ভনে ধবরের কাগজ হাতে নিয়ে মাস্থের এই হিংস্রভার কলকে কি বেদনা তিনি পেতেন। সমস্ত জীবন ধরে সাধনা করেছেন মামুধকে মামুধের নিকটে আনতে—বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির আদর্শকে তিনি ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে এক করতে চেয়েছেন—নিত্য-উৎপারিত প্রেমের আনন্দের বাণী তিনি ভনিয়েছেন সমস্ত জগৎকে - কিন্তু কোখায় প্রেম, কোথায় আনন্দ, কোথায় মাগুবের মহুষ্যত্ব, সমস্ত জগং যধন এমন পাগল হ'য়ে বিকৃত বৃদ্ধিতে একে আবে একের গলা টিপে ধরল তথন দেখেছি তাঁর বেদনা। चार्यात्मव काट्ह मृत त्मरनंत्र युक्त चरनकरे। निर्विमारनंडे युक्तव পল্ল মাত্র ছিল কিন্তু সকল দেশ সকল মাতৃষ যাঁব আপন তাঁর কাছে আর্ত্ত মানবের ত্বংধ প্রতিদিন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে পৌছত। এত কষ্ট পেতেন যে ইচ্ছে করত না তাঁকে থবর শোনাই, কিন্তু উপায় ছিল না। তাই কি গভীর বেদনা নিয়েই লিখেছিলেন "হিংসায় উন্মত্ত পৃথা"-ষ্মাহ্বান করেছিলেন অনস্ত পূণ্যের ষ্মাবির্তাব। "শাস্ত হে মুক্ত হে, হে অনস্ক পুণ্য করুণাঘন ধরণীতল কর কলস্বসূতা !''

### শরতের শোক

শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ

বরবে বরবে হেরি মনোরম রূপের মাধুবী তব,
নম্ম ভূলানো লিশ্ব-ভামল অপরপ অভিনব;
বরব কাটিল সন্তান-শোকে আজিও বেদনা বৃকে—
আসিয়াছ দেখি শোক-জর্জর বিষাদ-মলিন মুবে।
প্রভাত-কমলে সন্ধাা-কুম্দে কোথা সে ভোমার হাসি ?
আগমনে আজ কোথা সেই তব কুধাহরা হুধারাশি ?
আকাশ হয়েছে ভেমনি হুনীল বাংলা-মায়ের বৃকে,
জলহারা মেঘও ভাসিছে আকাশে, তবু তুমি মানমুবে।

এ দিনে ভোমার ধরে না হর্ষ— ঘরে ঘরে যার মেয়ে অপরণ বেশে মধু হাসি হেসে আসে আনন্দে ধেয়ে।
এসেছে তুলাসী স্নেহের শেফালি, কমল, কুমুদ সবই
পরবে আদর করিবে তাদের নাই স্নেহময় কবি।
আলোক, শিশির, কুমুম, ধান্য—সকলি তো আছে মা'য়
সোনার লাবণি পরশে ঘাহার, সে যে কোলে নাই আর।
বলে শর্ম এসেছে হারায়ে শরতের কবি ববি,
আগমনী গানে বিরহের স্বর—"কোণা বলের কবি ১''

# শিস্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

#### দ্রীবাণী হপ্তা

শিল্পী যদি লেখক হ'ন তবে তার তুলনা বুঝি কমই যহেকর। তার সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে ২ঠে শিশুর মেলে। প্রকৃত সাহিত্যিকের স্বচেয়ে বড়গুল নিপুল হাবে । যুখত মুনগুলি। এক নিমেষেই তারা চিনে নিতে ভুল আয়াকতে পারা—তুলিতে না হোক কালিতে। যে করে না হ'ন তাদের মনের মানুষ। প্রায় পঞ্চশে

সাহিতিকের এই অফন-ক্ষমতা নেই ঠাব সাহিত্য-স্টে চেবার্থ একথা বলা ধেতে পাবে। ভাই ধে-সাহেতো আমর মানব-জীবনের বিভিত্র কাহিনীর উৰ্ভা চিত্ৰ দেখতে পাই নিংসন্দেহে ভাব বচায়-ভোকে ভেন্ন লেখকের সম্মান দিয়ে থাকি। ৰড: দৰ সাহিত্যে একথা যতপানি শিশুদাহিতো ভার চেয়ে একটও কম নয় বরং একদিক দিয়ে দে কথা এথানে আরও প্রযোজা। শিশুমন যা ভালবাদে, গল্পে ছড়ার কাহিনীতে সে ভারেই ছবি দেখতে চায়। সে চায় পলের মধ্যে ভার পরিচিতের স্থন্দর ও সহজ সমাবেশ। সেই পহিচিত জগৎকে আপন বলে মেনে নিতে ভার **এक है । विशास्त्राध हम ना ।** निक्रारनेत सामकातात অপরণ ছন্টিকে শিশু-সাহতো রূপ দিতে পারাই লেখাকের সবচেয়ে বড় কৃতিত। শিল্পাচাৰ্য্য चवनोक्तनाथ त्रहे निष-बदनव बाबानुदीय निन्न



বছর আগে তিনি ছোটদের জক্ত যে বইগুলি লিপেছিলেন ভাষার মিষ্টতা ও ভাবের মাধুর্য্যে এখনও তারা জয়ান রয়েছে এবং জনাগত ভবিষ্যতের জক্তও রইল তাদের জক্ষয় জবলান সঞ্চিত। ইজেলের পরে রঙের ধেলায়, তুলির টানে তিনি বিশকে মৃধ্য করেছেন। প্রাচ্যের শিল্পমন্দিরে তিনি নৃতন আল্লনায় শিল্পদেবীকে আরভি করেছেন, আর তারই সঙ্গে সলোপনে চলেছে শিশুমনের চিত্র জাকা অপরপ ভাষার ঝহারে। ঠাকুমার গল্পবার স্থাবিচিত মধুর ভঙ্গীটি তাঁর লেধার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। যাতুকর বলে চলেছেন—এক নিবিড় জবণ্য ছিল, তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল্প, তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—বলতে বলতে তিনি হঠাং থেমে গেলেন। শিশুমনের ঔংক্ষত্য বেড়ে উঠলো—

আর কি ছিল। আর ছিল ছোট নদী মালিনী।
(শক্ষলা) হুলর চিত্র। আঁকা হয়ে রইল শিশুমনের
পরতে পরতে। যে কঠিন শাসনের শিকলে আমাদের
দেশের শৈশব-স্বাধীনতা ক্রয়, সেখানে থেলা নেই, হাদি
নেই, আনন্দ নেই। তাদের সেই ভারাক্রান্ত সজল মনে
আনন্দের জোয়ার এনে দিলেন শিল্পী। তাদের চোথের
সামনে আঁকলেন তপোবনের অপরূপ সৌন্দর্যা, বাকলপরা
ঋষিকুমার। তাদের জীবন্যাত্রার হুলর ছবি। মৃগ্
ভ্রোতা প্রশ্ন ভোলেন ভারা কি ক'রত। শিশু চায়
নিজের মনের কল্পনার সন্দে সল্লের ছবি মিলিয়ে নিতে।
শিশু-প্রেমিকের দর্মী দৃষ্টিতে তাধরা পড়েছে বার বার।
তিনি তাদেরই পরিচিত জপতের ছবি একেছেন বইয়ের
পাতায় পাতায় স্থনিপ্রভাবে।

— কি ভারা ক'বত ? বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সরুজ মাঠ ছিল ভাতে গাই বাছুর চরে বেড়াত। বনে ছায়া ছিল ভাতে রাধাল ঋষিরা থেলে বেড়াত।

শিও আবার প্রশ্ন করলে — কি দিয়ে তারা থেকত ?—
কেন ? তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল — ময়্র
গড়বার মাটি ছিল। বেণুবাশের বালী ছিল। বটপাতার
ভেলা ছিল।

উৎস্ক্রে অধীয় প্রশ্ন জাগে—আর—আর কি ছিল ? শিশুর ব্যগ্রতার সঙ্গে সমান তালে উৎসাহতরে তিনি বললেন—আর ছিল মা গোত্মীর মুখে দেবলানবের যুদ্ধ-কথা, তাত কণের মুখে মধুর সামবেদ গান।

শিশুর চোথের সামনে খুলে গেল অপরিমেয় ঐশুর্বোর

ভাণ্ডার। তার সমাট দে নিজে। সামাজ্য তার সীমাহীন। একটি মৃহুর্ত্তের মধ্যে দে ছুটে চলে গেল সেই সব
ঋষি-কুমারদের মাঝে যারা পুব ভারবেলায় আমলকীর
বনে আমলকী, হরিতকীর বনে হরিতকী আর ইংলীর বনে
ইংলী কুড়াতে যায়।

বাংলা দেশের কোমলা কিশোরীদের জন্ম তিনি আনকলেন তপোবালা শকুস্তলা আর তার তই প্রিয়স্থী অফুস্যা, প্রিয়দ্ধা। তাদের কত কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-দেবার কাজ— সকালে সন্ধ্যায় পাতে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ। এ ছাড়া আর কি কাজ ছিল ?

— হরিণশিশুর মত এ বনে দে বনে খেলা করা, ভ্রমন্ত্রের মত লতাবিতানে গুন গুন গল্প করা, নহতো মবালীর মত মালিনীর হিমন্তলে গা ভাগানো। আর প্রতি দিন সন্ধার আধারে বনপথে বনপেবীর মত তিন স্বীতে ঘরে ফিরে আগা—এই কাজ।

বনবালাদের এই ছবি আমাদের পল্লীগ্রামের গৃহ্চিত্রই অরণ করিয়ে দেয় না কি? কিশোরীর সারাদিনের এমন মনোরম কর্মচিত্র সাহিত্যে পুর স্থলভ নয়।

শিশুমুখের হাসি যে অমূল্য সম্পদ—তার হাসিতে যে সভাই পান্না বাবে, ঐশ্বর্যোর ভাণ্ডারীর সেকথা অঞ্চানা নয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর 'ভূতপত্রীর দেশ'। বইখানি শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এক নিংখাসে শেষ না ক'রে উপায় নেই। ভূতপত বীর লাঠি পাঠকের মনকে শেষ পৰ্যান্ত ভাড়া ক'রে নিম্নে মার। কোথা থেকে কি হচ্ছে জানার উপায় নেই। পাভীর কালো কিচ কিন্দে বেহারাগুলো যে কেমন করে সব বোগদাদের নবাব খাঞা থাঁ জাহান্দার সা বাদশা হারুণ-আল-রসিদ কিংবা ভাঁর ভত্য মহুরে পরিবর্তিত হচ্ছে সে বিশ্বয়ের অবকাশ নেই এখানে। যাহয়ে যাচে তাই মেনে নিতে হবে। গল্পের ছোট নায়ক অবু ভাই মেনে নিচ্ছে, কাজেই অবুরমত হাজারে 1 ছোট ছোট পাঠকেরাও তা নিয়ে মাথা ঘামার না। ভারা গল ওনেই খুণী। তারা নির্কিবাদে সিম্ববাদের সন্ধে হিন্দুছানের বোকা লোকগুলোকে ঠকিয়ে কাঁচের বাসনের वमान ज्यानक शौदा-कश्दर निष्य वाशिका (श्राक किद्राह । আৰার কালাপানির ডাঞ্চার দিকের কান্সেরদের মন্দিরের চৰকটা যথন সেই হীরা-জহরতে বোঝাই সিম্ধকটাকে টেনে নিয়ে তার মাথায় আটকে রাথলে তথন সিম্বালের সভে ভার হ:থকে ভারা সমান-ভাবে ভাগ করে নেই। হারণ-আল-বসিদের উড়োগভরঞ্চি উড়ে চলেছে। তাকিয়া

ঠেস দিয়ে বদে আছেন হারুণ আলবিদিন্ন পায়ের নীচে ভেদে থাছে
মকা—কাক্রিস্থান—মিশবের নীলনদ—
দিন্তান—ইম্পাহার, অবশেষে দিলীর
কুত্বমিনার। হিন্দুস্থানের পরিকার
চাঁদে দিলীর চাঁদনী চক আলোহারে
গেছে। আব সেই আলোহা দেখা
যাছে হারুণ আল-বদিদের উড়ো
সতরঞ্চিতে ভীড় করে উঠে বসেছে
বাজ্যের ছেলেমেয়ের দল। তাদের
চোথের সামনে দেশবিদেশের অপরশ
সৌন্ধ্যা ফুটে উঠেছে।

অবু পিসিবাড়ী থাচ্ছে। ভূত বেহারা চারটে তাকে রামচন্ডীতলায় পৌছে দিতে চলেছে। তাদের গানের পরিচয় দিতে গিয়ে শিল্পী ও কবির যে চমৎকার সমগ্রম ঘটেছে এখানে তা' উপভোগ্য। গানকে ছবিতে একৈ অবনীক্ষনাথ ছোট বড় স্বাইকে ধুশী করে দিয়েছেন।

শকুস্কলার কাহিনীর মাঝে মাঝেও
এমনি সরস হাস্ত-কৌতৃক স্থা্রের
কিরণে শিশিরের মত ঝলমল করে
উঠেছে। রাজা ছ্যান্ত প্রিয় সধা
মাধব্যকে বললেন—"চল বন্ধু আজ
মুগয়ায় যাই।" তার পরেই হুক
হ'ল সহজ ব্যক্ষ — তাতে তীব্রতা নেই,
আছে ভুধু অবিমিল্ল কৌতৃক। মুগয়ার
নামে মাধব্যের যেন জর এল। গরীব
ব্রান্ধণ রাজবাড়ীতে রাজার হালে
থাকে। ছবেলা থাল থাল লুচি মণ্ডা,
ভাঁড় ভাঁড় ক্ষীর দই দিয়ে মোটা
পেট ঠাণ্ডা করে বাধে। মুগয়ার নামে

বেচারার মুখ এডটুকু হয়ে গেল। রাজভোগ না হ'লে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না। পাছী ছাড়া সে এক পা চলে না। তার কি সারাদিন বোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ানো পোবায়। মনে সর্কাদা ভয়, ঐ ভালুক এলো, ঐ বুঝি বাঘে ধয়লে। ভয়ে ভয়ে বেচারা আধ্ধানা হয়ে গেল।

ভনতে ভনতে শিভমনে হাসির লোৱার এনে যায়। ভীতত্তত, অলস, কর্মজীরু, ভোজনবিলাসী আন্দণের ছবিমানি ভার চোধের সামনে বাত্তর হ্লপ ধারণ করে।

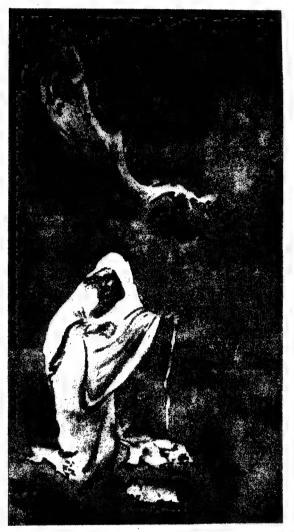

এমন লোক ভারা কত দেখেছে তাদের চারিদিকে। চিনতে একটুও ভো ভূল হচ্ছে না।

শিশুমন হাসতে ভালবাসে। সামাত জিনিবে তার মুখে হাসির আলো ফোটায়। কিন্তু দিক্নগরের বটীভলায় সারাদিনের উপবাসী ষটী ঠাককণকে বখন কলাটা
মূলোটা খুঁজে বেড়াতে দেখা যায়, তখন ছেলে বুড়ো সবার
চোধের সামনেই যে চমৎকার দৃশ্ভের অবভারণা হয় ভাতে
হাসির হাত হ'তে রেহাই পায় না কেউ। হাজার পভীর
মুখেও হাসির বিদ্যুৎ দেখা যায়।

কিছ অধুই তো হাসির পাষায় হবে না। শিশুর চোবের কলের মুক্তেরও তো কম দামী নয়। বাত্করের মায়াকার্টির পরশে ভার চোথে এল কল। তুয়োরাণীর ত্থের ভাগ সমান করে বেঁটে নিল ভারা। কীরের পুতৃত্ব কতক্ষণে সভাকারের বাজপুত্রে পরিণত হবে ভারই জ্ঞানে ক্ষার আগ্রহে তাকিয়ে আহে। ছলে ভূলে তুয়োরাণী খেলেন বিষ, বাধা ও হতাশায় শিশুনিক্ত ভরে উঠলো, বার করে মুক্তোধারা ঝরে পড়ল তাদের ক্ষত্র চোথের ক্ষেন।

ক্থার সংশ্ব সংশ্ব আঁকা হচ্ছে ছবি। একটির সাহাত্যে ফুটে উঠেছে অপরটি।

শিশু-ভোগানো এই অপরণ যাত্করকে যিবে কলবব তুলেছে ছেলের পাল, মেয়ের দল। তাবা কেউ কালো, কেউ অননা, কারো পায়ে নৃপ্র, কারো কালালে হেলে, কারো গলায় গোনার দানা। কেউ বাশী বাজাকে, কেউ ঝুমরুমি অমু বামু করছে। কারো পায়ে লাল স্কুলা, কারো মাথায় রাঞ্ছিদি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলম্লি। তারা কেউ দল্জি, কেউ লক্ষা।

ধে শিশুদের সংশ ক্ষীরের পুত্দের গল্প করে তিনি ছাদের শৈশবকৈ ভরে দিলেন কল্পনার ঐশর্ষা, রূপকথার সম্পাদে, ছাদেরই জন্মে আবার তিনি রচনা করলেন দেশ-প্রেমের জনম্ভ ইতিহাদ বালপুতানার অমর কাহিনী। দরদ স্থান ভাষায়— যে ভাষায় কিশোর-মনে বংলার ভোলে, দেশকে আপনার বলে ভালবাসতে শেখায়— দেই ভাষায় জবনীক্ষাথ রাজকাহিনীতে মূর্ত্ত করে তুললেন আগীত ভারতের এক উজ্জ্বদ অধ্যায়। চিত্রে চিত্রে ভরে দিলেন কিশোরের মন। প্রতিটি ছত্রে লেগকের অস্থর-বাদী চিত্রকর কল্মের সাহায্যে আঁকলেন অপরণ্ড বি, সে ছবি বীরত্বে উত্তা, শোক্ষের উজ্লব, মাধুর্যা মতিত, অপ্রত্তে কোমল।

মহারাধা নাগাদিত্যের রাগছতী ভঁড় ছলিয়ে কান্
কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাড়ায়,
তার পিঠের উপর সোনার জরির বিছান। হীবের মত জলে
ওঠে, তার চারিদিকে ঘোড়ায় চড়া রাজপুতের ছুশো
বন্ধম সকালের আলোয় কক অক করতে থাকে—

আর দেই আলোর দীপ্তিতে ঝলসে যায় কিশোর দর্শকের চোর—বিচিত্র বর্ণজ্ঞটায়, অপরূপ ভারসম্পান্ত রস-গ্রাহীর মনকে মুগ্ধ করে ভোলে।

ৰাজস্থানের দোনার কমল পদ্মিনীর দৌন্দর্যঃ যুগ যুগ ধরে কবির মনে, শিলীর চোধে বিশ্বয়ের ক্ষেত্র করে এনেছে। তারই যে চিত্র একৈছেন অবনীক্রনাথ সে অশক্ষণ চিত্র কেবলমাত্র শিল্পাচার্যোর তুলিতেই সম্ভব।

পিয়াবী বেগমের নতুন বাদী নতুন করে দাবদী বেঁধে নতুন হবে গাইতে লাগদো—

— হিন্দুখনে এক ফুল ফুটে ছল—ভার লোসর নেই, ভার ফুড়ি নেই, দে কি ফুল । দে কি ফুল । আহা সে যে পদ্মকূল, দে যে পদ্মকূল। চারিদিকে নীলজল, মাঝে দেই পদ্মকূল। দেবভারা দেই ফুলের দিকে চেয়েছিল, মাঝুরে দে ফুলের দিকে চেয়েছিল। চারিদিকে অপার দিশ্ধু ভরশ্বভাগ গর্জন করেছিল। বার সাধ্য দে সমূহ পার হয়। কার সাধ্য দে রাজার বাগিচায় দে ফুল ভোলে। দে রাজার ভয়ে দেবভারাও কম্পমান। কে সে ভাগাবান দিশ্ধু হল পার । কে দে গুণবান ভুলিল দে ফুল । মেবারের রাজপুত বীরের সন্ধান রাণা ভীমানংহ —নির্ভয় ফুলর।

পাল্মনী-কাহিনীর অপর একধানি ভাষাচিজের উল্লেখ করা থেতে পারে।

"দেই দিন গভীর রাতে যুক্তের সমস্ত আংয়োজন শেষ করে রাণা ভীমিদিংছ পদ্মিনীর কাছে এদে বললেম, 'প্রিনী ! তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও ৷ বেমন অন্ত নীল সমূদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল তেমনি সমূদ। প দুনী বললেন — 'ত:মাদা বাখো, ভোমাদের এ মলভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে ৮ ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেলার ছাদে উঠলেন। আকাশ অন্ধকার। চল্ল নেই, ভারা নেই। পদ্মিী দেখলেন সেই অস্ককার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অস্কার কেলার সমাধ থেকে মকভূমির ওপার পর্যায়ে জুড়ে ইয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রাণা! এখানে সমুদ্র ছিল আমি তো जानि ना, भारता, माना माना एउँ छैठेरइ स्मर्थ। ভীমসিংহ হেদে বললেন "পালুনী এ যে দে সমুজ নয়। ও পাঠান বাদশার চতুরক সৈত্রক। ঐ দেশ ভংকের পর তালের মত শিবির্ভেণী। জলের কলোলের মত ঐ (भान रेमान द कालाश्ला। आज आमात मरन शाक तमें? নীল সমূজ যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি লোনার পলুফুলের মত তোমায় ছি:ড় এনেছি। সেই সমুজ যেন আজ এই চতুর দিনীর মৃতি ধরে ভোমাকে আমার কাছ হতে কেড়ে নিতে এসেছে<sub>।</sub>'"

পড়তে পড়তে চোথের সামনে ভেসে ওঠে নিশীথ অভকারে অবল্পু চিডোর-প্রানাদের শীর্বে ভীমসিংক ও পদ্মিনী। পদ্মিনীর নীলপত্মের যন্ত অ্মার ফুট চেটার শিল্পীর নিপুণ টানে বে বিশ্বর ও
আশকার ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠেছে
রাত্রির নিবিড় অছকারও তা' ঢাকতে
পারে নি। রেখার পর রেখার আঁকা
হয়ে যায় অপরপ দেই ছবি—দৌন্দর্য্যে
বিষাদে মণ্ডিত দেই দেবী প্রতিমা।

ধীরে ধীরে এই শিল্পার পাভীরতর পরিচয় ফুটে উঠেছে সাহিত্যের বকে। কাহিনী, ছড়া আর ইভিহাসের ঘটনাকে অবলয়ন করে যে চিত্রাবলী তিনি এঁকেছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির বদভাতাবের দৌন্দ্যাপ্রকাশে তাঁর চিত্রাস্কনশক্তি পরিভিত্র পথে অগ্রহর হয়েছে। নিশীথ থাত্তের গাচ ভনিস্রাকে স্বচ্ছ করে উষার নিঃশক্ষ আংগমন। ছালোক-ডভিডা मीशियकी खेशाव এই আবিভাবে বদজের চিত্তে যুগ যুগ ধরে বিস্মাও আছেব স্ঞার করে বৈ দিক উষাক্ষোত্র গুলি ভার নিদর্শন। সেই উয়ার আগমনীর বে বন্দনা অবনীলানাথের ভাষঃয় ঝকজ হয়ে উঠেছে তা' তার গভীরতম রদবোধেরই পরিচায়ক । মাধ্যা, ভাবের भा क्षेत्रेया অভিভাত করে। এমনই এক উযার 😎 পদার্পনক্ষণে কোণার্কের স্থামান্দর শিল্পাচায্যের গোখের সম্মুখে প্রতিভাত \$ (\$(5 <del>-</del>

"নৃতন দিন জন্ম লইতেছে, জনাবৃত আলোকে, নীবৰতাৰ মাঝপানে, আনন্দম্মী উধাৰ আছে। বিশ্ববাদী প্ৰাপ্ৰ-বেদনাৰ আঘাতে মেৰ ভিডিয়া পড়িতেছে। সম্প্ৰ

আলোড়িত হইতেছে। বাতাস মৃত্মূই শিংরিতেছে।
একাকী এই ক্রএহস্তের অভিনুবে চাহিয়া দেখিতেছি।
একটিমাল বক্ত বিশু! পূর্বসন্ধার অকণিমার উপরে
বিশ্বসাতের পূর্বরাপের একটিমাল ব্যুদ, অথও অমান,
আনজের পাত্রে টার্টাল কবিতেছে। ক্যোতির রথ মহাছাতি এই প্রাণবিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া
আসিতেছে সপ্ত ক্রুর কলোন্মি ভোল করিয়া আস্বণের
ক্যোতিআন চক্রতাল স্ব্যুপ্তিকে নিপোষিত করিয়া। পূর্ব আকাশে এই শোণিতবিশ্ব আভা লাগিয়াছে। সম্দ্রস্ক্রেক করিয়া ভাহারই প্রভা পড়াইয়া আসিতেছে।

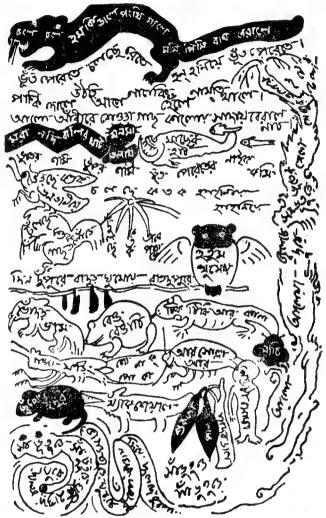

পাণুর ভটভূমি দেবিভে দেবিভে রক্তচন্দনের প্রতেশে প্রাবিত হট্য়া গেল। রক্তবৃষ্টিভে চন্দ্রভাগার ভীর্বন্ধ রাজিয়া উঠিল। মৈদ্রবনের শিখরে কোণার্ক মন্দিরের প্রশেষ কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড আতপ্ত রক্তের সজীবপ্রভা নিংশেষে পান করিয়া জনক দেবভার কেলিকদংখর মৃত প্রকাশ পাইতে লাগিল।

বছদিন গত অতীতের দাদশ শত শিলীর মানস শতদল এই কোণার্ক শিলীর চোধের সন্মুখে কেবলমাত্র পাবাণে নির্মিত মন্দিবরূপে প্রতিভাত হয় নি। অন্তরের গঙীরতম সম্মুক্তির সাহাযো তিনি সেই পাবাণপুরীর প্রজ্যেক গঞ শাবাণে প্রাণের স্পান্দন অন্থত্তব করেছেন। একদা বে প্রাণের স্পর্শে কোণার্ক শিল্পী এই মন্দিরকে জগডের অন্থত্তম শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পাদ পরিণত করেছিলেন বহুশতবর্ষ পরে আর একজন সাধক শিল্পীর প্রাণে তারই স্পর্শ ক্ষিত্ত হয়ে উঠেছে। কোণার্কের কিছুই তাঁর কাছে নীরব নয়—নিশ্চস নয়—অন্থবর নয়। "পাথর বাজিয়া চলিয়াছে মৃদদের মক্সংলে—পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশেষ মত বেগে রথ টানিয়া। উর্বব পাথর ফুটিয়া উঠিতেছে নিরস্তর পুপিত কুঞ্জনতার মত।"

কোণাক ভারতের অভীত শিল্পের নিদর্শন। যেদিন শিল্পদেবীর বেদীর চারিপাশে প্রতি দিনই নতন করে সজ্জিত হ'ত পূজাসম্ভার, শিল্পীরা আঁকতেন নতন ক'বে আলপনার। ভার পর বহু দিন চলে গেছে। দেবীর মন্দিরের সেই পজারতিতে বিরতি ঘটেছে বার বার। প্রাণের পরশে সঞ্জীবিত সে বেদীর শ্রী মান হয়ে এদেছে। কোণাকের তপদ্বী প্রাণ উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেকা क्द्राइ त्रहे मित्नद्र यिमिन ध्यादाद खाश्रद ন্তন গভীব নির্জনভায় যুগান্তবের ব্দবনীক্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। ভিনি দেখেছেন-মক্ষণয্যায় অন্ধনিমগ্ৰা পডিয়া আছে দে-পাৰাণী অহল্যার মত इन्मदी, नीदव निम्लन, प्रशिष्ट्रिश निम्हल पृष्टि दाविश দিগস্তজোড়া মেঘের মান আলোয় যুগ্যুগাস্তব্যাপী প্রতীকার মত, শতদহত্বের গ্রমনাগ্রমনের এক প্রান্তে স্থত্র ভ একটি কণা পদরেণুর প্রত্যাশী।

'বাংলার ব্রভ' বইথানি বাজালীর জাতীয় কৃষ্টির প্রতীক। মেয়েলি এত ও পূজাপার্বণ বাঞ্চালী জীবনের সভে নিবিভভাবে জড়িয়ে ছিল এক দিন. সেই উৎসবের ভিতর **जि**ट्य দে স্থান্দবের উদ্দেশে অর্থা সাজিয়ে দিয়েছে নানা ভাবে। সেই পূজা উপচারের শ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল ভার শিল্পীমন: ক্মদরকে জীবন থেকে বাদ দেওয়ার যে উপায় নেই সে কথা সে গভীরভাবে অফুভব করতো আর তারই জ্ঞ সংসারের প্রতিটি শুভ উৎসবে জন্মরের আসন সাজিয়ে দিত তার অন্তরের ঐশর্যোর বিচিত্র আল্পনায়। দেদিন **छाडे वानानीत भीव**नशाखात्र हिन मश्क स्त्रीन्मर्ग ।

ধীরে ধীরে আতির জীবন থেকে সে সৌন্দর্য্য-বোধ হারিরে গেছে। মেরেলি এত বা আরুনার কোনও অর্থ নেই তার কাছে। জাতির গঞ্জীর অজ্ঞতার অক্কারে তারা আত্মলোপ করেছে। এমনি সময়ে অবনীক্রনাথ তাদের প্রক্রাবে আত্মনিয়োপ ক'বে যে ত্ংসাধ্য এত সম্পাদন করেছেন তাতে শিল্পদেবীর মুখের প্রদান হাসি উজ্জন হরে উঠেছে—বাংলার লোকশিল্প ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়ছে। এ কাজে 'কাঁচা' ও 'কচি' আঙু লের রেখাকে তিনি উপেকা করেন নি—বরং সেই 'কাঁণা' ও 'বাঁকা' রেখাকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন "হাতের লেখা চিঠিখানি আর ছাপানো নিমন্ত্রণতা ছ'য়ে যতটা প্রভেদ, ধ'রে চিত্র করা আর নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে আল্লনা দিয়ে যাওয়ায় ততথানি ভিন্নতা।" 'বাংলার ব্রত' বইখানির জল্প সমগ্র বন্ধনারীসমাজ শিল্পাচার্যের কাছে ক্ষওজ্ঞ।

অবনীক্রনাথ স্থলবের পৃজারী। স্থলবকে তিনি যে কি নিবিড্ডাবে উপলব্ধি করেছেন, সম্প্রতি পৃত্তকাকারে প্রকাশিত তাঁর "শিল্প প্রবদ্ধাবনী" থেকে সে কথা বৃষ্ধতে পারা যায়। বিশব্দোড়া যে স্থলবের আরতি চলেছে, নিজের মনকে তারই উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। "সেধানে Individualityকে universality দিয়ে ভালতে হ'বে। ধারা ভেলে নদী যদি চলে শত্ম্বী ছোট ছোট তরলের লীলা-থেলা, শোভা সৌন্দর্য্য নিয়ে তবে

নে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এই জন্তে শিল্পে

পূর্বতন ধারার দক্ষে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন

দৌন্দর্য্য স্থান্টির মৃথে অগ্রসর হ'তে হয় আটের জ্বপতে।

শোন্দর্য্য-লোকের সিংহল্পাবের ভিতর
দিকে চাবী। নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহল্পার পুললো
তো বাইরের দৌন্দর্য্য এসে পৌছল মন্দিরে, এবং ভিতরের
থবর বয়ে চললো বাইরে অবাধ শ্রোতে— ক্ষর অস্ক্রকে
বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে
হয়।"

প্রাচ্য শিল্পের সর্ব্ধ প্রধান বিশেষত্ব বিষয়বস্তার আন্তর্নিছিত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করা—একটি আলোকিক রহস্তাকে পরিস্টু করা, যে বহস্তা বা সৌন্দর্য্য প্রকৃতির একান্তই নিজন্ধ—যাকে খুঁলে পেতে হ'লে স্ত্যকারের শিল্পীমনের প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ সেই স্থূর্লভ দৃষ্টিভঙ্গীর আধিকারী। তাঁর চিত্রাবলী সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে অলম্বত হয়েছে। তাঁর আসংখ্য চিত্রের মাঝ হ'তে মাত্র তুইখানি চিত্রের পরিচয় এখানে দেওয়া হচ্ছে।

'শাংজাহানের শেষ শয়া' চিত্রখানি একটি অলোকিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। ভাবসম্পদে মৃক চিত্র মৃথর হয়ে উঠেছে। চিত্রখানির প্রতি রেখায় জীবনসংগ্রামে পর্যুদন্ত সম্রাটের কাহিনী লিপিবছা। শিল্পী অন্তরের যে গভীরতম রনের উৎস স্তাষ্ট করেছিল বিশের বিশায় 'ভাজমহল'— পৃথিবী হ'তে চিরবিদায়ের মৃহুর্ত্তেও তার সৌন্দর্যাপ্রায়তা,



শিক্ষাচার্য্য অবনীজনাথ

ভাব নিবিড় বশোপবৃদ্ধি বিনুমাত্রও ব্যাহত হয় নি—
চিত্রখানি দেখলে এই কথাই মনে হয়। ঐতিহাসিক
ঘটনাকে এমনি করে মাধুষ্যময় করে ভিনি ভাকে সাহিত্যের
আসবে স্থান দিয়েছেন।

তার "শেষ বোঝাটি" চিত্রথানিও খ্বীজন সমাজে সমাদবের সঙ্গে আকৃত হয়েছে। পড়স্ত বেলার আলোভায়ার মাঝে যে আলেখাটি তাঁর চোঝে সহসা একদিন প্রতিভাত হয়েছিল এই ছবিথানি ভাবই জীবস্ত প্রকাশ। চিত্রথানির মধ্যে মানবজীবনের যে অপরুপ দার্শনিক সভাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা কোথাও মেলেনা। চিত্রের বর্ণপ্রমায় ফুটে উঠেছে গে ধ্লিলগু— ছে লগ্নে সমস্ত জীবনের বাত্রাবসানে মালুম এদে পৌছ্য ভার পথের শেষ প্রাস্তে — শিছনে পড়ে থাকে ভার জীবনের বাত্রাবসানে মালুম এদে গেটুছ ভার পথের শেষ প্রাস্তে — শিছনে পড়ে থাকে ভার জীবনের বাত্রা শথের বাত্র প্রাত্তন সমস্ত জীবন ধরে বাকে সে বংন করে এসেছে। অবশেষ সমান্তি আসে মুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ভারে জীবনকে বিরাট্ বিশেব সঙ্গে মিলিবে দেবে বলে।

এমনি করে রেথার সাংগ্রেয়, বর্ণস্থমায় জীবনের অকথিত বাণীকে তিনি মৃক্তি দিংছেন চিত্তের মংচ্য, প্রাণের গভীর অব্যক্ত বেদনাকে রূপ দিংছেন তাঁর তুলিতে। মাসুষের হাসিকালার চিত্র নিয়ে যে সাহিত্যের স্টি, হাসি-কারাহ-গড়া এই ছবিশ্বলি কি তাদের আবচ্ছেছ অক নয় ?

এই ভাবে তুই বিষাট্ প্রতিভাব সমন্ত্র হাছে প্রতিভাব বরপুত্র অবনীজনাৰে। সাহিত্যের মন্দিরে তিনি দান করেছেন অনেক—সময়ের দীর্ঘতা ভাকে মান করতে পারে না। আবার অনুদৃত উপেক্ষিত ভাবতীয় শিল্পেন্তন করে প্রাণস্কারও তিনিই করেছেন। প্রাচীন ভাবতীয় শিল্পের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, সেকথা ভিনিই প্রথম উপসন্ধি করেছিলেন। নৃতন রূপ ও ভাবের সাহায্যে তাঁকেই চিত্র আবার বছশত বর্ষ পরে বিশেব দ্ববারে ভারতীয় চিত্রের স্মান্ত্র স্ভব করেছে।

যুগা থনিতিত এই তিকেলার চৈত্তা সম্পাদনে কি বিরাট তপস্থার প্রয়োজন হয়েছিল, সে কথা আগবা কলনাও করতে পারি না। বর্ত্তমান ভারত তার স্পষ্টতে থুঁজে পেয়েছে নিজেকে। অনাগত ভার্যাতের পথের সন্ধানও রয়েছে তার অবদানে। অতীত ভারতের সঙ্গে আগামীকা লর ভারতের যে অপরপ মিলন-সেতু স্পষ্ট করেছেন শিল্পাচাগ্য, আজকের দিনে আমাদের কাছে ভাগপরম বিসাহ। বিপুল শ্রদ্ধায় অভিভূত মন বার বার এই বিরাই কর্মযোগীর উল্লেশ নমন্থার জানাতে চায়।



## लकारवधी जीवज्ञ छ

#### শ্রীগোপালচক্র ভট্টাচার্য্য

পৌন:পুনিক জভাদের ফলে মাস্ত্রথ লক্ষাভেদে অপুর্বন দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। তা' ছাড়া বৃদ্ধিবলে উদ্ভাবিত যান্ত্রিক কৌশলও এ কাজে তাহাদের সহায়তা করে প্রচুর। কিন্তু মন্ত্রের প্রাণীরা বৃদ্ধিবলে মান্ত্রের সম্বক্ষ নহে:



লামা বুধু নিকেপ করিবার উপক্রম করিবাছে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা সংস্কারবলে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি তাহাদিগকে যেরপ অস্ত্রশন্তে সন্দিত্ত করিয়াছে তাহার সাহাষ্টেই তাহারা জীবিকার্জন অথবা আস্ত্রংকার ব্যবস্থা করিয়ালয়, তাহাদের এই সংস্কারমূলক কার্যা-প্রশালীর মধ্যেও সমন্ত্র সমন্ত্রমন কতকগুলি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া বার বাহা স্থাধীন বৃদ্ধিবিদ্যালম মাছমকেও তাক্ লাগাইয়া দেয়। এমন কি, ইহাদের সংস্কারমূলক কার্যা-প্রশালী হইতে প্রেবণা পাইয়া অনেক ক্ষেত্রে মাছ্র যে অভিনর কৌশন্ত উদ্ভাবনেও সমর্থ হইয়াছে এরল দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তা ছাড়া, যে সঁকল কার্যা স্থাধীন বৃদ্ধিবৃদ্ধিদশ্যের জীবের পক্ষেই করা

সম্ভব অথবা সংস্থারাবদ্ধ জীবের মধ্যে সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, মন্তব্যেতর প্রাণীদের বারা এরপ কিছু ঘটিতে দেখিলে কৌতৃংল উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। লক্ষাভেদ-সম্পর্কিত ব্যাপারে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে মনেক ক্ষেত্রে এরপ শনেক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

गाः मानी श्रानीत्मत चात्र के की विकार्कत्व निमिष विविध निकात-कोनन आग्नु कविशा नहेबाछ। आप-বীক্ৰিক প্ৰাণী হইতে আৱম্ভ ক্রিয়া কীট-পত্ত, পত্ত-পক্ষীর শিকার ধরিবার অন্তত কৌশল ও লক্ষ্যভেদের নিপুণতা দেখিলে বিশ্বয়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। বটিফেরা, টেণ্টর, ভটিনেলা ও বিবিধ শ্রেণীর ইন্ফিজোরিয়া প্রভৃতি কীটাণু দাধারণ দৃষ্টতে আমাদের পক্ষে অদৃষ্ঠ। মাইক্রোম্বোপের সাহায়ে এক শত হইতে দেড় শতপ্ত বড় করিয়া দেখিলে ইহাদিগকে পরিক্ষাররূপে দৃষ্টিগোচর इष्। এই আণুবীক্ৰিক কীটাণুবা ভাহাদের অপেকা कृतकाय श्राणीनिशतक छेनवस् कविया कीवनधादन .करव । কিছু এই আহার্যা-প্রাণীরা ভাহাদের অপেকা অধিকতর ক্রতগতি-সম্পর এবং সঞ্চরণদীল। কা**ড়েই শিকার ধরিবার** क्क को होनुदा অন্তত উপায় অবসমন করিয়া থাকে। ইহাদের মুখের চতুদিকে 'দিলিয়া' নামে অতি স্ক্স শৌয়ার মত কতকগুলি পদার্থ দক্ষিত থাকে। পরিদৃশ্যনান জগতে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মুখাবয়ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা



यहत्रणि जिन्हारक शामात नात र्कनाहेतारक

540RD



জল-বিচ্ছ

ধারণা আছে-এই অদু কীটাণুদের মুগাবয়ব কিন্তু ছালাদের কোনটার মুভুট নচে। উদর্গহবর না বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধ মুখগহরে কথাটারই প্রাধান্ত দেওয়া উচিত, এই মধগহবরের চতদ্দিকশ্ব 'সিলিয়া'গুলিকে পর পর অভি ক্ততগভিতে এক দিকে আন্দোলিত করিয়া জলের মধ্যে ঘূৰ্ণীর মত স্লোড উৎপন্ন করে। ঘূৰ্ণীর টানে আহার্ঘ্য-জীবাণুগুলি ভাহাদের মুখগহবরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য ইহাতে লক্ষ্যভেদের কৃতিত্ব নাথাকিলেও শিকার-কৌশলের অভিনবত্ব আছে-এ কথা সীকার क्रिडिंड इटेर्टा किन्न जागारम्य समीय जन-कार्षि, जन-বিচ্ছ, গাছ-কাটী, গলা-ফড়িং প্রভৃতি কুমকায় কীট-नल्लाया विभन निकाय-श्रामोत्क, त्वभनहे नकारल्ल व्यभुक्त मक्कात भविष्य मिया थाटक । हेशासत व्याख्यास्वते ুপতি অতি মহর; কিছু যে সকল পোকা-মাকড় শিকার ভবিষা ইচারা জীবিকা-নির্বাচ করে ভাচারা খনেকেই চঞ্চল এবং ক্রভগতি-সম্পন্ন। কাল্লেই শিকার ধরিবার আলায় .हेहावा घन्टाव भव घन्टे। युट्डव ये विन्ममहाद्व ५६ পাতিয়া বসিয়া থাকে। শিকার কিঞ্চিং নিকটবর্তী হইলেই फाहाटक में किन्तित हाटण अथवा भूमविक कविवा आवक

করে। পরীক্ষাগারে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবার সময় একবারও লক্ষান্তই হইতে দেখি নাই। ইহারা একে ক্ষুক্রায় তার উপর অন্ধ্রুবণসূট্—আশপাশের লতা-পাতার সহিত বেমালুম মিলিয়া গিয়া দৃষ্টিবিভ্রম উৎপক্ষ করে। কান্ধেই ইহাদের শিকার-কৌশল সাধারণতঃ অতি অল্প লোকেরই নজরে পড়িয়া থাকে। ধৈর্য্যসহকারে পর্যাবেক্ষণ করিলে ইহাদের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা দেখিয়া প্রত্যেকেই বিশ্বিত হইবেন।

ফড়িং অপর ফড়িংকে ধরিয়া থায়, ইহাতে তাহাদের বজাতি, বিজ্ঞাতির বিচার নাই। সবল, ত্র্কলের বিচার আছে বটে; কিন্তু তাহা প্রাণের দায়েই করিয়া থাকে। শিকার ধরিবার আশার একস্থানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, চোথে দেখিয়াও কিছু ব্রিবার উপায় নাই—মনে হয় যেন নির্কিকার—উদার দৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে নজর রহিয়াছে আশপাশের উড়ন্ত ফড়িংগুলির দিকে। এক বার পালার মধ্যে আদিলেই হইল। চোথের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতেই উড়ন্ত ফড়িংটাকে ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া লইয়া আদে। দশ-বারো হাত দ্র হইতে এই যে ব্লেটের মত ছুটিয়া গিয়া উড়ন্ত শিকাবের উপর পড়েইছাতে কদাচিং লক্ষ্যপ্রই হইতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশীয় কোন কোন ক্মোবে-পোকাও এই ভাবে উইচিংড়িবা মাকড্পার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে।

বাম-কড়িং এবং গোষালে কড়িঙেব বাচ্চাদের শিকাব-প্রণালী আরও অভুত। কড়িং আকাশে বিচরণ করিলেও ইহাদের বাচ্চারা থাকে জলের নীচে। কুজ কুজ মাছ ও অক্তান্ত জলজ পোকামাকড় ধরিয়া থায়। কোন দ্বতর স্থানে শিকারের উপযুক্ত প্রাণী দেখিতে পাইলে ইহারা



Tim-with

শ্বীধের পশ্চাদেশ হইতে পিচকিবির মত জোরে জল
ছুড়িয়া দেয়। এই জলের চাপে বাচ্চাটা ধেন হন্ত্রনিকপ্ত
পদার্থের মত ক্রতবেগে অথচ নিঃশবে শিকারের নিকটবর্ত্তী
হর এবং নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। মৃথ হইতে প্রলম্ভিত
কুম্ইয়ের মত দো-ভাজ-করা একটা অভুত ক্লে ইহাদের
ব্কের উপর নেশ্টিয়া থাকে। স্থােগ ব্রিবামাজেই ঐ
অভুত বন্ধটাকে সহলা হাভার মত প্রােরিত করিয়া অব্যর্থ
লক্ষ্যে শিকারটাকে ধরিয়া ফেলে।

কোলা-ব্যাঙের বাচনা বা বেঙাচি সাধারণ কালো রঙের বেঙাচি ছইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধারণ কালো রঙের বেঙাচিগুলিকে প্রায়ই জলের উপরিভাগে সাঁভার কাটিয়া বেড়াইডে দেখা যায়। কোলা-ব্যাঙের বেঙাচি-



কাঠ-কই-এম শিকার ধরিবার কৌশল

গুলি থাকে জনের জনায়। মশার বাচনা ইহাদের উপাদের থাছ। বাজাদ গ্রহণ করিবার জন্ত মশার বাচনাগুলি কিছুক্ষণ পরে পরেই জলের উপরিভাগে উঠিয়া আদে। অনেক উচুতে উভিতে জিলিত কোন স্বভনেহ দেখিতে পাইলেই শক্নিরা বেমন জানা গুটাইরা ভারী প্রভর্ষণগুর মত ভীরবেদে নিয়ে অবভরণ করে, এই বেগুচিরাগু ভেমন মশার বাচ্চাকে কিল্মিল করিবা জলের



লক্ষাবেধী জল-পোকা

উপরে উঠিতে দেখিলেই জ্যামুক্ত তীরের মত ছুটিয়া গিয়া তৎক্ষণাথ তাহাকে উনরস্থ করিয়া কেলে। গুই-তিন ফুট থাড়াই প্রশন্ত কাচপাত্রে বেঙাচি রাখিয়া তাহাতে মশার বাচা ছাড়িয়া দিলেই বেংকহ এই অভুত দৃশ্য দেখিতে পারেন। বারংবার পরীক্ষার ফলে একবারও ইহাদিগকে লক্ষ্যন্তই হইতে দেখি নাই। অপরিণতবয়স্ক একটা বাচ্চার পক্ষে একল অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ সত্য সত্যই একটা বিশ্বয়কর ব্যাপার।

বিড়াল ভাতীয় জানোয়াবেবা ঘেডাবে অব্যর্থ-সক্ষ্যেদ্র হইতে শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, কোন কোন মাছের শিকার-প্রণালীও তদম্রূপ। বোয়াল মাছের শিকার প্রণালী হাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন – তাঁহারাই এ কথার সভ্যতা উপসন্ধি করিবেন। বাঁশপাতি নামক এক প্রকার চেপ্ট। ভাসমান মাছকে জামাদের দেশের দীঘি, পূক্বিপীতে দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহাদের স্বভাব অভিশয় চঞ্চা। সর্ব্বদাই যেন ছুটাছুটি ধেলায় মন্ত। দেড়-ফুট, তুই-ফুট উপর দিয়া কোন কীট-



बाबारी निकासम विटक क्रिय माछारेटलटक

মূল হইতে বহিৰ্গত হইয়া শিপডের সারের পাশে নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করে এবং একটি একটি করিয়া বছসংখাক পিপড়ে ধরিয়া উদরত্ব করে। সন্ধার পূর্বকরে বহুসংখ্যক ব্যাঙকে শিকার সংগ্রহের আশায় পিপড়ের লাইনের পালে বসিহা থাকিতে দেখা যায়। পিণডেরা কিছু শক্তর অবস্থান মোটেই টেব পায় না ৷ ইহাদের শিকার ধরিবার কৌশল প্রত্যক্ষর। সহজ নয়। কেবল পুট্করিয়া একটু শব্দ হয় মাত্র। ব্যাংটা একেবারে নিশ্চল। মুথ বা মন্তকের কোন অংশকেই একটও নডিতে দেখা যায় না। কেবল এটকুই সহজে নজবে পড়ে যে, একটার পর একটা পিপড়ে যেন সহসা কোথার অদুভা হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা ঘাইবে—মুধ হইতে বিদ্যুৎগতিতে একটি লম্বা আঠালো জিহবা বাহিব করিয়া অবার্থ-লক্ষ্যে ব্যাং তাহা ক্লদে-পিপডের পাষে ঠেকাইয়া দেয় এবং তন্ম হুৰ্ত্তই পিশড়েসমেত ভিতরে টানিয়া লয়। এক প্রান্তে একটা হান্ধা বল বাধা একগাছি ব্রবাবের দড়িব বিপরীত প্রাম্ভ হাতে বাধিয়া বলটাকে ছুড়িয়া মারিলে যে অবস্থা হয়—জিহ্বার সাহায্যে ব্যাঙের শিকার ধরিবার কায়দাট। च्यानकारण महेक्र में प्राप्त हा। कि के पूर्व हहेएछ किया বাড়াইয়া অব্যৰ্থ সন্ধানে পিপড়ের মত কৃত্ৰ প্ৰাণীকে স্পৰ্শ ক্রিবার ক্ষমতা অতীব কৌতৃহলোদীপক সম্পেহ নাই !

টিকটিকির মত বছরপী নামক অভুত প্রাণীদের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইচ্ছামত দেহের বং পরিবর্তন কবিতে পারে বলিয়া ইহারা বছরূপী নামে পরিচি**ড**। যথন সব্জ পত্রাবৃত ভালপালার মধ্যে অবস্থান করে তথন পায়ের বং থাকে পত্রপল্লবের মৃত্ই সবুজ; আবার ওছ ভালপালার উপর অবহান করিবার সময় দেহের বং ধুসর ছইয়া যায়। শিকাবের আশায় ইহারা ভালের গায়ে লেজ জ্ঞভাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে একই স্থানে বসিয়া থাকে; তথন দেখিলে জীবস্ত প্রাণী বলিয়া মনেই হয় না। কিছু দূরে কোন কীট-পতত্ব উড়িতে দেখিলেই কেবল এদিক বা ওদিকের একটা মাত্র চোখ ঘুরাইয়া তাহার উপর কড়া নজর রাথে। নিরীহ পোকাটি শক্তর অবস্থান ব্ঝিডে मा भाविषा १ ४ हेकि पृत्व काम जान विश्व हरेंग। ভড়িলাভিতে বিব্টাকে ৭৮ ইঞ্চি বাড়াইয়া বছন্দ্ৰী পোকাটাকে মুখের মধ্যে টানিয়া লয়। জ্বিটাকে অভ দুর বাড়াইয়া আবার মুখের মধ্যে টানিয়া লইতে অভি অল সময়ই ব্যয়িত হইয়া থাকে 🛊 ইহাদের জ্লিবের অগ্রভাগটা বেশ ক্ষীত এবং এক প্রকার আঠালো পদার্থে আবৃত। লম্বা কাঠিব মাথায় স্মাঠা মাথাইয়া ছেলেরা যেমন দূর



কুনো ব্যাং পিঁপড়ে শিকারে ব্যস্ত

হইতে ফড়িং ধরিয়া থাকে, ইহাদের শিকার-প্রণানীও অনেকটা দেইরুণ, উণঃদ্ধ লক্ষ্যভেদের ফুডিত্ব ইহাদের অসাধারণ।

উপরে যে সকল প্রাণীদের বিষয় আলোচিত হইল তাহারা লক্ষাভেদে কৃতিত অর্জন করিয়াছে-মাহার সংগ্ৰহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় কতক্ণনি প্রাণী দেখা যায় যাহারা শক্র হইতে আতারক্ষা অথবা প্রতি-হিংসাবৃদ্ধি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই লক্ষ্যভেদের কৌশল আয়ত করিয়াছে। ভূড়ের মধ্যে জল লইয়া হাতী দুর হইতে অব্যর্থ-লক্ষ্যে বিবক্তকারীদের নাকে মুথে ছিটাইয়া দিয়াছে—এরূপ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। শক্র**র** উপস্থিতি টের পাইলে কাটল মাছ প্রথমত: দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন কবিয়া ভাষার দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। ভাষাতে কুতকার্যানা হইলে সিপিয়া নামে এক প্রকার কালো বং ছড়িয়া জল খোলা করিয়া দেয়। কালো জলের আড়োলে শক্তর দৃষ্টি এড়াইয়ানে নিবাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, জাল বা অঞ্চ কোন যন্ত্ৰের সহায়তায় বন্দী ছইয়া প্ৰায়নের উপায় না দেখিলে ইহারা লল হইতে দশ-বাবে৷ ফুট দূরে অবস্থিত মাহুষের নাকে মূথে অব্যর্থ লক্ষ্যে পিচকিবির মত কবিয়া কালি ছুড়িয়া মারে।

ইংল্যাণ্ড ও ভটল্যাণ্ডের উপকৃল ভাগে এবং তৎসন্নিহিত বীপপুঞ্জ ফুলমার পেটেল নামে এক প্রকার অলুভা মংভালী পাখী দেখা যার। ইহাদের সম্ভানবাৎসল্য অভি প্রবল। বাচ্চা হইবার সময় কেহ ইহাদের বাসার নিকটে উপস্থিত হইলে পেটের ভিতর হইতে পচামাছের মণ্ডের মন্ত তুর্গন্ধময় তৈলাক্ত পদার্থ উদ্যারণ করিয়া পিচকিরির মন্ত ভাহার নাকে মুখে ছুড়িয়া মারে। লক্ষ্য ইহাদের অব্যর্থ। এইরূপ

বিব্ৰক্তিকর অভিজ্ঞতার পর কেছ আর বিতীয় বাব ইহাদের বাসার নিকট বাইতে ভরসা করে না।

দামা নামক লোমণ জন্তদের এক প্রকার অভ্ত বভাব দেখা যায়। গৃহপাদিত দামা কাহারও প্রতি বিবক্ত হইলে মৃথ কুঁচকাইয়া দ্ব হইতে অবার্থ লক্ষ্যে তাহার গায়ে থ্ণু নিক্ষেপ করিয়া থাকে, লক্ষ্যভেদে বড় একটা বিফলমনোরথ হইতে দেখা যায় না। বিংহল্স কোরা নামে আফ্রিকা দেশে এক প্রকার ভীষণ প্রকৃতির বিষধর সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষাভেদে ইংগদেরও অসাধারণ নৈপুণা পরিলক্ষিত হয়। কাহাকে নিকটে আসিতে দেখিলেই ইহারা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়। আগত্তক ব্যাপারটা সমাক্ উপদক্ষি করিতে না-করিতেই সাপটা কয়েক ফুট দ্ব হইতে তাহার চোধে বিষ ছুড়িয়া মারে। ইহাদের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা অপ্র্ব; কি চোধের মধ্যেই বিষ নিক্ষেপ করিবে।

মালয় ও তৎসন্নিছিত দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় বানর দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্য দ্বির করিয়া ঢিল ছুড়িতে ইহারা ধ্বই ওন্ধান। কেহ উত্যক্ত করিলে ইহারা নারিকেল গাছে চড়িয়া বদে এবং উপর হইতে অব্যর্থ-লক্ষ্যে তাহাদের প্রতি নারিকেল ছুড়িয়া মারিতে থাকে। বানরদের এই অভ্ত স্থভাবের স্থোগ লইয়া মালয়বাসীরা তাহাদের বারা গাছ হইতে নারিকেল সংগ্রহ করিয়া



লক্ষ্যবেধী নেকডে-মাকড্সা

থাকে। এই উদ্দেশ্যে মালম্বাদীরা ববেটসংখ্যক বানর পুষিয়া থাকে।

### আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মত

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্ত্যণ

আচার্য্য শহরের জীবনী-লেপকদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। আমি অস্তাক্ত মত তাঁাল ক'বে এ বিষয়ে বিশেষ অভিক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মত গ্রহণ করবো। তিনি সিটি স্থল ও কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন এবং ধর্ম-বিষয়ে আমাধারা কিয়ংশরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন বেদান্ত মতের আলোচনা করছেন, শহরের জন্মস্থানে গিয়ে তাঁর জীবন ও বংশ-পরিবারাদি বিষয়ে অস্থানান করেছেন, এবং ত্রিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি সম্প্রতি পরমহংল রামক্তমের প্রবৃত্তিত বৈদান্তিক সম্প্রদানের সন্মান গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ধের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, আরব-দাগরের পূর্ব্ব উপকৃলে, মালাবার দেশ অবস্থিত। এদেশের প্রাচীন নাম কেরল। এই কেরলদেশে, প্রসিদ্ধ নম্বরি রাহ্মণ-কূলে, ৬৮৬ প্রীপ্রান্ধে, ১২ই বৈশাধে, শহরের জন্ম হয়। তাঁর শিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম বিশিষ্টা। শহর শৈশব থেকেই শান্তপ্রকৃতি, ভীক্ষবৃদ্ধি ও প্রবল স্বতিশক্তিশালী ছিলেন। তাঁর স্বভিশক্তির কতিপয় দৃষ্টান্ত বর্ণান্ধান্দার্শনিক ফিক্টে ও ইংরেজ দার্শনিক জন্ ইরাই মিল প্রভৃতির স্বপ্রমাণিত স্বতিশক্তির দৃষ্টান্ত বর্ধানে, শহর-জীবনের ঐ সকল দৃষ্টান্ত বিশাসের অবোগ্য বোধ হয় না। রাজেক্সবার্ তাঁর শহর-জীবনীতে বলেছেন,

"ভিন বংসর বয়সে ভিনি নিজ মালয়ালম্ ভাষায় এছ অধ্যয়নে সমর্থ ইইলেন, এবং যথনই যাহা পড়িতেন তথনই তাহা তিনি অবিকৃত ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।" জন্টুয়াট্মিলের আত্মজীবনীতে বলা হয়েছে বে তিনি তিন বংসর বয়সে Greek Vocabulary, গ্রীক ভাষার শব্দার্থমালা, মুখত্ব করতেন। শহরের এ সকল শক্তি দেখে শিবগুরু মনস্থ করেছিলেন পঞ্চম বর্বেই শিশুকে উপনয়ন দিয়ে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু শিশুর ডিন বংদর পূর্ণ হবার আগেই শিবগুরু দেহত্যাগ করলেন। विभिक्षे (पवी अभीत हेक्काकृताद भिक्र क छात्र शक्य বংসবারস্ভেই উপনয়ন দিয়ে গুরুগতে প্রেরণ করলেন। কিন্ত তাকে বেশী দিন বিভাগয়ে শিক্ষা করতে হ'ল না। অল্ল করেক দিনের মধোট কয়েকজন দৈবজ্ঞ শহরের প্রতিভার কথা ভান তাঁর ভন্মপত্রিকা দেখাতে চাইলেন। দৈবজ্ঞাণ শহর-জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যং দেখে অভিশয় বিশাত ও আনন্দিত হলেন, কিন্তু তাঁর অল্লায় দেখে ভীত হলেন। বিশিষ্টার আভ্যস্তিক আগ্রহে তাঁরা বলতে বাধ্য ছলেন যে শঙ্করের অষ্টম, যোডশ ও ছাত্রিংশং বংদরে জীবন-সংশয়: এ কথার শঙ্কর ও তাঁর যাতা উভয়েই চিম্বাকুল হলেন, কিন্তু তু-জনের চিম্বা ভিন্ন রকমের। শহর ভাবলেন,—"এই আলায়ুর ভিতরে কত-টকুই বা দিদ্ধি লাভ করতে পারবো আর দেশের দেবাই বা কত্টুকু হবে !" দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রবস্থার চিম্ব। তাঁর মধ্যে খুব প্রবদ ভাবে এদেছিল আর নিজ সাধন-ভন্ননের সহিত একীভত হয়ে গিয়েছিল। তিনি দঢ সহল্ল কর্লেন যত শীঘ্র সন্তঃ সন্ত্রাপ অবলম্বন কর্বেন। গ্রহন্তাপ্রয়ে থেকে যে ডিনি নির্জন সাধনে ও দেশের সেবায় বিশেষ কুতকার্যা হতে পারবেন না, ত। ডিনি অতি শ্পষ্টরূপে বুঝাতে পেরেছিলেন ৷ স্বতরাং তথন থেকেই তিনি স্থাস্থহণে মাতার অভুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন. কিছ কিছু:তই ঠার অত্নতি পেলেন না। এমন সময় একটি ঘটনা হ'ল যাতে বিশিষ্টা অসুমতি দিতে বাধ্য ছলেন। গ্রামের সৃত্মগত্ত নবীতে সময়ে সময়ে জল বৃদ্ধি হ'ত আর দেই সময় সমূদ থেকে নদীতে কুমীর আসংভা। এক দিন একটা কুমীর খারা আক্রান্ত হয়ে শহর চীৎকার করতে লাগ্লেন, কিছ কিছুতেই কুমীরকে ছাড়াডে পাবলেন না। তথন তিনি বিশিষ্টাকে বললেন, "মা, আমাকে স্থাস-গ্ৰহণে অসুমতি দাও, আমি আমার সম্বন্ধিত সন্থাস মনে মনে গ্রহণ ক'রে প্রাণভ্যাগ করি।" বিশিষ্টা বাধ্য হয়ে অঞ্ছতি দিলেন। এমন সময় কভিপন্ন

মংস্যধারী এসে কুমীরটাকে ভাদের জাল দিয়ে বেষ্টন করলো ও ধরে ফেললো। অন্ত কেউ কেউ শকরকে নদীতীরে উঠিয়ে একজন বৈভের চিকিৎসাধীনে রাখলো। শক্ষর ক্রমশঃ কুন্তার-দংশনজনিত ক্ষত ও বেদনা থেকে মুক্ত হলেন। পিতৃত্তর সম্পত্তি এবং মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আত্মীরদের হাতে দিয়ে তিনি নিজেই সন্ম্যানের মন্ত্র পাঠ ক'রে অন্তম বংদর বন্ধদে গৃহত্যাগ করলেন। মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন ব'লে তার মৃত্যুকালে দেশে গিয়ে তাঁর মৃতদেহের যথাবিধি সংকার করেছিলেন।

গৃহ থেকে বের হয়ে শহর চললেন মহাপণ্ডিত ও মহাযোগী গোবিন্দ্পাদের অবেষ্ণে। গোবিন্দ্পাদ বাস করতেন নর্মনাতীরস্থ ওঁকারনাথে। শহর তাঁর নিকট নানা প্রকার যোগ শিক্ষা করলেন। তাঁর শান্তশিক। পূর্বেই সমাক্রপে হয়ে গিয়েছিল। খাদশ বংদর বয়সে তিনি বারাণণীতে উপনীত হলেন এবং মণিকর্নিকা-ঘাটের নিকটস্থ একটি স্থানে বাস করতে লাগলেন। অতিশীঘ্ৰই তিনি বছ শিষ্যকৰ্ত্তক বেষ্টিত হলেন। চাব বছর এথানে বাদ ক'রে তিনি বেদাম্ভ শিকা দিতে লাগলেন এবং তাঁর প্রধান গ্রন্থলৈ লিখলেন। ইতি-মধ্যেই তিনি কতিপথ শিশুদহ বদরিকাশ্রম প্রভৃতি কোনও কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ ক'রে এলেন ৷ তার দীর্ঘ-ভ্রমণের কথা পরে বলবো। তাঁর নামে চলিত গ্রন্থ অনেক, কিন্তু পাশ্চাতা গবেষণাকারীদের মতে বৈদান্তিক প্রস্থানত্ত্বে ভাষ্য ছাড়া তিনি অন্ত কোনও গ্রন্থ লেখেন নি। মৃদ এবং প্রকৃত বেদান্ত হচ্ছে আটবানা উপনিষদ, যেগু<sup>লি</sup> বেদের অন্তর্গত,—বেদের অন্তভাগ বা বেদের সিদ্ধান্ত। এই আটধানার মধ্যে পাঁচ ধানা (minor) উপনিষদ, যাতে বেদাস্তমত সংক্ষেপে উল্লিখিড হয়েছে মাত্র ব্যাখ্যাত হয় নি ৷ এই পাঁচখানা হচ্ছে ঈশ, কেন, বঠ, তৈত্তিরীয় ও ঐতবেয়। जिनवाना,--(कोषोजिक, ছाल्माना अ बुहमाबनाक,--হচ্ছে major, বুরুং উপনিষদ। এগুলিতে বেদান্তমন্তের আলোধিক দীৰ্ঘ ব্যাখ্যা পাওয়া হায়। প্ৰশ্ন, মৃত্তক, মাতৃক্য ও খেতাখতর, এই চারেধানা 'minor Upanishads' त्वरम भावमा याथ मा, यमिश এशुनिदक अथर्क त्वरमन উপনিষদ ব'লে ধরা হয়। এগুলিতে এক দিকে ৈদিক ব্ৰহ্মবাৰ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে বেদবিক্লছ মৃত্তিপুজা শিক্ষা দেওয়া হয় নি, স্বতরাং প্রক্রতপকে বেদের **শন্তকৃত না হলেও এগুলিকে আৰ্থ অৰ্থাং এবি-প্ৰশীত** 

মনে ক'রে উক্ত আটধানার সঙ্গে প্রাকৃত উপনিষদ বলে ধরা হয়। এই বারোখানা উপনিবদই আমি প্রকাশ करत्रि । 'উপনিষদ'-নামধারী অল্লাধিক আড়াই-শ গ্রন্থের অধিকাংশই 'সাম্প্রদায়িক' অর্থাৎ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভঙ্জি মর্ত্তিপজক হিন্দর লেখা বলে ব্রহ্মবাদীদের কর্ত্তক উপেক্ষিত इब्र। 'आलाशनियम' नामो अकथाना উপनियम महक्रमीय ধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে। মহক্ষদীয় ধর্ম ভারতীয় ধর্মের অন্তর্গত নয়, এই জন্মে এই উপনিষদকে 'দাম্প্রদায়িক'ও वला इस ना, 'कु जिम' वला इस । सा द्शाक, मकत छ छ > > থানা উপনিষদের মধ্যে দশধানার ভাষা করেছেন.--'কৌষীত্তকি' ও 'খেতাখত্তবে'র ভাষা করেন নি। তাঁর অমুশিষ্য শঙ্করানন্দ স্বামী এই তু-খানার ভাষ্য করেছেন। নামের সাদক্ষে ভ্রাম্ব হয়ে অনেকে এই ভাষ্যবয়কে আচাৰ্য্য শহরের লেখা ব'লে মনে করেন, যদিও এগুলির ভাষা শহরের ভাষা থেকে খুব ভিন্ন। এইরূপে অক্সান্য অনেক গ্রন্থকেই শহরের বলে ভ্রম করা হয়। শহর-প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অধ্যক্ষেরা সকলেই 'শঙ্করাচার্যা' উপাধি প্রাপ্ত হন, স্বতরাং তাঁদের লিখিত উপনিষদ-ভাষ্য বা অন্য কোনও বৈদান্তিক গ্রন্থ আদিম শঙ্করাচার্য্য ভারা লিখিত व'रम ज्य र अश कि इरे चा कर्या विषय सम । कि व नकर्त्र व ভাষ্যগুলিতে ব্রন্ধোপাসনাই প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কোনও দেবতার পূজা শিক্ষা দেওয়া হয় নি। এই জন্যেই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের গভীর প্রদা আকর্ষণ করেছিলেন এবং কোনও বৈষ্ণৰ গোস্বামী তাঁকে শঙ্কর-শিষ্য ব'লে নিন্দা করাতে তিনি বলেছিলেন, শহর-শিষ্যত্ব তাঁর কাছে স্লাঘ্য, নিন্দনীয় নয়। স্থতরাং শহরের নামান্বিত কোনও গ্রন্থে यि काम मनीम स्वयं वा भना-यम्नामि ननीय छव थारक. তবে নিশ্চিতরপেই বলা যায় যে, সে গ্রন্থ শহরের লেখা नय ।

যা হোক্, এখন শহরের দীর্ঘ ভ্রমণের কথা বলি। যে সময় রেল ছিল না, ষ্টামার ছিল না, স্থনির্মিত রাজপথও অল ছিল, ইংরেজি ভাষার মত সহজ ও বছদেশব্যাপী ভাষা ছিল না, কেবল পণ্ডিত শ্রেণীর অধীত ও অধ্যাপিত কঠিন সংস্কৃত ভাষা মাত্র ছিল, তখন তিনি উত্তরে হিমালম-প্রদেশ, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, পূর্বে আসাম ও বল, এবং পশ্চিমে গান্ধার, অর্থাৎ আফ্ গানিন্ডান,—যা ভখন হিলুদেশ ছিল,—এই স্থপ্রশন্ত ভারত মহাদেশে বছ শিষ্য সহ ভ্রমণ করেছেন, সংস্কৃতে বক্তৃতা করেছেন, মহাসম্মন লাভ করেছেন, এবং বছ ধর্মসম্প্রদায়কে নিজমতে আনয়ন করেছেন। এই দীর্ঘ কাছিনী বলবার সময় আমার নেই.

স্থাতবাং শহর-শিষ্যদের মধ্যে যিনি স্ক্রপ্রধান, জাঁর মত পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপে বলেই আমি এ বিষয় শেষ করবে। এই শহর-শিষ্য হচ্চেন নর্মদা-ভীরত্ব মাহিম্মতী নগরীর মণ্ডন মিলা। তিনি ছিলেন পর্ব্ব-মীমাংশা-কার জৈমিনির মতাবলমী কুমারিল ভটের শিষ্য। শঙ্কর ভাঁব নিকট উপস্থিত হয়ে বিচার-প্রার্থনা করলেন। শঙ্কবের পরিচয় পেয়ে বিচারে সম্মত হলেন। মগুনের পত্নী মহাপণ্ডিতা উভয়ভারতী দেবী বিচারের মধ্যমা নিযক্তা চলেন। আঠারো দিন বিচারের পর মণ্ডন পরাস্ত হলেন, শহরের মত গ্রহণ করলেন এবং সল্লাস গ্রহণে সমত হলেন। তথন উভয়ভারতী বললেন যে, তিনি যখন মণ্ডনের অন্ধাবিনী, তখন তাঁকে পরাজিত না করা পর্যান্ত শহরের বিচার সম্পূর্ণ হবে না এবং মণ্ডনের সন্ন্যাস-গ্রহণও যক্তিয়ক্ত হবে না। এই ব'লে তিনি শহরের সহিত বিচার প্রার্থনা করলেন এবং প্রার্থনা গহীত হ'ল। এ বিষয়ে আখ্যায়িক। এই বে, উভয়ভারতীর ক্রিক্সাসিত কামশান্তবিষয়ক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে অসমর্থ হয়ে শহর এক মাস সময় গ্রহণ করে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করলেন, রাজগতে বাস করলেন, তৎপরে নিজ দেহে পুন:-প্রবেশ ক'রে উভয়ভারতীর প্রশ্নসমূহের উত্তর দিলেন এবং यागी-क्षी উভয়কেই শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হলেন। নিজদেহ চেডে অনোর মতদেহে প্রবেশ করা যদি সম্ভবও হয়. তথাপি ক্ষন্য-সম্বাসী শহরের পক্ষে অর সময়ের ক্ষনোও পারিবারিক জীবন গ্রহণ করা নিভাস্কই বিশাসের অযোগ্য কথা। যা হোক, সন্নাদাভামে মণ্ডন মি**ভা '**ফরেশবাচার্যা' নামে অভিহিত হয়ে গুরুর ধর্ম ও দর্শন প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

এখন আচাধ্য শহরের দর্শন ও ধর্ম সহক্ষে মত সংক্ষেপে বলে বজবা শেষ করবো। ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাক্ষ্ মূলার বলেছেন, পাশ্চাত্য দেশে দর্শন' বললে যা ব্রা হয়, ভারতের দর্শন তা নয়। পাশ্চাত্য দেশে 'দর্শন' বললে ব্রায় জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম সহক্ষে আধীন চিন্তা। কিন্ধ ভারতীয় দর্শন, শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে একটা স্বাধীন প্রমাণ বলে মানে। কোনও মও বা বিশাসকে শ্রুতিসমত বলে দেখাতে পারলে এই দর্শনাহ্মসারে সেই মত বা বিশাস প্রমাণিত হয়ে গেল। ভবে প্রমাণ বলে গৃহীত বেদ-বাক্যের প্রকৃত অর্থ সহক্ষে মতভেল থাক্তে পারে। যা হোক, বেদ-মূলক ভারতীয় দর্শনে এই শাস্ত্রাধীনতা থাকাতে পাশ্চাত্য দেশের জনেকে এ'কে দর্শনই বলতে চান না। এই দর্শনে বেটুকু স্বাধীন

চিন্তা আছে, তাও কোনও নিদিষ্ট প্ৰণালী (method) অবলম্বন করে নি। বিশেষতঃ ত্রন্ধবাদের দার্শনিক ভিত্তি অন্মেধণ করতে গিয়ে আমি যে সকল বৈদান্তিক গ্রন্থ পডেচি. যেমন শহরের ভাষাত্রয়, ভারতীতীর্থ ও বিভারণাের 'পঞ্চলী', भक्षत्वत नात्य हलिक 'वित्वकृष्ण्यिति', नमानम-বচিত 'বেদান্ত-সার', গৌডপাদ-বচিত 'মাণ্ডক্যকারি লা' ইভাদি, সে সৰ গ্ৰন্থের একটিতেও সেই ভিত্তি পাই নি। অনেক বাব বলেছি যে, দেশীয় দৰ্শনে অসম্ভট হয়েই আমি পাশ্যাকা দুৰ্শনাধায়নে নিবিইচিক হলাম এবং দীর্ঘ-অধায়নের পর তাই পেলাম, যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ক্যাণ্টের পুর্বের পাশ্চাত্য দর্শনেও নির্দিষ্ট যুক্তি-প্রণালীর যথেষ্ট অভাব ছিল। মোটের উপর বলতে গেলে তথনকার প্রণালী ছিল (১) Dogmatism, অৰ্থাৎ চলিত মত বিনা বিচাবে নেওয়া. (২) Scepticism, লৌকিক মত অবিশাস বলে প্রমাণ করে ত্যাগ করা। ক্যাণ্ট দেখালেন যে, প্রকৃত জ্ঞান-প্রণালী হচ্ছে Cricisim of Experience, অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার ক্রন্থ পরীকা। এই পরীকা ঘারা দেখা যায় যে, অভিক্রতার ভিতরে যে পাঁচ প্রকার উপাদান আছে. সেগুলি স্বতম্ভ নয়, প্রস্পারের সহিত অচ্ছেম্ভ। সেই উপাদানগুলি হচ্ছে (১) আত্মজান, (২) ইন্দ্রিয়বোধ, (৩) इक्तिय-द्वार्थत व्यक्तित सम-काल. (8) इक्तिय-द्वार्थत खन. সম্বন্ধ বিষয়ে আত্মার বিবিধ ধারণা (Conceptions or categories), (৫) জ্বগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই তিনটি মূল বস্তব ধারণা (Three ideas of reason)। ক্যাণ্টীয় দর্শন আয়ত্ত করলে দেখা যায়, লৌকিক ও চলিত নৈয়ায়িক চিস্তা যে প্রত্যক্ষ (perception) ও অত্যান (inference)-কে তুই সভন্ন প্রমাণ বলে মনে করে, এতেই মন্ত ভূল রয়েছে। ফলত: প্রতাক্ষ ছাড়া পরোক্ষ নেই, পরোক্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ নেই, জ্ঞান ছচ্চে বছ উপাদান-যুক্ত একটি অথও ক্রিয়া, এবং এই অব্যক্ত ক্রিয়ার বিষয় হচ্চে জ্বাং ও জীববিশিষ্ট এক অব্যক্ত পরমাত্ম। যা হোক, ক্যাণ্ট জ্ঞানের এই অথগুত্ব দেখিয়ে-ছেন বটে, কিন্তু ডা দুট্রপে ধরতে পারেন নি । জ্ঞানের বাইরে একটা স্বাধীন বস্তু (thing in itself) আছে. ষা থেকে আমাদের ইঞ্জিয়-বোধ আসছে.—এই ধারণা তাঁর সমন্ত দর্শনের বিক্লম হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সর্কাধার ব্রন্ধের ধারণাটাকে ভিনি একটা ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রশ্বজ্ঞান যে আমাদের चाचाळारमद नरक এक, ननीय कीव रव मृत्व चनीरमद नरक

এক, ভা বুঝতে পারেন নি। व्याभारतत्र भारत्या श्रीत শ্রেণীবন্ধ করতে সিয়ে তিনি বুঝেছেন যে, প্রত্যেক ধারণারই বিপরীত ধারণা আছে বটে. কিন্তু এই ছুই ধারণার ভেদের ভিতরে অভেদও আছে। এই যে প্রত্যেক বস্তুতে ভেদাভেদ দর্শন, একেই বলে Dialectical Method। ক্যাণ্টের অব্যবহিত পরবন্তী জার্মান দার্শনিক किकर्ड, रमनिर ७ (हर्राम, विरमयक्ररम दर्राम, क्राल्डेव ভুল দেখাতে গিয়ে এই Dialetical Methoda, ভেদা-ভেদ-কায়ে উপনীত হলেন। হেগেল ও তাঁর ইংরেজ অফুবর্ত্তিগণ এই ক্সায়ের উপরই তাঁদের আতাবাদ বা ব্রহ্মবাদ-দর্শন স্থাপন করেছেন। আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনের মল সিদ্ধান্ত ঔপনিষদ অন্ধবাদের সহিত অভিন। তথন ভারতীয় দর্শনাধায়নে ফিরে গিয়ে উপনিষদ ও তন্মক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়লাম। পড়ে দেখলাম যে, প্রাচা ও প্রতীচা ব্রহ্মবাদ পরস্পর সদশ বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ত্রন্ধবাদের পশ্চাতে রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গভীর Dialectical Method, পরস্ক ভারতীয় দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক হৈতবাদী আয়ু, যাহারা ক্রথনও ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না। দেখলাম ধে, শহর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রমাণ করবার জ্ঞানে কিছুই ব্যস্তন্ন, শ্রতির দোহাই দিয়েই তাঁরা সম্ভুষ্ট। তাঁরা যুক্তি যা দেন. তা তথনকার বিখাসপ্রবণ লোকদের সম্ভোষকর হয়ে থাকতে পারে, এখনকার দন্দেহ-প্রবণ এবং বিজ্ঞান দর্শনে প্রতিষ্ঠিত লোকদের পক্ষে তা কিছুই সম্ভোষকর নয়। বন্ধবাদের ভিত্তি হচ্ছে আত্মবাদ, সবই আত্মিক: অনাত্ম, জড় বলে কোনও বস্তু নেই, এই মত। আত্মবাদ উপ-নিষদে আছে। ধুব স্পষ্টভাবে আছে 'কৌষীতকি' উপ-নিষদে। সেখানে ইন্দ্র বলছেন, প্রজ্ঞামাত্রা ছাড়া ভূতমাত্রা নেই, ভূতমাতা ছাড়া প্রজ্ঞামাতা নেই। অর্থাৎ আ্যা ছাডাজপং নেই, জগং ছাডাও আত্মা নেই। শহর এই উপনিষদের ভাষা করেন নি. স্কুতরাং এ পডেছিলেন কি না তাই সন্দেহ: আত্মবাদ সাধারণ ভাবে ছান্দোগ্যে ও বুহদারণ্যক আছে। শহর এই ত্রেরই ভাষ্য করেছেন. কিন্তু ছালোগ্যের আফণি এবং বৃহদারণাকের যাজ্ঞবন্ধা ব্ৰহ্ম বিষয় যে নির্বিশেষ অধৈতবাদী, ছান্দোগ্যেরে রাজর্বি প্রবাহণ এবং দেববি প্রকাপতি বে বিশিষ্ট:দৈতবাদী, এই প্রভেদ বঝতে পারেন निर्वित्मयवाषीया क्यांत्रिय विषयं ७ विषयी एक अकास्त रक्ष দেখেন। বিষয়কে খনিতা এবং বিষয়ীকে নিতা মনে

করেন. স্বতরাং অবশ্বস্থাবীরূপেই, নির্গুণবালে, নির্বিশেষ-বালে, উপনীত হন। পক্ষাস্তরে রাজ্যবিরা ও দেবধিরা বিষয়-বিষয়ীকে অচ্ছেত্ত বলে বুঝেন, স্বতরাং ব্রহ্মকে স্পুণ্ স্বিশেষ বলে সিদ্ধান্ত করেন। শ্বরে ঋষিদের এই মাততেল কিছই দেখতে পান নি। আতাবাদ সম্বন্ধেই তাঁব স্থিৱ মত নেই। কোনও কোনও স্থানে তিনি বলেন, আজা ছাডা লগং নেই. যদিও এই মত তিনি কোন নিৰ্দিষ্ট প্ৰণালী অফুদারে প্রমাণ করেন নি. ব্রহ্মটি যাজ্ঞবন্তার প্রদত্ত প্রমাণাভাগও ব্যাখ্যা করেন নি। আবার কোনও কোনও ভলে. বেমন ব্রহ্মসূত্রের খিতীয়াধ্যায়ে, বৌদ্ধ বিজ্ঞান-বাদীদের সঙ্গে তর্ককাণ্ড নিয়ে, তিনি জগতের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্পষ্টই দেখা যায় যে, শঙ্কর আ্তারাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি। ঋবিরা আতাবাদী বলে ভানে স্থানে আত্মবাদ স্বীকার করেছেন মাত্র। বস্তুতঃ ছাভিজ্ঞতার পরীকা বাতীত আত্মবাদের সত্যতা বোঝা ধায় না। ঐপনিষদ ঋষিদের উক্তিতে এই প্রণাদীর আভাস মাত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মন্ত্ৰন্তী, সভাত্ৰন্তী ঋষিণণ সেই প্রণালীতেই এই দতো উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত প্রমাণ উপনিষদ-লেখকেরা, যারা স্পষ্টতঃই শোনা কথা লিখেছেন,তা যথায়থ ভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি। অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও আহ্বাদন এবং এ সমুদায়ের আকার দেশ-কালকে আত্মপ্রভিষ্ঠিত, আতাম্বরপাস্তর্গত বলে বঝা যায়। এই ভাবে এ সকলকে বুঝলে জগৎ ও আত্মার, বিষয় ও বিষয়ীর, হৈতবোধ চলে যায়। এরপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা-পরমাত্মার একাস্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাজার আক্রেজ খংশ, এই সত্য প্রতিভাত হয়। ব্রন্ধবিহা সুষ্প্রিতে জনৎ ও জীবাত্মার অপ্রকাশ দেখে ভাবেন, নিবিশেষ প্রমাজাই সত্য, জীব ও জগৎ অসং। কিছু নির্বিশেষ পরমাজা ঠার। কোথায় পান ? স্বাধ্যতে কেবল জীবাত্মা নয়, বিশ্বাত্মাও অপ্রকাশিত হন। তাতে কি তিনি অসং হয়ে যান? বস্তুত: জীবের সমপ্তির অবস্থায় চির্জাগ্রত প্রমান্তারত জীব ও জগং স্থায়ী ভাবে বর্ত্তমান না থাকলে জাগ্রদবস্থায় এদব পুনঃপ্রকাশিত হতে পারত না। काशनवद्यात्र औरवर कान चाः निक ভाবে नश हत. किक নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পর্মাত্মাতে সম্ভ জ্ঞান স্বাহী ভাবে থাকাতে স্বৃতির পুনরুদয়ে তা প্রকাশিত হয়। যা হোক. আৰুণি ও যাজাবভাৱে ভ্ৰম বেমন চিত্ৰ ও ইন্দ্ৰ কোৱীত-কিতে দেখিয়েছেন, প্রবাহণ ও প্রজাপতি ডেমনি 'ছান্দোগো' তাই দেখিয়েছেন। ইতিপূর্বেই সংক্ষেপ

তা বলেছি। যাজ্ঞবন্ধ্য জাগ্রং, স্বপু, সুযুষ্ঠি, আস্মার এই তিন অবস্থা স্বীকার করেন, কিন্তু সুষ্প্রির উপরে যে ত্রীয় বা চতুর্থ অবস্থা আছে, যাতে জ্ঞান স্থিত, অপতিবর্তনীয় থাকে, তা তিনি বুঝতে পাবেন নি। ঋষিদের সকে যে মত-ভেদ থাকতে পারে. তা শাস্ত্রবাদী শঙ্কর বোধ হয় মুহুর্ত্তের অন্তেও ভাব তে পারেন নি. স্বতরাং রাজ্যি ও দেব্যিদের দার্শনিক মত মনোঘোগপুর্বক, সমালোচনার সহিত (critically) পড়ে বন্ধবিদের সলে তাঁদের উক্তির প্রভেদ বৃঝতে পাবেন নি। রাজা রামমোহন রায় শৃহত্রে মতন শাল-বাদী না হলেও সম্ভবতঃ শাহর মত হারা অতাধিক প্রভাবিত হয়ে রাজ্যি ও দেবর্যিদের মত অধ্যয়ন করেন নি. অস্কত: সে মতের বিবরণ দেন নি। বৈষ্ণবাচাধ্যদের জেখার সভিত তিনি স্থারিচিত না থাকাতে সম্বতঃ ঋষিদের মতামতের मिटक छाँत मृष्टि चारमो चाक्रहें इस नि । किन छाँटमत मछ-ভেদটাতো সামাজ নয়। ব্রহ্মবিদের মতে জগৎ মিথা। জীবের জীবত্ব মিথ্যা, ব্রন্ধের সর্বাঞ্চতা, সর্বাশক্তিমন্তা, মঞ্জনময়ত্ব প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিগত লক্ষণই মিথা। তিনি নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্র, তাতে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সদীম-অদীম, প্রিয়-প্রেমিক, এ সব ভেদ নেই। জীবের কর্মফল-রূপ জন্ম-মরণ-প্রবাহ যথন শেষ হবে, এবং সে এই মিথাাত ব্রতে পারবে, তথন দে সমৃত্রে নদী-মিখ্রণের স্থায় ব্রক্ষে বিশীন হবে। রাজ্যি ও দেব্যিদের মতে জ্বাৎ ও জীব স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নয়, ব্রন্ধের স্বগত, অস্কর্ভুতি ভেদমাত্র। এই ভেদ কিন্তু নিতা, অবিনাশী। কর্মাফল-জনিত জন্মান্তব-প্রবাহ শেষ হলেও জীব জ্ঞানময় 'দেবযান' পথ দিয়ে উন্নতির নানা তার অতিক্রম করে, মক্তাভাদের চির বাদস্থান ব্রন্ধলোকে চির বাদ করবে। ব্রন্ধলোক ও ব্রন্ধ-ধামের উজ্জ্বল শালীয় বর্ণনা আমি বার বার পাঠ ও ব্যাধ্যা করেছি। নির্বিশেষ ত্রন্ধবাদপ্রতিষ্ঠিত লয়বাদের সঙ্গে এই मिक्किवारमञ्जूषय अरङ्गः। উপনিষদের ঋষিগ্ণ এবং শঙ্ক-রামাত্রজ প্রভৃতি উপনিষদ-ব্যাখ্যায়ক আচার্যাগণ, সকলেই ব্রহ্মবাদের আবিভারক ও ব্যাখ্যাকার বলে আমাদের গভীর আন্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁদের মতভেদ ও সাধনভেদ না জানা অথবা জ্বেও উপেকা করা, উভয়ই অভিশয় কভিজনক। এই জন্মেই এই প্রভেদ ব্যাসম্ভব সংক্রেপে দেখালাম।

শহরের অবভারবাদের দু-একটি কথামাত্র সংক্রেপে বলি।
বৈদান্তিক অবভারবাদের ভিত্তি হচ্ছে এক অহৈতবাদ,—
জীব-এন্দের মৌলিক একত্ববোধ। ত্রন্ধ দেশ-কালের
অতীত হ'য়েও দেশ-কালে, জগৎরূপে, জীবের জীবনরূপে
প্রকাশিত হন। এই প্রকাশই জাঁর অবভার, অবভরণ,

নেবে আসা। "ভিনি বিশেষ বিশেষ মহাজনরূপে অবতীৰ্ণ হন, সাধারণ জীব তাঁর অবতার নয়," এই মত শান্ত-বিৰুদ্ধ, যুক্তি-বিৰুদ্ধ। সত্য অবভাৱবাদ উপনিষ্দে আছে, ব্ৰহ্মণুৱে আছে, গীতাঃ আছে, বেদাস্বমূদক পুরাণসমূহে আছে। শহর এই অবতারবাদই মান্তেন। এই বিষয়ে শান্ত্ৰীয় প্ৰধান প্ৰমাণ হচ্ছে কৌষীতকি উপনিবদের ইন্দ্র-প্রভর্মন-সংবাদ এবং ব্রহ্মস্ত্রের প্রথমাধ্যায় প্রথম পাদের ত্রিংশং কৃত। ত্রন্ধবোগে যুক্ত হয়ে আমরা नकरनहे बचावांनी वन्ट भावि, किन्न यांग छन हरन আর দে ভাবে কথা কহা ঠিক নয়। 'ভগবদগীতায়' শ্ৰীক্ষণ আগাগোড়াই ব্ৰন্ধভাবে কথা কইছেন, কিছ "অমুগীতাতে" দেই কথা পুনক্ষক্তি করতে অমুক্তম হয়ে তিনি বলছেন, "দেই যোগ এখন আর আমার নেই, সে কথা **আ**র বলতে পারি না।" অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন ব্রহ্মের পূর্ণাবভার। এ মতও শাস্ত্রবিক্ষ, যুক্তি-বিক্ষম। জীবমাত্রেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ, অর্থাৎ জীবের সহিত ভেদাভেদ ভাবে প্রকাশিত। আমরা সকলেই মূলে তাঁর মূলে এক, অথচ আমরা অপূর্ণ। তাঁর পূর্ণ-জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পূণা দেশে কালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বপুপে, আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্ছে। এখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ভেদ। এই ভেদাভেদ অনম্ভ কালই চলবে। আমরা সদীম ভোক্তা, তিনি অদীম ভোগের বন্ধ। অনস্ক কানই এই ভোক্তভোগোর সম্বন্ধ চলবে। আমাদের সমক্ষে এই মধুর সম্বন্ধ উজ্জ্বসরূপে প্রকাশিত করে ঈশ্বর আমাদের জীবন ধন্ম কর্মন।

শংবের তীক্ষ শ্বতির দৃষ্টান্তগুলি বথাখানে বলা হয় নি।
এখন বলি। তাঁর গ্রাম ধে-বাজার বাজাভুক্ত ছিল, সেই
বাজা, রাজশেধর বর্মা, বিহান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর
লিখিত 'বাল রামায়ণ' প্রভৃতি তিনধানা পুন্তক গৃহদাহে
দক্ষ হয়ে যায়। বাজা তাতে অভ্যন্ত মনঃপীড়া পেরে
শঙ্করেকে সেই কথা বলেন। শঙ্কর সেই বই তিনধানা পড়েছিলেন। তিনি রাজাকে বল্লেন, "আপনি লিখুন,
আমি বইগুলি পুনবার্তি করি।" এইরূপে রাজা তাঁর
লিখিত পুত্তক্তায় পুনংপ্রাপ্ত হয়ে অভ্যন্ত আনন্দিত ও
ক্তজ্জ হয়েছিলেন।

শহর-শিষ্য পদ্মপাদেরও এই চ্র্ভাগ্য ঘটেছিল। 
তার মাতৃল ছিলেন পূর্ব্ব-মীমাংলাবাদী। পদ্মপাদ এই 
বাদের বিপক্ষে একধানা বই লেখেন। পদ্মপাদের সাময়িক 
অকুপশ্বিতিতে তার মাতৃল এই বই পড়ে অতান্ত ক্রুছ 
হন আর বইধানা পুড়িরে কেলেন। এতে অতান্ত বাধিত 
হয়ে পদ্মপাদ শহরকে এই ক্লেশের কথা বলেন। শহর

বললেন, "তোমার বই আমি পড়েছি, তুমি লিখে নেও, আমি বলছি।" এইরূপে পল্পাদ তাঁর লিখিত পুড়ক অবিকলভাবে পুন:প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

তীক্ব স্বতির ছটি স্বপ্রমাণিত পাশ্চাত্য দৃষ্টাম্ব এই :— জার্মান দার্শনিক ফিকটে অভি দরিলের সন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর বার বংসর বয়সে তাঁর গ্রামের গির্জায় নিয়মিত-রূপে যেতেন এবং দেই গির্জায় প্রসিদ্ধ আচার্য্যের উপদেশ শুনতেন। সেই আচার্য্যের বক্তভাশক্তির খ্যাতি বার্নিনে পৌছেছিল। জার্মানির তথনকার শিক্ষা-পরিদর্শক তাঁর বক্ততা শুনতে কৌতৃহলী হয়ে এক রবিবার দীর্ঘ অমণের পর ঐ গ্রামে সায়ংকালে উপনীত হয়ে শুনলেন যে, সন্ধ্যার পূর্বেই গির্জার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তিনি নিরাশ হয়ে রাত্রিবাসের জন্মে গ্রামের হোটেলে উপস্থিত হয়ে ছোটেল-ব্ৰহ্মককে তাঁব নিৱাশার কথা বললেন। হোটেল-রুক্ষক বললেন, "আমি আপনাকে আজকের বক্তৃতা ভনাতে পারি। এই গ্রামের ফিক্টে নামক একটি দরিস্ত ছেলে আচার্য্যের বক্ততা তাঁর সমন্ত অকভলির সহিত অবিকল পুনক্তি করতে পারে।" শিক্ষা-পরিদর্শকের অমুবোধক্রমে দেই বালক তাঁব সমকে আনীত হ'ল এবং আচার্বোর অঙ্গভঙ্গি, উচ্চারণক্রম প্রভৃতির সহিত সেদিন-কার বক্ততা অবিকল পুনক্ষক্তি করলে। পিতার দরিত্রতা বশতঃ বালকের শিক্ষা চলচে না শুনে সেই রাজকর্মচারী বালকের পিতাকে ডেকে এনে বালকের শিকাভার গ্রহণের প্রস্তাব করলেন, বালকের পিতা সহর্ষে সম্মত এর ফল হ'ল জার্মানির স্থবিখ্যাত দার্শনিক, বক্তা ও দেশহিতৈষী ফিকটে।

Pleasures of Hope-এর প্রাসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল একটি কবিতা লিখে তথন-তথনই প্রতিবেশী প্রাসিদ্ধ মচ কবি স্থার্ ওয়ালটার স্কট্কে শুনাতে গেলেন । কবিতা মার্ত্তির পরেই স্কট্ হেনে বললেন, "চুরি করা কবিতা মামাকে নিজের বলে শুনাতে এয়েছ ?" ক্যাম্বেল বলনেন, "আমি এই মাত্র লিখে আনলাম, মাপনি কি ক'রে এ'কে বলছেন 'চুরি করা' ?" মট বললেন, "চুরি প্রমাণ করবো আমি কবিতাটিইম্মবিকল আর্ত্তি ক'রে।" এই বলে তিনি সেই দীর্ঘ কবিতা মবিকল প্রকৃত্তি করলেন। ক্যাম্বেলের বিশ্বের আর দীমা রইল না। তথন স্কট্ আবার ঈবৎ হাস্য করে বললেন, "তুমি বে তোমার কবিতা আমাকে পড়ে শুনালে, তাতেই তা আমার মুখ্ছ হরে গেছে।" এ সকল স্পাই প্রামাণিক আ্যুনিক দৃষ্টান্তে শহরের স্থতীক্ষ্ স্বরণভাজর বিবরণ প্রমাণিক হছে।

# অবু ঠাকুর

#### গ্রীকালিদাস নাগ

চন্দ্ৰনগৱের পাশে চাপদানির বাগান শিশু করছে খেলা হাঁস পায়রা ময়ুরের সঙ্গে क्षि हॅ न दार्थ ना : কত ছেলেই খেলে কত বৰুমে, দিনবাত। কোথা থেকে জুটে যায় খেলার তুলি, ভূষো-কালি ष्यव् लार्थ खाश्य हिव, याणित खानीय। ভালো ছেলেরা লেগে যায় বই পড়তে क्षे रूप बन, क्षे भाकिरहेर् ষ্ববু কিছুই হতে চায় না। পড়া সারলো নমো নমো করে' ভেসে চলল রূপের ম্রোভে রঙের বন্সায়। কত ছেলে মেমে বৈরাগী বাউলের মুখ ভেদে ওঠে তার কালি কলমের টানে, কেউ দেখে না। সেকালের জ্বোড়াসাকোর বাড়ীতে চলছে যাত্রা থিয়েটার কথকতা। অবুর তুলিতে জেগে ওঠে 'কথকের মুখ', त्नरह खर्फ नारहत खराम 'तृश्त्रमा', রেখার নেশায় মশগুল!

( 2 )

অখ্যাত শিল্পী অবু ঠাকুর রবি-কাকার দৃষ্টি এড়ায় না ; শিলীর ডাক পড়ে কবির দরবারে, त्वथा ह्यां के क्रिक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रां क्षेत्र क्षेत्रां के স্থুর দিতে 'বিশ্ববতী'র রূপকথায়, 'वश्'व जिध-करून कांबाय। কাকা পড়েন 'মানদী-প্রতিমা', ভাইণো পড়েন 'কীরের পুতুল', বৌত্তমুগ—হুজাতার দেবা, অশোকের দাধনা,জাতক, অবলান काका बरहन 'हिजाकना', ভाইপো अमान ছবির সক্ত, কথায় রেখায় চলে গভীর ঐকতান। কাকা পড়েন বিভাপতি চণ্ডীদান, **डाहेर्ला मक्रमा करवन शाविस्मनारमय शम** 

পদাবলীর পাপড়ী থেকে উকি মারেন অভিসারিকা 'রাধা'। त्ना कार्ण वह एक हरव दिशाव भाविनी, অবু ঠাকুরের 'ক্ষুদীলা'— বিবৃহ মিলন বসম্ভ ঝুলন रान ছবির ঝরণা করে! ছ্-এক জন থম্কে দাঁড়ায় সাড়া পড়ে রসিক মহলে। ব্লপের অভিসারে সমল ছিল ববি-কাকার হব, শিল্পীর পেশা স্থক হ'ল বিদেশী ওস্তাদের রূপায়, वन बार्डन, शिनाची, भागाव ; চলল কসরৎ গড়ে তুল্তে 'বাঙ্লার টিসিয়ান্' জমে উঠ্ল ক্যান্ভ্যাস্-ভরা রঙ-বেরঙের ছবি; স্ব বিস্জ্জন গেল ম্যাকেঞ্জিলায়েলের নিলেমে!

( 0 ) অবু ঠাকুর চল্লেন মৃক্রের; বিশ্রাম ঘাটের গন্ধাতীর, মোগল যুগের ভালাবাড়ী, चाटित मिं फि त्वरव अर्ठ नारम याबीत मन। খুলে যায় নতুন চোধ (मधा (मध् माधांत्र(भत बूटक व्यमाधांत्र) মানবপ্রেমিক অবু ঠাকুরের মোহন-তুলির টানে। ल्यान भाग विक्रमाणिका कानिमारमय यूग, ছবির রূপকথার ঋতুসংহার, মেঘদ্ত বাজপুত পাঠান মোগল কেউ বাদ যায় না সবাই ভেসে চলে রূপের স্রোতে। হিন্দুগ্—হত সাধুসন্ত বাজকাহিনীর চিত্রকাব্য, আরব্য উপস্থাদ, পারক্ত উপস্থাদ, ওমর ধৈয়ম্, 'দাকাহানের খথে'র দলে 'আবু হদেন্' দারার ছিল্ল মৃত্তের পালে 'আলম্পীর'

ই ডিহাসের স্বপনপুরীর এমন কত ছায়াছবি

থাক হয়ে দেখেছি ছেলেবেলা থেকে।
ভারত-ই ডিহাসের রপভায়কার

থামাদের শিল্পগুরু অবনী ঠাকুর

শত্যকে করেছেন স্থন্দর।
এগিয়ে চলেছেন রূপ-জাহুবীর ভগীরথ শহ্মধানি করে',
পিছনে ছুট্ছে—চির নবীন গুরুষ পদাচহু ধরে'—

নতুন চেলার দল—নন্দলালের গোষ্ঠা

থাইন্দর-মফ জায় ক'বে স্থন্দরের মন্দির গড়তে।

সে মন্দির না-ইটে না-পাথরে গড়া

সে মন্দির নর-নারীর প্রেমে
বাঙ্লা দেশের ঘাটে বাটে আকাশে বাডাসে

বোষ্টম বাউলের গানে

ছোট ছেলেমেয়ের পুতৃল থেলায়।

ভারতমাতা'র চরণে অবনীন্দ্রনাথের সার্থক অর্ধ্য

অরূপ-সাধকের রূপের আর্ডি॥

পূর্ণিমা-সন্মিলনীতে অবনীক্র-উৎসবের অর্ঘা।

## বর্তুমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

#### শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ভল্গা ও ডন নদ্বয়ের মধ্যভাগে, স্টালিনগ্রাডের চারিপাশে ও নগরের ভিতরে, যে প্রচণ্ড শক্তি পরীকা চলিয়াছে তাহার ফলাফলের উপর এই মহাযুদ্ধের গতি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধেই যে এই মহাদমবের চরম পরিণতি ঘটিবে তাহা নয়, কিন্তু ইহার ফলাফল যে উভয় শক্তিপুঞ্জের পক্ষে সাংঘাতিক ভাহা নি:সন্দেহ। স্টালিনগ্রাডের অবরোধের পর প্রথম কিছু দিনের মধ্যেই যদি নগবের পতন হইত তাহা হইলে এক দিকে যেমন জার্মানদলের পক্ষে কাম্পীয় সাগরের কুলে স্থিত তৈলের আকর দথলের প্রচেষ্টায় স্থবিধা হইডে পারিত অন্ত দিকে রুশদলের বিরাট সৈত্যবাহিনী কিছু ছটিয়া যাইয়াও প্রবল থাকিতে পারিত। তাহাদের বলক্ষয় এবং অস্তব্দয় এরপ বিষম অহুপাতে হয়ত ঘটিত না। তবে অন্ত্র ও রদদ সরবরাছের বাধা, পিছু হটিবার সঞ্চে উন্ধরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পরে অতি বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রুশদলের পক্ষে পাণ্টা আক্রমণের পথে অসম্ভব বাধার সৃষ্টি করিতে পারিত। অক্ত দিকে বিচারের বিষয় ছিল फीलिनधां उकाद (हर्षे। मक्ल इरेल, कार्यानश्लद ব্দবস্থা শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কিরুপ দাঁড়াইতে পারে। এই সকল কথার সমাক বিচার হইবার পাঃ রুশরাষ্ট্রপতি স্টালিন ও তাঁহার সমরপরিষদ এই স্থলেই যুদ্ধ দান করিয়া

শক্রব বল পরীক্ষার চ্ডান্ত নিপাত্তি করা দ্বির করেন।

এরপ সিদ্ধান্তের পর রুশ সেনাদল অভ্তপ্র্ব বীরব্বের সহিত জীবন-মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এখন যুদ্ধ যে অবস্থা ধারণ করিয়াছে তাহাতে রিট্দ্ বা ঝটিকাযুদ্ধের বিদ্যাদ্গতি বা ব্যহসঠন, ছেদন ও স্থিতি পরিবর্তনের ফ্রন্ত বেগ, কোনটাই নাই। এখন চলিয়াছে অল্প-বিজ্ঞানের ও যুদ্ধশান্তের অভিনব প্রথা অফ্যায়ী ধ্বংস ও সংহারলীলার প্রলয়তাগুব। এখন এই পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ভূমিধণ্ডের উপর উভয় পক্ষের শক্তি প্রয়োগ প্রায় শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। এই অগ্রিবৃষ্টি, উরাপাত ও রক্ত প্লাবনের মধ্যে মহাসম্বের বছ জ্ঞিল প্রশ্নের স্মাধান হইয়া যাইবার স্স্তাবনা আছে।

যেভাবে সর্বন্ধ পণ করিয়া রুশরাষ্ট্র এখানে যুদ্ধ চালাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে ইহার শেষ নিপান্তির ফল অনেক দ্র গড়াইবে। যুদ্ধ যেভাবে চণ্ড হইতে প্রচণ্ড মুর্জি ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় এক পক্ষের সমাক পরাক্ষয় ভিন্ন ইহা ক্ষান্ত হইবার নয়। এক মাত্র রুশ দেশের শীত ঋতুর তুর্দ্ধান্ত প্রকোপে ইহার আপেক্ষিক শান্তি সন্তব। শীত প্রবেশ হইতে এখনও মাসাধিক বাকী আছে, ইতিমধ্যে অনেক কিছুই ঘটিতে পাবে। যদি শীতের আরম্ভের পূর্বের আর্থানদল সফল না হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে অক্ষান্ত পুরের বিকর্ম-অভিযানে

অতি প্রবল আঘাত লাগিবে, বাহার ফলে তাহাদের শক্তির প্রোতে ভাটা পড়া স্থানিশ্চিত। অন্ত দিকে জার্মানদল নীতের প্রেই জন্মভূক হইলে মিত্রপক্ষের বিপদের কোন নির্দিষ্ট সীমা দেখা তুরুহ হইবে।

অকণস্কির দিখিজয়ের পথে প্রবস্তম বাধা রুশ বাষ্ট্রের গণদেনা। এই মহাসমরে এ পর্যন্ত স্থলে ও আকাশে যত যুদ্ধ হইয়াছে ভাহার মধ্যে সর্ব্বাপেকা বিরাট ও সাংঘাতিক ঘাত-প্ৰতিঘাত সোভিয়েটের রণক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে। সোভিয়েটের গণসেনা যে প্রচণ্ড অগ্নি-পরীকার সমুখী**ন** হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার তুলনাম অন্ত দকল কেত্রের ঘটনাবলী অভি দামান্তই। মিত্রশক্তিপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র क्रमहे बाज शान गान शावर अवना कामानि, क्रमानिशा, হালেরী এবং ফিনল্যাণ্ডের সম্মিলিত শক্তিকে অবিশ্রাম যুদ্ধে প্রবল বাধা দিয়া যাইতেছে। রুশ গণদেনার শৌধ্য ও বীৰ্য্য অতুলনীয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। স্থতরাং তাহারা মিত্রদলের নিকট উপযুক্ত সহায়তা অতি শীঘ্র না পাইলে যুদ্ধের অবস্থা কি দাড়াইবে তাহা বলা যায় না. এবং এই জন্মই ইয়োবোপে দিতীয় সমরকেত্রের স্চনা অতি শীঘুট ছওয়া মিত্রপক্ষের জন্ম অতাস্তই আবশ্রক। ইহা কি কি কারণে এখন অসম্ভব তাহার বিশদ বিবরণ না প্রকাশিত হইলেও তাহা সকলেই জানে। কিন্তু এখন যাহা অসম্ভব ভাহা কোন দিনই সম্ভব হইবেকি না তাহা কেহই জানে না। আজ যেরূপ বাধাবিদ্ন আছে তাহা তিন বংশ্রের আয়োজনের পর ব্রিটেনের পক্ষে লজ্মন করা কঠিন মনে হইতেছে। কাল যদি জার্মানদল পূর্ব-हैद्यादवान इहेट अल्लकाक्रड मूक्त हम, एटव के वाधा व কত গুণ বুদ্ধি পাইবে তাহা সহজেই অমুমেয়। সময় এত দিন জামানীর সপকেই ছিল এবং এখনও আছে। বস্ততঃ যদি স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানদল সম্যক বিজয়-লাভ করে ভবে মিত্রশক্তিদলের পক্ষে শেষরক্ষার প্রশ্ন বচঞ্গ জটিলতের হইবে।

ছয় মাসের ঝটিকায়্দ্ধে জাপান যাহা গ্রাস করিয়াছে তাহার রক্ষা এবং সেধানকার অধিকার দৃঢ়তর করা ভিন্ন অন্ত কোন কার্য্যধারার স্প্রচনা এদিকে এধনও দেখা যায় নাই। সলোমন খীপপুঞ্জে ও নিউগিনিতে যে সকল খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছে তাহা ঐকপ রক্ষণাবেক্ষণেরই অংশ বলিয়া মনে হয়। চীন দেশ হইতে বিলক্ষণ কিছু সৈল্প সরাইয়া অন্ত কোথাও লইয়া যাওয়ায় সেধানকার জাপানী অধিকার কিছু লঘু হয়। খাধীন চীন সেনা সেই স্থােগ



ফন বক

প্রহণে মুহূর্জমাত্রও দেবী না করায় কিছু দিনের জয় 
চীন দেশের সমূত্রতীরস্থ প্রদেশগুলিতে জাপানী সেনাদল 
হটিয়া য়াইতে থাকে। সম্প্রতি নৃতন সৈয় আসায় আ্বার 
সেই সকল অঞ্লে নৃতন জাপানী অভিযান আরম্ভ 
হইয়াচে।

নিউগিনি ও সলোমন অঞ্চল জাপানের সৈক্তদল এখন প্রবলতর বাধার সম্থান হই ছাছে। নিউগিনিতে জাপানী-দলের প্রধান বিদ্ধ মাল সরবরাহে। ঐথানে অট্রেলিয় এবং মার্কিনী আকাশবাহিনীলয় তীত্র আক্রমণ চালাইবার ফলে জাপানীদল ওয়েনইানলী পর্বতমালার তুর্গম পথে অস্ত্রশস্ত রসদ আনিতে বাধ্য হই য়াছে। সেই কারণে ওখানে জাপানীদিগের এখন অস্ত্রবল প্রাধাত্ত নাই। সলোমন দীপপুঞ্জে মার্কিনী নৌবহর সদা সর্বাদাই যুদ্ধ দানে ইচ্চৃক থাকায় সেধানেও জাপানীদিগের বিশেষ স্থবিধা হয় নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে ঐ তুই অঞ্চলে জাপানীদল পরাক্রয়: শীকার করিয়া নিশ্চেই হইয়া বিসয়া থাকিবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদ্ত গ্রু জাপান হইতে বদেশ প্রত্যা-গমনের পর করেকটি বক্ততা দিয়াছেন। সেগুলির মূলকথা এই বে, জাপানীদিগের হর্ম্বর্ম যুদ্ধকামতা পূর্কের স্থায়ই জাটুট আছে এবং তাহাদের যুদ্ধক্তিও প্রচণ্ড। রাষ্ট্রদ্ত

গ্রলেন যে জাপান যাট লক্ষ্টের মৃত্ত করিতে পারে এবং ভাছাদের অন্তশন্ত নির্মাণের ক্ষমতাও বিশাল। জাপানী নৌবহর পূর্ব্ব-এশিয়ার মহাসমূদ্র অঞ্লগুলিতে এখনও প্রবদ ভাষা সহক্ষেই অহমেয়। স্বভরাং এখন যে অপেকারত যুদ্ধবিরতি দেখা যাইতেছে তাহার পিছনে নুতন কোনও অভিযানের ব্যবস্থা চলিতেছে ইহা অসম্ভব নহে। জাপান এখন সকল যুদ্ধকেত্রে আহমানিক বিশ লক্ষ শৈক্ত নিয়োগ করিয়াছে মনে হয়। ইহার মধ্যে চীন ও মন্ধালীয়া-মাঞুকুও সীমান্তে প্রায় পনর লক দৈয় আছে। বাকী পাঁচলক নানা দিকে ছডাইয়া আছে। সম্ভবতঃ বীপময় ভারত ও নিউগিনি ইত্যাদি ভারতমহাসাগর ও দক্ষিণ প্রশাস্তমহাসাগর অঞ্চলে প্রায় তিন লক্ষ এবং ইন্দোচীন, मानम् ও उन्मातर्भ छूटे-नात्कत किছू अधिक रेमस आहि। দৈশ্য চলাচলের সংবাদ এখন প্রায়ই চংকিং-এর ঘোষণায় থাকে: স্থতবাং নৃতন সৈত্ত চীন দেশে পাঠাইয়া সেধানকার 'অভিজ্ঞ **শেনাদলকে ব্রহ্মদেশ বা নিউগিনিতে পাঠা**ন হুইভেচ্ছে ইহাই সম্ভব। যে শক্তিপ্রয়োগে জাপান ব্রহ্মদেশ জ্ঞাহে সমর্থ হইয়াছিল, ভারত আক্রমণে তাহা অপেকা অনেক অধিক বলের প্রয়োজন। স্থতরাং এদেশের আনক্রমণের বাবস্থা হইতেচে কিনা ভাহা বলা অসম্ভব। কিছ ইচা স্থানিশ্চিত যে ভারত আক্রমণের ক্রমতা এখনও জাপানের আছে, যদিও দে শক্তি এতদুরে প্রয়োগ করার वायका कांभारतव भरक महक्रमांशा नरह।

জেনারেল ওয়েভেল ব্রম্মদেশ আক্রমণ ও জাপানীদিগকে বিতাড়িত করার কথা বলিয়াছেন, যদিও তিনি কবে সেটা করা সন্তব হইবে তাহার কোনও নির্দেশ দেন নাই—এবং তাহা দেওয়াও অস্কৃতিত। তাঁহার বকুতা হইতে এই
পর্যন্ত মনে করা চলে বে ভারতে স্থিত যুক্তজাতির সমর
পরিবদ এখন প্রবাপেকা নিজেদের অধিক সবল জ্ঞান করেন
এবং রক্ষে ও মালরে যেরূপ কটিকাবর্তের মত জাপানী
অভিযান চতুর্দিকে অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল সেরূপ
অবস্থা এখন ভারতে ঘটতে পারে না ইহাই তাঁহাদের
বিচাব।

কিছ ধেমন ইয়োবোপে তেমনি এশিয়া ভূমিথওে কালের দেবতা এখনও অক্ষশক্তিরই প্রতি পক্ষণাত করিতেছেন। যত দিন যাইতেছে ডতই জাপান তাহার অধিরুত অঞ্চলগুলিতে হৃদ্দুভাবে রক্ষণের ব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইতেছে, এবং অক্স অক্ষদলের ক্যায় জাপানের প্রতিপত্তি ও শক্তি সকলই নির্ভর করিতেছে তাহার প্রতিবন্দী দলের শক্তিনাশের উপর। স্থাপু হইয়া বিসিবার ক্ষমতা অক্ষশক্তি দলের মধ্যে কাহারও নাই। স্থাপু হইলেই সময়ের প্রভাব বিপক্ষ দলের দিকে চলিবে। স্থতরাং ভারত সীমাস্তে বেশী দিন যে এইরূপ অচল ভাব থাকিবে ভাহা মনে হয় না।

মিত্রশক্তি দলের সমুথে যে "হাবানো মাণিক উদার" রূপ বিষম সমস্তা রহিয়াছে তাহাও দিনের দিন জটিলতরই হইতেছে। এদিকে শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু অস্তা দিকে বিপক্ষদলও বৃদিয়া দিন কাটাইতেছে না তাহাও নিঃসন্দেহ।

এদেশের উচ্চতম অধিকারীবর্গ এ বিষয়ে কি ভাবিতেছেন তাহা বুঝা ভার। যে ভাবে- কার্য্যকলাপ চলিতেছে তাহার বর্ণনা না করাই ভাল।

ভ্ৰম-সংকোধন

বর্তমান সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠার রবীক্রনাধের বে পত্রখানি মুক্তিত হইরাছে তাহা জ্রীরামানুজাচার্য্য গোলামীকে লিখিত।

প্তত আছিন সংখ্যা 'প্ৰবাসী'তে প্ৰকাশিত "প্ৰাচীন বাংলা সাহিত্যে ধৰ্মসম্বয়" প্ৰবন্ধে করেকটি ভল বচিহা পিলাভে—

| <br>-441 4-1 -15 1/1 | -2 (1.1144 | mental to adjust the state of t | THE TOWNS OF THE STREET |                 |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| পৃষ্ঠা               | পাটি       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | শশুদ্                   | <b>62</b>       |
| 632                  | ২          | "জানদাগর" হইতে উদ্ভ অংশে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "ন্যক্লপ"               | "নর্জ্ঞপ"       |
| <b>≧</b>             | <u> </u>   | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "উড়িয়ার রাজা"         | ""উড়িয়ার খামা |
| 630                  | 2          | sर्ष <b>घटन</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "প্ৰত্তি"               | "ঞকুডি"         |
|                      | 3          | ५७ल ছट्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "নবীন"                  | "নবীয়"         |
| 638                  | \$         | (২) উদ্ধৃত জংশে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "কামিন"                 | "क्रमिन"        |
| 434                  | >          | ২৭ম ছুৱে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "শাক্ষকির"              | ''শাক্রিদ্''    |
|                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                 |



লেনিনগ্রাড। জগিৎস্যাত হেরমিটেজ মিউজিয়ম



লেনিনগ্রাড বিখবিদ্যালয় এবং নিকোলায়েভঞ্চি সেতু



রেঙ্গুন নগরী ও পোতাশ্রয়



বেজুন নগরী ও নদী



ভাষে। ব্যাহকে মেনাম নদের দৃশ্য। সমুবে শ্যাম টিম নেভিগেশন কোং-র অফিস



শ্যাম। ব্যাহকে প্রধান রাজপ্রাসাদ। সমুধে রাজকীয় বজর।



মন্টা। প্রধান পোতাশ্রম



মালয়। কুয়ালালম্পুর টেশন, রেলওয়ের প্রধান অফিস ও মাজেটিক হোটেল



## 



"বল ও সমাজ"

#### গ্রীস্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

আধিনের "প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অধীররঞ্জন দে মহাশর প্রাবণের "প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার "বল ও সমাজ" প্রবন্ধের আলোচনা বা সমালোচনা করিয়াছেন। আমি কোন পাজিতোর দাবী করি না, তবে সমালোচক আমাকে বে সমন্ত গ্রন্থ পড়িতে বলিয়াছেন সেগুলি আমি পড়িয়াছি এবং তদতিরিক্ত ইংরেজী ও করাসী ভাষার লিখিত আরও অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছি। সমালোচক যাহা বলিয়াছেন তুই-একটি ক্লা বাতীত অভ্যান্ত সকল খনে তাঁহার সহিত আমার মতের বৈষমানাই। আমি কম্নিজন ব্ঝিতে পারিয়াছি কি না আনি না, কিন্তু সমালোচক মহাশর যে আমার লেখার তাংপর্য্য বুঝেন নাই এ বিষরে আমি অনেকটা নিঃসংলয়। "প্রবাসী" ও "ভারতবর্ধে" রাষ্ট্রনৈতিক বিষরে একরূপ ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। সেগুলি সমন্ত প্রবিধানপূর্বক পড়িলে আমার বন্ধবা হরত অধীরবাব বুরিতে পারিবেন। প্রবন্ধানি একটি অগও গ্রন্থের অংশ মান। কাজেই, ক্ষুক্ত করেক পঠা

হইতে শীবৃক্ত দে মহাশরের আমার বক্তব্য বিষয়টি সমকে জুনির্দিষ্ট ধারণা করিতে না পারিবারই কথা। অধীরবাব যদি বৈর্ঘা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধলৈ শেব হইলে।তাঁহার সমালোচনা বারা আমাকে সমানিত করেন তবে সুখী হইব। এই সামাক্ত কয়েক পংক্তিকে কেহ অধীরবাবর সমালোচনার উত্তর বলিয়া মনে করিবেন না। কোন সমালোচনার কোন উত্তর আমি এ পর্যান্ত দেই নাই, দিতেও ইচ্ছা করি না, কারণ কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত কুইলে তাহা সর্বসোধারণের বিচারবোগা। সমালোচক লেখকের থাকা জমপ্রমাদ বলিয়া মনে করেন তাকা ঠিকও হইতে পারে. ভুলও হইতে পারে। তাহার বিচারকর্তা পাঠকবর্গের মধ্যেই রহিরাছে। যে সমস্ত পাঠক কিছু লেখেন না ডাঁছারা যে বিচার করেন না এমন কথা वला बाग्र ना । এ अवशाह मांशाहरणंत्र प्रह्माद्र वाशास्त्र वण्डस्य शास्त्रिका দেওৱা গিয়াছে তাহার পশ্চাতে সর্ববদা সশস্ত্র হইয়া আক্রসমর্থনের চেষ্টা করা নিপ্রাঞ্জন বলিরাই মনে করি। অবশ্র লেখক কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কোন অসম্মান দেখাইয়াছেন এরাণ অভিবোগ দিলে সে কথা বতন্ত্র। কোন মতবিশেষের প্রতি অল্রদ্ধার কোন কৈ<del>ফিছ</del>ে আবিশুক হয় না।



স স্ব স্থো

দি ফেডাবেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার
অব কমার্সের ভৃতপূর্ব সভাপতি,
কলিকাতা কর্পোরেশনের ভৃতপূর্ব
মেয়র, বাংলা গবর্ণমেন্টের ভৃতপূর্ব
অর্থসচিব এবং মেম্বর অব একজিকিউটিভ কৌদিল অব ভাইস্রর

**ब्रीमणिमीत्रभम मत्रकारतत्र** 

ভারতীয় খাছের ভিতর, ঘি সর্বপ্রধান উপাদানরূপে পারিবারিক দৈনন্দিন ব্যবহারে ও সামাজিক উৎসব এবং প্রীতিভোজনাদিতেও অতীব প্রয়োজনীয়। কাজেই ঘি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রক্ষিতের শ্রীয়তে এই বিশুদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি নিজে বছদিন এই ঘি ব্যবহার করিয়া ইহার অত্যংক্তই গুণের পরিচয় পাইয়াছি। ইহা যথার্থই লোকপ্রিয় এবং সর্বত্ত যে এর এত আদর তাহা হইতেই এর শ্রেষ্ঠতার অলান্ত নিদর্শন। বিশিষ্ট রাসায়নিক অভিজ্ঞগণ উহার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়াছেন। রক্ষিত মহাশয় সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী এরুপ ঘি প্রাপ্তির ব্যবহা করিয়া সাধারণের মহৎ উপকার করিয়াছেন। আমার স্থান্ট বিশাস শ্রীপ্রত অধিকতর লোকপ্রিয় হইবে। আমি শুনিয়া অতীব সন্তোব লাভ করিলাম যে, শ্রীযুক্ত:রক্ষিত মহাশয় এই ঘি বহির্ভারতে চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানির বন্দোবন্ত করিতেছেন। আমি তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

স্থাঃ নলিনীরঞ্জন সরকার

#### "হদন্তের পত্র"

#### **শ্রী ত্বর্যাংগুমোহন চট্টোপা**ধ্যায়

গত ভাত্তের অবাসীতে 'হদন্ত' মণায় আমাদের শোভাষাত্রা নিয়ে বে সমন্ত যুক্তি ও তত্ত্বর অবতারণা করেছেন, সেওলো অকটো কিনা সে সম্বন্ধে অচুর মতভেদের আশকা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা বাচ্চে যে, এই সম্পর্কে নার নামক আত clastic পদার্থিটি আপাততঃ হিন্দুর দিকেই আছে । স্প্ততাং "হিন্দুর দিকেই ভাষ্টো বখন আছেই তথন এক কথার আমরা মুসলামনদের সমজিদ্ভলোর সামনে দিয়ে আমাদের শোভাষাত্রাপ্তলো িং ফ যাবার সময় extra উৎসাহের সক্তে লগঝশপ'বাজিয়ে চাক চোক চোল পিটিয়ে দশ দিক্ কশ্লিত করে আমাদের 'ভার' ও তৎসহ জিলটা বজার রাখতে পারলেই বে পরমার্ক লাভ হবে তাতে আর সন্দেহ কি? আর বেহেত্ বর্তমান civiliz tionটা (সভাতা নম্ব সেটাকে আর এর মধে না টানাই ভাল) —ার এ civilization of noisos,"—মুভরাং মসজিদগুলোর সামনে আর political platform—এর ওপর আমরা যত বেশী noise করতে পারব,—বিষের মুরুরারে আমরা তত বেশী civilized বলে গণ্য হব।

একটা কথা স্থাসিত বে, বাংলা দেশে হিন্দুকে আর মুসলমানকে এক সজে বসবাস করতেই হবে। কিন্তু সে বসবাসটা পরুপারের পক্ষে বারাত্মক করে তুলতে না হলে—"মুসলমানদের মতলববাজীটা"র — সম্বন্ধে অতাধিক গ্রেবশা করব র মতলবটা চেড়ে দেওগৃংই ভাল। আর সেই সঙ্গে ধর্মের দোহাই নিরে উভয় পক্ষই যে মনোরান্তর , ublic exhibition করে বেড়াজি সেটারও কোনও প্রশ্নেজন আছে ধলে মনে হর না। "অভার যে করে, আর অভার যে সংহ"—এর মধ্যে কেই যে আছের নর, এটা লিয়ে তর্ক করবার কিছু নেই। কিন্তু এটা ছাড়া আরও একটি অতি শুরুতর বিষয় আছে—সেটা কছে—অপরের অভায়গুলোর অভ্যুত্ত দেখিরে নিজেদের অভায়গুলো কারেম রাখব্রে দুর্দ্ধননীয় প্রয়াস।

ছুনিয়ার ঘোড়দৌড়ের মাঠে হিন্দু-মুদলমানের বাঙালী জাতটা বে জ্মেই বড় পেছিরে পড়ছে দেটা কি এখনও আমাদের মন্তিছে প্রবেশ করছে না ? চাক পেটাবার রান্তার হদিস করতে গিয়ে, আর কাটা গরুর মুত্টা কোখা দিয়ে নিয়ে বাওরা হবে, তার বাবলা করতে গিয়েই দিন কেটে গেল—পথ আর এগনো হ'ল না ৷ বাঙালীর ঠাকুর বাঙালীর মসজিদ, বাঙালীর বাজনা, বাঙালীর কপোরেশন এর বোঝাগুলো এমন করেই বাঙালীর ঘাড়ে চেপে ধরেছে বে, সেই বোঝার ভারে আমরা আর এক পাও এগুতে পারছি না, কেবল গোটার বাগা এক জোড়া বলদের মত হিন্দু-বাঙালী আর মুসলমান-বাঙালী সেই ছুবিষহ বোঝা খাড়ে নিয়ে, একজন আর একজনকে ভাতিরে নিজেদের অক্ষমতা আহির করছি । বি. সি. চাটুলো সেই বলদ ছুটোকে সমান উৎসাহের সঙ্গে তাদের 'বলদ্ব' একাশের স্কুবিধা দেবার প্রস্তাব করে বে বুব অভ্যার করেছেন, তা মনে হয় না । বর্ত্তমানে এই 'Bobno energy'টা যে ভাবে প্রকাণ পাছে সেটা জাতির পক্ষে মোটেই কলাণপ্রদানর।





#### শারদোৎসবের শ্রেষ্ঠ উপচার।

ক্যালকেমিকোর



দি বিউটী মিল্ক.

ছথের সরের মতই উপকারী এই স্থরভিত রূপের ক্ষীরে দেহ হ'য়ে ওঠে কমনীয়, স্থৃচিকণ ও নবনীত কোমল। ছগ্ধফেননিভ স্লিগ্ধ স্থ্যমায় তরুতটে কোটে যৌবনের তরুণপ্রভা।

# कार्डवन ७०१ मन वर्

ভাইটামিন্ 'এফ্' সংযুক্ত মনোমদ স্থ্রভি সম্পৃক্ত এই উৎকৃষ্ট রিফাইন্ ক্যাষ্ট্র অয়েল এক অন্প্রম কেশতৈল। ৫,১০ এবং২০ আঃ শিশিতে থাকে।

# সিলট্রেস

প কাম ধুর তরল ভাসপু

কেশ মার্জ্জনার এই শ্রেষ্ঠ উপকরণে চুল রেশমের মত চিকন ও কোমল হ'য়ে ওঠে। খুস্কি মরামাস দুর হয়। ৫ এবং ৮ আঃ শিশিতে পাওয়া যায়।



লাইম ক্রীম গ্লিসারি ন

কর্কশ চুল কোমল করে, অবাধ্য চুল সংযত রাখে, চুলের স্বাভাবিক বর্ণ উজ্জ্বল হয়।





ক্যা ল কা ভা কে মি ক্যা ল



বঙ্গীয় শাস্কাকাৰ কণিত শ্ৰীছরিচরণ ৰন্যোপাধান্য সম্বলিত ও বিৰভাৱতী কণ্ঠাক প্ৰকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্ৰতি থণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাক্যান্ডল বতন্ত।

এই উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ অভিধান শীঘ্ৰই সমাগ্ৰ হইবে। ইহার ৮০তম থও প্ৰকাশিত হইরাছে। ভাহার শেষ শব্দ 'সংজ্ঞা' এবং শেষ পৃঠাক ১৮০০।

জগৎ কোন পথে ?—— প্ৰথোগেলচন্ত্ৰ বাগল। এন কে. মিত্ৰ এক বাদাৰ্গ, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম এক টাকা চার আনা।

यान-वाहन, कनकात्रशानात धामारतत मरक मरक विकित रार्भन स्माक পরস্পরের খনিষ্ঠ সাল্লিখো এসে পড়েছে ৷ ঘরকুণো হলে থাকবার দিন আর নেই। সাহিত্যে সমাজে আদান-প্রদানের সম্পর্ক উত্তরোভর বেডে চলেছে, আর রাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে এক দেশের সঙ্গে অস্ত দেশের সমস্তা এমন ভাবে জড়িত হরে পড়েছে যে একটিকে না জানলে অপরটিকে ভালো कारन सामनाब छेलाब (नरें। এই मिरन याँवा आश्वारमत निरस्तरमत छायाब সহস্ত ক'রে, দেশ-বিদেশের কথা শোনাতে উদবোদী হয়েছেন তাঁরা ধক্ষবাদের পাতা। বোগেশবাবুর थरहरे উজ্জল দৃষ্টাঞ্জ। অল পরিসরের সধ্যে তিনি সারা ছনিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রীর ইতিহাস আলোচনা করেছেন, অথচ তথ্যের বিষয়ে কার্পণা করেন बि। बहुनात करण ইতিহাস গরের মত মনোহারী হয়ে উঠেছে। ছেলেদের মতন ক'বে লিখলেও যাতে বইখানা বড়দেরও কালে লাগে, লেখক সে हिटक हो दि दिए एक । अनिहा, हे हे दिहा भे अवः स्वासितिकांत अधान अधान রাষ্ট্রে কথা এতে আছে। ভারতবর্ষের কথা নিয়ে হরেছে সুক্র, তার পর স্থান পেরেছে তার প্রতিবেশী দেশগুলি, এবং পরে পাশ্চাতঃ জগৎ। শেৰ অধাত্তের আলোচা বিষয় সামাজাবাদ ও বাধীনতা, তাতে আছে **छिन्छि निवक,--होन, लाशान ७ मार्किन युक्त्याहै। आ**क्षिका,--विम्बरङ মিলর ও আবিসিনিয়ার প্রসঙ্গ কিঞিং থাকা উচিত কি না. লেথককে বিবেচনা করে দেখতে অন্তরোধ করছি।

তিন বছরের সধ্যে তিনটি সংস্করণ বইণানির জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বলা বাইলা, এ সমাদর আলোচ্য প্রছের ছাষ্য প্রাপা। নবতর সংস্করণে তিবাত সম্বন্ধে একটি নৃত্র অধ্যার সংবোজিত এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখে অক্টান্ত বিবরণ ক্সম্পূর্ণ করা হরেছে। ভারত সম্বন্ধীর প্রবন্ধে নিধিল-ভারত কংগ্রেস ক্মিটির শেব সিদ্ধান্ত, নেত্বর্গের গ্রেখ্যার এবং দেশব্যাপী বর্জনান বিক্ষোভের কথাও বাদ পড়ে নি।

চলস্থিক।—সম্পাদক: শ্রীপবিত্র গলোপাধার। চলস্কিক। পাব লিসিটি সিভিকেট, জামসেদপুর। মূল্য জাট জানা।

ইহা জামনেদপুরে বাংলা-সাহিত্যান্দ্রাধী বাঙালীগণের বার্ধিক পাতিকা। বর্ত্তরান সংখ্যার খাতি ও অধ্যাত ১৮ জন লেখকের ১৮টি রচনা সক্ষতিত হইরাছে। তর্মধাে প্রীবৃক্ত কালিবাস রার অনুদিত একটি বৈদিক স্ক্ত, প্রীবৃক্ত চিত্তপ্রদাদ ভটাচার্যা কৃত পাল বাকের একটি গলের অনুবাদ—"সারা জীবনের পাথের" এবং প্রীযুক্ত কেদারনাম্ব বন্দ্যোপাধ্যারের "এ গ্রিম ট্রাজেডি" বিশেষ উল্লেখযোগা। এই সংখ্যাটি কোন বংসরের ভাহা উল্লিখিত থাকা উচিত ছিল।

উরোপের শিল্পকথা—জ্ঞানতকুমান হালদান। কলিকাতা বিষৰিভালন। দামেন উলেথ নাই।

গ্রন্থকার বিখ্যাত চিত্রশিলী। ভারতীয় শিল্পকলা স্থকে তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ ইভিপ্রেই বাংলা-সাহিত্যে সমাদর লাভ করিরাছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি সংক্ষেপে ইউরোপীর স্থাপতা, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনা করিরাছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হুইলেও স্থ্রোধ্য এবং হৃদয়প্রাহী। ক্ষেক্টি ছাপার ভূল এবং একই নামের বিভিন্ন বানান সংশোধিত হুইলে ভাল ছুইত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুর জীবন-মরণ সমস্তা লেখক ও প্রকাশক—
জীনলিনীরঞ্জন চক্রবর্তী, জললবাড়ী, মর্মনসিংহ। মূল্য আটি আনা।
আলোচ্য পুত্তকে গ্রন্থকার হিন্দুসমাল ও হিন্দুলাতির বর্তমান



### পূজার বাজার–

সময় থাকিতে অবিলম্বে করিয়া না রাখিলে পরে আর বর্ধিত মূল্য দিয়া সকল দ্রব্যাদি না পাইতেও পারেন।

বাঙলার রহন্তম জাতীয় শিল্প-নিকেতন আপনাদের সেবায়:সর্বদাই অগ্রগামী।

कमलालस श्रीवम् लिमिरहेष

১৫৬, ধর্ম জনা ব্লাট

কলিকাডা।

কারৎ-লক্ষার আগমনে

বাংলাব গৃহ-সংসার কল্যাণ-প্রতে ভবিষা
উঠক, সকল ছংব, দৈন্ত ও বিশর্গারের
অবসান হৈছে, নৈবাত্ত, অবসান ও সংশ্যের
অবসান হৈছে, নৈবাত্ত, অবসান ও সংশ্যের
যেয় কাটিয় যাক্। দাহিছে পালনের দৃঢ়
সহলে সমগ্র জাতি আজ জাগিয়া উঠক।
দীর্ঘ পরিপ্রিল বংসর রাগি দেশের অর্থিক
বাংলানতা লাভের এই প্রচেটা আপনাদের
সকলের সহযোগিতায় সকল ও সার্থক হোক্।

ভাষীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ,
সেই কল্যাপের হারা ধন প্রকাভ করে;
হবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ,
সেই সংগ্রহের হারা ধন প্রকাভ করে।

—ব্রীন্তরনাথ
সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে পরিচালিত, জাতির
আধিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত

হিন্দুস্থান বিভিংস, কলিকাতা
—আঞ্চ—
বাছাই, মান্তাভ্ল, দিরী, লাহোর, লক্ষ্ণা, নাগপুর, পাটনা ও চাকা
অভেন্সি, ভারতের স্প্রিক ও ভারতের বাহিত্ব



সহটাবহার বিষয় বেশ হাই ভাবে আংলাচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সমরে হিন্দু নরনারীকে মরণের পথ হাঁতে জীবনের পথে ক্ষিরাইয়া আনিবার বিবিধ উপায় তিনি আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুর সাধনা বৈদিক সাধনা। সে সাধনা বল, বীর্য, শক্তি, সেজ ও মহানের সাধনা। আজ এই ভাঙা-গড়া আবর্ত্তনের যুগে হিন্দুকে পরিপুর্বরূপে কাত্রধর্ম গ্রহণ করিতে হাঁবে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কাত্রবার্থের বেরুপ অভাব বিটিয়াছে জগতে তাহার তুলনা নাই। এখন হিন্দুকে তাহার আম্বিনাশী ভাব, ধারণা ও অভাগে হাঁতে মুক্ত হাইয়া দৃপ্ত পোঞ্লয় ও বল-বীর্ষোর নিকা গ্রহণ করিতে হাইবে, গীতার ধর্ম অনুসরণ-করিতে হাইবে। অভাগের বিক্রমে অবিচলিত মনোর্ বিই গীতার মুলমন্তা। হিন্দুকে মনে রাখিতে হাইবে যে অত্তীতের ত্র্নিনেন হিন্দু মরের নাই। বর্ত্তমানেও হিন্দু মরিবে না এবং ভবিবাতেও হিন্দু মরিবে না। হিন্দু "অমৃতের পুত্র—হিন্দু মরণ-বিজয়ী মৃত্তাগ্রহ। আমাদের দৃঢ় বিখাস যে, জনসাধারণের মধ্যে এই পুন্তক অন্তে হাইবে।

ঞ্জীজিতেন্দ্রনাথ বস্থ

শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও বিশালাক্ষীমাতার ইতিবৃত্ত — শীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধাার। মেদিনীপুর, মিউনিসিপাল অফিন রোড, "লন্ধী ভবন" হইতে শীবিভৃতি বন্দ্যোপাধাার বি-এল কর্ত্তক প্রকাশিত।

এই কুম পুতকে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদাগামে প্রভিষ্টিত বিশালাক্ষী দেবীর সংক্ষিত্ত বিষয়ণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিবয়ণ প্রধানত জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত। পূজা-পদ্ধতি ও ধানে দেওয়া না গাকার দেবতার প্রকৃত স্কল নির্ধারণ করা কঠিন। এই দেবতা এই স্কলের জমিলর রাজা শোক্তাসিংহের আরোবা দেবতা ছিলেন। তাই বর্ধামানের মহারাজের বিরুদ্ধে শোক্তাসিংহের বিরেছাহ এবং তাহার কলে পশ্চিম বরের আয়ে সর্বত্র যে জ্ঞান্তির হারণাত হয় তাহার বিবরণ প্রশাস্ত্র কথে করের তাই বিবরণ প্রশাস্ত্র করে এই পুতিকায় দেওয়া হইয়াছে। ইণ্ঃপ্রেইরেরী ভাবার প্রকাশিত বাংলার বিভিন্ন ভেলার গেপেটিয়ার ও ইয়াটি লিখত বাংলাদেশের ইতিহান প্রস্তৃতি গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। স্বত্রাং বাঙালী পাঠক ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীচিম্ভাহরণ চক্রবর্তী

বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা – ডাঃ নৃপেল্রচন্ত্র রায়। হোমিও পাব লিশিং হাউস, উহাড়ী, চাকা। মূল্য ৩, টাকা।

প্রান্ত ৭০ বনসর ইইল ভাক্তার স্বস্পারের বাইওকেমিক চিকিৎসা প্রচলিত হইরাছে। গ্রন্থকার এই পদ্ধতির অনুসন্দ করিয়া চিকিৎসা জগতে থাাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এই পুস্ত কথানি অনি সরল ও বোধগমা ভাষার লিখিত হইরাছে এবং ইহার ৭ম সংস্করণ ইইতেই বুঝা যায় যে এইরূপ পুস্তকের চাহিদা ক্রমশাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে ভৈষজাতত্ত্ব ও চিকিৎসা উভয়েরই সমাবেশ আছে এবং প্রস্কার শীয় অভিজ্ঞতা ও বহুলশিতার বিশিষ্ট পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই দিয়াছেন। একট্ বত্ব ও চেইার গহিত অধায়ন করিলে সকলেই কিছু না-কিছু উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীনকুলেশ্বর সরকার

# গাঁগন্ গান্ধী ভাষা

গীতা ব্ঝিতে হইলে বেশী লেখাপড়া জানার দরকার নাই। সকলেই যাহাতে ব্ঝিতে পারেন গান্ধীজী সেইভাবেই লিথিয়াছেন। ১৯৮ পৃষ্ঠা—মূল্য বারো আনা, বাঁধাই এক টাকা

#### স্থরাজ সংগ্রাক গান্ধীজীর নৃতন পুস্তক দতীশবার্থ অম্ববাদ

মূল্য---। আনা, ডাক থরচ সহ।/৬ আনা। অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম।/৬ আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন। ভি: পি: করা হয় না।

এইরপ আরো ১৬ ধানা গ্রন্থ আছে



১৫, কলেজ স্কোয়ার — কলিকাতা —

## NALANDA

#### YEAR BOOK & WHO'S WHO IN INDIA 1942-43.

Principal Contents:—I. The World—Population, Production, Education. II. The World Miscellany. A Miscellany of General information concerning the important countries of the world. III. The British Empire—the United Kingdom & the Dominions. IV. India—the Country and the People. The Constitution & Government, Production, Trade, Currency, Banking, etc., etc. V. The Indian Provinces & States. VI. Indian National Congress & other Political organisations. VII. The War of to-day. VIII. The Budgets, (1942-43), Indian & Provincial. IX. Current Biographies, Indian & International. X. A thousand other indispensable information.

Ordy. Edn.—Rs. 3|-. Spl. Edn.—Rs. 5|-. Postage extra.

#### NALANDA PRESS 204, Vivekananda Road, Calcutta.

At all principal booksellers and newsagents throughout India

হোমিওপ্যাথিক সহজ গৃহ-চিকিৎসা—এদ্ এন্ রার এও কোং, ৮৭.এ, ক্লাইভ ষ্টাট, কলিকাডা। মূল্য বার জানা।

অলু মূলোর বে সকল পুস্তক হোষিওপ্যাধিক চিকিৎসা-প্রণালীকে সহজ ও বোধগমা করিবার বার্থ প্রক্লাস পাইয়াছে উক্ত পুস্তকথানিও সেই প্রায় ভুক্ত নয় এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। মহাস্থা ফানিমান প্রবর্ত্তি ত প্রণালীতে পরীক্ষিত হইয়াছে বে গুভি ঔষধে শত শত বিছিন্ন লক্ষণ বিরাজমান আছে। রোগাক্রান্ত মানব শরীরেও শত শত রোগ লকণ দৃষ্ট হয়। রোগের এই শত শত লক্ষণসমূহ কোনও ঔষধে বিদামান লক্ষণসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত হইলে রোপাক্রান্ত ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট ঔষধে আরোগা লাভ করে। অভতএব ঔধধের ২।৪টি মাত্রে এই পুস্তকে বণিত লক্ষণ মিলাইয়া রোগ চিকিৎদার সহজ পস্থা অবলম্বন করা ভ্রমপূর্ণ। উপরম্ভ এই ক্ষুদ্র গৃহ চিকিৎদা পুস্তকে কঠিন ও তুরারোগ্য রোগসমূহের প্রিচয় দিবার বার্থ প্রয়াস করিয়া ও উহাদের চিকিৎসা করিবার জ্ঞ সজনয় পাঠকপাঠিকাগণকৈ অনুৰোধ করিয়া লেখক ও প্ৰকাশক অতি ত্রগাহসিকতার পরিচয় দিয়ছেন। ইউরিমিয়া, উপদংশ, কালাব্রর, ধ্নুষ্টকার, নিমোনিয়া, মেনিনজাইটিস্ অভৃতি রোগ চিকিৎসায় যেথানে বিচক্ষণ চিকিৎসকমণ্ডলীকেও বিচলিত হইতে দেখা যায় সেথানে লেথক চিকিৎদা-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ দারা সহতে ঐ রোগ-সমূহের চিকিৎদা করাইশার জন্ম এই গৃহ-চিকিৎদা পৃত্তকে কয়েকটি মাত্র লক্ষণ উল্লেখ করিলা ঔষধ প্রজোগ কারতে বলিরাছেন। এই পুস্তক পাঠে ধতঃই ইহা মনে হয়—যেন মোগ হইতে কোন ভীতিয় কারণ নাই, সাধারণ নরনারীর হারাও সকল রোগীর চিকিৎসা সম্ভব—বে স্বরুসংখ্যক লক্ষণ বৰ্ণিত ঔষধ এই সহজ গৃহ-চিকিৎসা পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে ভাগারাই সকালে ও সক্রোগে ধ্যন্তরি। ইহাই:এচার যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে লেথকের শ্রম সফল হইয়াছে সম্পেই নাই।

#### ঐতিজেন্দ্রক দে

শাস্তী — জ্রীনির্প্রল বন্দোগোগায়। প্রধান প্রধান পুতকালরে ও গ্রন্থকারের নিকট (১০১সি সদানন্দ রোভ, কালীঘাট) প্রাপ্তব্য।
মুল্য পাচ সিকা।

একান্নটি কৰিতার সমষ্টি। অধিকাংশই আধাাত্মিক ভাবের কৰিতা।
প্রেমর ত্নচারটি বা কবিতা আছে তাহাতেও রাধাক্ক' কা'হনীর ছারা
ফুলাষ্ট। 'থামার কথা বা মুখবজে' আনিলাম এছকারের সাহিত্য
সাবলার ইহাল 'প্রথম অর্ঘা'। অর্ঘা 'দীন' ইইয়াছে সম্পেহ নাই।
লেগকেব বয়স রচনার পরিপক্তার অনুপাতে চৌদ্দ বা পনরোর অধিক
হলে বলিব বই ছাপাইবার এই মোহ তাহার পবিহার করাই উচিত
ছিল, কাণে ছন্দে 'মলে ও প্রকাশ-ভলিতে কোন কবিতাতেই বৈশিষ্ট্যের
আ্রাহাসমত্তে নাই।

"পশ্চিমেরি আকাশ জুড়ে দিনের চিতা ডঠল অলে," (পৃঃ ১২) "বাশরী বালাতে চাহি বাশরী বালে না হার," (পৃঃ ২৮) "নীল আকাশে মেঘের ভেলা কে ভাষাল প্রভাত বেলা" (পৃঃ ৬৯)

"আজিকে ভাগারে যে গো সে কথাটি বলা বার এমনি ব্লাজল ঘন সঞ্জা বরিবায়— ( পৃঃ ৫২ )

এই ধরণের পঙ স্তিকে রবীস্রামুসরণ, বলিব না ববীস্রামুকরণ বলিব ? একদা নিশীথ কালে ও অক্তান্ত গল্প--- জীমনোজ বহু। ডি. এম লাইবেরী, ৪২ কর্ণগুলালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছুইটাকা।

কথাসাহিত্যে শ্রীযুক্ত মনোজবাবুর স্থান ফুনির্দিষ্ট। আলোচা পুস্তকখানিতে নয়ট গল আছে। আটটি গলই সচিত্র। মনোজবাবুর ভাষাদঘৰে কিছুই বলিবার নাই। বে-কোন গল পড়িতে আরম্ভ कक्रम, व्यापनारक राम प्रयाख है। मिहा नहेना पाईरवहें। महाधनि युवहें গালুকা ছন্দে লেখা, হাস্ত-পরিহাস ইহার পাতার পাতার। এক দিকে ◆লেফের বাসতা কলেজ-উত্তার্ণ যুবক-যুবতী, অতা দিকে পরিণতবয়ড় পিতা, মাতা বা অভিভাবক—ইহাদের চালচলন, ধরণধারণ, হাবভাব কার্যাকলাপ গলগুলির রস জোগাইয়াছে। 'একদা নিশীপ কালে' নীলান্ত্রির বিপদ সম্ম-বৈবাহিত ভাবী আইনের ছাত্রকে নিশ্চয়ই সাবধান করিয়া দিবে। 'নৌকা-বিলাদে' গুভাত ও অনুপ্যার নৌকা পথে যাত্রা ও পথবিত্রম অসোরান্তিকর হইলেও বড়ই উপভোগা, পাঠকালে নদীবছল বা বিল অঞ্চলের পাঠকদের পথবিত্রমের কথা শারণ করাইয়া দেয়। 'ৰাজাফি মশাই ও ভাই-ঝি' পাঠের পর মনে একটি রেশ রহিয়া যার। সেরেন্ডার ৰসিয়া 'থাজাঞ্চি মুলাই'রের পুকাইয়া লুকাইয়া ভাগবত পাঠ ও যাত্রা গান শুনিবার ঐকাস্তিক আগ্রহ আমরা কথনও ভূলিব না। শেষ গর মধুরেণ সমাপ্রেং'। ইছা বান্তবিকই মধুরেণ সমাপ্রেং। বইথানিতে কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া পিয়াছে।

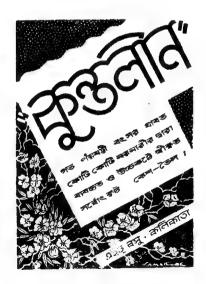

শ্রীনির্মালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাৰ্ষিক শিশুসাথী, ১৩৪৯—গ্ৰন্থতোধ ধর কর্ম্ব স্পাদিত। আশুভোৰ কাইরেরী, ৫ কলেজ ফোরার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার জানা।

গন্ধ, কৰিতা, প্ৰবন্ধ ও চিত্ৰ সম্পাদে 'বাৰ্ধিক শিশুসাৰ্থী' পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বাবের মত এবারেও বিশেষ সমৃদ্ধ ইইরাছে! বাংলার বহু থাতিনামা লেখকের রচনা ইহাতে ছান পাইরাছে। আজিকার শিশুসাহিত্য এক হিদাবে বিশেষ ভাগাবান্। সাহিত্যক্ষেত্রে থাহারা হুপ্রতিষ্ঠিত, একপ বহু,লেখক ও সাহিত্যিক শিশুসনের উপযোগী রচনার পরিবেশনে মনঃসংবোগ করিয়াছেন। বার্ধিক শিশুসাথী তাহার সাক্ষা দিতেছে। ইহা তক্ষপ পাঠক-পাঠিকার 'সাধী' হইবার সতাই বোগা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

যোগসাধনার ভিত্তি— জীঅরবিন। অমুবাদক জীনলিনী-কাল্প গুণ্ড। প্রকাশক—কাল চার পাব নিশাস, ২০এ বকুলবাগান রো, কলিকাতা। ফিকে হল্দে রঙের এণ্টিক্ কাগজে ছাপা। পৃষ্ঠা ১২০।

প্রকাশকের ভাষাধ — "প্রীক্ষরবিন্দ তাঁহার শিষাগণের প্রবের উত্তরে বে সমন্ত পত্র নিধিরাছেন ভাহা হইতে সঞ্চলন করিছা ইংরাজি Bases of Yogu নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হর: এই পুতক্ষানি তাহারই বাংলা অনুবাদ। " অনুবাদক প্রাযুক্ত নলিনীকান্ত গ্রপ্ত শ্রীক্ষরবিন্দের প্রধান

শিবাগণের অক্তডম,—ভঙ্কর বিশিষ্ট সহকারী। তাঁহার ১চিত "সাহিত্যিক", "আধুনিকী," "বাংলার প্রাণ" প্রভৃতি গ্রন্থে গভীর চিত্তাশীলতা ও অসাধারণ রসবিচার শক্তির পরিচর পাওরা বার। আর সেই
সঙ্গে পাওরা বার প্রীঅরবিন্দের ভাবদৃষ্টি ও ভাবধারার অভুত মিপ্রণ ও
প্রকাশ। বর্ত্তমান ভারতে তথা বর্ত্তমান জগতে প্রীঅরবিন্দ এক মনবী
মহাপুরুষ। ভারতের ধর্মধারা ও সাধনার ধারা তাঁহার চরিত্রে প্রপরিমূট
ইইরাছে। এই ধর্ম পালনের বে-সব বিধি-নির্ফেশ তিনি শিবাগণকে
দিয়াছেল তাহা সাধারণের পক্ষে পালন করা ছুদ্ধর ব্যাপার। তথাপি
সাধারণ মাত্রুই অনেক সমর অসাধারণ চিন্তার আবাদ প্রহণ করিয়া
অসাধারণত্ব লাভ করিয়া থাকে। স্তরাং প্রীঅরবিন্দের ইংরেজী নির্দেশভালর অনুবাদ করিয়া অনুবাদক আমাদের মত সাধারণ লোকের
উপকার করিয়াছেন। অনুবাদকের নিজের মনন ও চিন্তন গভীর ধাকার
অনুবাদ প্রিরা

পুত্তকথানিতে স্থিরতা—শাস্তি—সমতা, প্রদ্ধা—আপ্চা—সমর্পণ, বাধাবিদ্ধ, বাদনা—আহার—কাম এবং শারীর চেতনা—অবচেতনা— স্থপ্তি ও বল্প—ব্যাধি ইত্যাদি বিষয়ে স্থনির্দেশ বা উপদেশ সংস্থীত হইরাছে। এই বিষয়ে কৌতুহলী পাঠক পুততকথানি পড়িয়া আশেষ উপকৃত হইবেন বলিরা আমাদের বিধাস।

—- **গু**প্ত

#### দেশ-বিদেশের কথা

-

#### কোলাপুরে রবীন্দ্র-স্মৃতি-বার্ষিকী

এবার অপূর্ব ঘটনা সহবোগে বাংলা হইতে ছই হাজার মাইল
দূরবন্তী কোলাপুর রাজ্যের রাজধানীতে শতাবধি বাজালী ছানার লোকের
সজে সন্মিলিত হইরা ৺রবীক্রানাথ ঠাকুরের প্রথম খুতি-বার্ধিকী অপুন্তিত
করিরাছেন। বর্গ্ধা সরকারের আফিস কোলাপুরে ছানান্তরিত হওরাতে
এখানে এত বালালী সমাগম হইরাছে। ছানীর রাজারাম কলেজের
অধাপক ডাঃ অবিনালক্রে বহুকে সভাপতি ও প্রীবৃত লান্তি গলেপাধাার
ও শ্রীবৃত এ. বি. পার্টেকে সেকেটারী করিয়া কোলাপুরে "রবীক্র-পরিবল" ছাপিত হয়, এবং সে পরিবল ছারা রবীক্র-বার্ধিকী অস্পুন্তিত হয়।
রাজারাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবৃত বি. এইচ. থার্ডেকর সে সভার সভাপতি
হইরাছিলেন এবং তথার মারাসী উপভাসিক শ্রীবৃত এন. এস. কডকে,
ডক্টর বহু ও শ্রীবৃত আইয়ারের বড়কা হয় এবং শ্রীবৃত এন. এস. কডকে,
ব্রুবৃত রক্ষাধর বল্লোপাধাার, শ্রীবৃত অলিতকুমার রায়. শ্রীবৃত নির্মল
বল্লোপাধ্যার ও শ্রীবৃত প্রতিবিকাশ চৌধুরী রবীক্রনাশের বাংলা গান
গাহিরা সমবেত জনতাকে প্রীত করেন। ছানীয় মহারাণী তার।বাল

করেকটি মেরে এবং জ্রীমতী হিমা কেসর কোড়ী (মহারাষ্ট্রে বিবাহিতা বালালী মহিলা) ও জ্রীয়ৃত পার্টে ইংরেঞ্জীতে রবীক্সকাব্যের আবৃত্তি করেন এবং স্থানীয় বহু সঙ্গীতক্ত ও সজীত বিজ্ঞান্তরে ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত ও বাদ্য বারা অনুষ্ঠানের. গোঠব বৃদ্ধি করেন। বর্মা হইতে আগতা শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী কুমারী সিং (নেপালী মহিলা) পরিবদের পক্ষ ইইতে নারীদের নিমন্ত্রণের ও অভ্যর্থনার কার্য্য করেন। সভার শতাধিক স্থানীয় মহিলাও করেন শত স্থানীর ভক্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কোলা-পুরে বালালীর,এরপ অনুষ্ঠান এই প্রথম।

এতত্তির বাংলাতে আর একটি অধিবেশন হয় ৷ সেধানেও উপরোক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ এবং শ্রীবৃত শচীক্রনাথ ঘোষ, শ্রীবৃত স্থাজিত চক্রবর্তী, শ্রীবৃত স্থাসকার গান এবং শ্রীবৃত রাধীক্রনাথ চৌধুরী, শ্রীবৃত স্থানিল বরণ রার, শ্রীবৃত স্থাসকান্ত দাস ও অক্তেরা প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি ধারা অনুষ্ঠানটিকে সাক্ষ্যামন্তিত করেন ৷ ভক্তর বস্থু সে সন্তার সভাপতিক করেন ৷

বর্মা হইতে বহ ত্র্যোগ ও পথকেশের পর হন্ত্র কোলাপুরে আদিরা বাঙ্গালীরা স্থানীর লোকের সহবোগে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিছা বিশেষ তৃথিলাভ করিয়াছেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে সেক্টোরী বাতীত জীব্ত হুনীলবরণ রায় ও জীব্ত হুধাতে ওপ্তের নাম বিশেষ উলেথযোগ্য।

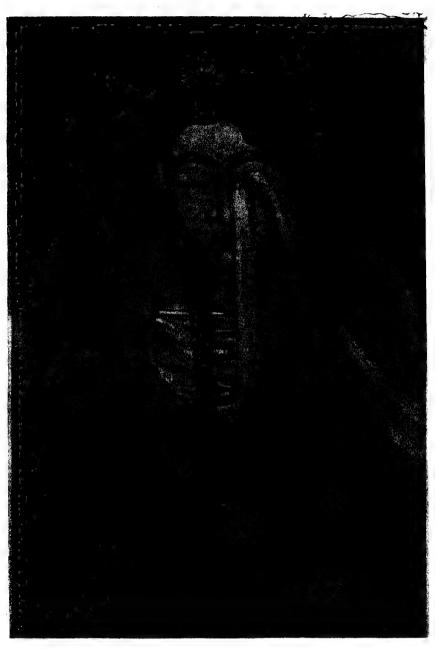

প্রত্যাখ্যাতা শকুস্তলা শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়



### বিবিধ প্রসঙ্গ

"শক্তিপূজা কথার কথা নয়"

হিন্দু সমাজের বালকবালিকারা, সাধারণ অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়ম্ব লোকেরা, এবং প্রাপ্তবয়ম্ব বিশুর শিক্ষিত লোকেও ছুর্গাপ্রার মজার অংশেই সম্ভই থাকেন, কিছ প্রকৃত জ্ঞানী থারা তাঁরা তাতে সম্ভই থাক্তে পারেন না। তত্বজ্ঞানী হিন্দু অধ্যাপক বোগেশচন্দ্র রায় গত ১৯৪৮ সালের "মেদিনীবাণী"র শারণীয়া সংখ্যায় "শক্তিপুজা কথার কথা নয়" শীর্বক বে প্রবন্ধ লিবেছিলেন, তাতে তিনি নিম্নলিবিত্রপে শক্তিপুজার মর্ম উদ্ঘাটন ক'রেছেন।

আবিন মানের প্রথম সন্থাহে রাজি ১টার সময় পূর্ব আকাশে কালপুরুষ নক্ষত্রের উদর হয়। একটি পুরুরের আকার বোধ হর। উত্তরে তিনটি ছোট ছোট তারা পুরুরের মন্তক, পূর্বে ও পল্টিমে মুইটি উজ্জ্ল তারা মুই বাহ, কটিতে তিনটি তারা মেথলা, দক্ষিণে পূর্বে ও পশ্চিমে মুইটি উজ্জ্ল তারা মুই পদ, আর মেথলার দক্ষিণে মুই পরের মধ্যে তিনটি আপাই তারা বরাঞ্জ্ল। জ্যোতিবে নক্ষ্ত্রটির নাম সুল। বৈদিক কালে এই নক্ষত্রে কেহ বরাহ কেহ মহিব কেহ অসুর ইতালি দেখিয়াছিলেন। বে তিল তারার মেথলা বলিতেছি, সেটি ত্রিকাঙ্গলর। বৈদিক প্রস্কে আছে, ভদারা মুগ বিদ্ধ হইরাছে। অথবা ত্রিশুল, ভদারা মুগ বিদ্ধ ইরাছে। অথবা ত্রিশুল, ভদারা মুর বিদ্ধ হইরাছে। অথবা ত্রিশুল ক্ষিণ-পূর্বে বাড়াইলে একটি অতিপর উজ্জ্ল তারা দীপামান দেখিতে পাওরা বার। এটি রয়। ইনিই কিরাতক্ষণে মুল বা বরাহ বব করিতেছেন। এই তারাই চন্ডী বহিবাস্থর বধ করিতেছেন। আকাশে এই বাপার নিতা অসুপ্রিত হইতেছে। ছর হাজার বংনর পূর্বে লাবংকালে স্থান্তের পর দেখা বাইত, এখন পৌর মানে স্থান্তের পর দেখা বার।

একলা সহিবাহের এবল পরাক্রান্ত হইবা দেবলগকে পরাজিত করিয়াছিল। কোন একট বেবতা তার সমূখীন হইতে পারেন নাই। তথন
সকল বেবতার তেজঃ পুঞ্জীভূত হইলে ভরতরী চণ্ডী আবিত্র তিইরাহিলেন। তিনিই হুর্না। বারারণ উপনিবৎ (২।২) বলিতেতেন, হুর্না
আমির্ণা, তেলে অলভা। এই কারণে হুর্না-প্রতিমা রক্তকাঞ্চনবর্ণা।
সক্তকে কটানুট, আলামালা।

কেন-উপনিবদে আছে একদা অধ্বনপের সৃষ্টিত সংগ্রামে দেবতার। লগী হইরাছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এই বিজয় তাঁহাদেরই, এই মহিমা তাঁহাদেরই।

ভিনি জানিতে পারিলেন,এবং উাহাদের সমূথে প্রকাশিত হইলেন। কিন্ত এই পূজা-বরুপ কে? ইহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা অগ্নিকে বনিলেন, হে জাতবেদঃ ( সর্বক্ত ), এই পূন্নীর বরুপ কে? তুমি জানিরা আইন।

অগ্নি নিকটে গেলেন। ভিন্নি বলিলেন

-তুমি কে ?

—আমি অগ্নি, আমি ঞাতবেলা:।

---এখন বে তুমি, ভোমাতে কি শক্তি আছে ?

-পৃথিবীতে বাহা কিছু আছে, আমি তৎসমূদর দক্ষ করিতে পারি।

--- এই छुन्টि नम्स कत्र ।

আহি সৰ্বৰ বল আহোগেও দক্ষ করিতে পারিলেন না। তিনি অতিনিয়ক্ত হইরা বলিলেন, এই প্রনীর বরণ কে, আমি জানিতে পারিলাম না।

দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। তিনি গেলেন।

--ত্ৰিকে গ

—আমি ৰায়ু, জামি যাতরিখা (জাকাশে জামার নিৰাস প্রবাস)

—এমন বে তুমি, ভোমাতে কি শক্তি আছে ?

-- পৃথিবীতে বাহা কিছু আছে, আমি তৎসমূদর গ্রহণ করিতে পারি i

--এই তৃণটি গ্ৰহণ কর।

বায়ু সমূদর বল প্ররোগেও এংশ করিতে পারিলেন, না: ভিনি প্রতিনিযুক্ত হইলেন এবং বলিলেন, এই পুজনীয় বন্ধণ কে, তাহা আহি জানিতে পারিলাম না।

দেবতার। ইস্রকে বলিলেন, হে মঘবন্ ( ঐর্ব্যশালী ) তুমি জানির। আইস।

ইক্স নিকটবৰ্তী কইলে ভিত্তিমি অন্তৰ্হিত হইলেন। ইক্স দেখিলেন, নেই আকালে প্ৰীয়ালিকী বহুলোকমানা হৈমবৰ্তী উমা। ইক্স ভাঁছাকে মিজানা করিলেন, এই পুজনীয় বন্ধণ কে? উমা বলিলেন, ইনি কন্ধ। ইবার প্রকল্প বিজয়েই ভাগনা নহিনাধিত হইলাছ। ৰগ্ৰেদের ব্যিগৰ শক্তির উপাসক ছিলেন। তৃতলে অগ্নি, অন্তরীকে বারু, বর্গে ইল্ল ( মহিনাদ্বিত বর্গ ), এই তিন দেবতা ত্রিলোকের শক্তি। কিন্তু কেহই বিশ্বভ্ৰমের সমগ্র শক্তি নহেন। আত্যেকেই অংশাংশ। কর্মারা শক্তির প্রকাশ হর, ব্যিগণ যত প্রকার কর্ম দেখিরাছিলেন, প্রত্যেকের শক্তিকে দেবতা বলিতেন।

কিন্তু সকল দেবতাই বর্গে, কেহই প্রত্যক্ষ হন না। কেবল অগ্নি এক শক্তি, প্রত্যক্ষ হন। এই কারণে ধবিগণ অগ্নিকে সর্বপজির প্রতিমা করিয়া তাঁহার সম্মুধে এক এক দেবতার উদ্দেশে স্তব করিতেন, কামা বন্ধ প্রার্থনা করিতেন।

তুর্গা নেই অগ্নি, বাংহাতে বিশ্বব্রন্ধাণ্ডের বাণতীর শক্তি পৃঞ্জীভূত ইইরাছে। ভিনিই অজনরূপা, পালনরূপা, সংহাররূপা ব্রহ্মা বিফু মহেশ্বর।

ধগ্রেদের দশম মপ্তলের ১২৫ স্কু দেবীস্কু নামে খাত। এখানে দেবী বাঙ্মরী হইরা বলিতেছেন, আমি দেবতাদের যাবতীর কম'করি। আমি বাবতীর দেবতাকে ধারণ করি। আমি গিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি। আমি তাবং ভূবন নির্মাণ করিয়াছি। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্থোতা, বলবান কিংবা বৃদ্ধিমান করিতে পারি। ইত্যাদি।

মার্কণ্ডের-পুরাণ দেবী-মাহান্ত্যে দেবী-স্তুক্তের বিস্তারিত ভাষা করিরাছেন। এই কারণে হুর্গাপুলার দেবী-স্তুক্ত পাঠও চণ্ডী-মাহাস্থ্য পাঠ অবশু কর্তব্য। পুলাকম খারা তত্ততান না ল্লিলে কর্ম মিখা। তত্ততান খারা ভক্তি না ল্লিলে তত্ততান মিখা। এই কারণে কবি ব্লিরাছেন, "হুর্গাপুলা কথার কথা নর।"

#### রবীন্দ্র-বার্ষিক স্মৃতিপূজা

চিরশ্বরণীয় ২২শে প্রাবণ আগত দেখে স্বদ্র দাক্ষিণাত্যের মদন-পল্লীতে অবস্থিত "আরোগ্যভবন" স্বাস্থানিবাদ থেকে শ্রীমায়া দাশগুপ্তা আমাদের লিখেছিলেন:

"এত দিন ধরিষা দেশ ও জাতি কবির কাছ হইতে কেবল অঞ্চলি ভরিষা গ্রহণই করিষাছে কিন্তু এখন তাহার প্রতিদানে তাঁহার স্মৃতির প্রতিভাগা প্রদর্শন করিবার দিন আসিয়াছে। কবি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদের সম্মৃথে তাহাকে আমাদের ভূলিলে চলিবে না। তাঁহার আজন্ম সাধনার ধন "বিশ্বভারতী"কে শুধু বাঁচাইয়া রাখিলেই চলিবে না, জগতের কাছে তাঁহার প্রেষ্ঠ কীর্তির যথোপযুক্ত সম্মান দিতে ছইবে। কবি যে-সব কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন সেই সব কাজ সম্পূর্ণ করিতে ছইলে বছ অর্থের প্রয়োজন, যদিও আমাদের দেশের বছ গণ্যমান্ত ব্যক্তি এ বিষয়ে খুবই চেটা করিতেছেন কিন্তু এই এক বংসরে তাঁহারা কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

এই প্রসংক একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে হয়ত অবাস্তর হইবে না—গত ডিসেম্বর মাসে গড়ের মাঠে নকল যুদ্ধের দৃষ্ঠ দেখাইয়া সরকার-পক্ষ যুদ্ধের জন্ত অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা ক্রিয়াছিলেন এবং ভাষাতে অর্থ দান ক্রিতে ধনী দরিস্ক

সকলেবই আগ্রহ দেখা পিরাছিল—সংকাষ্যে অর্থানা উদার মনের পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিছু আমার বক্তব্য যে, তুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের জনসাধারণ নিজের দেশের প্রকৃত গুণীকে উপযুক্ত শ্রহা ও সন্মান দেখাইতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। গত আবাঢ় মানের 'প্রবাসী'তে শ্রহাশেন শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু বে প্রস্তাব উথাপন করিয়াছেন তাহা যে ঠিক সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীশ্রনাথের একথানা করিয়া পুন্তক কিনিয়া যদি আমরা প্রত্যেকে কবির বিশ্বভারতীকে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রহা দেখাই তাহা হইলেই আমাদের বার্ষিক শ্বতিপূজা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইবে।

আৰু আমরা বাকনা দেশ ইইতে বহু দ্বে করেকটি বাঙালী ত্বস্ত ব্যাধিগ্রস্ত ইইয়া স্বাস্থ্যনিবাদে আরোগ্য লাভের আশায় আসিয়াছি। আন্ধিকার দিনে যদি আমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া আমাদের বাদলা লাইত্রেরিতে ববীক্ষনাথের কয়েকটি পুস্তক ক্রম করিয়া রাখি তবেই আমরা বিশ্বভারতীকে সামান্ত সাহায্য করিয়া কবির শ্বভিব প্রতি প্রকৃত সন্মান দেখাইতে সমর্থ হইব। আমার আশা আছে কেইই এই প্রতাবে আপত্তি করিবন না।"

বাংলার নারী-আন্দোলন ও আত্মরক্ষা-সমিতি

বাঁকুড়ার "জাগরণ" জৈনাদিকের বর্ত্তমান আখিন সংখ্যায় বাংলার নারী-আন্দোলন ও আত্মরক্ষা-সমিতির কতকগুলি সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তার ভূমিকাব্দরণ বলা হয়েছে:—

আসর জাগ আক্রমণ বাংলার নারীদের মধ্যে বে চেডনার সঞ্চার করেছে তারই ফলে বাংলার বিভিন্ন জেলার নারী-আন্দোলনের সাড়া পড়ে সেছে। নিজেদের মানসপ্রম, নিজেদের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জক্ত তারা নিজেরাই উপ্যোগী হলে সংঘবদ্ধ হচ্ছে, অসহারের মন্ত ঘরের কোলে চুপ ক'রে আর বনে নেই।

সংবাদগুলি বংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, মৃশীপর, আসাম, বহুরমপুর, খুলনা, নোয়াধালি, মাদারিপুর, হ্নামগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল, ও বাঁকুড়া জেলা সহছে। বাঁকুড়া শহরের কাজ আমরা হয়ং কিছু দেখেছি। বাঁকুড়ার সংবাদ এইরপ:—

কলিকাতা নহিলা আন্ধনকা সমিতির নির্দেশাপুৰারী বাঁকুড়ার ২রা আগষ্ট ছাত্রী কমীটির উল্যোগে নিখিল-বঙ্গের শাখা কমীটি পঠিত হরেছে।

বাকুড়া শহরে আটটি পাড়ার মধ্যে পাঁচটি পাড়ার মহিলা ও ছাত্রীজের সাথাহিক বৈঠক হর ৷ বাংলার মহিলা ও ছাত্রীজের এডি কলিকাডা মহিলা আত্মহা সমিতির আবেদন-প্রা শহরের বিভিন্ন পাঞ্চারত বিকুপুর, সানবীদা, খাতড়া, তিসুড়ী প্রভৃতি গ্রামে বিলি করা হয়েছে ও বোঝান হয়েছে ।

২১লে আগষ্ট লালবাজার মিশনারী ক্লের প্রধান শিক্ষরিত্রী শ্রীমতী শতদল রারের সভানেভূক্তে এক সভা হর।

৩০শে আগষ্ট স্থূলভালার রাজসমাজ হলে বিভিন্ন পাড়া ক্যাটিগুলির সহবোগিতার এক সাধারণ সভা হয়।

বাকুড়ার এর মধ্যে ছুটি দল মেরে প্রাথমিক প্রতিবিধান পিকা পেরে পরীকার উত্তীর্ণ হরেছে। প্রথম দলের নয় জন সিমলা কেন্দ্র থেকে সাটিকিকেট পেরেছে। এর গর প্রত্যেক পাড়ার এই শিক্ষা চালান হবে বাতে প্রায় প্রত্যেক মহিলা প্রাথমিক প্রতিবিধান শিক্ষা করবার হ্বোগ পার। মাননীর মোহনলাল গুপ্ত মহিলা আম্বরকা সমিতির জক্ত প্রথমে পঞ্চাল উললা ও পরে পঁচিশ টাকা আম্বরকা সমিতির কাণ্ডে দান করেন এবং তিরিশ টাকার বই হাত্রী কর্মাটির জক্ত দেবেন বলেছেন। উাকে আম্বরা আম্বরকা সমিতির ওরন্ধ থেকে আম্বরা আম্বরকা সমিতির ওরন্ধ থেকে আম্বরিক ধৃত্যবাদ আনান্দি।

বাঁকুড়া জেলার তিল্ডিতে ও বিষ্ণুপ্রে এক-একটি শাধা ছাণিত হয়েছে।

#### বাঁকুড়া মহিলা-আত্মরক্ষা সম্মেলন

"কাগরণ" ত্রৈমাসিকে বাঁকুড়া মহিলা-আত্মবকা সম্মেলনের নিয়মুজিত বুত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর বাংলার বিখাত মহিলা নেত্রী কমরেড মণিকস্কলা নেনের সভানেত্ত্বে এবং এছের রামানন্দ চটোপাধ্যার মহাশরের উল্লোখনে বাঁকুড়া জেলা মহিলা-আত্মরক্ষা সন্মেলন হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন কুমারী আরতি গোস্বামী। প্রছের চটোপাধাার মহাশর বলেন, আত্মরকার জ্ঞ প্রথম এবং প্রধানতঃ দরকার সাহস ও শক্তি ৷ কমরেড মণিকুন্তলা দেন সে কথা থবই সমর্থন করেন এবং বলেন—জামাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা তথু জাপানী দহ্যদের হাঁত থেকেই নর,—অরাঞ্কতার জভ, দেশের অৰ্থনৈতিক সুৰবন্ধাৰ ( economic crisis ) জ্বন্ধ, চোৰ-ডাকাডেৰ ছাড খেকেও। কিন্তু মানসম্ভম রক্ষার চেরে প্রাণরক্ষার প্রশ্নটা দিন দিন আরও প্ৰাষ্ট্ৰ হয়ে উঠছে। দেশের আর্থিক অবস্থা, ফসল উৎপাদনের **অবস্থা** এমন হরে উঠেছে যাতে মনে হয় মানসন্তম বাঁচাবার আগে অনাহারের জন্ম আমাদের প্রাণ বাঁচানই দার হবে। তাই কমরেও সেন থাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে এবং জিনিবপত্তের দর বাঁধার দিকেই বেশী নজর রাখতে বলেন। বাধা-দরের জিনিবপত্তের সরকারী দোকানের সংখ্যা বাড়াবার ক্ষম্ম এবং ষম্ভীতে বন্তীতে এক-একটি বাঁধা-দরের (controlled price) দোকান খুলবার জন্ম সরকায়কে চাপ দিতে বলেন। শীযুক্তা লীলা রাম্ন বলেন, মেয়েরা অসহায় নয়, তাঁরা ইচ্ছে করলে সব্কিছুই করতে পারেন। বিশেব এই বিপদের সময় খণন বাড়ীর কোন পুরুষই বলতে পারেন না, ভার বাড়ীর মেরেদের রক্ষার ভার তিনিই নেবেন তথন আমাদের প্রভোককেই আস্বরকার জন্ত চেষ্টা করতে হবে। তক্লণী-সভেষর প্রেসিডেন্ট শ্রীবৃক্তা ডলি রাহাও কুম্র একটি বক্ত তা करत्रन ।

এই সমেলনে নিমলিখিত প্রভাব ছ-টি গৃহীত হয় :

বর্তমান বৃদ্ধ-গরিস্থিতিতে মেরেরাই সবচেরে বিপন্ন। সমস্ত রকম বিপদের বংগ্য মেরেদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নত আঞ্চলামাদের কাছে প্রত্যক। বিশ্বস্থাকের বর্গনা থেকে তা জামন্তা বৃদ্ধতে পানি।্এই অবস্থান আজ্মক্ষার প্রয়োজন আজ সমন্ত মহিলা সাধারণের পক্ষে একটি মাত্র ভাষনার বিষয়। এ প্রয়োজন প্রেণী, জাতি, ধর্ম বা রাজনৈতিক মৃত ও পথের বৈষয়া কোন বাধা স্টি করে না। কাজেই আজ্মরকার উপার ছির ও অবলম্বন করা আজ মহিলা সাধারণের একমাত্র কাজ। অতএব এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে বাঁকুড়া জিলার মহিলাগণ নিম পদাওলি তাঁদের আজ্মরকার কর্ত্তবা হিসাবে এইণ করুন এবং সমন্ত মহিলাদের মধ্যে এই কার্য্যক্রমকে বাাপক করিয়া তুলুন—

(ক) ফাসী-বিরোধী সংগ্রাম ও আব্ররকার জন্ম মহিলাদের মধ্যে ঐক্য ও সাহস থাকা প্রয়োজন এবং তাঁরা কার বিরুদ্ধে লড়ছেন তাও বুকবেন। (থ) সমস্ত রকম মিধা। সংবাদ, আন, আতক ও বিভীবণ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচার করতে হবে। (গ) প্রাথমিক চিকিৎসাকারী हिमार्त्व, शृहद्रक्रीमल हिमार्त्व, थांगा श्रद्धित्यन ও वर्षेनकांद्री हिमार्त्व আমরা সাহায্য করতে পারি। (ঘ) নিজের বাডী-ঘর যাদের ভাাগ করতে হয়েছে তাদের জাশ্রয় ও থাদোর বন্দোবন্তের সাহাবা করতে পারি। বে-সব লোক দেশ ও গচ ছেডে যেতে বাধ্য হরেছে তারা বাতে ঘ্রাপের্স্ত ক্তিপুরণ পার ও তাদের অক্তাক্ত কট্ট দুর হয় তা আমাদের দেখতে হবে। (৫) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, কর্পোরেশন, সরকার প্রভৃতির সহায়তার বস্তী ও দরিত্র গৃহস্থ অঞ্চলে বাতে সন্তার নিভাগ্রেরোজনীর জিনিবগুলি বিক্রম হয় তার বাবস্থা করতে পারি। (b) বর্তমান সমটপূর্ণ মুহুর্ত্তে মেরেদের প্রত্যেকের আত্মরকামূলক শিক্ষা ও শক্তি থাকা দরকার। লাটি, ছোরা, বুযুৎফ প্রভৃতির থেলা শিখতে ও গরিলা যুদ্ধে যা-কিছু সাহায়্য তা করতে হবে। একটি ছোট নারীবাহিনী এ কাজ শিখাতে পারে।

বিষ্ণুপুরেও মহিল-আত্মরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে।

#### বাঁকুড়া জিলা বোর্ডের আজব খবর

গত প্রাবণ মাসের প্রবাসীতে বাঁকুড়া জিলা বোর্ড সম্বন্ধে আমরা কিছু লিখেছিলাম। আমরা নিজে যা জানতে পেরেছিলাম এবং "বাঁকুড়া দর্পণে" যা পড়েছিলাম, তা অবলম্বন ক'রে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। তার পরও কিছু কিছু থবর ঐ কাগজে বেরিয়েছিল। শেষ যা থবর পেয়েছি, তা গত ১লা নবেম্বরের নিম্মুক্তিত প্যাবাগ্রাফটি।

গত ২৩শে অক্টোবর বাঁকুড়া জিলা বোর্ডের তিনটি বিশেব অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাগুলির বিশেবছ এই বে, প্রতি সভারত্তে চেয়ারমান খান বাহাছুর নিদ্দিক মহোনর সদলবলে উপস্থিত হয়ে "সভাগুলি আইন-সঙ্গত নহে" বলিয়া সদলে সভাগুল তাাগ করেন। অবশিষ্ট সভাগুণ প্রথম ভাইস চেয়ারমান জীবুক্ত বিনয়কুক্ষ রার মহাশয়তে প্রেনিডেণ্ট করিয়া সভার কার্যা আরম্ভ করেন। এই সভায় চেয়ারমান খান বাহাছুর নিদ্দিক ও ছিতীর ভাইস-চেয়ারমান জীবুক্ত হারালাল মিত্রের উপর অনায়াত্রাপক প্রতার সর্বার্গালকারী সভাগুণকে সভায় প্রতার বরেক্ত করিবার জন্ম ক্রিলেল কর্মার জিলা আনায়াজাপককারী সভাগুণকে সভায় প্রতার বরেক্ত করিবার জন্ম হোর্ডের মিনিট-বইটি দেওয়া হর নাই বলিয়া প্রকাশ। আরও ওনা বাইতেছে বে বোর্ডের বাহিরে সভাকালীন পুলিস ঘোরাফেরা করিতেছিল এবং সভার পর ১ম ভাইস চেয়ারমান বিনয়কুক্ষ রায় ও রাইপুরের সভা ক্রিক্ত দিছুক্ এম-এল্-ব্ল, ও সভা জীবুক্ত নরেক্তবাধ বের্য, জীবুক্ত মনীক্রক্রম্বাধ বের্যা,

ভাষাকের বিরুদ্ধে শ্রেখ্যারী পরোলাবা বাহির হইলাহে গুনিলা পরদিন পণ্ডিত কুঞ্জ ইছাও দেখাইয়াছেন বে, চেয়ারম্যান স্বরং নিজ জোর সালে থানার সিলা ভাষার আছ্সমর্পদ করেন। প্রকাশ, বিনয় লায়িছে কোন প্রতিনিধি দল মনোনয়ন করিতে পারেন বাবৃক্ত ভূলজবে ধলা হইলাছিল বলিলা পরদিন ছাড়িলা দেওলা হইলাছে।
আরও প্রকাশ, সভার প্রভাবভাদি নাকি থান বাহাছুর নিজিক, জোলা
ন্যালিট্টে, বিভাগির ক্ষিণনার ও বার্কণাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোলন করেন বানি হইলাছে। ক্লাকল ভানিবার জন্ম সেস-দাতাসপ
ভাষার হইলাছে। ক্লাকল ভানিবার জন্ম সেস-দাতাসপ

ইভিপ্রে "বাঁকুড়া দর্পথে" বাঁকুড়া জিলা বোর্ড সথছে বা বেরিয়েছিল সেই সমন্ত কথা এবং অগ্র বহু তথ্য স্বায়ন্ত-শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বহুপ্রেই জানান হয়েছে। বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব ম্যাজিট্রট মিঃ ঘোর সব কথা জানতেন। তিনি বোর্ডের কাজে ও বজেটে সন্তুই ছিলেন না। বর্তমান বোর্ড ভেঙে দিয়ে নৃতন বোর্ড নির্বাচিত হ'লেই ঠিক্ হ'ত। ভূতপূর্ব ম্যাজিট্রেট বদলি হয়েছেন। বোর্ডের কাজে তাঁর অসম্ভোবের সহিত তাঁর বদলির কি কোন সম্বন্ধ আছে?

#### প্যাসিফিক কন্ফারেন্সে "ভারতীয় প্রতিনিধি দল"!

ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টার্যুখনাল স্ম্যাক্ষোপ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সর রামস্বামী মুদালিয়ার উহার চেরারম্যান ছিলেন এবং বড়লাট লর্ড লিনলিথগো উহার অবৈতনিক প্রেসিডেন্ট। গত ২১শে *দেপ্টেম্ব সর রামস্বামী পদত্যাপ করিয়াছেন* এবং পর স্থলতান আহমদ নৃতন চেয়ার্ম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কানাভায় প্যাদিফিক বিলেশনস কনন্দারেন্দে সর রামস্বামীর অধিনায়কত্বে একটি "ভারতীয় প্রতিনিধি দল" যাত্রা করিতেছেন। সর রামসামী স্বয়ং এই "প্রতিনিধিদের" বাছাই করিয়াছেন এবং ইহার আপনাদিগকে উক্ত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধি विनया श्रीकृष नियाहिन। हैशास्त्र मरश्र अक्सन वारम অপর সকলেই সরকারী কর্মচারী এবং চারি জন ইনষ্ট-টিউটের সভা পর্যান্ত নহেন। পণ্ডিড হার্যনাথ কৃঞ্চক এই ব্যাপারটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। জাঁহার ধারণা, এই প্রতিনিধিরা নিজেদের টাকার কানাডা ভ্রমণ করিবেন সম্ভবত: ভারত-সরকারই ইহাদের জ্বমণ-ব্যয় যোগাইবেন। এই ঘটনার সহিত ভারত-সরকারের তুই দিক দিয়া যোগ আছে। প্রথমত:, বড়লাট ইনষ্টিউটের সভাপতি। কোন ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ইনষ্টিটিউটের নামে পরিচয় বিয়া খামখেয়ালী কোন কাল ক্ষিতে। গেলে! ভাহার প্রতিবাদ করা তাঁহার কর্মব্য।

শগুত কুঞ্জ ইছাও দেখাইয়াছেন বে, চেয়ারমান করং নিজ দায়িছে কোন প্রতিনিধি দল মনোনয়ন করিতে পাবেন না। দিতীয়তঃ, পগুত কুঞ্জয়র আশকা বদি সতা হয়, অর্থাৎ ভারত-সরকার যদি ইহাদের অ্রথা-বায় বছন করেন তাহা হইলে স্পাইই বৃকা ঘাইবে, বড়লাট এবং তাঁহার গ্রব্যমেণ্ট এই নিয়মভ্জমবিরোধী কাজ সমর্থন করিয়াছেন। সর্ ফ্লতান আহমদের অবস্থা বে কয়ণ হইয়া উয়িয়াছে তাহা অস্বীকার করিবায় উপায় নাই। সর্ রামস্বামীর কার্য্য সমর্থন করা বদি বড়লাটের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বড়লাটের কর্মচারী হইয়া ভিনি উহার প্রতিবাদই বা করিবেন কিয়পে দ

"ভারতীয় প্রতিনিধি" নামধারী এই ধরণের সরকারী কর্মচারীদের বিদেশ যাত্রা ও বৈদেশিক প্রচারকার্য্যের উপর ভারতবাসীর মনোযোগ আক্রকাল মোটেই আক্রই হয় না। ভারতবর্ধের তরফ হইতে কথা বলিবার অধিকার ও বিদ্যাবৃদ্ধি এই শ্রেণীর লোকের নাই বিদেশীরাও যে ইহা বৃদ্ধিয়া লইয়াছে, ভারতবর্ধের নিরক্ষর লোকটিও একথা আক্র আনে। ইহাদের আসা-যাওয়ার টাকাটা দরিত্র করদাতাদের বোগাইতে হয় এইটুকুই যা অস্থবিধা।

ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তবে থাকিবেই ? ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিদ এত দিন পরে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন :

"I have not become the King's first Minister in order to preside over the liquidation of the British Empire."

অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখিবার জন্ম তিনি
প্রধান মন্ত্রী হন নাই। ক্রিশ স্-ব্যাপারটা লইয়া এত দিন
যে তর্কবিত্তর্ক চলিতেছিল, চার্চিল সাহেবের এই
উক্তিতে সেটা পরিষার হইয়া গেল। কংগ্রেসের ঘাড়ে
দোব চাপাইবার জন্ম আমেরী সাহেব ও ক্রিণ্স সাহেব বে
প্রাণাম্ভ চেটা করিতেছিলেন, তার জের টানিয়া চলিবার
প্রয়োজন আর রহিল না। জাপান একেবারে ঘাড়ের উপর
আদিয়া পড়ার চার্চিল সাহেব সম্ভবতঃ একটু ভয় পাইয়াছিলেন, এবং কংগ্রেসকে দলে পাইলে স্থবিধা হইবে ইহা
ব্রিয়াই দৌত্যকার্য্যে ক্রিপ্স সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন।
সামাজ্যবাদী শাসন্ত্রের নবপ্রবিট ক্রিপ্স সাহেব ঝুনা
রাট্রবিদ্ মি: চার্চিলের মনের কথাটি ব্রিতে পারেন নাই;
প্রস্তাবের বাহিক চটকে মুগ্ধ হইয়া এত বড় একটি সমস্তা
সমাধান করিয়া নাম কিনিবার লোভ তিনি সামলাইতে
পারেন নাই। ক্রিশ স সাহেব বধন ভারতবর্ষে, তার্ক্রিল

তথন দেখিলেন জাপান ব্রহ্মেশ পর্যন্ত আদিয়াই থামিয়া
পেল। ভারতবর্ধ এখনই আক্রান্ত না হইতে পারে,
এই ধারণা সম্ভবতঃ তাঁহরে হইয়াছিল এবং তাহারই ফল
হয়ত লুই ফিশার-বর্ণিত সেই রহস্তময় টেলিগ্রাম, এবং
শশব্যতে ক্রিপ্স সাহেবের ভারতবর্ধ পরিত্যাগ।
য়াজাকালে ক্রিপ্স বলিয়া গেলেন, প্রস্তাবটি প্রভ্যান্ত
হইল; বিলাতে চার্চিল সাহেব বলিলেন, উহা ত বলায়
আহেই—ভারতবাসী গ্রহণ করিলেই হয়। সমগ্র ব্যাপারটির
মধ্যে মেকী চালাইবার একটা বিরাট্ ব্যবস্থা ছিল,
এই সব ঘটনা হইতে তাহারই আভাস পাওয়া য়ায়।
এত দিনে প্রধান মন্ত্রীর বক্তায় আসল বহস্তের সন্ধান
মিলিল।

উপবোক্ত উক্তিতে আরও একটি হেশু অনার্ড হইমা পড়িয়াছে। রাষ্ট্রপতি রক্তভেণ্ট এবং প্রধান মন্ত্রী চার্চিল স্বাক্ষরিত আটলান্টিক চার্টারের ব্যাখ্যা লইমাও একটা বন্ধ রক্ষমের তর্কবিতর্ক হইমা নিয়াছে। চার্টার স্বাক্ষর করিয়া চার্চিল সাহেব দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই ভেপুটি প্রধান মন্ত্রী এটলী আমতা আমতা করিয়া বলিয়াভিলেন যে ভারতবর্ষ হয়ত ঐ চার্টার হইতে বাদ না পড়িতেও পারে। চার্চিল সাহেব ফিরিয়া আসিয়া কিছু-দিন পরেই জানাইয়া দিলেন যে, আটলান্টিক চার্টার এশিয়াবাসীদের জন্ম নহে। রাষ্ট্রপতি রক্তভেণ্ট নীরব রহিলেন। ভার পর কয়েক দিন পূর্বের মি: উইলকির বক্তৃভার পর রক্তভেণ্ট স্থীকার করিয়াছেন যে চার্টারিটি সমগ্র মানব-জাতির প্রতি প্রযোজ্য। চার্টারের তৃত্যীয় দক্ষায় আছে।

"They respect the right of all peoples to choose the form of Government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them."

অর্থাৎ "যে কোন আতির লোকের নিজেদের গবন্দে তী গঠনের অধিকার তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন; এবং বাহাদের বাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলপূর্বক অপহৃত হইয়াছে তাহারা বাছাতে উহা ফিরিয়া পায় ইহাও তাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন।" চাটারের এক স্বাক্ষরকারীর মতে যদি উহা মানব জাতির প্রতি প্রযুক্ত হয়, তবে মালয় ও ব্রহ্ম দেশের স্বাধীনতা এবং নিজ নিজ প্রয়ো কইতে হয়। অপর নির্বচ্ছিয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হয়। অপর সাক্ষরকারীর উজিতে বুঝা বায় জাপান বলপূর্বক বিটিশ সাম্রাক্ষের অস্তর্কুত বে মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়াছে, তিনিও বলপ্রয়োগ করিয়াই জাপানের কবল হইতে ঐ ছটি দেশ পুনক্ষার করিবেন এবং উহাদিগতে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত করিবেন। এখন জ্ঞিজাক্ত এই, এশিয়াবাসী তবে কাহার কথা বিশাস করিবে—রন্ধভেন্টের না চার্চিলের গ

সর্বশেষে একটি বান্তব প্রশ্ন উঠিবে। ব্রিটশ স্বর্ছেণ্টের কর্ণধারেরা জনেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মালয় ও ব্রহ্ম দেশের জনসাধারণ প্রয়েণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলেই ঐ ছুইটি দেশ হারাইতে হুইয়াছে। ব্রিটশ প্রয়েণ্টের শাসন-প্রভাব উপর যদি ইহারা বিরুপ হুইয়া থাকে, তবে শাসিতদের প্রভাব বিশাস হারাইয়াও নিছক বাহুবলের সাহায্যে ঐ ছুইটি দেশকে ব্রিটশ সাম্রাজ্যের জন্তর্ভুক্ত রাখিতে পারিবেন বলিয়া কি আজ্বও ভাঁহারা মনেকরেন ?

#### ইংলণ্ডেশ্বরের বক্তৃতা

যদ্ধবিরতি দিবস উপলক্ষে ইংলণ্ডেখর পার্লামেন্টে এক বক্ততা করিয়াছেন। রাজার বক্ততায় সাধারণতঃ ভারত-বৰ্ষ সম্বন্ধে উল্লেখ থাকে না, এবার তাহা আছে। রাজা ষ্ঠ ৰৰ্জের বক্তভাতে প্রধান মন্ত্রী চার্চিত্র এবং ভারত-সচিব সাহেবের চিবপুরাতন যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে: সমস্তা সমাধানের কোন ইন্দিড ইংলওেশবের উক্তিতে নাই। জাহার গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভ ক্র স্বাধীন দেশরূপে দেখিবার ইচ্চা পোষণ করেন, এ কথা স্বয়ং ইংলণ্ডেশবের মুখ হইতে জনিয়াও ভারতবাসী আমত হইবে না এই জন্ত যে, তাঁহার গ্ৰমেণ্টিই এই স্বাধীনতা অৰ্জনের পথে চুড়ান্ত প্ৰতিবন্ধক স্থাষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাদী ব্রিটিশ **গবরে ভেঁ**র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া রাজা ছঃব প্রকাশ ক্রিয়াছেন এবং তিনি আশা ক্রেন যে ভারতীয় নেতাদের স্থ্য হইবে, নিজেদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করিয়া তাঁহারা বত্মান সমস্থার ফ্রত সমাধান করিতে পারিবেন। দেশের সকল দল অথবা সকল ধর্মের লোক একমন্ত না স্বাধীনতা হয় না, ব্রিটিশ ভোগের যোগ্য ইতিহাস নিজেও কিছ একথা বলে না। বচ্চ শত বৎসর ধরিয়া ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্ট দল পরস্পর বিবাদ করিয়াছে ; পিউরিটান, প্রেসবিটারিয়ান, আংলিকান প্রভৃতি ধর্মগত নানা উপদলও প্রচুর পরিমাণে পরস্পর হানাহানি করিয়াছে,—টুডোর জামনেও পোপের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই বিশ্বমান ছিল। ইহা দেখিয়া ইংলতের একটি লোকও কিন্তু কথনো এ কথা বলে নাই যে. ইংলণ্ডের দকল অধিবাদী বধন একমন্ড হইতে পারিজেছে

না, তথন আবার সেই প্রাণো রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ফিরিয়া বাওয়াই শ্রেয়:।

#### আটলান্টিক চার্টারের নৃতনতম ব্যাখ্যা

আটলাণ্টিক চার্টাবের ব্যাখ্যা লইয়া এত দিন তর্ক চলিতেছিল মিং চার্চিলের সহিত এশিরাবাসীর। এবার বিতর্ক ক্ষক হইরাছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডের রাজার মধ্যে। চার্টারটি স্বাক্ষরিত হইরাছিল আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে, এই জন্ত প্রশ্ন উঠিয়াছিল প্রশাস্ত মহাসাগর ও ভারত-মহাসাগরের তীরে বাহারা বাস করে, চার্টার তাহাদের প্রতি প্রবোজ্য কি না ? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে একটি প্যাসিফিক চার্টারই বা বচিত হইবে না কেন ?

বছ দিনের নীরবতার পর রাষ্ট্রপতি রজভেন্ট সম্প্রতি বলিয়াছেন যে আটলান্টিক চাটার সমগ্র মানব জাতির জন্মই লেখা হইয়াছে।

"The Atlantic Charter was meant for all Humanity."

মি: চার্চিল বছ পূর্বেই ইহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া
বিসয়া আছেন; রাষ্ট্রপতি রক্তভেতির ঘোষণার পর
চার্চিল সাহেবের উক্তির আর কোন মৃল্যই বহিল না।
অতঃপর ইংলতেখ্র তাঁহার বক্তভার বলিয়াছেন,

"The declaration of the United Nations endorsing the principles of the Atlantic Charter provides the foundation on which international society can be rebuilt after the war."

অর্থাৎ "আটলান্টিক চার্টারের মূলনীতি সমর্থন করিয়া সম্মিলিত জাতিসমূহ যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছে, মূদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সমাজ কি ভাবে গঠিত হইবে ভাহার নির্দেশ উহারই ভিতর রহিয়াছে।" তবে,

"My Government desire to do utmost to raise standards and conditions in colonies who are playing full part in united war effort."

অর্থাৎ "ধে-সব উপনিবেশ সমিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পূর্ণোছামে সাহায্য করিতেছে তাহাদের শীবনযাত্রার মান ও অবস্থা উন্নত করিবার ইচ্ছা আমার প্রর্যোক্তির আছে।" আটলান্টিক চার্টারের ধারা অহসারে প্রত্যেক ভাতের আত্মনিয়য়ণের অধিকার বনি শীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কোন জাতির ইচ্ছার বিকল্পে দেখানে বিটিশ রাজত্ব বা অপর কোন সাম্রাজ্য কায়েম রাধিবার দাবী তোলা চলে না। ২৬টি সমিলিত জাতির যে ঘোষণায় চার্টার সমর্থন করা হইয়াছে, ভাহাতে ভারতবর্ধের শাক্ষর আছে, এশিয়ার আর্প্ত কংলেটি দেশের শাক্ষরও উহাতে

বহিষাছে। এশিয়ার দেশসমূহ নিজেরা পরাধীন থাকিয়া আটলান্টিকের ভীরবর্তী দেশসমূহের স্বাধীনভা রক্ষা করিবার জম্ভ ধন ও প্রাণ অকাভরে চালিয়া দিবে, নিজেদের স্বাধীনভার দাবী ভূলিবে না, ইহা অসম্ভব। মিশর, তুরস্ক, রাশিয়া ও চীন প্রথণ করিয়া দেশে কিরিয়াই মি: উইলিক এই প্রশ্ন ভূলিয়াছিলেন, আমেরিকার কোটি কোটি নরনারী তাঁহার কথার উত্তর লাভের জম্ভ জিজ্ঞাম্থ নেত্রে রাষ্ট্রপতি রুজভেন্টের দিকে ভাকাইয়াছিল। রুজভেন্টের ক্রাবে অনিয়া কিছু অন্তভ্য স্বাক্রকারী চার্চিল সাহেব অম্বিধাজনক অবছায় পড়িয়া গিয়াছেন। ইংলভেশ্বরের বক্তৃতায় ভাল সামলাইবার প্রয়াস স্বন্দাই। সমস্তা অত্যম্ভ কঠিন—মুদ্ধের গতি যথন ইংলভের অম্কৃলে একট্রখনি মোড় ফিরিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সাম্রাজ্যের উপর স্পৃহা নাই ইহাও বলা চলে না, রুজভেন্টকে অসম্ভই করাও অসভত।

#### আলা বথ্শ কাহার আস্থা হারাইয়াছিলেন ?

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আলা বখুশ তাঁহার থা বাহাতুর এবং ও. বি. ই. উপাধিত্ব ত্যাগ কবিয়া বড়লাটকে একটি পত্ত লেখেন এবং সংবাদপত্তে উহা প্রকাশিত হয়। বছলাট আলা বধুশকে যে জবাব দেন তাহাতে পত্ৰথানি সংবাদ পত্তে প্রকাশিত হওয়াতে তিনি অসম্ভোষ প্রকাশ করেন। সিদ্ধলাট তাঁহাকে ভাকিয়া বলেন যে ভিনি তাঁহার আছ। হারাইয়াছেন, স্বতরাং ভাহার পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর পদ ভ্যাগ করা কর্ত্রা। আলা বধ্শ পদত্যাগে অস্থীকৃত হইলে লাট-সাহেব তাঁহাকে পদচ্যত করেন। পার্লামেন্টে প্রশ্নের উত্তরে আমেরী সাহেব স্বীকার করেন বে ব্যাপারটা আত্যোপাস্ক তিনি জানেন। সম্প্রতি আল্লা বধ শকে লাহোরে ইউনাইটেড প্রেদের জনৈক প্রতিনিধি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিলে ডিনি বলেন যে, বডলাটের পত্ত পাঠ কবিয়া জাঁহার মনে হইয়াছিল যে, উহা সংবাদপত্তে প্ৰকাশিত হওয়াই তাঁহার পদচ্যতির কারণ; কিন্তু "লাটসাহেব আমাকে বলেন যে, আমাদের মধ্যে কতকগুলি আলোচনার কল আমার পদত্যাগের কারণ: অথচ এমন কোন আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়ই নাই। নিয়মভাত্তিক গ্রন্মেন্টের মুলনীতিই এই যে, প্রধান মন্ত্রী যত দিন ব্যবস্থা-পরিবদের আন্থাভাজন থাকেন, ভত দিন রাজা বা গবর্ণর ভাঁহাকে পদ্চ্যত করিতে পারেন না। বিবাছী নিয়মভাত্তিকতার এই খৃগনীতি সিদ্ধুতে পদগলিত হইয়াছে। বড়লাট এবং সিদ্ধুলাট ছই জনের ভরফ হইতে হস্তক্ষেপের ছই প্রকার কারণ দেখা গিয়াছে এবং ভারত-সচিব মিঃ আমেরীর মারকং ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ভেষোক্রাটিক গ্রণ্মেন্ট ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

#### এক পয়সার কুপন

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী প্রদা সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে এক পয়সা ও ছই পয়সার কুপন প্রবর্ত্তন যাত্রীদের এই কুপন করিয়াছেন। পত্রাস্তরে প্রকাশ, সাদরে গ্রহণ করিতে দেখিয়া কোম্পানীর মানেজার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ট্রামে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা নহে, পান বিভিওয়ালারাও খচরা পয়সার অভাবে এইগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ ক্রিয়াছে, ইহাও তিনি জানাইয়াছেন। কুপনগুলির জন-প্রিয়তা প্রমাণ করাই সম্ভবত: তাঁহার উদ্দেশ্য। আমাদের কিছ ধারণা এই বে. টাম কোম্পানী বা পবর্ণমেন্ট কাহারও পক্ষেই ইহাতে আনন্দিত হইবার কারণ নাই। রূপার টাকার অভাবে বিব্রত জনসাধারণ যেমন এক টাকার নোট পাইয়া হাঁফ ছাডিয়াছিল, প্যুদার অভাবে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থবিধাগ্রন্থ জনসাধারণ ঠিক তেমনি এই এক পয়সার নোটকে নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ্থও ধারণের ক্রায় আঁকড়াইঘা ধরিয়াছে। ট্রাম কোম্পানী কেন, কলিকাতা কর্পোরেশন যদি তাঁহাদের বাজারে চলিবে এই আখাস দিয়া এক পয়সার নোট প্রচার করিতেন তাহাও ঠিক এরপই জনপ্রিয় হইত। তামা, দন্তা, কাঁসা, টিন প্রভৃতি যে কোন প্রকার ধাতু নির্মিত অপেক্ষাকৃত কৃত্র আকারের পয়সাও গ্রথমেণ্ট বাহির করিতে পারিলেন না। এক পয়সার কুপন বাহির করিতে দিয়া ভারত-সরকার ও তাঁহাদের মুদ্রানীতি কর্ত্তপক্ষের উপর জনসাধারণের আস্থা শিথিল হইতে দেওয়া অসহায়তার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্ধ রাজনীতির দিক দিয়া ইহার ফল কি হইবে ভারত সরকার সেটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে পারেন। ভারতবর্ষের আর্থিক বনিয়াদ স্থদ্চ রাখিবার জন্য ভারত-শাসন আইনে বড়লাটের উপর যে বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পিত হইয়াছে, সেটা তবে কিসের জন্য ? মুক্তানীভির উপর জনসাধারণের জনাম্বা কি জার্থিক বনিয়াদের দুঢ়ভার পরিচয় গ

শিক্ষার সহিত গণতন্ত্র ও যুদ্ধের স্বস্থ আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট মি: ওয়ানেস আমেরিকান-সোভিয়েট মৈত্রী সংঘদনে ব্লিয়াভেন.

"The power of the Soviet Union to resist Germany lay in the way M. Stalin had pushed educational democracy."

(মিং টালিন গণভদ্ৰের শুজরণে শিশ্পাকে যে ভাবে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার ফলেই জামেনীকে প্রতিরোধে সোভিয়েটের বর্তমান শক্তি সম্ভব হইয়াছে।) দেশে শিশ্পার ব্যাপক প্রশার যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এবং শক্তর আক্রমণ প্রতিরোধে কত দূর মূল্যবান, মিং ওয়ালেসের উক্তিতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশে গভ ছই শত বংসরে শিশ্পার প্রসারের কথা ছাড়িয়া দিলেও যুদ্ধের মধ্যেই দেখিতেছি গণ-শিশ্পার বাহন সংবাদপত্রগুলি সরকারী আদেশে পৃষ্ঠাসংখ্যা কমাইতে এবং মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে, এবং অল্প করেক দিন পূর্বে নৃতন সাপ্রাহিক, মাসিক পত্রিকা পর্যান্ত প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশে জারী হইয়াছে।

মাইনরিটি স্বার্থরক্ষায় রাশিয়ার দৃষ্টান্ত

মিঃ ওয়ালেদ ঐ বক্তভাতেই আরও একটি কথা বলিয়াছেন যাহা বিশেষভাবে ব্রিটিশ প্রমেশ্টের প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহার উক্তিটি এই,

"Russia has probably gone further than any other nation in the world in giving equality of economic opportunity to different races and minority groups."

বিভিন্ন জাতি ও মাইনরিটি দলকে অর্থোপার্জনের সমান ক্ষোপ দানের দিক দিয়া রাশিয়া পৃথিবীর অপর সকল দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। মাইনরিটি আর্থ রক্ষার জন্ত রাশিরাকে বিটিশ গবরে প্রের রক্ষণাণীনেও আসিতে হয় নাই, কশ শাসনতত্ত্বে বিশেষ দায়িজের রক্ষাক্রচের ব্যবস্থাও করিতে হয় নাই। সমস্তা সমাধানের ইচ্ছা যেথানে আছে, উপায়ও সেখানে হইমাছে। রাশিয়া ত এখন বিটিশ গবরে প্রের মিত্র, এই বেলা মাইনবিটি সমস্তা সমাধানের কশ প্রতিটা ভারতবর্ধে পর্ধ করিয়া লইতে বাধা কি ? অবশ্ত দে ইচ্ছা যদি থাকে।

#### ভারতীয় প্রীষ্টানদের দাবী

যুক্ত প্রবেশের ভারতীয় ঞীষ্টান সভের এক অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রভাব গৃহীত হইয়াছে বে, ভারতের যতগুলি সম্ভব দলের সহযোগিতায় প্রতিত আতীয় গ্রম্মেন্টের হাতে ক্ষমতা হল্পান্তরের অভিপ্রায় ঘোরশ ক্যা বিটিশ গ্ৰন্মে ন্টেরই কর্তব্য। সমগ্র ভাবে যুদ্ধ প্রচেটার অন্তর্কুল আবহাওয়া স্পৃষ্টির জন্ত ৪০ কোটি নর-নারীর বাধীনতা অত্যাবশুক। ভারতীয় প্রীটানদের এই উলার মনোভাব প্রশংসনীয়। পাকিছান, শিবিছান, প্রীটানীস্থান প্রভৃতি ক্স ক্স রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া বর্তমান অপতে টি কিয়া থাকিবার বিপদ ইহারা অন্তর্ভব করিয়াছেন এবং ধর্মগত স্থাভন্ত্র্য বজায় রাধিবার কন্ত আলাদা-রাজনীতি স্পৃষ্টি করিবার চেটা না করিয়া ইহারা দ্রদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

মুদলমানেরা কংগ্রেদের দহিতই আছে

৩১শে অক্টোবর লগুনের কনভয়ে হলে ভারতীয়দের এক বিরাট সভা হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্ত हिन अविनय ভারতের शारीनजात मानी आधना। हिन्दू, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মের নারী পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিশিষ্ট মুসলমান বাবসায়ী মিং এ শাহ সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষের নয় কোটি মুস্লমান करर श्रम-विरवाशी अवर मुमलिम लीगई मुमलमानराव अक्साख প্রতিষ্ঠান, মি: চার্চিলের এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মি: শাহ বলেন, "আমরা মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতার চড়ান্ত সংগ্রামে কংগ্রেসের সহিতই আছি।" ভারতবর্বের नव मननमान रव कः ध्वन-विद्याधी नव वदः नीमास ध्वरतामव व्यक्षिकारण यूनलयानहे स्व करां छेनी अवर क्रियर-छेन-উলেমা, অহঁর, মোমিন, আজাদ মুসলিম প্রভৃতি বড় বড় ध्वरः श्राहत श्राह्म वाना माना प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान मान्य कर् এ কথা আৰু বছ লোকে জানে। কিছ ব্রিটিশ গবর্মে ড ইচা জানিতে পারেন না. কারণ জানিলে অস্থবিধা আছে। লণ্ডনে বসিয়া দল জনকে গুনাইয়া চার্চিল সাহেবের কানে এই রুচ সভ্য কথাট পৌছাইয়া দিবার সার্থকভা আছে।

#### যত পায় তত চায়

মৃস্লিম লীগের দাবী অসীম। যুদ্ধ প্রচেটার দলগত ভাবে বিরত থাকিয়াও বাহারা ব্রিটিশ গবলেন্টের পরম প্রিয়পাত্র, যুদ্ধে কোনরূপ সাহায়্য না পাইয়াও বাহাদিগের আর্থরকার অক্স ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিব সভত ব্যাকুল, ভাহাদের দাবী বে ক্রমেই পর্কার পর্কার চড়িতে থাকিবে ইহাতে অ্যাভাবিক কিছুই নাই। বর্তমান আলোলন সম্পর্কে ভারতবর্বের বে-সব স্থানে পাইকারী

ভाবে মৃत्रमानदम्य । यावर भवत्यकि वाम विवाहे चानिशास्त्र। मुननिय नीन किंद हेशांक नहुहै नहिन। নিধিল-ভারত মুদলিম লীগের ওয়ার্কিং কমীটি প্রাদেশিক লীগগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন যে ভাহারা যেন মুসলমানের উপর কোন ভানে পাইকারী অবিমানা বসিয়াছে কি না জাহার সন্ধান লয় এবং একপ ঘটনা কোথাও ঘটনা থাকিলে প্রাদেশিক গবরো ণ্টের নিকট যেন প্রতিকার দাবী করে। প্রতিকার না পাইলে লীপগুলিকে অবিলয়ে ওয়ার্কিং ক্মীটির সাধারণ সম্পাদককে ভাহা জ্ঞাপন করিছে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদ পাইলে সাধারণ সম্পাদক নাকি "হথাবিভিত ব্যবস্থা" অবলম্বন করিবেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদে লীগের কোন প্রতিনিধি নাই, সর স্থলতান আহমদের নাম কাটা গিয়াছে। সাধারণ সম্পাদক মহাশয় ভবে কাহার মারফৎ প্রাদেশিক গবমে উসমূহের বিক্লমে বথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ? ভারত-সচিবের নিকট চইতে কোন আখাদ পাইয়াছেন কি? লীগকে হাতে রাখিবার প্রয়োজন আজও শেষ চইয়া যায় নাই বলিয়া লোকে এ কথাটা মনে করিতে পারে।

#### রাজাগোপালাচারীর দৌত্য

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ভারতবর্বের শাসনতাত্ত্রিক সহটের সমাধান করিবার জন্ত একান্ত ব্যগ্র। তাঁহার কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত সকলে একমত না হইলেও, রাজাগোপালাচারীর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ওয়ার্কিং কমীটির সদক্ষণদ ভ্যাগ করিবার পর তিনি মাল্লাজ ব্যবস্থা-পরিষদের সদক্ষণদও ভ্যাগ করিয়াছেন এবং নিজেকে কংগ্রেগ-নেতা বলিয়া চালাইবার চেটা তিনি করেন নাই।

মি: জিয়ার সহিত আপোব-মীমাংসার জন্ত তিনি
ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মি: জিয়া ভারতবর্ষের সকল
অধিবাসীর কথা চিজাও করেন না, কেবল
মূসলমান-সম্প্রদারের আর্থরকাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য
বলিয়া তিনি মনে করেন। সম্ভব হইলে ভারতবর্ষে
মূসলমান রাক্ষম্ব প্রতিষ্ঠা করিবার অপ্রও তিনি দেখিয়া
থাকেন। কংগ্রেস তাঁহাকে সভাই করিবার ক্ষম্প বহু 66টা
করিয়াছে, তাঁহার মনস্তাইর জন্ত সাম্প্রদারিক বাঁটোয়ারার
প্রতিবাদ পর্যান্ত কংগ্রেস করে নাই, ওয়ার্কিং ক্মীটির দিল্লী
প্রভাবে পাকিতান সম্বন্ধ্যত জিয়া সাহেবের লাবী থানিকটা
অক্তাং মানিয়া লওয়া হইয়াছিল,—তথাপি কংগ্রেস তাঁহার

তুষ্টি বিধান কবিতে পাবে নাই। এ হেন মি: ভিনার সহিত এীগুক্ত বাজাগোপাল ঘদি কংগ্রেসের মিলন ঘটাইতে পাবেন তবে তিনি অসাধ্য সাধন কবিবেন।

মি: জিল্লার দহিত আলাপের পর শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল মহাত্ম গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের জন্ম বডলাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াচিলেন। অনুমতি তিনি পান নাই। এই প্রত্যাখ্যানের পর শ্রীয়ক্ত রাজাগোপালের উক্তিতে এবং লাটপ্রাসাদের ইন্ডাহারে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা। এীযক্ত রাজাগোপাল বলিয়াছেন, "বডলাট আমাকে গাড়ীজীর স্হিত সাক্ষাতের অন্তম্ভি দেন নাই। পান্ধীজীর স্হিত দাক্ষাতের অভুমতি আমি চাহিব, মি: জিলা ইহা জানিতেন। ইহার ফল কি হইয়াছে তাহাও তিনি জানেন। আমার বিশাস তিনিও এই প্রত্যাখ্যানে ঠিক আমারই ন্যায় অসম্ভট হইয়াছেন।" সরকারী ইন্ডাহারে বলা হইয়াছে, প্রীযুক্ত রাজাগোপালের অফুরোধে বডলাট তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তিনি গান্ধীলীর সহিত দেখা কবিবার অসমতি চাহিলে ভাহা প্রভাগোন করা **হইয়াছে**।

এখানে প্রশ্ন এই, মুদলিম লীগকে অগ্রাফ করিয়া বছ মুগলমান ভারতবর্ষের বর্তমান আন্দোলনে যোগ দিতেছেন এবং আজাদ মুসলিম, অর্ছর, মোমিন, জমিয়ৎ-উল-উলেমা প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী ও কংগ্রেদ-সমর্থক মুদলমানদের দল দিন দিন শব্দিশালী হইয়া উঠিতেছে, জনাব জিলা ইহা বঝিতে পারিয়াই নরম হইয়া আদিতেছেন কি নাঃ বাহিরে তাঁহার মেঞ্চাঞ্জ যত কড়াই দেখা ঘাউক, ভিতরে ভিতরে তিনি যে অনেকথানি নরম হইতে বাধ্য হইতেছেন, শীযুক্ত রাজাগোপালের উক্তিতে তাহা অমুমান করা অসঙ্গত হইবে না। মিঃ জিল্লার সর্ব্যশেষ বক্তৃভায় বিচার-বুদ্ধির চিহ্নমাত্র নাই। আহত অভিমান ও ফুর মন যেন এ বক্তভাকে অবলম্বন করিয়া শুন্যে আঘাত হানিতে ঢাহিতেছে। যুক্তির আসনে ক্টুক্তিকে বসাইয়া মি: किन्ना तुवाहेमा निर्माहरून, निटक्तत छेनत এবং निटक्त প্রতিষ্ঠানের উপর জাঁহার বিখাদের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া আসিতেতে।

লীগ সম্বন্ধে কংগ্রেস ভাহার শেষ মনোভাব দিল্লীপ্রভাবে জানাইয়া দিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী জিল্লা
গাহেবের অনমনীয়ভা দেখিয়া প্রকাশ্রে বিরক্তি প্রকাশ
ক্রিয়াছেন, ইহা তিনি জানেন। তথাপি শ্রীযুক্ত
বালাগোপালের মারকং তিনি কি গান্ধীকীর নিকট কোন

প্রভাব পাঠাইতে চাহেন । এই নৃতন প্রভাবে তাঁহার
নমনীয়তা কোনরপে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই কি বড়লাট
রাজাগোপালের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার ঘটতে দিতে
অনিজ্পুক । রাজনৈতিক সন্ধটের অবসানের জন্ম রাজাগোপালাচারী কি ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা লইয়া
বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে সরকারী
ইতাহারে ইহা শীক্ষত হইয়াছে।

যে কোনরপেই হউক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বক্ষা করিতেই হইবে,—মি: চার্চিলের ন্তায় লও লিনলিথগোও এই অভিমত পোষণ করেন ইহা বিশাস করিবার যথেষ্ট কারণ দেশবাসী পাইয়াছে। সর্ ক্রাফোর্ড ক্রিপ্সও সম্ভবতঃ ইহা জানিতেন। লুই ফিশার বলিয়াছেন, সর্ ইাফোর্ড রটিশ গবর্ণমেন্টের প্রত্তাব লইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেল লভ লিনলিথগোর অপসারণের দাবী করিয়াছিলেন। লুই ফিশারের উক্তির কোন প্রতিবাদ এখনও হয় নাই। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম রাখিবার জন্ত প্রয়েজন হইলে লভ লিনলিথগো গান্ধীন্ধীর সহিত জনাব জিলার আলোচনায় বাধা স্পষ্ট করিবেন ইহা কি অসম্ভব ?

#### সীমান্ত প্রদেশে আন্দোলন

সীমান্ত প্রদেশে অন্নোলন সম্পর্কে খা আবতুল গড়ব থাঁ গ্রেপ্তার হইখাছেন। ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাজী আতাউল্লা, ভূতপূর্ব পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী থা আমিক্লীন থা এবং আরও তুইজন মুদলমান পরিষদ্সদত্ত ভারতরক্ষা আইনে ধৃত হইয়াছেন। ভৃতপুৰ্ব প্ৰধান মন্ত্ৰী ডাঃ খাঁ সাহেব আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন এ সংবাদও পূর্বেই প্রকাশিত इटेगार्छ। भीमान्न श्राप्तरमय अधिकाः न अधिवासी मुननमान। দেখানে কংগ্ৰেদ আন্দোলন চলিতেছে। লীগওয়ালা বা রাজভক্ত মুসলমানেরা ইহাতে কোন বাধা দেন নাই, অথবা বাধা দিবার মত শক্তি তাঁহাদের নাই। এই ঘটনাতেও বোঝা যায় ভারতের দব মুদলমান লীগের অমুবন্ধী নহে, কংগ্রেদ্-विद्धाधी । नी भाष धारामत का व नाम विक धक्य-পূর্ণ প্রদেশের মোট ৩০ লক অধিবাদীর মধ্যে ২৮ লক মুসলমান প্রত্যক্ষ এবং পরোকভাবে বংগ্রেসের সমর্থক, বর্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া ভাহার। ইহাই প্রমাণ কবিয়াছে।

#### কমিউনিষ্ট দলের "প্রগতি"!

ভারতবর্ধের কমিউনিট দল জাতীয় গবন্ধ টের দাবী করিয়া বুটিশ গবন্ম দেউর বরাবরে বহু সহস্র লোকের শাব্দরযুক্ত একটি বিরাট আবেদনপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই দশ সহস্র লোকের সাক্ষরও সংগ্রীত হ ইয়া পিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ক্ষিউনিষ্টরা আপনাদিগকে বৈপ্রবিক দল বলিয়া পরিচয় **জিয়**া আবেদন-নিবেদনের কার্যাকারিতায় থাকেন। বিশাদী বলিয়া মভাবেট দলকে ইহারা অত্যন্ত রূপার চক্ষে দর্শন করেন এবং মহাত্মা গান্ধী আপোষ-মীমাংসায় কোন সময়েই অনিচল প্রকাশ করেন না বলিয়া জাঁহাকেও ইহারা যথেষ্ট উপহাস করিয়াছেন। আজ ইহারাই কংগ্রেসের আদি যুগে পরীক্ষিত ও বর্ত্তমানে পরিতাক্ত আবেদন নিবেদন ও ভেপুটেশন প্রেরণের নীতি নতন করিয়া **অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন এ দৃখ্যে দেখের লোক** আশাশ্র্য হইবে সন্দেহ নাই।

#### হার্কার্ট ম্যাথিউজের টেলিগ্রাম

নিউ ইয়র্ক টাইমদের ভারতবর্ষস্থ প্রধান সংবাদদাতা
মি: হার্কার্ট ম্যাথিউল কর্তৃক প্রেরিত একটি টেলিগ্রামে
নিম্নলিখিত কথাগুলি ছিল বলিয়া রয়টার প্রথমে সংবাদ
দিয়াভিলেন:—

"Virtually all Indians are convinced that the British will have no friend in India after the war."

অর্থাৎ "ভারতবর্ধের প্রায় সকল লোকেরই দৃঢ় ধারণা যে

মুক্ষের পর এ দেশে ইংরেজের বন্ধু কেই থাকিবে না।"

শরে রয়টারই আবার সংবাদ দেন যে "owing to a telegraphic mutilation" অর্থাৎ টেলিগ্রাফ প্রেরণের দোবে উপরোক্ত বাকাটি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।
উহা নিয়োক্তরণ ইইবে।

"He found that virtually all Indians are convinced that the British Government have no intention of freeing India after the war."

অর্থাৎ "তিনি দেখিয়াছেন প্রায় সমস্ত ভারতবাসীরই দৃঢ় ধারণা যে মুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ গবমোণেটর নাই।" উপরোক্ত হুইটি বাক্যের গঠন ও অর্থ ছুই-ই ভিন্ন।" টেলিগ্রাফ অফিস কি তবে আক্ষাল প্রাপ্ত বার্জা ব্যাহাধভাবে অক্ষরে অক্ষরে না পাঠাইয়া নিজেরাই উহার উপরিক্লম চালাইতেছে ?

মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের প্রতি গান্ধীজীর পত্র বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বে মহাত্মা গান্ধী মার্শাল চিয়াং কাই-শেককে যে পত্র লিধিয়া-ছিলেন, লুই ফিশার ভাহা আমেরিকার 'নেশন' পত্রে

প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রটির একটি অংশ মাত্র রয়টার কর্ত্তক এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে. ভাষা এই: "চীনের প্রতি আমার টান আছে এবং এই তুইটি বিরাট পরস্পরের প্রতি অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন উভয়ের স্হযোগিতায় লাভবান হউক. ইহা আন্তরিক অভিপ্রায়। এই কারণেই আমি আপনাকে ব্যাইয়া বলিতে চাই যে. জাপানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্লপ্ত করিবার অথবা বর্ত্তমান সংগ্রামে আপনাদিগকে বিব্ৰভ করিবার কোন প্রকার ধারণা লইয়া আমি ভারত হইতে ব্রিটেশ শক্তিকে সবিয়া যাইতে নাই। আপনার দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অপরাধ আমি করিব না! যে কোন প্রকার আন্দোলন আরম্ভ করিবার পরামর্শ দিবার পূর্বে আমি ভাবিয়া দেখিব যেন উহা চীনের ক্ষতি করে, অথবাচীন বা ভাওতবর্ষ আক্রমণে যেন জাপানকে উৎসাহিত না করে।"

পত্রখানির এই কয়েকটি ছত্তে চীনের বর্ডমান সংগ্রাম ও ভারতবর্ষে জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মনোভাব স্বস্পষ্ট। জাপানের প্রতি ভিনি সহাত্রভূতিসম্পন্ন, কংগ্রেসের আইন অমান্ত আন্দোলন জাপানকে ভারতবর্ষে জাকিয়া আনিবার ছুতা মাত্র—এই ধরণের অভিসন্ধি বাহারা গান্ধীজীর উপর আবোপ করিয়াছেন, উল্লিখিত পত্রে তাঁহাদের চোথ ফুটিতে পারে।

#### একাদশ গর্দভের মামলা

্ নয়াদিল্লী, ১৫ই অক্টোবর

দিলীতে এগারোটি গাধার মাথায় শোলার টুপি চড়াইয়া
এবং গলায় কাঠের চাকতিতে বড়লাটের শাসন পরিষদের
এগারো জন ভারতীয় সদস্তের এক-এক জনের নাম
ঝুলাইয়া শোভাষাত্রা বাহির করা সম্পর্কে যে মামলা
হইয়াছিল, ভাহার রায় দেওয়া হইয়াছে। "ম্যাক্সওয়েল"
লেখা চওড়া একটি ফিডা বুকে ঝুলাইয়া শিবকুমার নামক
জনৈক ব্যক্তি ঐ শোভাষাত্রার নেতৃত্ব করিতেছিল। দশ
জনের অধিক ব্যক্তি একত্রে শোভাষাত্রা বাহির করিতে
পারিবে না জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশ অমাল্ল
করিবার অভিযোগে উক্ত ব্যক্তিকে ছয় মাদ কারাদণ্ডের
আনেশ দেওয়া হইয়াছে। লক্ষীরাম নামক অপর এক
ব্যক্তিও অহুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, গর্দভগুলির সঙ্গে ২০০ হইতে ২৫০ জন লোক

ছিল। পুলিসের আদেশে তাহারা ছত্তভল ইইয়া চলিয়া যায়, কেবল শিবকুমার ও লক্ষীরাম সেখানে থাকে।

বিচাবের সমন্ত্র পাধাগুলিকে আদালত-প্রাক্থে হাজির করা হইমাছিল, শোলার টুপি ও নামলেখা চাজিগুলি আদালতগৃহের ভিতরে রাখা হইমাছিল। গর্দভগুলিকে ক্ষেক সপ্তাহ পুলিসের হেফাজতে রাখিবার পর উহাদের মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ভারত-সরকারের সদস্তগণের প্রতিনিধিস্বরূপ গাধাগুলিকে খাড়া করিয়া শোভাষাত্রা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে যে সেগুলিকে লওয়া হইতেছে ইহা সে জানিত না, এই কথা বলিয়া গাধার মালিক অব্যাহতি লাভ করে।—এ. পি.

আল্লাবথ শের পদত্যাগে সিন্ধুবাসীর অভিমত ক্রাচী. ১৪ই অক্টোবর

দিদ্ধ জমিয়ত উল-উলেমার সভাপতি মৌলানা
মহম্মদ সাদিক এবং জেনারেল সেক্রেটারী হাকিম ফতে
মহম্মদ শেহওয়ানী এক বিবৃতিতে মিঃ আলাবখ্শের
পদ্চাতির নিন্দা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, মিঃ
আলাবখ্শ যে ভার্থত্যাগ করিয়াছেন, জমিয়ত-উল-উলেমা
এবং দিদ্ধুর মৃদলমানেরা ভাহার আন্তরিক প্রশংসা
করিতেছেন। জমিয়ত-উল-উলেমার মারকং দিদ্ধুর
মৃদলমান অধিবাদীবৃন্দ ভ্তপূর্ব প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার দৃঢ়ভা
এবং সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্ম প্রধান মন্ত্রীর আসন
হইতে অবস্তরির জন্ম আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন
করিতেছে।—এ, পি

#### শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট অবসানে মোলবী ফব্দুলুল হকের চেফী

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক সৃষ্ট দ্ব করিবার জন্ম বাংলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক যে চেষ্টা করিতে পিয়াছিলেন ভাহা একেবারেই ব্যর্থ ইইয়াছে। ইউনাইটেভ প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে গভীর ক্ষোভের সহিত তিনি বলিয়াছেন, "আমার ছংখ এই, ভারতীয় রাজনৈতিক অচল অবস্থা সচল করিবার জন্ম মিং চার্চিল, মিং আমেরী অথবা ভারতীয় নেতৃত্বন্দ কাহারও ইছাই আন্তরিক নয়।" বাংলার ক্সায় প্রগতিশীল প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার প্রকৃত কারণ ব্রিভে পারেন নাই এবং এখনও তিনি চার্চিল বা আমেরী সাহেবের ক্সায় ব্রিটিশ সাম্রাক্ষ্যবাদীদের আন্তরিক-তার উপর নির্ভর করেন, ইহা মনে করিতেও ছংখ হয়। এ

দেশের লোক আবেদন-নিবেদন ডেপুটেশন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের স্তরে আসিয়া পৌচিয়াচে তাহার অক্তম কাবণ কি ইহা নয় যে, ব্রিটিশ গ্রন্মেণ্ট বেচ্ছায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে তুলিয়া দিবে না. রাজনীতিক্ষেত্রে আন্তরিক অভিপ্রায়ের কোন স্থান নাই, দেশের লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে ? ক্ষমতা হস্তাস্তর না করিবার জক্ষ ব্রিটিশ গবল্মেণ্ট এতকাল যে-সব মামূলী যুক্তির অবতারণা করিয়া আসিয়াছেন সেগুলির অন্ত:সারশুন্যতাও পরিষাররূপে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বাজনৈতিক ভারত আৰু একটি মাত্র প্রশ্ন তুলিয়াছে---এখনই ভারত-শাসনের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্রিটিশ গ্রন্মেণ্ট ভারতবাসীর হল্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত কি নাং এই প্রশ্নের চুইটি মাত্র উত্তর আছে—ই। অথবা না। আম্বরিক অভিপ্রায়, দদিছা, প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির অবকাশ ইহাতে নাই. এ দেশের লোক এবং ব্রিটিশ প্ররেণ্ট উভয় পক্ষ ইহা জানেন।

ভারতীয় রাজনীতি লইয়া মাধা না ঘামাইয়া মৌলবী কজলুল হক বাংলার দরিত্র জনসাধারণের অন্ধকট ও অর্থকট দ্ব করিবার জন্ম চাউল-সরবরাহ ও পাট সমস্মাধানের চেটা করিলে বরং ভারতের ৪০ কোটির মধ্যে অস্কতঃ ও কোটি কোকের তুঃখভার একটুথানিও লাঘব হইত। পরিষদে পূর্ণ মেন্দরিটি লইয়া হক সাহেব এদিক দিয়া এক বার আন্তরিক চেটা করিয়া দেখিলে পারিভেন। এটা ভাল-ভাতের ব্যাপার, এখানে আন্তরিকতা, সক্ষমতা ও দৃঢ়তার স্থান খানিকটা আছে।

#### বিহার গবদ্মে ণ্টের ছাত্র শাসন

প্রকাশ, বিহার গবন্ধে ত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিগুকেটকে লিখিয়াছেন যে পূজার ছুটির পর কলেজ খুলিলে তাঁহারা যেন প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে পাঁচ মাসের বেডনের টাকা অগ্রিম লইয়া উহা আলাদা ভাবে জমা করিয়া রাখেন, এবং ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবে না—এই মর্মে তাহাদের নিকট হইতে যেন অদীকারণত্র আদায় করিয়া লয়েন। বলা বাছল্য, সিগুকেট এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বিহারে জনসাধারণের ঘাড়ে পাইকারী জরিমানা বসাইতে বসাইতে বিহার-সরকারের মেজাজ এত বেশী প্রম হইয়া উঠিয়াছে যে, দোষী-নির্দোধ নির্বিচারে ছাত্রদের উপরেও উাহারা উহা বসাইবার চেটা করিতে গিয়াছিলেন।

#### পাইকারী জরিমানা

বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে ভারতবর্ষের বহু স্থানে শহরে ও গ্রামে পাইকারী জরিমানা বদান আরম্ভ ইইয়াছে। এই জ্বিমানাটা প্রধানতঃ চাপিয়াছে হিন্দু মধ্যবিত্ত ও ক্রষিজীবী ব্যক্তিদের ঘাড়ে। যুদ্ধের তৃতীয় বংসরে পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির এবং পাট, তুলা, তিসি প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের মূল্য কমিবার ফলে क्योकीवीरमंद कर्फभाद कुड़ान्छ इट्टेग्नार्छ अदः महन् महन উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকুরিয়া প্রভৃতি মধ্যবিদ্ধ শ্রেণীর লোকেরও জীবনযাত্রানির্বাহ করা তুর্ঘট ইইয়া উঠিয়াছে। দেশের এই প্রকার আর্থিক অবস্থার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও দ্বিজ জনসাধারণের নিকট হইতে পাইকারী জ্বিমানা আদায় করিতে আরম্ভ করিলে ভাহার আপাত ফল শান্তি-স্থাপন হইতে পারে বটে. কিন্তু পরিণামে তাহার ফল কখনও ভাল হয় না। এক জন নিরীহ লোকের শান্তি হওয়া অপেকা দশ জন দোষী লোকের অব্যাহতি লাভও ভাল-विनाठी को बनावी बाहरनव এই मुननी जि बानक इःथ ভোগের পর স্প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বিলাতী কর্তারাই এ দেশে. বিশেষ ভাবে ১৯৩০ সালের আন্দোলনের পর হইতে, নিজেদের দেশের নীতিটিকে উণ্টাইয়া "এক জন প্রকৃত অথবা কাল্লনিক দোষীও পার পাওয়া অপেকা দুশ জন নির্দোষীর শান্তি হওয়া ভাল"-এই নৃতন নীতি শ-দাপটে প্রয়োগ করিয়া আদিতেতেন।

ষ্ঠাঘের মর্থাদাকে উপেক্ষা করিয়া কোন স্বল্মেন্টই চিরকাল চলিতে পারে না। প্রকাশ বিচারে দোর সপ্রমাণ না হইলে কাহাকেও লও দেওয়া চলে না—ইহাই স্থায়ের বিধান। রাজনৈতিক কারণেও এই বিধান লভ্যন করা অস্তায় এবং অদ্রদশিভার পরিচয়। প্রবল শক্তির অধিকারী ব্রিটেন জনসাধারণের কণ্ঠরোধ, বিচারে ও বিনা বিচারে ঘর্পেক্ত কারাদও, ঘরবাড়ী, জমিজ্কমা বাক্রেয়াপ্ত করা, গুলিচালনা প্রভৃতি দমননীতির স্ববিধ অত্ম প্রয়োগ করিয়াও আহলতের স্থায় ক্ষুত্র একটি শ্বীপের স্বাধীনভার কামনা চিরতরে পিরিয়া ফেলিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ আহলতের চিয়ে অনেক বড দেশ।

#### ইফ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুনর্জন্ম ?

ইউ াইটেড কিংডয কেডিট কপোরেশন নামক একটি খাদ বিলাভী ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান বিছু দিন যাবৎ ভারতবর্ষে কাংবার আবস্ত করিয়াছে। কপোরেশনটির মৃলধানর সমস্ত টাকা বিটিশ গ্রব্যাক্ট দিয়াছেন এবং ভাঁহাদেরই

সহায়তায় ও আফুকুলো ইহা পরিচা**লিত হ**ইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইহা একটি বিরাট একচেটিয়া ব্যবসায় পড়িয়া তলিতেচে এবং ইহার কার্যক্লাপের ফলে ভারতীয় ব্যবসায়গুলি অভান্ত ক্তিগ্রন্থ ইইতেছে। কিছু দিন পর্বেজ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ পি. এন. সঞা এই কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম একটি প্রস্থাব উত্থাপন করেন। মি: সপ্রু অভিযোগ করেন যে এই ক্রেডিট কর্পোরেশন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খিতীয় সংস্করণ হইয়া উঠিয়াছে। বলকানে বাণিকা করিবার জন্ম উহা প্রথম গঠিত হয়। তার পরে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে কারবার আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে উহা ভারতবর্ষে আসিয়া পোক্ত হইয়া বসিয়াছে। প্রমে তির সহায়ভায় কর্পোরেশন এ দেশে পুলা ক্রয়-বিক্রয় এবং চালান দেওয়ার সর্ববিধ স্থবিধা ভোগ করিতেছে। বর্তমান অবস্থায় যে-সব স্থবিধা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কল্লনার অভীত, এই কর্পোরেশন প্রয়েণ্ট ও বিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের সাহায্যে ভাহার সবই লাভ করিতেছে। শ্রীযক্ত রামশরণ দাস দেখাইয়ছেন যে ভারতীয় বণিকেরা তিশ বৎসর ধরিয়া মধা-এশিয়ায় যে-সব বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন ক্রিয়াছিল, কর্পোরেশন দেখান হইতে ভাহাদিগকে হঠাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষে সাধারণ লোকে নিয়ন্ত্রিভ মূল্যে পণ্যজ্ব্য পায় না, কিছ ইহারা माशर्या मदकाव-निर्मिष्ठे मरद य कान <u>क्र</u>वा क्रय পারে। ফলে ইহারা সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ করিতে পারে। ভারতীয় विक्रिक अल्क मान हानान एए अहा वा व्यापनानीय करा জাহাজে স্থান সংগ্ৰহ করা প্রায় অসম্ভব, কিছু ইহার। অনায়াসে তাহা পারে। বেলের মালগাড়ী সংগ্রহ করা ভারতীয় বলিকদের পক্ষে অভিশন্ন ছুত্রহ ব্যাপার, কিন্তু ইহাদের বেলায় ভাষা অভি সহজ। মি: হোদেন ইমাম বলেন যে, বিজার্ড ব্যাহ্ব এই কর্পোরেশানকে যে ভাবে সহায়তা করে ভাহা অর্থসাহায্যদানেরই নামাস্কর মাত্র। ভারতবর্ষ হইতে বাজার দরে পণ্যস্তব্য ক্রয় করিলে ব্রিটেনের নিকট ভারতের বহু টাকা পাওনা দাড়াইয়া যায়; কিছ এখানে গ্ৰেণ্টকৈ দিয়া এক একটি অব্যের জন্ত এক একটি "নিয়ন্ত্ৰিত মুল্য" ঠিক করাইয়া লইয়া সেই দরে कर्लाद्रमनिव मात्रकः भग अन्य कवित्न ভावज्यर्थव পাওনা অনেক ক্ষ হয়। নিয়ন্তিত মূল্যে ও বাজার দরে ভারতম্য প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যের বেলাভেই আরকাল দেখা যায়। গ্ৰংশন্ট এই তুই দ্বের স্মতা সাধন করিয়া জনসাধারণের অহুবিধা দূর করিবার কোন আগ্রহই দেখান

না; ক্রেডিট কর্পোরেশন তাহার স্থবিধাটুকু লইতে পারিলেই বাধ হয় তাঁহারা সম্ভৱ থাকেন। মি: সঞ্জর প্রতাব ভারত-স্বকাবের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটরী সর্ এলান লয়েড গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন এবং কর্পোরেশনকে সমর্থন করিয়া আমতা আমতা করিয়া যাহা বলিবার চেটা করিয়াছেন তাহাতে অভিযোগকারী বক্তাদের কোন যুক্তিই বতান করিতে পারেন নাই। কেন্দ্রীয় পরিবদে কোন প্রতাব গৃহীত হওয়া না-হওয়া একই কথা বলিয়াই বোধ হয় উহা গ্রহণে আপত্তি করিয়া নৃতন গোলখোগ সৃষ্টি না করাই তিনি বুদ্ধিমানের কাক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছেন।

#### জয়কালী দত্ত

বিগত ১৮ই অক্টোবর তারিথে রাক্ষদমাজের কর্মী ও সেবক জয়কালী দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। কলেজে পাঠকালে তিনি রাক্ষদমাজের প্রতি আক্টাই হন এবং শেষ বয়স পর্যান্ত তিনি সমাজের সেবা করিয়াছেন। প্রায় তিশে বংসর বাবং তিনি রাঁচির রাক্ষমন্দিরের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। রাঁচির বালিকা বিদ্যালয়টিকে অতি সামাল্য অবস্থা ইইতে তিনি বড় স্কুলে পরিণত করেন—বর্ত্তমানে সেটি হাইস্থুল হইয়াছে।

মেদিনীপুরের ঘূর্ণীবাত্যা

১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমা-ছয়ের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে, बाःनात हेजिहारम ভाहात जुनना नाहे वनिरनहे हरन। চব্বিশ প্রপণা জেলার ভায়মগুহারবার মহকুমা এবং উড়িক্সার বালেখর উপকৃসবর্তী স্থান সমূহও এই ঝড়ে প্রচর পরিমাণে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে। কিছু মেদিনীপুরের ক্ষতি হট্যাছে স্কাপেকা অধিক। বাংলা দেশের রাজস্ব স্চিবের হিসাবে মেদিনীপুরে পনর শক্ষাধিক ব্যক্তি গৃহগীন হইয়াছে, সাত লক গৃহ ধ্বংস হইয়াছে এবং পঁচাত্তর হাজার প্রাদি পশু মারা গিয়াছে। তাঁহার হিদাবে নিহত নর-नावीव मरशा सिनिनीशूरव चन्।न मन शंकाद **এवर চ**िक्यन প্রগণায় এক হাজার। মারোয়াড়ী রিলিফ সোপাইটির গণনায় নিহত মামুষেৰ সংখ্যা চল্লিশ হাজাবের অধিক। মোটের উপর পটিশ লক ছাপ্লার হাজার লোক এই ঝড়ে ক্তিগ্ৰন্ত ইইয়াছে। বিধ্বন্ত অঞ্চলে সাহায্যদান সম্পর্কে গ্বর্ণমেন্টের এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যে বৈথিলা, দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা এবং অকর্মণ্যভার গুরুতর অভিযোগ আসিতেছে ভাহার ভদত হওয়া উচিত। ঝড়ের প্রচণ্ডতা ব্ঝাইবার জন্ম দ্র্বাথ্যে বাজস্পচিব-প্রদত্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। বনীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১২ই নবেশ্বর বাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত প্রমুখনাথ বন্দোপাধ্যায় নিয়োগ্রত বর্ণনা দিয়াছেন:

"১৬ই অক্টোবর সকাল ৭-৮টার সময় ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা আরম্ভ হয় এবং বাংলার অনেকগুলি জেলার উপর দিয়া বহিয়া লিয়া পরদিন প্রাতে উহা শেব হয়। ১৬ই ভারিধে অপরাত্নে ঘূর্ণীবাত্যার কলে বলোপসাগর হইতে প্রচণ্ড টেউ উঠিয়া পারের উপর আদিয়া আছড়াইয়া পড়ে এবং মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার বহু হান ভাগাইয়া লইয়া য়য়। য়ড়েরে সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল—কোন কোন হানে ২৪ ঘটার মধ্যে ১২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। এই জেলার সমস্ত নদীতে বান ডাকিয়াছিল। সর্ব্বাপেকা অধিক ক্ষতিগ্রন্থ অঞ্চলে বহু লোক মারা গিয়াছে—বর্তমান হিসাবে মেদিনীপুরে ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় এক হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। শতকরা প্রায় ৭৫টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে। প্রায় সমস্ত মাটির ঘর হয় ধবংস হইয়াছে না-হয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। টিনের চাল ছাড়া পাকা বাড়ীগুলি শুরু দীড়াইয়া বহিয়াছে।

"মেদিনীপুরের যে পাঁচটি উপকৃলবর্তী থানায় সর্বাপেকা অধিক ক্ষতি হইয়াছে, ১৯৩১-এর সেন্সাসে সেখানে ১,০৩,৬১৩টি বাড়ী অর্থাৎ পরিবার ছিল এবং উহাতে ৫,৫৬,১২৫ খন লোক বাস করিত। এই সমস্ত স্থানে প্রায় সমস্ত গৃহ ধ্বংস হইয়াছে এবং শুক্তকরা ৭৫টি গবাদি পশু মারা পিয়াছে। প্রতি বাড়ীতে গড়ে তিনটি করিয়া কুটীর এবং শভকরা ৮০টি পরিবারে গড়ে একটি করিয়া হালের বলদ অথবা হগ্ধবতী গাভী ছিল ধরিয়া লইলে প্রায় ২ লক্ষ কুটীর এবং ৬০ হাজার গবাদি পশু একমাত্র এই অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া হিসাব পাওয়া যায়। তমলুক এবং কাঁথি মহকুমার অপর ১৩টি থানাম ৪ লক এবং সদর ও ঘাটাল মহকুমার বাড়ী ও ২০ লক লোক ছিল। এখানেও অভ্যস্ত কম ক্রিয়াধ্রিলেও অনান ৪ লক কুটার এবং ১৫ হাজার গুবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে। এই হিসাবে প্রায় 🤊 লক কুটীর ভাঙিয়া ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং সর্ব-সমেত প্রায় ৭৫ হাজার প্রাদি পশু মারা পিয়াছে। এই অমুণাতে খাদ্যদ্রব্য. কাণড়-চোপড় এবং বাসন-পত্র মন্ত হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট ও বাঁধের ক্ষতি হইয়াছে।

"ঝড়ের সংবাদ বাজস্থ-বিভাগের সেকেটরীর নিকট প্রথম আসে ১৯শে তারিখে। ২৪-পরগণার কালেক্টর টেলিফোন করিয়া তাঁহাকে শুধু ভাষমণ্ড হারবার মহকুমার ক্ষতির কথা জানাইয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাষ্ট্রে রয়েল এয়ার ফোর্সের অনৈক পাইলটের নিকট হইতে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। পাইলটিট হাওড়া-মেদিনীপুর বেলওয়ে লাইনের উপর দিয়া উড়িয়া আসিয়াছিল। শেব বেলার দিকে মেদিনীপুরের কালেক্টরের নিকট হইতে একটি সংবাদ আসে। উহাতে তিনি এই আশহা প্রকাশ করেন যে, জেলার দক্ষিণাঞ্চলে নিশ্চয়ই অত্যক্ত ক্ষতি হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সাহায্যপ্রেরণের আয়োজন করা হয়। ২০শে তারিখে ২৪-পরগণার কালেক্টর খাদ্য, ১২ হাজার গ্যালন জ্বল, ডাক্ডার এবং ঔষধ সমেত একটি সাহায্যকারী দল প্রেরণ করেন। মেদিনীপুরের কালেক্টরকে বেতারে সংবাদ পাঠাইয়া অহ্যরোধ করা হয় যে, তিনি যেন কোলাঘাট হইতে রূপনারায়ণ দিয়া সাহায্য পাঠাইবার বন্দোবন্ত করেন। স্কে সক্ষে কাঁথি ও অমল্কে কলিকাতা হইতে সাহায্য পাঠাইবার আয়োজনও করা হয়। ২২শে হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে চারি দলে ইহারা ডাক্ডার, ঔষধ ও খাদ্যক্রয় লইয়া যাত্রা করেন। ইহানের সঙ্গে ৮০৫২ মণ্ডাউল দেওয়া হয়।

"সাধারণতঃ যে সময়ের মধ্যে এইরপ ক্ষেত্রে সাহায্য পাঠানো হয়, এই ব্যাপারে তাহা অপেক্ষা বিলম্ব ঘটিয়াছে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইন নষ্ট, রান্তা বন্ধ, একটি কেলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে পুলিস পাহারা ব্যতীত সরকারী কর্ম্মারীদের পক্ষে বাত্যা-বিক্ল্ব অঞ্চল যাওয়ার অস্ক্রিধা, এবং নৌকা সরাইয়া লওয়ার ফলে তাভাভাতি সাহায় পাঠানো সন্ধ্বর হয় নাই।

"জেলাব স্থানীয় কর্মচারীরা প্রথম ৪।৫ দিন রাস্তাঘাট পরিকার করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কারণ রাস্তা পরিকার না হইলে সাহায্য প্রেরণ সম্ভব নয়। তারপর ভাঁহারা সাহায্য পাঠান। অবশ্য তথনকার অবস্থায় সরকারী কর্মচারিগণ নিরাপদে যে-সব স্থানে ঘাইতে পারেন সেই সব স্থানের পক্ষেশ্ড সাহায্যের পরিমাণ যথোপযুক্ত হয় নাই।

"মাদের শেষে রাজস্বসচিব এবং আর ক্ষেকজন মন্ত্রী মেদিনীপুরে যান এবং কলিকাভায় ফিরিয়া আদিয়া সংবাদ-পত্রে ঘূর্ণীবাভ্যার সংবাদ এপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সরকারী আদেশে এই সংবাদ এভদিন প্রকাশ করা হয় নাই।

"অতিবিক্ত কমিশনার বর্তমান মাদের ≥ই তারিখে মেদিনীপুর থান এবং বে-সরকারী সাহাযাপ্রতিষ্ঠান-সমূহকে কর্মকেন্দ্র ভাগ করিয়া দেন। রামক্তক্ষ মিশন, ভারত সেবাপ্রম সত্য এবং নববিধান রিলিফ মিশন ইতি-মধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটিকে একটি বিত্তীর্ণ অঞ্চলে কাজ করিতে দেওয়া হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান অবিসংঘ থায়া ও বস্ত্র দিয়া সাহায়া করিবে।"

রাজখনচিবের এই বর্ণনার পর কয়েকটি প্রশ্ন উঠিবে। প্রথম, গবন্দেশ্টের একটি আবহাওয়া বিভাগ আছে, এবং করনাভারা অন্যাক্ত সরকারী বিভাগের ক্যায় ভাহারও ব্যয় যোগাইয়া থাকে। এই বিভাগ ঘূর্ণীবাত্যার আগমন সম্পর্কে পূর্বে কোন সংবাদ দিয়াছিল কি না? না দিয়া থাকিলে, কেন দেয় নাই সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হই তেছে কি না? বিজ্ঞান বলে, এই প্রকার ঘূণীবাত্যার সংবাদ অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পূর্বে দিয়া জনসাধারণকে সত্তর্ক করা যায়। য়দি আবহাওয়া বিভাগ টেলিগ্রামে সংবাদ দিয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধ মেদিনীপুরের এবং ২৪ পরগণার ম্যাজিট্রেটয়য় কি ব্যবন্ধা অবসম্বন করিয়াছিলেন ? জনসাধারণকে তাঁহারা স্তর্ক করিয়াছিলেন কি না? না করিয়া থাকিলে কৈন করেন নাই, এবং এ দিক দিয়া এই সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুর অন্ততঃ কতকটা দায়িম্বন্ধ তাঁহাদের উপর আর্শিবে কি না?

ছিতীয়, সংবাদপ্রকাশে প্রায় একপক কাল বিলম্বের কারণ স্বরূপ গবল্পেট যে সামরিক কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা যুক্তিসক্ত বলিয়া মনে করা যায় না। সামরিক বিভাগের আপত্তি বাঁচাইয়া সংবাদটি প্রকাশযোগ্য করিয়া লিখিয়া দিতে পারিভেন কলিকাভায় এরপ অভিজ্ঞ সাংবাদিক অনেক আছেন। সেন্দর বিভাগ এই সংবাদ ছাপিবার পূর্বে তাঁহাদের কাহাকেও অিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি, অথবা নিজ দায়িত্বেই তাঁহারা ইহা করিয়াছেন ?

তৃতীয় প্রশ্ন, মেদিনীপুরের ম্যাজিট্রেটের নিকট হইতে সংবাদ পাইতে তিন দিন সময় লাগিল কেন ? শেষ পর্যান্ত যদি বেতারেই সংবাদ আসিয়া থাকে, তবে আরও আগেই দে ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন ? ১৬ তারিখের পর হইতে মেদিনীপুরের সহিত কলিকাতার সকল যোগাথোগ ছিল হইতে দেখিয়া মেদিনীপুরে এবোপ্লেন পাঠাইয়া সংবাদ দংগ্রহ করা কি সম্ভব ছিল না ? ষ্টীমাবের পথও বন্ধ ছিল কি ৷ বেশ্ল-নাগপুর রেলওয়ে বন্ধ হইতে দেখিয়াও কি ঝড়ের প্রচণ্ডতা সরকারী কর্ণধারেরা জনমুদ্দম করিতে পারেন নাই, এবং এরোপ্লেন পাঠাইয়া যেদিনীপুরের मः वाम नहेवाद वृक्षिणे। **छाहारमद माथाव रथरन नाहे** ? ব্যেল এয়ার ফোর্সের এক জন পাইলট যদি এরোপ্লেন হইতে দেখিয়া ঘটনার গুরুত্ব বৃঝিয়া থাকিতে পারে, তবে এরোপ্লেনে ব্যাপক ভাবে অফুসন্ধান করা সম্ভব হইতে না কি ? মেদিনীপুরের ম্যাজিট্রেট তিন দিন পরে কি সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, যে মন্ত্রীদল আরও দশ দিন অতিবাহিত ইহবার পূর্বের দেখানে সাক্ষাৎ তদস্কের প্রয়োজনীয়তা বুঝেন নাই ? এবং গবর্ণর আরও দশ দিন অতীত হইবার পরে পরিদর্শন উচিত মনে করেন গ

চতুর্থ প্রশ্ন, বর্দ্ধমান ডিভিসনের কমিশনার কবে প্রথম দেখানে সিয়াছিলেন এবং তিনি সাহায্যদানের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

পঞ্চম, এবং স্বাপেকা গুরুতর প্রশ্ন, সাহায্যপ্রেরণে

অস্বাভাবিক বিলয়। রাজস্বস্চিব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ১৫ লক লোক গৃহহীন ও আপ্রাহীন হইয়াছে। ইহাদের জন্ম ঘটনার খিতীয় হইতে ততীয় সপ্তাহের মধ্যে মাত্র ৮৯৫২ মণ চাউল প্রেরণ করিয়াই তিনি সম্ভষ্ট ছিলেন কেন গতাহার হিসাবেই এই পরিমাণ চাউলের ভাগ জন প্রতি এক পোয়া করিয়াও পড়ে না। রামক্ষ মিশন, মারোয়াড়ী বিলিফ সোসাইটি, নববিধান বিলিফ প্রভৃতিকে ঘটনার মিশন, ভারত সেবাশ্রম সভ্য मः वाम श्राश्चित मान मान (यामिनोश्चत भाष्ट्रोहेशा मिल কি ক্ষতি ইইত ৪ প্রয়েণ্ট উপ্যাচক ইইয়া হোরেস আলেকজাগুরের দলকে যদি পাঠাইয়া থাকিতে পারেন. তবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাহায়া ভাঁহারা পারিকেন না কেন গ স্পেনে এবং লগুনে সাহাযালানের অভিজ্ঞতা কি উপরোক্ত বানালী প্রতিষ্ঠান সমূহের এদেশে সাহায্যদানের অভিজ্ঞতা অপেকা অধিক মারোয়াড়ী বিলিফ সোসাইটি প্রথম যথন গিয়াছিলেন তথন মেদিনীপুরের ম্যাজিট্টে তাঁহাদের সহিত কিরুপ সহযোগিতা করিয়াছিলেন মন্ত্রীরা কি ভাগা জ্ঞানেন গ মেদিনীপুরের ম্যাজিটেট এবং কাঁথি ও তমলকের মহ্ৰুমা হাকিম্বন্ন সাহান্তান ব্যাপাৰে শুধু অক্ষমতাই मिथान नाहे, अध्यमित्क माहाशामात्न উत्थाती (व-मतकाती) প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত কিরূপ সহযোগিতা করিয়াছিলেন তাহাও বিচার্যা। রাজস্বসচিব ১৩ই নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন ষে মেদিনীপুরের কালেক্টরের মাথা ঠিক ছিল না:-"The Collecter of Midnapore himself was upset"!

অকর্ষণ্যভার সাফাই গাওয়া সহন্ত কিন্তু ভাষাতে দোব কালন হয় না। এতবড় ভগ্গানক চুর্যটনা চক্ষের উপর দেখিয়া যে ব্যক্তি দায়িত্বজ্ঞান হারায় ভাষাকে অবিলয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করা যে কোন সভ্য বলিয়া পরিচিত গ্রণ্মেণ্টের কর্তব্য নহে কি ?

সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে বে-সব ছাড়পত্র অথবা অনুমতি-পত্র দেওয়া হইয়াছে সেগুলিকে যুদ্ধের সময় সীমান্ত প্রদেশে চলাফেরার ছাড়পত্র বলাই সকত, সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এত রকমারি বাধানিবেধ ঘাড়ে লইয়া কাজ করা তুরহ। এই সব কড়াকড়ি নিয়ম বাঁধিবার. সময় ভো ম্যাজিটেট সাহেবের মাধা ঠিক ছিল মনে হয়! রাজস্বসচিব ঘটনার এক মাস পরেও শীকার করিতেছেন বে সর্ক্তর সাহায্যপ্রেরণ এখনও সম্ভব হয় নাই। এক মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে মাত্র শত মাইল দ্বের একটা জেলার ছুইটি মহকুমার ভিনটি থানার কয়েকটি মাত্র গ্রামে বে-সবর্মেকটি সাহায্য পৌচাইতে

পারে না, জনসাধারণের বিশ্বাস ও প্রদ্ধা ভাহার। কিরুপে আশা করিতে পারে । বে-সব উচ্চপদক্ষ সরকারী কর্মচারীর অকর্মণাতার জন্ম আজও সর্বত্র সাহায়া হইতেছে না এবং গবন্মেণ্টর প্রতি জনসাধারণের প্রদাও বিশাস শিথিল হইতেছে, তাহাদিগকে আর একদিনও বিলম্ব না করিয়া অপ্রারিত করা উচিত। রাজসদ্চিব বলিয়াভেন, যথোপযুক্ত পুলিস পাহারা না লইয়া এই ভয়ানক ঝডের পরেও সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে বাত্যা-বিক্ষম্ভ অঞ্জে গ্রহীন, অন্নহীন, বস্তুহীন, মুক্তপ্রায় লোকদের মধ্যেও যাওয়া বিপজ্জনক। এরপ অবস্থা বিশাস করা ক্রিন এবং যদি ভাহা হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি ভাহারও বিচার প্রয়োজন। মহিষাদল রাজ-টেটের কথা তুলনা করা চলে। বর্ত্তমান আন্দোলনে মহিধাদল-রাজের বহু কাছারি ভশ্মীভৃত হইয়াছে এবং তাঁহারা ভ্রানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তৎসতেও ঝডের প্রদিন আশ্রয়হীন অপ্রাধী প্রভারাই আসিয়া তাঁহাদের দারে দাঁডাইলে রাজবাডীর দার উদ্যাটনে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব ঘটে নাই। হাজার হাজার লোক রাজবাড়ীতে আশ্রয় লাভ করে। সাত দিন ইহারা আশ্রমপ্রার্থীগণকে চাউল, লবণ ও নারিকেল বিভব্ন করেন: সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের উত্যোগে চুইটি ভানে সাহায্যকেন্দ্রও স্থাপিত হয় এবং মহিষাণল-রাজের যে সমস্ত কর্মচারীর পক্ষে ঝড়ের প্রকাদন প্রজাদের সম্মথে উপস্থিত হওয়া কঠিন ছিল, তাহারা পর্ণোভ্যমে সাহায্য দানে আতানিয়োগ করে। মহিযাদলের ভই-তিন জন জমিদারের মনে যে সহাত্মভৃতি, কর্মতংপরতা ও প্রত্যৎপন্নমতিত ছিল, সমগ্র বাংলা-সরকার ও মেদিনী-পুরের শাসকরনের মধ্যে একজনেরও কি উহা ছিল না ? মহিষাদল-রাজের কর্মচারীবুন্দের মনে যে পরিমাণ বাংলা-সরকারের কর্ত্তবাপরায়ণতা আছে, মেদিনীপরের কর্মচারীদের মধ্যে এক জনেরও কি ভাহা নাই ? এ দকল কথার বিচার একদিন হইবেই, এখন সর্বাহ্যে অভ্যাবশুক কথা আর্ত্তের পরিত্রাণ এবং লক লক্ষ অসহায় নরনারীকে নরক্ষন্তণা হইতে উদ্ধার করা।

হালসীবাগান কালীপূজায় মশ্মস্তদ ঘটনা কলিকাভার হালসীবাগানে আনন্দ আশ্রম নামক একটি আশ্রমের উভোগে কালীপূজার আয়োজন হয় এবং তত্পলক্ষে এক দিন ব্যায়ামপ্রদর্শনের বন্দোবন্ধ হয়। ব্যায়াম-ক্রীড়া দর্শনের জন্ত বহু পুরুষ নারী বালকবালিক। তথায় সমবেত হন। হোগলা-নির্মিত প্যাণ্ডেলের তিন দিকে দেওয়াল ছিল এবং একদিক বাশের বেড়া দিয়া ও লোহার গেট বসাইয়া "স্থাকিত" করা হয়। মেয়েদের আসনের ও প্রদার কড়া বন্দোবন্ত হইয়াছিল, ভাহাদের আসমন-নির্গণনের কল্প একটি যাত্র বার ছিল, সেটিকেও গেট বসাইয়া ভালাচাবি দিয়া "স্থাকিত" করিয়া রাখা হইয়াছিল। হঠাৎ গ্রীণ-রমে আগুন লাগে এবং অভি অল্প সময়ের মধ্যে সমন্ত প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়া যায়। স্থাকিত হার আর খোলা হইল না, সতর্ক এবং কড়া রক্ষণাবেকণের মন্যেই ১১০টি নারী ও শিশু দশ মিনিটের মধ্যে পুড়িয়া মরিল। এই ঘটনা সম্পর্কে পরে কলিকাতা কর্পোরেশনে আলোচনা ইইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন ভাহার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করিভেচ।

আগতন লাগিবার কারণ সহয়ে প্রীযুক্ত রায় চৌধুরী বলেন বে প্রীণর্গনে প্রথম আগুন লাগিয়াছিল এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। ব্যাঘামপ্রদর্শনীতে লাঠির মাথায় আগুন লাগাইয়া থেলা দেখাইবার অল্প পরেই আগুন লাগে। বৈচ্যতিক তারের দোষে অথবা অপর কোন কারণে আগুন লাগিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে অহসন্ধান করা প্রয়োজন। প্যাণ্ডেলের মধ্যে মেয়েদের বসিবার অভ্যন্ত বন্দোবন্ধ করা হইয়াছিল এবং পুরুষদের ও মহিলাদের বসিবার আসনের মাঝধানে বাশের বেড়া দেওয়া ছিল। সকলেই বলিয়াছেন যে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল।

ঘটনাম্বলে ফায়ার-ব্রিগেডের আগমন সম্বন্ধ তিনি বাসেন যে স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোকের নিকট ডিনি শ্লুনিয়াছেন যে আগুন লাগিবামাত্র উপরোক্ত ব্যক্তি ফায়ার-ব্রিগেডে টেলিফোন করিয়া অবিলম্বে উহাদিগকে টেলিফোনের প্রায় ২০ মিনিট ফারার বিগেড আদে এবং দমীভূত মৃত-নেচগুলির উপর বড বড নল দিয়া জল চিটানোই ভাহাদের সার হয়। এই প্যাণ্ডেলে স্বেচ্চাদেবকের কোন বন্দোবন্ত ছিল না। প্যাণ্ডেলের ভিতবে নারীও শিশুদের সাহায্য করিতে পারে এরপ একটিও যুবক বা বালক ভল্পিয়ার ছিল না। আগুন নিভাইবার কোন কল্মোবন্ড চিলুনা, অগ্নিনিকাপক যন্ত্ৰ ডুবের কথা, फ्ल ६ রাথাহয় নাই। আশ্রম-কর্ত্তপক্ষ অথবা এ-আর-পি কাহারও প্রাথমিক চিকিংদা করে নাই। আশ্রমের ঠাকুর সভাপতি কেহই সেখানে ছিলেন না। ঘটনার পরেই স্থানীয় লোকেরা ঠাকুরের সন্ধানে যান কিন্তু তিনি তথন সরিয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপারটির পুঝারুপুঝ ভদস্ত করিবার জ্জু কর্পোরেশন একটি বিশেষ ক্যীটি নিযুক্ত করিবার সিঙ্কান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত মর্মন্তন ঘটনাটি ঘটতে মিনিট দশেক সময়

লাগিয়াছে। ক্রিক্সময়ের মধ্যে পুরুষ ও নারী আদনের মাঝখানে যে বাঁলের বেড়া ছিল তাহা ভাঙিয়া ফেলা কি সম্ভব ছিল না ? ব্যায়াম-বীরেরা আগুন হইতে নারী ও শিগুলের বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন কি ? বলিষ্ঠ মুবকেরা সাহস, প্রত্যুৎপদ্মতিত্ব ও বীরত্ব প্রদর্শনের যে অবকাশ পাইয়াছিলেন ভাহার স্বযোগ তাঁহারা লইয়াছিলেন কি ? এরপ তুর্ঘটনার প্নরভিনয় বাহাতে আর ক্রমন্ত না হইতে পারে ভাহার জন্ম কর্পোবেশনের তরক্ষ হইতে কঠোর ব্যবস্থা যেন শেষ পর্যন্ত অবলম্বিত হয়।

#### গোবিন্দনাথ গুহ

অশীতিপর মনীধী সপত্তিত গোবিশ্যনাথ গুচু মহাশয় গত মাসে মজ:ফরপুর শহরে দেহরকা করেছেন। ডিনি ছাত্রজীবনে কুতিত্বের সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায়, প্রবেশিকা পরীক্ষাতে এবং বি-এ পরীক্ষায় বৃদ্ধি লাভ করেন। ভার পর দর্শনে এম-এ পাস করেন। বাংলা ও বিহার প্রদেশে ভিনি বিভিন্ন স্থান হেড মাস্টারের কাজ করেন। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ পর্যান্ত তিনি অভ দেশের গঞাম জেলার বহরমপুর কলেজের প্রিম্পিণ্যাল ছিলেন। বাল্মীকিরই ভাষা ও ছন্দ বজায় রেখে "লঘুরামায়ণম" নাম দিয়ে তিনি বাল্মীকিয় রামায়ণের যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন, তা ভারত-বর্ষের সকল অঞ্লে আদৃত হয়, তার চার-পাঁচটি সংস্করণ হয়েছে। "দাসী" পত্রিকার সম্পাদক রামানস্ব চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদে যাবার পর তিনি কিছু দিন তার সম্পাদন ক'রেছিলেন। তিনি উন্নতচরিত্র, সংযতবাক ও সাতিশয় নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি সাধারণ আহ্মসমাজকে দান ক'রে গেছেন।

#### শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর শীযুকা সরলা দেবী চৌধুবাণীর সপ্রতিপুর্ত্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতার সাংবাদিকগণ ও পৃথিমা সমিলনীর সভ্যেরা উাহার বাটিতে গিয়া উাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। অগীয়া অর্ণকুমারী দেবী উাহার কন্যাম্ম হিরগ্রমী দেবী ও সরলা দেবীর হাতে ভারতী সম্পাদনের ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ভাহার পর সরলা দেবী দীর্ঘকাল যোগাভার সহিত পাক্রিকা সম্পাদন করেন। ইনি ছয় বংসর Journalists' Association-এর সভানেত্রী ছিলেন। তিনি অদেশী মুগেরও পূর্ব্বে যাঙালী ছেলেমেয়েদের বধ্যে শরীরচর্চা ও বীরত্বের উল্লোধনকক্ষে বারায়মী, শিবাজী উৎসব, প্রভাপাদিত্য উৎসব ইত্যাদি অস্কুষ্ঠানের স্ট্রনা করেন। বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে অস্কুষ্ঠানের স্ট্রনা করেন। বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে অস্কুর্ত্বন্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের অক্ক তিনি ভারত স্ক্রী মহান্মওলের প্রতিষ্ঠা করেন।

### কাশ্মীর-ভ্রমণ

#### শ্ৰীশাস্তা দেবী

(0)

কাশীরী মানুষ ত প্রভাতত দেখতাম। কিন্তু তাদের সামাজিক আচার-বাবহার কিছুই জানি না। নিয়োগী-মহাশয়ের কুপায় হঠাৎ ৫ই একট। বিঘে দেখবার স্থযোগ জুটে গেল। টাখায় ক'বে বাত্তে শ্রীনগরের যত বিদ্রী বাস্তা ঘূরে একটা অন্ধকার মাঠের মত জারগায় গিয়ে নামলাম। কনের বাডীর লোকেরা আলো নিয়ে এসে কোনও বৰুষে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। কাশীরী সাধারণ বাড়ীতে সৌন্দর্য্য কিছু নেই। খুব সরু সরু সিঁড়ি, এলোমেলে। নানা দিকে ঘর। উপর তলার একটি ঘরে বিবাহ-সভা বসেছে। না জানি কি দেখব ভেবে উৎস্থক হয়ে চকলাম। পাগড়ী টাগড়া পরে প্রায় যোদ্ধার মত বেশে বর বদেছে; চড়িদার পায়জামা এবং কোটের উপর পৈতে পরেছে ত্রাহ্মণত্ব দেখাবার জন্ম। পণ্ডিতরা চার পাশে বদে বৈদিক মন্ত্র পড়ছে: বাজীর মেয়েরা রূপের পসরা খলে আর এক দিকে বদেছে: তারা গান গাইছে আর বাঙালী মেয়েদের মত শাঁথ বাজাচ্ছে থেকে থেকে। किश्व करन कहे ? विवाह-मजाद यशाश्राम मवाहे शुक्र । करनव ভाইকে জिজ्ঞामा कवनाम, "शांव विरम्न सम्बद्ध म करे १" त्म (मिश्रास मिन (धाँश)-त्राह्य वक्रो भूँ हिना। वनाल, "ঐ শালের পুটিলির ভিতর কনে আছে। ওকে কাউকে দেখতে নেই।" বর কিঘা বরকর্তা কেউ তার কাপড়ের একটা কোণও দেখতে পেলে মৃদ্ধিল। আচ্ছা বিয়ে যা হোক ! মেয়েটিকে নাকি ছ-দিন এই রকম থাকতে হবে। কি আর করি ? কনে দেখতে না পেয়ে কনের ভাই ভাজের সঙ্গেই ভাব করলাম। ভাজটি এমন স্থলর দেব তে যে ভার মুখের দিক থেকে চোখ ফেরানোষায় না। তাকে আমার ভাল লেগেছে দেখে দে মহা খুণী হয়ে আমার দলে 'মা' পাতাল। বললাম, "তোমার একটা ছবি আমায় দাও।" কিছু তার ছবি নেই। একট কাশ্মীরী ছেলে আমায় বিবাহ সংক্রান্ত সব ব্যাপার ব্ঝিয়ে দিচ্ছিল। সে আগাগোড়াই বরকে বললে "bride" এবং কনেকে বললে "bridegroom"।

প্রথম দিন ছিল বিয়ে, তার পর দিন আবার খাবার

নিমন্ত্রণ হ'ল। সন্ধাবেলায় গিয়ে দেখি সামিয়ানার তলায় এবং একতলার ঘরে সর্বত্ত মানুষ কেতে বসেছে। বাড়ীভদ্ধ সবাই এসে আমাদের উপরতলায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। আজ বাড়ীর বড়বোও এলেন। বড়বৌট



মাঝির মেয়ে

লেখিকা কর্তৃক আছিত

প্রায় অপরী বললেই হয়। এত হক্ষর মেয়ে এ দেশে দেখা যায় না। তার ছেলেমেয়েদের বং করদা, কিন্তু তারা দেখতে এত হক্ষর নয়। মেয়েদের নাম একেবারে বাংলা:—শোভাবতী, চন্দ্রাবতী, কমলাবতী ইত্যাদি। অনেক পূণ্যে আজ কনেকে দেখা গেল। তাকে পূটলির ভিতর থেকে বার করা হয়েছে। জরির পাড় তোলা নীল রঙের রেশমী শাড়ী ঘ্রিয়ে পরেছে। হাতে কান্মীরী চ্ডের উপর রেসলেট, কানে গুল, তার পাশ দিয়ে এয়োতির চিচ্ছ সোনার জিজিরে মাছলি দোলানো। মাথায় একটা সাদা stiff কলার বাধা, তার উপর ঘোমটাও আছে। কনে ছাড়া বাড়ীর আর কোনও মেয়ে শাড়ী পরে নি, তারা সব লাল, সব্জ, নীল, সাদা জোকার মড

পরেছে। কোনও কোনও মেয়ের হাতে গহনা নেই, একেবারে ধালি। ভবুদেখলে মনে হয় সবাই এক এক জন রাজকন্তা। গৃহকর্ত্ত: পণ্ডিতী সাদা জোকা চাদর ফোঁটা পরে অতিথিদের খুব আদর-অভ্যর্থনা করলেন। কাম্মীরী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের চেহারায় খুব একটা আভিজাভ্যের চিহ্ন আছে। সামাল গৃহস্থ, কিন্তু দেখলে মনে হয় একটা কেষ্টবিষ্ট হবে, যে সে নয়। কার্পেট আর বঙীন ফুলদার সভরঞি যোডা ঘরে আমাদের বসতে দিল। তার উপর আবার লম্বা কমল পেতে হ'ল খাবার জায়গা। বড় পিতলের গামলাও জগে এল হাত ধোবার জল। তার পর এল খাবার:--বড বড কাঁদার খালায় ভাত ও বাটিতে বাটিতে তিন-চার রক্ষ মাংদের তরকারি: ঝাল ঝোল অম্বল স্বই মাংসের, পাতে সামান্ত একট্ট শাক ও আচার দেয়। প্রচর লক্ষা বাঁটা দিয়ে বারা। আমরা ভাদের দেশব কি, ভারাই আমাদের দেখতে এত বান্ত যে মেয়ে পুরুষ সবাই প্রায় ঘাডের উপর ঝুঁকে বইল। মেয়েরা অনেকে উর্ফ ঘেঁদা হিন্দী বলতে পারে। আমার গ্রনা কাপড় সিত্র ছেলেপিলে নাডীনক্ত স্ব কিছ বিষয়েই তাদের কৌতৃহল। সাধামত তাদের কৌতৃহল মিটিয়ে সেদিনকার মত ফেরা গেল।

শ্রীনগরে শঙ্করাচার্যোর পাহাড বলে যে পাহাডটি আছে. ৬ই সকালে ভাতে উঠ্ব ঠিক করলাম। রাম্বা ভালই, कि बार्शिय किया वीधारमा मध्य वर्तन भारत भारत भा करक যায়। আমি তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠ্তে পারি না, আমার পাশ দিয়ে অনেকগুলি সাহেব ও পাঞাবী তর তর ক'বে উঠে চলে গেল। কাশ্মীরে রোদ আশ্চর্যাউজ্জল, আনেক মাইল পর্যস্ত চারিদিক স্থাপট দেখা যায়। একটু উপরে উঠলেই দেখা যায় কাশ্মীর উপত্যকাকে ঘিরে হীরার মত বোদে বরফ ঝকঝক করছে, মাথার উপরে উপরে মেঘ, কিন্তু তুষারশৃকগুলি ঢাকা পড়ে নি। তিন দিক খুব স্পষ্ট ব্দার একটা দিক সেদিন একটু আম্পান্ধ ক'রে নিতে হচ্ছিল। পাহাড়ের উপর বসে এরোপ্সেন থেকে দেখার মত ক'রে শ্রীনগর দেখা যায়। চারি দিকে জলের খাল আর নদী চলেচে, বেশ পরিষ্ঠার বোঝা যায় বছ পুর্বের শ্রীনগর সবটাই প্রায় হ্রদ ছিল, ভারপর আন্তে আন্তে ভরাট ক'রে সহর বাগান ক্ষেত্ত স্ব ইয়েছে। এখনও জ্মাগত ভরাটের काक हमरह । कम्पथक्रि क्या नामा हरा छेर्ट्राह, छाटक এবা বলেও নালা। কথিত আছে, কাশ্মীর পুরাকালে গতী-সাধর নামে হদ চিল।

ঠিক কতটা উঠেছিলাম জানি না, ১০০০ ফুটও হ'তে পারে, বেশীও হ'তে পারে। এক দিকে ডাল হ্রদ, নাগিনা বাগ, নাশিম বাগ প্রভৃতি বড় বড় বাগান, অন্ত দিকে নেডুদ হোটেল পার হয়ে জম্মর রাম্ভা পর্যন্ত সব দেখা যায়। দরে হবিপর্বত, তার পিছনে শুভ তুষারশৃক। কাশ্মীর উপত্যকার অপুর্ব্ধ শ্রামশ্রীর ও তার বিভিন্ন ভরের সর্ব্বের খেলার একটা ছবি পাওয়া যায় উপরে উঠলে। প্রায় প্রতি রাস্তার ধার দিয়ে জলের নালা চলেছে, তাতে ছোটবড নৌকা, জলপথের ওদিকে ভাসমান উন্থান। এক সময় এগুলি জল ছিল, এখন চাষীরা ভরাট ক'রে ক'রে ক্ষেত করছে, তার ফলে নদীর মত বড বড জলপথগুলি ক্রমশঃ সংকীর্ণ নালা হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর-রাজ এই রক্ষ ক'রে কাশ্মীরের সৌন্দর্যা নষ্ট করতে যদি নাদেন তবে তাঁরই রাজ্যের স্থনাম হবে। যেদিকে উন্মক্ত হ্রদটকু আছে সেই দিকেই সাহেবদের বড় বড় হাউন-বোটগুলি জলে ভাসছে। তীরে নাশিম বাগ, নাগিনা বাগ প্রভৃতি উন্থান। 'ভাদমান উভান' ভনতে জনব : কিন্তু জলের তলনায় উভানের সংখ্যা বেডে গেলে জ্বের সৌন্দর্যা নষ্ট হয়ে যাবে ৷

প্রকৃতি তাঁর দৌন্দর্য্যের পদরা উদ্ধান্ত ক'রে কাশ্মীরের কোলে ঢেলে দিয়েছেন, কোনও দিকে এডটুকু কার্পণ্য করেন নি। প্রভাত স্থ্যালোকে শঙ্করাচার্য্যের চূড়ায় বদে তাই দেখছিলাম। বিকালে গেলাম বাজারে মামুষের স্টির নৈপুণ্য দেখডে। মাহুষ একত্রে স্বর্গ ও নরক কি ক'রে সৃষ্টি করতে পারে দেখে বিশ্বিত হলাম। ভাঙা, জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, বাঁকা-চোরা, হেলে-পড়া সারি সারি বাড়ী. ঘবে দোরে পথে নর্দমায় মাহুষের গায়ে পোষাকে স্থাপীকত আবৰ্জনাও ক্লেন! বিধাতা এদের স্থলে জলে আকাশে দেহে এত সৌন্দর্যা দিয়েছিলেন কি বিধাতাকে এমনই করে वाक करवार क्छ। काशीर ज्ञार्भ वरहे चानक मिरक, তবে নরকও পাশাপাশি আছে। এত ভাল এবং এত মন্দ জিনিব এমন পাশাপাশি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কি না জানি না। এখানকার শিল্পীরা রেশমে পশমে, কাঠে, শোনায় রূপায় যা সব জিনিয় তৈরি করে দেখলে *চো*থ জুড়িয়ে যায়। পাঁচ-ছয় টাকা দামে থে-দব দেলাইয়ের কাৰ এবা বিক্ৰী কবে তা মিউজিয়মে রাখবার মত. যেন সভ্যদোটা ফুলের বাগান। কাঠের কান্ধ এত স্ক্রুবে মাসুষের কাজ মনে হয় না। কলকাতার বাজারে কাখারী কাঠের কাজ বলে যা পাওয়া যায় সে অভি মোটা কাজ ৷ এই স্ব কাঠের কাজ কেউ কেন নিয়ে যায় না জানি না ১ অগচ এই অপূর্ব রূপশ্রষ্টা শিক্ষীবা কি বকম বাড়ীতে আর কি বকম পাড়ায় থাকে দেখলেও বিশাস করা যায় না। ধ্লো ও মাছি ভর্তি নোংরা গলির ছুপাশে পচা নর্দমার গায়ে অন্ধকার ঘোরান সিড়ি দেওয়া নানা মাপের বাঁকা-চোরা বাড়া। এমন ঠেসে গায়ে গায়ে সেগুলি তৈরি যে সেধানে চুকলে কাশ্মীরে যে পাহাড়-পর্বত, হুদ, গাছ, নদী, শস্তক্ষেত্র কিছু কোথাও আছে ভাবতেই পারা যায় না। মনে হয় এই শিল্পীরা পার্থিব সৌন্দর্য্য দেখে রূপ স্পষ্টি করে না, অন্তবের প্রেবণা থেকে করে, মনের কোনও কোণে এদের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী চোথ বুজে বসে আছেন, ভিনি দ্বের আবেরনের রূপঐশ্ব্যসন্তারও দেখেন না, নিকট আবেইনের ক্রেদ-কালিমাও দেখেন না।

আমরা যে আট-নয় দিন শ্রীনগরে চিলাম ভার মধ্যে ার-পাঁচ বাবই বাজাবে গিয়েছিলাম: তা ছাড়া নৌকায় ক'বে ব্যবসাদাবেরা আমাদের হাউস-বোটেও প্রায়ই জিনিষ বিক্রি করতে আসত। শ্রীনগরে মোটামটি তিনটা সওলাকরবার জাহগা আছে। প্রথমটি হচ্চে বড রান্ডার উপর শহরের আদত বাজার : এখানে সব বক্ষ জিনিবেরই দোকান আছে। কিন্তু আমাদের মত বিদেশী যারা জিনিষ কিনতে যায় ভারা এথানে গিয়ে অনেকটাই নিরাশ হয়ে আদে। কলকাতার বাজারে আধুনিক ধে-সব জার্ঘান শালের উপর কাশ্মীরী সন্তা স্ফটাশিল্পের নিদর্শন আমরা দেখি, অধিকাংশ দোকানে দেই সবই পাওয়া যায়। কাশ্মীরে বোনা শালও যা পাওয়া যায় তার মধ্যে ভালগুলির এক দিকের পশম কাশ্মীরের, আর এক দিকের বিদেশী। এগুলি সাদাই বিক্রী হয়, এর উপর কান্ধ প্রায় কিছুই নেই। অর্ডার দিলে অবশ্র কান্ধ করে দেয়। বেড-কভার, কুশান-কভার, ব্লাউস-পিস ইত্যাদিতে খে-সুব ছুঁচের কাজ এই বাজারে পাওয়া যায় তা বেশীর ভাগই সন্তা বিলিডি পর্দ্দা প্রভৃতির নক্সা থেকে নেওয়া। অনেক বস্তা জিনিষ ঘাঁটলৈ আসল প্রাচীন কাশ্মীরী নক্স। কিছু বেরোয়। এই সব দোকানে জিনিষ থ্য সন্তা কলকাতার তুলনায়; এবা দরও থ্য বেশী করে না। ভবে মেকি টাকা চালাতে এরা অঘিতীয়। এক লোকানে টাকা ভাঙিয়ে দেখতাম পরের দোকানে দে টাকা পয়সা আর চলে না। এই বাজারে একটি থাদি-প্রতিষ্ঠানের দোকান আছে, তারা কাশ্মীরী প্রথায় দর করে না এবং ভাল জিনিষ রাখে।

নেকেলে কাশ্মীরী কান্ধ কিনতে হ'লে ঘেতে হয় কাশ্মীরী কারিগর ও ব্যবসাদারদের পাড়ায়। সেটা



ৰ্ম্মাৰ্ক্স। কাশ্মীয়ী ব্ৰাহ্মণ, পণ্ডিত নামায়ণ জু

দোকানপাড়া নয়। কারিগররা এইথানেই স্ত্রী-পুত্র-কন্সা নিয়ে বদবাদ করে, কাজ করে এবং ঘরগুলি তৈরি জিনিষ-পত্রে বোঝাই করে রাখে। এখানে নৃতন ও পুরাতন স্ব রক্ম শাল, কার্পেট, দেলাই, রূপার কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। হাজার ছু-হাজার লামের জিনিষ থেকে পাঁচ-দশ টাকা দামের জিনিষ প্রান্তও পাওয়া যায়। তবে সত্য যে কোন জিনিধের কি দাম সে 'দেবাংন জানস্কি' আমিরা ত চার। একে ত শাল দোশালা, কার্পেটের আমাদের মত মানুষের পক্ষে আন্দার করা শক্ত, ভার উপর কারিগরদের পাড়ায় ঘরগুলি এমন চমৎকার অভ্বকার যে দেখানে হীরেকে জিরে এবং জিরেকে হীরে মনে করা কিছুই বিচিত্র নয়: থুব প্রাচীন শালের নক্সা বে রক্ষ ক্তম্বর এবং কাজ থে বরুম ভবাট, আজকাল সেবক্ম বড আর তৈরি হয় না। কালেই এ-সব ফ্লিনিষ কিনতে इ'ला भूवात्नारे किनएड रय। এकটा लाकात्न এই तकम শ-তুই শাল দেখে আমরা একটা পছন্দ করেছিলাম। কারিগরটি জিনিষ বিক্রী করতে পাবার লোভে নিজের শিকারায় ক'বে আমাদের তার বাডী নিয়ে গেল। জিনিয দেখার পর যেটি পছন্দ করলাম তার কাঞ্চ আশ্চর্যা স্থন্দর। তিন শত টাকা দাম বলে দর স্থক হ'ল, শেষে নাম্ল ১৫০

টাকায়। লোকটিত তৎক্ষণাৎ জিনিষ দিয়ে টাকা নেবাব জন্ত ব্যক্ত। আমার সঙ্গে অত টাকা চিল না বলে **लाकि**टिक दननाथ. "हन आधारमद त्रोकाय।" त्र दानि হ'ল, কিছু বলল, "আপনারা যে আমার লোকানের জিনিষ শচন্দ করেছেন এবং ১৫০ টাকা দিয়ে কিনচেন, ভা লিখে দিন। পরে অনালোকতে দেখালে আমার ব্যবসার স্থবিধা হবে।" লিখে দেওয়া হ'ল। শালওয়ালার শিকারার চড়েই আমাদের নৌকায় ফিরে এলাম। **শেখানে এসে আলো**তে শালটি খলেই দেখি, সেটি শাল ভ নয় যেন ফকিরের আল্থালা। অনেকগুলি অভি প্রাচীন জীর্ণ শালের টকবাকে জ্বোডা দিয়ে তৈরি করা श्राह्य ; इवि जुल बाथल प्रभाव जानरे श्राह्म कि গাঘে দিতে গেলে এক টানেই বোধ হয় চিঁডে যাবে। আমার বড সন্দের হ'ল। বললাম, "আজ শালট। বেখে যাও, কাল আমাদের এক বন্ধকে দেখিয়ে দাম দেব।" লোকটা চটে গেল, কিছু বেথে গেল। আমরা শাল নিয়ে মিসেল নিয়োগীর বাডীতে গেলাম। তাঁরা বললেন, "এ তালি-দেওয়া শাল এক মাসও টিকবে না। এ কভি টাকা দিয়েও কিনবেন না ।"

পরদিন আবার শালওয়ালা এল। শাল ফিবিয়ে দেওয়াতে মচা ভদী। শেষে শিকারার ভিন বাবের ভাডা নিয়ে ভবে গেল। কিছু দে পর্কের শেষ এখানে হ'ল না। আমরা কলকাভায় ফিরে আসবার কিছু দিন পরে কাশ্মীরের Tourist Bureau থেকে আমাদের নামে এক চিঠি এল যে আমরা এক জন ব্যবসাদারকে কথা দিয়েও ভার জিনিষ কিনি নি, এতে ভার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। স্থভবাং যেন আমরা অবিলম্বে ১৫০ টাকা দিয়ে ভার জিনিষ কিনি অথবা না-কেনার কারণ দেখাই। কারণটা লিখে পাঠাবার পর আর চিঠি আদে নি এই ককা।

এই সব পুরানো জিনিষ কেনা অনেকটা জুয়াখেলার মত। ভাগো থাকলে খুব ভাল জিনিষ পাওয়া ষায়, না হ'লে সব টাকা জলে যায়। ভবে এই সব কারিগবদের সক্ষে বাক্ষ্ক করবার ক্ষমতা এবং বাড়ী নিয়ে পিয়ে জিনিষ পবীকা করবার হৈয়া ও পশ্চাকারমান অসংখ্য দোকানদারের অন্তরোধ এডানোর নৈপুণা যদি কারুর থাকে ভিনি এই পাড়াতে কাশ্মীবের আশ্রহা সুন্দর শিল্প-সমুহের নিদ্ধনি সংগ্রহ করতে পাববেন।

তৃতীয় জিনিব কেনবার কায়গা বাঁধের উপর সাছেব পাড়ার দোকানে। মেমসাছেব্যা নিজেদের দেশের বাজে নক্সার নকল কিনতে আমাদের দেশে আসে না, স্বতরাং এই সব দোকানে আদত পার্সিয়ান, কাশ্মীরী, তিবতী
ত্যাদি নক্সার জিনিব ও ভাল কাটের কোট প্রভৃতি
পাওয়া যায় । এরা দাম নেয় খুব বেশী এবং দর করে
তার চেয়েও বেশী । বাঁপের উপরের একটি চীনা দোকান
থেকে আমরা একটি চীনা ঘণ্টা ও চীনা করুণা দেবীর
মৃত্তি কিনেচিলাম, তৃটিই খাঁটি চীনা শিল্প। দোকানদারটি
অনেক আশ্চর্য্য স্থানর চীনা জিনিব দোকানে রেপেছে।
আমরা তার দেশ দেখেছি গুনে আমাদের খুব খাতির
করল। আমার সঙ্গে নিয়োগী মহাশায়ের ছোট মেয়ে
উমা দোকানে গিয়েছিল। চীনা দোকানদার তাকে
আমার মেয়ে মনে করে একটা স্থানর চীনা পুতুল উপহার
দিল।

জিনিষ কিনবার চতুর্থ স্থান নিজেদের নৌকা।
ব্যবসাদাররা শিকারায় করে সেখানে জিনিষ নিয়ে আসে।
ভাদের কাছে ঠিক দর করে কিনতে পাবলে সব চেয়ে
সন্তা হয়। সব রকম জিনিষই তারা আনে এবং কিছু
ঘাড়ে না চাপিয়ে ছাড়ে না। আজকাল স্তার সাধারণ
শাড়ীর দাম হয়েছে পাচ টাকা; এদের কাছে ত্-বছর
আগে স্বন্ধ রঙীন কাশ্মীরী রেশমী শাড়ী এই দামে
পেয়েছি। অবশ্র ঠকাতে এবাও খ্বই চেটা করে, কারণ
এবা কারিগবের পাড়াবই লোক।

৬ই যখন বাজারে গেলাম বাজারের ব্যবসাদার শিল্পীরা তাদের নাম ছাপা কার্ড নিয়ে গাড়ীর পিছন পিছন আমাদের তাড়া ক'রে বেড়াতে লাগল। সবাই আমাদের পাকডাতে চায়, দরও করে অসম্ভব। কোন প্রকারে তাদের হাত থেকে মৃক্তি পেয়ে নগিনা বাগ প্রভৃতির পথে বেডাতে গেলাম। এগুলি বোধ হয় বাদসাহী বাগান নয়, পাশ্চাভা ধরণের বাগান, ত্রদের ধারে বড় বড জমি, যেন ঘাদের গালিচা পাতা, তার ধারে ধারে চেনার প্রভৃতি বিরাট সব মহীরুছ। উইলো, পপলারেরও অভাব নেই। স্থানজ্জিত হাউস-বোটগুলি জ্বলের ধারে দাঁডিয়ে। জল এখানে অনেকটা পরিষ্কার। বড় বড় বঞ্চরার ছাদে চাঁদোয়া-টাঙানো, ভার ভলায় সাহেব-মেমবা বসে প্রকৃতিক শাস্ত্র শোভা দেখছেন। কেউ কেউ ছেলেপিলে নিয়ে নীচে নেমে বোটের ধারে জলে থেলা করছে, কেউ দল বেঁধে হাঁটতে বেরিয়েছে। পথের ধারের সরু জলেক নালা দিয়ে ধুসর ও কৃষ্ণবসনা কৃষক-রমণীরা ভরিভরকারীক নৌকা বেয়ে চলেছে, কেউ নৃতন ভাগমান উদ্যান ভৈরী করছে, কেউ ক্ষেত্ত থেকে বড় বড় ওলকপি ইত্যাদি তুলছে।

৭ই জন শ্রীপ্রতাপ কলেজে একটা মস্ত মজলিশ হ'ল চায়ের। ময়দানের সামিয়ানার জলায় প্রায় শ'থানেক নিমন্ত্রিত বাজি এসেছিলেন। কাশীর রাজ্যের মন্ত্রী, চীফ সেক্রেটারী প্রভতি চাডা আরও অনেক বড বড লোককে দেবলাম। বাগানে বাতাদের দোলার সঙ্গে পুষ্প বৃষ্টি চলেছিল। এত স্থানর অভার্থনা মামুধের পক্ষে করা শক্ত। দেবতাই সহায় হয়েছিলেন। সভাতে লেডি সাফি, তার পুত্রবধ, অধ্যাপক কিচলর কলা, চীফ সেক্রেটারীর কলা প্রভৃতি অনেক মহিলা এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে খাঁটি কাশ্মীরী বোধ হয় কিচল-ক্রা। উচ্চ বংশের কাখীরী মেয়েদের ওখানে পদ্দার বাইরে বিশেষ

দেখি নি। এঁবা বোধ হয় নেহকদের মত উত্তর-পশ্চিম आमित कि कि मिन वांत्र करात करा भी वांक भी विष्टे में अ मिकानीकाश चाधनिक ভावालस इत्यट्डन। याहे दशक, কলেজ কত্রপক্ষের সাদর আদর-মত্যর্থনার পর আজ আমরা হোটেল ছেডে হাউস-বোটে চলে যাব কথা ছিল। কাশীরে এসে জলে বাস না করলে এখানকার অর্থেক অভিজ্ঞতাবাকি থেকে যায়। নিয়োগী মহাশয় আমাদের একটি নৌকা ঠিক ক'বে দিলেন, তার দৈনিক ভাড়া ৭ টাকা করে। খাদ্যও নৌকাওয়ালাই দেবে। শ্রীনগরের বাডীর মত নৌকাটির সব কিছুই ভাঙা: চেয়ার টেবিল খাট মেঝে সবই নডবড করছে। তবে চারখানা ঘরেই আছে। বাসনকোসনও অনেক। শীনগবের "Bund" অর্থাৎ বাঁধ খুব ফ্যাশনেবল জায়গা; এইখানে যত সাহেবদের বাড়ী, ব্যাহ্ব, পোষ্ট অঞ্চিস, বেসিডেন্সী, ডিস্পেন্সারী, বড বড দোকান ইত্যাদি। বাঁধে বভ বভ চেনার ও উইলো গাছ, তার পরেই ঝিলম নদী। নদীর তুট পাশে সার বেঁধে হাউস-বোট দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর অনেকগুলি খুব দামী আসবাবে সঞ্জিত। বাঁধের দিকে একটি ঘাটের কাছে আমাদের নৌকা <sup>#</sup>উইগুনর" দাঁডিয়ে থাকত। গ্রীম্মকালেই এদেশের লোকে স্থান করে, কাজেই যডকণ বোদ থাকত, ডডকণ ধরে দেই ঘাটে চলত কাপড কাচা আর আন। কাশ্মীরী. পাঞ্জাবী, লিখ, বালক বৃদ্ধ যুবা কত লোক যে আসত ভার ঠিক নেই। মন্স্রোভা ছোলা নদীর জল সারা क्रश्व আবৰ্জনা বয়ে বয়ে



ছবিপর্বতের কেলা শ্রীনগর

উঠেছে যে মাহুষে তাতে কি করে স্নান করে বঝতে পারভাম না। নৌকায় বসে বসে দেখতাম এক দিকে স্নানাথীদের স্বানাপোনা স্বার একদিকে ফিরিওয়ালাদের ঘোরাঘুরি। এই জ্বলপথটিই জীনগরের প্রকৃত রাজপথ, সারাদিন কত পণ্য বোঝাই নৌকা যে চলেছে কত দিকে তার ঠিক নেই। স্কদর্শন ফিরিওয়ালার। স্বাই একবার ক'বে এদে নৌকো লাগাচেছ আমাদের त्नोकाद शांत्म। वित्नमी शर्याहेक यक्तकन ना **ए**वंद स्निनिय দেখবে দে ততক্ষণই জোকের মত তার পিছনে লেগে থাকে। কভ রুকমের সব জিনিষ। শাল, রেশম পশমের কাজ, কাঠের কাজ, কাগজের মণ্ডের বাদনকোশন, শাড়ী, গহনা, রূপার বাদন, গালিচা, ফল, তরকারি সবই নৌকা বোঝাই হয়ে স্রোভ বেয়ে চলেছে। এদের অপরিদীম ধৈষ্য, দর করারও অন্ত নেই, জিনিষ দেখানোরও শেষ নেই। কেউ খুব ঠকিয়ে যায়, কেউ খুব সন্তাও দেয়। আমবা যে ঘাটে থাকডাম তার নাম ল্যাঘাট বাট।

ল্যান্থার্ট ঘাট থেকে নিয়েগী মশায়দের বাড়ী ছিল থ্ব কাছে। তাঁর ছোট মেয়ে উমা বোজ এসে আমাদের তদারক ক'রে বেত আর কত গল্প করত। মাঝে মাঝে নিয়ে আসত তার মায়ের রালা তরি তরকারী। নৌকাতে আর ছটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল, তারা কাশ্মীরী মাঝির মেয়ে। সব চেয়ে ছোট মেয়েটির নাম ন্বজাহান। বেশ গোলাপ ফুলের মত দেখতে, কিন্তু পোষাকটা ছিল কমলে অথবা গোলাপে কণ্টকের মত চক্ষ্পীড়ালায়ক। ভোর হলেই মেয়েটি ভার দিদিকে নিয়ে এসে সামনে গাঁড়াত,



माबार्ड शहे।

লেখিকা কৰ্তৃক অন্ধিত

এবং বাহাতটা উল্টে মাধায় ঠেকিয়ে বলত "ছেলাম, মেম ছা'ব।" উদ্বেশ্ব একটি প্রদা কি বিষ্ণুট আদায় করা। বেদিন ফুল নিয়ে আগত সেদিন তার বাবা শিথিয়ে দিত ছ-আনা চাইতে। এবা নৌকাওয়ালাব মেরে। বড় মেয়েটির চান বছর বয়স। সে কাশ্মীরী প্রথায় সক সক বিষ্ণুনী বেধে মাধায় জরি দেওয়া টুপির সঙ্গে রূপার ঝুমকো ছলিয়ে প্রত। ছোট মেয়েটির বয়স ৩।৪ মাত্র। তথনও তার চুল ছাটা, এবং পোষাকও ঠিক মহিলাজনোচিত নয়। আমোব কাছে একদিন একটা সাবান উপহার পেয়ে মহাখুদী। সাবান মেবে নদীতে নেমে কত যে জ্প্রুটীতা দেখালো তার ঠিক নেই।

त्नोकाशया छात मामा भूकिना कित पर पर्वातन हां छेन-तां छे कित्तर । अहे छि हे छात को विकास छेना । वित्न ने दिनात्व अहे तो का कित हिमात्व किया माम हिमात्व छाड़ा कित छात्रा मामा हिमात्व छाड़ा कित छात्रा मामा हिमात्व छाड़ा कित छात्रा मामा हिमात्व छाड़ा कित छात्रा मामा-जो छि ता सामान जो छाड़ा कित । मामा कित कित आणी हिमात्व छाड़ा का कि अव का कि छात्र स्थात्व का कि कित हिमात्व छाड़ा का कि छात्र स्थात्व का कित हिमात्व छाड़ा छात्र स्थात्व का कित हिमात्व छात्र स्थात्व का कित हिमात्व छात्र स्थात्व का कित हिमात्व छात्र स्थात्व का छात्र स्थात्व छात्र है छात्र स्थात्व छात्र छात्र स्थात्व छात्र है छात्र स्थात्व छात्र है छात्र स्थात्व छात्र स्थात्व छात्र है छात्र स्थात्व छात्र छात्र स्थात्व स्थात्व छात्र स्थात्व छात्र स्थात्व छात्र स्थात्व छात्र स्थात्व स्थात्व छात्र स्थात्व छात्र स्थात्व स्थात्व छात्र स्थात्व छात्र स्थात्व स्थात्य स्थात्व स्थात्व स्थात्य स्थात्य स्थात्य स्थात्य स्थात्व स्थात्य स्थात्य स्थात्य स्थात्य स्थात्य स

গায়ে আরও ছটি নৌকা থাকে, একটি বারাব নৌকা, অস্তটি শিকারা অর্থাৎ ছোট ডিকা। বারার নৌকার বারাবারা হয় এবং চাকর-বাকর সপরিবারে থাকে। শিকারাটি গাড়ীর কান্ধ করে। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ার তাড়াতাড়ি বেতে হ'লে কিছা এপার থেকে ওপারে যাবার কান্ধ থাক্লে হাউস-বোটের অধিবাসী ও চাকর-বাকরেরা শিকারা ব্যবহার করে। প্রত্যেক বারই আলালা ভাড়া দিতে হয়। আমরা ল্যাখাট ঘাটের ঘেখানে হাউস-বোট রেথেছিলাম সে জায়গাটা নানা কারণে আমার ভাল লাগত না। ইচ্ছা ছিল ওপারে নৌকা রাধি, কিছ

তাহ'লে এদিক ওদিক যাওয়া-আদার জন্ম বার বার শিকারা ভাড়া করতে হ'ত, অথবা বন্দী হয়ে দারা দিনই বড় বোটে বদে থাক্তে হ'ত।এই ভয়ে ওপারে থাকা হয় নি।

শ্রীনগরে একটি স্থলর মিউজিয়ম আছে। আমরা ছ-ডিন বার দেখানে পিয়েছি। ল্যাম্বার্ট ঘাট থেকে শিকারা ক'রে ওপারে গিয়ে তার পর একটি টাঙ্গা নিতাম। কাশ্মীরে যে-সব পুরানো শাল ও স্ফিশিল্পের চিহ্ন আজকাল আর বেশী দেখা যায় না. ভার অনেক আশ্চর্যা নিদর্শন এই মিউজিয়মে আছে। হারওয়ানে প্রাপ্ত বছ প্রাচীন কতক-छनि होनित तिनिक छित ঐতিহাদিকদের पृष्टि महस्करें আকর্ষণ করে। এখন মুদলমানপ্রধান দেশ হ'লেও হিন্দু মন্দির, দেবমৃতি, যোগী সন্ন্যাসীর বিলিফ ছবি ইত্যাদি काभौरतत हिन्दू श्रमान यूर्णत अधार्यात माक्का रहत । विकृ মূর্ত্তি ত গ্যালাবির পর গ্যালাবিতে সাজান। অধিকাংশের তিনটি মাথা, কোন কোনওটি কালো মার্কেল পাথরের তৈরি। বিষ্ণু কোথাও গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করেছেন, আবার কোথাও তাঁর তুই পায়ের মধ্যে পৃথিবী দাঁড়িয়ে। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজবংশের অনেকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মিউজিয়মে দর্শকের দৃষ্টিপথের সন্মুখেই বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে।

#### [বিৰভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুসতি অনুসারে প্রকাশিত ]

## রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

### শ্ৰীশাস্তা দেবীকে লিখিত

` ¢

কল্যাণীয়াস্থ

শাস্তা, জেনোয়াতে এসে তোমার চিঠিখানি পেরে খুব খুদি হলুম। তুমি আমার ভাষারির কথা লিখেছ— কিছু সেই ভাষারিতে কি যে বকেচি তার প্রায় কিছুই মনে নেই। তাতে মেয়েদের কথা লিখেছিলুম ভা মনে আছে, কিছু কি ভাবে তা মনে নেই। ও সম্বন্ধে যা বলবার আছে সব যে সম্পূর্ণ ক'রে বলেছিলুম তা সম্ভব নয়। কেন-না ভাষারি জিনিষটা মনের ক্ষণিক মেজাজের প্রতিবিশ্ব—শুতে কেবল এক পাশের ছবি ওঠে—চার পাশ ঘুরিয়ে ত ছবি ভোলা যায় না।

এত দিনে খবর পেয়ে থাকরে দক্ষিণ আমেরিকার পথে আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল, পেরু যাওয়া হ'ল না, আর্জেণ্টিনায় ডাক্তারের হাতে প্রায় ত্'মাদ বদ্ধ হয়ে চপচাপ পড়েছিলুম। ছুটি পেয়েই ইটালিতে এসেছি। এথানকার কাজ সেরে ভারত্যাত্রা করতে আর দিন পঁচিশেক দেৱি আছে। অর্থাৎ ক্লেনোয়া থেকে যে জাহাজ ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে ছাড়বে দেইটেতে যাওয়া স্থির করেছি। আশা করি কোনো কারণে আর তারিখ वमन इत्य मा। त्कन मा आ भरीत नित्य वित्मत्भ चत्राज আর ইচ্ছে করচে না। অতএব যখন এই চিঠি পাবে তার এক মাসের মধ্যেই দেখা হবে। বড় গল্প লিখতে বলেছ। সে কি সম্ভব ? চলতে চলতে গলাবন্ধ বোনা ষায় কিছু চলতে চলতে কি যোলো হাত বহরের সাড়ি বোনা সহজ ? আজ স্কালে মিলানে যাচি। সামনে ষ্মনেক ধোরাঘুরি খনেক বকাবকি ষ্ণাছে। ইতি ২১শে काञ्चादी ১৯২৫

> **ওভান্থ**্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Santiniketan, Bengal, India.

ě

কল্যাণীয়াস্থ

আমার আশা ত্যাগ কর—মুগলন্ধী কণকালের জন্যে আমার ধেয়ালে ভব করেছিলেন, সম্প্রতি তাঁর ঠিকানা

কোণার কেউ জানে না। এখানে এসে অবধি নিজের শরীরের ত্বংগটা নিয়েও ধে একটু বেশ আরাম করে তাকে লালন করব তারও সময় পাইনি। কাল গবর্ণর দেখা দিয়ে চলে গেছেন—কিছু অবকাশের ফাঁকা কোথাও নেই, সমস্ত নিরেট করে কাজে অকাজে ঠাসা। এর উপরে ইংরেজি লেকচারটা ধেমন করে হোক যত শীত্র পারি শেষ করে দিতে হবে। সব চেয়ে মুন্ধিল হচ্চে লেখায় অক্টি। নানা দিকের দাবীতে নানা দিকে আমাকে যতই টানচে আমার মন ততই উদ্ভান্ত হয়ে উঠচে।

কৃত্র বিষের ত আর দেরি নেই—এর মধ্যে কলকাতার যাওয়া আসা আমার হাড়ে সইবে না। বিবাহ আসরে সশরীরে থাকতে পারব না—আমাদের অস্তরের আশীর্কাদ পৌতবে। ইতি ৯ অন্তাণ ১৩৩২

ক্ষেহাসক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

6, Dwarkanath Tagore Street, Calcutta.

কলাণীয়া প্র

শাস্কা, তোমার চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল আমার "বৃদ্ধজন্ম"র কবিভাটি প্রবাসীর বৈশাখী নৈবেদ্যরূপে ভোমরা গ্রহণ করতে পার নি। ভাই "বৃদ্ধবন্দনা" বলে আর একটি কবিভা কাল পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছা আমার এই রকম কবিভাগুলি প্রবাসীতে ছিধাবিভক্ত পাভায় ছাপা নাহয়। অক্ত নানা জাতের নানা লেখার সঙ্গে কবিভা মিশে গেলে হোয়াইট্রাবে লেভলর দোকানের শেল্ফ মনে পড়ে। এই জক্তে কবিস্থভাব-স্থাভ অভিমানবশত আমি আমার কবিভাগুলির জক্তে সংক্তিও আসন দাবী করি। ভোমাদের সাময়িক পজ্রের সামাভত্তের বদি ভাবাধে ভাহলে আমরা নাচার।

ভিয়েনা থেকে তেকেশকে বে একটি পত্র লিখেছিলুম আমার গাছের কবিভার ভূমিকা-স্বত্রণ সেটি দিভে হবে। পত্রের কাশি এই সলে পাঠাই। ইভি ১১ চৈত্র ১৩৩৩

> ভোমাদের শ্রীববীজনাথ ঠাকুর

ě

মেডান কুমাত্রা

#### কল্যাণীয়া তু

শাস্কা, সেদিন লিখলুম প্রবাসী পাইনি আজ লিখতে বসেচি প্রবাসী পেছেচি। হয়ত হুটো চিঠি এক সজেই পাবে। এবারকার প্রবাসী দেখে খুসি হলুম—কজলি আমের মতো, শাস অনেকখানি। বিপরীত ঘুরণাক থেয়ে বেড়াচিট। ইংরেজি ভাষায় বলে "গড়িয়ে যাওয়া পাথর স্থাওলা জ্মাতে পারে না।" কোখাও এবং কোনো সময়ে একটুখানি বসে যে লিখব সে আশক্ষা মাত্র নেই। যদি বা তুলশ মিনিট বসবার সময় পাই, দেহমনে ঘূর্ণি হাওয়ার দম শীদ্র বন্ধ হতে চায় না। সেই ঘূর বন্ধ না হলে সামাত্র একখানা চিঠি জ্মানোও শক্ত হয়, "প্রবন্ধ পরে কা কথা"—পাক-বাওয়া মন বাক্যপ্রবোকে যেন ঘূর্নো ধুনে নয়-ছয় করতে থাকে। কাল ছিলেম মালয় উপন্থীপে, আজ এসেছি স্থমাত্রায়—আজ বিকেলে এথান থেকে পাড়ি দেব যবনীপে। সেখানে গিয়েও ঘূর ঘূর ঘূর। ভার উপরে বক্ বক্ বক্।

তোমার কন্তার নামের ফর্দ্ধ দেদিন ভাড়াহড়ো ক'রে
পাঠিয়েছি—কারণ এখানে দব কাজই ভাড়াহড়োর
কাঁপভালে—দিনগুলো মোটর গাড়ি চড়ে ছোটে, স্বপ্র
দেখি ফ্রান্তলার। পছন্দদই কিছু জুটল কি ? \* • \*
শান্তিন্দ্রী • \* \* কিছু ওদিকে ভোমার নামকরণের
দিন বোধ হয় চুকে গেছে। ভোমার চিঠি যথন আমার
হাতে পৌছল তথন দে চিঠি ভোমার গুভদিনের পঞ্জিকা
হিদাব করে পৌছয় নি—তথনি দেরি হয়ে গিয়েছিল।

এই চিঠিটা তোমাকে লিখচি, কেবলমাত্র চিঠি লেখা আমার পক্ষে অভ্যন্ত কঠিন এই খবরটি দেবার জ্ঞে। কিন্তু সেই খবর দিতে গিয়ে যদি লক্ষা চিঠি, লিখি ভা হলে চিঠির দৈর্ঘ্য আমার কথার প্রভিবাদ করবে। এই জ্ঞে নীচের ক'টা লাইন বাদ দিতে হ'ল। বাদ দেবার আর একটা কারণ আছে। সকালে এই হোটেলে এসে পৌচেছি এখনো স্থান হয় নি। বলা বাহুল্য স্থান হলে ভবে আহার হবে। শরীর রক্ষার জ্ঞে আহারের ক্ত প্রয়োজন সেকথা ভোমার মভো বিভ্রীকে বলা অনাবস্থক, ভবু কথাটার প্রসন্ধ যে এখানে তুললুম সেকেবল মাত্র আবো ভ্টো লাইন প্রিয়ে দেবার জ্ঞা। এর খেকেই ব্রবে ক্রমাগত নাড়া খেষে খেয়ে মগজ খেকে সমস্ত স্থানীন চিন্তা কি রক্ম ব্যরে

পড়েচে। যে কথাগুলো না লিখলে চলে না দে কথা ছাড়া আর কিছুই লেখবার শক্তি নেই। চিঠির কাগজের বেখাগুলো দেখচি ভর্তি হয়ে গেল—দে ছটো বাকি আছে দে ছটোতে নামজারি করব—নামের দ্বারা মান্ত্র কাল দখল করতে চায় আমি চিঠির কাগজের শ্বান দখল করব। ইতি ১৭ আগন্ত ১৯২৭

তোমাদের শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর

ě

#### কল্যাণীয়াস্থ

গোটাকতক বেশ প্রমাণদই ভূস এবারকার আলাপ আলোচনার দেখা গেল। "অদীম"কে "দদীম' করে অর্থটাকে এক মেরু থেকে আর এক মেরুতে চালান করে দেওয়া ছয়েচে। ১৬১ পূর্চার প্রথম শুভের এক জায়গায় হওয়া উচিত ছিল "দেই বিশেষ রকম করে দেখা শোনা ভানার স্থােগ আমার ও আমার প্রিয়ঙ্গনের দেহমনের বিশেষ প্রাকৃতির উপরই নির্ভর করে সেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হলে দেই অভিজ্ঞতার স্থথ থাকে না।" চিহ্নিত অংশটি লুপ্ত হওয়াতে তাৎপর্যাটা কিছু ক্ষুত্র হয়েচে, এই সমস্ত বাক্যবিকারে তোমাদের কোনো দোষ নেই-এ সমস্ত এখানকার লিপিকারের স্বরচিত। যা হোক ভাবীকালে এক বার আমার লেখার প্রুফ আমার হাত দিয়ে গেলে রচনা হয়তো নিরাপদ হতে পারে—আমি ষে খুব পয়লা নম্ববের প্রফ-দেখিয়ে এমন অহঙ্কার নেই—তবে কিনা স্বকৃত পাপের জক্তে স্বয়ং শান্তি পাওয়ার মধ্যে একটা নৈতিক তত্ত পাওয়া যায় - প্রুফ দেখার ব্যাপারে পরকীয় পাপের সমস্ত শান্তিই নিজেকেই পেতে হয়, অপরাধকারীর গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে না। বিশ্ববিধানে প্রফ দেখা ব্যাপারে ভায়নীভির একটা মূলগন্ত ব্যভাষ আছে এ কথা অতি বড় আন্তিককেও মানতে হবে। যদি বল এতে লেখকের ধৈষ্ট্রচর্চার সহায়তা করে আদ্ধ পর্যান্ত তার প্রমাণ পাই নি-বর্ঞ প্রত্যেকবারের আঘাতেই অধৈর্য্যের পরিমাণ বাডে বই কমেনা। আবজ এই প্রয়ন্ত। ইতি অগ্রহায়ণ ১৩০৪।

> ভোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"যা ইচ্ছা করি ভাই যদি অসীম হয়ে দাঁডায়, তবে যা অনিচ্ছা করি ভারও অসীম হডে বাধা কি ?" এইটেই হচ্চে ভক্ত পাঠ। å

Visva-Bharati, Santiniketan.

কল্যাণীয়াস্থ

একটি মেয়েকে চিঠিগুলি লিখেছিলুম, তিনি নাম দিতে চান না। এর মধ্যে আমার অনেক মনের কথা আছে হয় ত দেগুলি অপাঠ্য হবে না। মেয়েটি আশ্চর্য্য বৃদ্ধিমতী অথচ স্বভাবতই ভক্তিনম্র। এই জয়েই তাঁকে বিশেষ প্লেহ ও প্রদার দক্ষে আমি চিঠি লিখেছিলুম। ভোমার সম্পাদকীয় বিচারে এগুলি যদি প্রবাসীতে গ্রহণীয় মনে করো তবে ছাপিয়ো। যদি না মনে করো লেশমাত্র সংগ্রাচ কোরো না। একটা কথা নিশ্চিত মনে রেখো যদি আমার কোনো লা। একটা কথা নিশ্চিত মনে রেখো যদি আমার কোনো লেখা কোনো কারণে ভোমাদের ভালো না লাগে আমি বিরক্ত হই নে। হয়ত তার একটা কারণ মানবচিপ্তে অপরিহার্য্য কচিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমার বৈধ্য আছে—পূর্ব্বে এতটা ছিল না। আমাকে গাল দিলে এখনো লাগে কিন্ধু অকণট ভাবে অপ্রশংসা করলে সেটাকে সহজে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি।

এই মেয়েটির কাছে আমার আরো অনেক চিঠি আছে—পরে দেবেন বলেচেন। যদি উৎসাহ পাই ভবে দেগুলিও কপি করে তোমার দপ্তরে উপহার পাঠাব। ৪ তারিথে কলকাতায় যাচ্চি তার পরে কোনো দিন প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের আশা বইল। ইতি ১ ভিদেম্বর ১৯২৭

> তোমাদের শ্রীববীঙ্কনাথ ঠাকুর

ě

কল্যাণীয়াস্থ

ভিন্ন মোড়কে "সংস্কার" নামে একটি ছোট্ট গল্প পাঠালুম। ছুর্ভাগ্যক্রমে আলস্তবশত প্রশাস্তকে দিয়ে কপি করিরেছি—আশা করি তাতে তোমাদের বা ছাপাওয়ালার স্কুক্তর শীড়ার কারণ হবে না।

জাহাজে উপযুক্ত জায়গা এখনো পাইনি। জুনের শেষাশেষি পাব এমন আশা পাওয়া ষাজে। ইতিমধ্যে নীলগিরি অঞ্চলে কুছর পাহাড়ে অবস্থান করা দ্বির করেচি। এবারকার প্রবাদী যদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাও তাহলে বিদেশে পাড়ি দেবার পূর্বে হন্তগভ হবে। আপাতত আছি আডিয়ারে, সহর থেকে দ্বে নির্জ্ঞনে। সেই স্থাগে গয়টা লিখেচি—এটা ভোমাদের পক্ষে উপাদেয় হবে কি না জানি নে—একদল পাঠক জ্রতুটি করবে বলে আশহা করি। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ শুভামুধ্যায়ী

শ্রীক্রনাথ ঠাকুর

আমার ঠিকানা :—

C/o Maharajah Bahadur

Pithapuram

Coonoor, Nilgiri Hills Madras

Ğ

**हम्मन नश**ब

কল্যাণীয়াস্থ

শাস্তা, নিশ্চয় পড়ে দেখব ভোমাদের বই,—অনেক দিন
এ কাজ করি নি। নদীর জল শুকিয়ে এলে ভার
কীণাবশেষ প্রবাহের সক্ষে ভাঙার সম্বন্ধ যেমন দূরে পড়ে
যায়, ভয় য়য় পাছে এখনকার কালের জীবনয়াত্রার সক্ষে
আমার সম্বন্ধের ভেমনি দূরত্ব ঘটে থাকে। আয়ুর জোয়ার
ভাঁটার সক্ষে কচির এবং ঔংস্ক্রের ওঠা পড়া চলে—ভাই
বর্ত্তমানকে বিচার করা ব্যাপারে নিজের য়োগ্যভাকে আমি
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নে—সেই জল্মে আমি এখনকার বাণী
থেকে আমার কানটাকে সরিয়ে রাখি। ভা হোক, পড়ে
দেখব ভোমাদের বই ভার পরে বোঝাপড়া হবে। ইভি
১৭ জুন ১৯৩৫ স্পেরামুরক্ষ

রবীক্সনাথ ঠাকুর

"Uttarayan" Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়া শাস্তা ও সীতা

ভোমাদের মায়ের মৃত্যুগংবাদ ছদিন হোলো পেয়েছি।

যথন তিনি বেঁচে ছিলেন তথন তাঁর প্রতি সেবাই ছিল
ভোমাদের ভালবাসার দান—আজ তোমাদের একমাত্র

অর্ঘ্য তাঁর জয়ে শোক। সেই শোকে তোমাদের চিত্তকে
পবিত্র করুক, তু:থের গভীরতা থেকে উৎসারিত হোক
নির্মান শাস্তি ও সাল্ভনা, তাঁর শ্বৃতি কল্যাণ বর্ষণ করুক
ভোমাদের জীবনে। ইতি ১৮ জ্লাই ১৯০৫

শুভার্গী ববীক্সনাথ ঠাকুর

 Uttarayan "Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াস্থ

আক্তকাল আমি শরীর মনের অবসাদের জল্ঞে পড়া-শুনোয় বিমুধ হয়েছি। ইবি-চেয়ারাসনে নৈকণ্ঠা সাধনাতেই আমি নিযুক্ত। সেই কল্পে, তৃমি আমাকে বে বই পাঠিয়েছিলে সেটা আমার অগোচরে কোনো গল্পাঠ-পিপাস্থ অধিকার করেছে, আমিও সতর্ক ছিলুম না। আজকাল লঘু দায়িত্বও আমার পক্ষেপ্তকার। তাই কাক্ষে ফাঁকি দিতে পারঙ্গে আমি ছাড়ি নে, কিছু নির্মম কাক্ষ এই পলাতকার পিছনে তাড়া করে বেড়াছে। তোমাদের বচনা আমার ভালোই লাগবে, কিছু ভালো করে বলবার মতো বেগ কলমে নেই। ইতি ৬ আমিন ১৩৪০

রবীদ্রনাথ ঠাকুর

ė

শান্তিনিকেতন

### কল্যাণীয়াস্থ

শাস্কা, ভূবুভূবু দেহটাকে পাঁচ-দশটা ভাক্তার জাল ফেলে অন্তলের থেকে টেনে ভূলেছে। বোধ হচ্চে মনটা এখনো সম্পূর্ণ ভাঙায় ওঠে নি, তার কাজ চলচে না পুরো পরিমাণে, থাক্ কিছু দিন জলে গুলে বল্লা নেমে যাওয়া ঘাটের কাছটায়। পশুদিন এক জ্যোতিষী গণনা করে লিথেছেন যে ৯২ বছর আমার আয়ু। শুনে অবধি উদ্মি ছয়ে আছি। কিছু দিন দেহটার উপর কড়া চিকিৎসা চালালে গ্রহ নক্ষত্ররা আশা কবি হঠে যাবে। মিসেদ ওয়াডাকে ছবি অনেকদিন হোলো পাঠিয়েছি—কোনো ধবর মেলে নি। সমুক্রের কোন্ পারে তার গ্যাপ্রাপ্তি ছোলো কী জানি। ছবিটা ভালো আঁকা হয়েছিল।

কলমটা থোঁড়াচে অতএব তাকে ছুটি দেওয়া যাক্। ইতি তারিখ ? আখিন ১৩৪৪

তোমাদের রবীজ্ঞনাথ

Ğ

#### কল্যাণীয়াত্ব

শাস্কা, তোমার চিঠিবানি পেয়ে খুদি হলুম। এবার কলকাতায় গেলে তোমার মেয়ের সলে ভাব করবার চেটা করব—কিন্তু করে যেতে পারব এখনো ঠিক করি নি। যেতে একটুও ইচ্ছে নেই। আপেকার মতই একটা ক্লাস্কি আমাকে ক্রমে ক্রমে পেয়ে বস্চে—কলকাতায় লেলে নানা উপস্রবের ঘূর্বিপাকের মধ্যে পড়ে ব্যতিবান্ত হয়ে উঠতে হবে এই আশহা। তা ছাড়া রেলঘানে ভ্রমণটা আমাকে অয়েই কাবু করে ভোলে। ভোমার বাবা আদবেন লিবেছেন—ভার মুখে তাঁর নবতমা নাথনির কথা শুন্তে পাব। আমার আশহা হচ্চে পাছে আমার নন্দিনীর নামে আমি যে সব গান রচনা করেছি সেগুলি তিনি নিজের বাবহারে বাজেয়াপ্র করেন। নিজের কাব্য সম্বন্ধে কবিদের

ঐ এক মন্ত বিপদ—Trespassers will be prosecuted এই স্টিস দর্গায় লটকে দেবার জোনেই। ইতি স্বেহাসক্ত শ্রীববীশ্রনাথ ঠাকর

কল্যাণীয়াস্থ

শাস্তা, প্রফ কাল প্রশাস্তর হাতে দিয়েছিলুম, সে নিশ্চয় হারিয়ে ফেলেচে। "ভূবন" শব্দে দীর্ঘ উকার ছিল এ ছাড়া আর ভল ছিল না।

ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তারই একটা তোমাদের দেব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু দেগুলো থবরের কাগজে একবার মোটাম্টি বেরিয়ে গেছে। তার পরে আবার বই আকারে দেগুলো ছাপা আরম্ভ হয়েছে—প্রবাদী বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট আগেই ছাপা হয়ে যাবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। কোনো কাজ অত্যন্তমাত্রও করা আমার পকে একান্ত অকচিকর ও প্রান্তিজ্ঞনক হয়েছে। তুই-এক দিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে পালাবার ইচ্ছে। আজ বৌমা ও পুপেকে দেখতে এখানে জোড়াসাকোয় এসেছি—বাত্রে আলিপুরে ফিরব। তোমাদের

শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 6, Dwarkanath Tagore Street, . Calcutta

কল্যাণীয়াস্ত

শাস্তা, কথা ছিল মন্ধলবারে শাস্তিনিকেতনে ধাব—
আর আজ তোমাদের ওধানে গিয়ে তোমার কন্তাকে আর
কন্তার মাকে দেখে আসব। কিন্তু তুদিনের উপস্তবে শরীর
আজ একেবারে ভেঙে পড়েছে—তাই আজ বিকেলের
গাড়িতেই পালাতে বাধ্য হলুম। ইভিমধ্যে চুপচাপ করে
থাকব। ইভি রবিবার তোমাদের
শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকর

শ্রীসীতাদেবীুকে লিখিত

কলাণীয়াস

অত্যন্ত ব্যন্ত ছিল্ম, এখনো সম্পূৰ্ণ নিদ্ধতি পাই নি।
ধাঁ করে যে কয়টা নাম মাধায় এল লিখে দিই
অমেয়া, (অমিয়া নয়) আনতি, স্থমনা (ফুল), ছরেগু।
এইটুকু মাত্র লিখেচি হেনকালে আলিগড়ের সন্নিহিত
কোন এক জায়গা থেকে পাঁচজন ব্যক্তি আমার ঘরে এসে
প্রবেশ করলে। আমার সময় হনন করতে। তার পর
এলেন তুজন ওলন্দাজ। তাঁরা এই মাত্র চলে গেলেন,
কার্ড পাঠিয়েছেন তুজন পার্গি—এখনি আস্বেন। তার
পরেই চায়ের সময় আস্বেন এক জন ইংরেজ।
সন্দোর সময় আর কে আস্বেন জানা নেই। ইতি ১০ই
পোষ, ১৩৩৪।
তোমাদের
শ্রীরবীস্ত্রনাথ ঠাকর

## শাশ্বত পিপাসা

### ঞীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চতুৰ্থ অধ্যায়

5

বধৃ জীবনের গৌরর বহিষা যোগমায়া আজ খণ্ডরবাড়িতে আদিতেছে। জীবন গতির তালে তালে
মাস্থাবর পশ্চাতের পটভূমি প্রতি মূহুর্তে মূছিয়া যায়,
টেনের তালে তালে তেমনই কুষ্টিয়ার বাদার বংদরাধিক
সঞ্চিত শ্বতি—বাড়ি পৌছানোর তাড়ায় মলিন হইয়া
আদিতেছিল।

শশুববাড়ির গ্রাম কতকাল পরে সে দেখিল। আম বাগানের মধ্যে সেই ছোট টিনের চালা দিয়া তৈয়ারী ফৌনন ঘরটি, ফৌননের সমুথে সকীর্ণ পাকা রাস্তায় সেই নীচু ছালওয়ালা কয় ও থকাকায় অখচালিত গাড়িগুলি এলোমেলোভাবে দাঁড়াইয়া আছে; ট্রেন আসিবামাত্র গাড়োয়ানেরা লোহার বেলিভের ওপারে দাঁড়াইয়া তেমনি কলরব তুলিল, গাড়ি লাগবে বাবু, গাড়ি ? টিকেট দিয়া গোটের বাহিরে আসিতে-না-আসিতে কেহ বা রামচন্দ্রের হাত হইতে পুঁটুলি কাড়িয়া লইয়া বলিল, এদিকে বাবু, এদিকে আসন।

পাকা রান্তার নীচের ডোবাগুলিতে ও নয়নজ্লিতে জল থই থই করিতেছে—রান্তায় ধূলাও নাই। কাল বিকালে যে ঝড় কুষ্টেয়ায় উঠিয়ছিল—এখানেও সেপৌছিয়ছিল তাহা হইলে! আজ যোগমায়াদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে রুল্ল বৈশাধী-প্রকৃতি স্থাম্বির ইইয়াছে; আকাশে কিরণ আছে—তাপ নাই, পথে ধূলা নাই।

ত্যাবগোড়ায় শাশুড়ী ও পিদিমা দাঁড়াইয়াছিলেন।
শাশুড়ী আগাইয়া আদিলেন পথ পর্যন্তঃ বামচন্দ্র
ভাড়াভাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া তাঁহার পায়ের গুলা
লইল—যোগমায়াও শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তিনি
চিব্ক চুম্বন করত তুই জনকেই প্রাণ খুলিয়া আশীকাদ
করিলেন। বলিলেন, এত দেরি হ'ল বে?

রামচক্র বলিল, এক ঘণ্টা গাড়ি লেট।

পিসিমার পায়ে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, ভাল তমা ়

পিদিমা বড় রোগা হইয়া গিয়াছেন। চুল অনেকগুলি

পাকিয়াছে, দাঁত একটিও নাই, চামড়া সব লোল হইয়া অমন যে গৌর বর্ণ—তামাটে করিয়া দিয়াছে।

— আপনি বড্ড বোগা হয়ে গেছেন, পিসিমা।

— আর মা, বেঁচে উঠলাম এই চের ! যে শীত এবার।
ফুলে কৈপে পড়েছিলাম। মুথে কিছু ভাল লাগত না,
অফটি। তোমার ধোকা দেখব বলেই বৃঝি মা-গল।
এবার নিলেন না।

থবর পাইয়া প্রভিবেশিনীরা দেখিতে আসিল। গাড়ি বোঝাই করিয়া জিনিদ আনিয়াছে রামচন্দ্র। আনাজ-পাতি হইতে বাসনকোসন পর্যন্ত—কত কি মাটির, কাঠের, পিতল কাঁসার জিনিস! কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ভাহারা চলিয়া পেল। বধু যোগমায়াকে ভাহারা যেমন আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিল—ভাবী জননী যোগমায়াকেও ভাহারা তেমনই আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিল। মেয়েদের যত রূপই থাকুক—থালি কাঁকে নাকি সবই ব্রথা!

এধানকার উজ্জল আকাশের আবরণে কুষ্টিয়ার ঝটিকাকুর আকাশ চাপা পড়িয়া গেল। আহারাদি করিয়া ফুছ্

ইইতে সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা দেখাইবার ভাড়া আজ
য়োগমায়ার নাই; আজ বধুকে ব্যক্ত হইতে নিষেধ করিয়া
সে-সব লক্ষণের কাজ শাল্ডটীই সারিলেন। যোগমায়া
বড় ঘণ্ডটিভেই বসিয়া রহিল। সেই বিবাহ-দিনের
বস্থারা-বিচিত্রিভ দেওয়াল—সংধ্য ধারার মাথায় সিঁত্র ও
ও হল্দের ফোঁটা; ঘিয়ের ঈষৎ কালো সাভটি ধারা
দেওয়ালের গা বাহিয়া খানিকটা গড়াইয়া নীচে নামিয়াছে।
জোড়া কুলুলির নীচেই সেই দাগ। এই বহুধারা ভধু
রামচজ্রের বিবাহ দিনেই ওই দেওয়ালে বিচিত্রিভ হইয়া
উঠে নাই। এই বংশের কন্ড ছেলের অয় প্রাশনে,
উপনয়নে ও বিবাহে—পুরাতন চিত্র উজ্জল হইয়া
উঠিয়াছে। অয়্পক্ষান করিলে ক্ষেক পুরুষ্থের ইভিহাস
উহার মধ্যে মিলিভে পারে।

পূর্ববাত্তি আগবণজ্ঞনিত ক্লান্তি তুইজনেরই ছিল—
তবু দশটার আগে যুমাইবার অবসর মিলিল না। নিজের
বাস্তভিটার আসিয়া ধোগমায়া ধেন রামচন্দ্রকে সব সংশয়,

সব ৰন্দের অভীত করিয়া পাইয়াছে, তাই গাঢ় নিজায় দত্তেকের মধ্যে দীর্ঘ রাজি শেষ হইয়া গেল।

সকালে শাশুড়ী বলিলেন, ঠাকুরঝি, আজ তরকারি কুটো না, আমাদের ত্'জনের থাওয়া বই ত না, ভাতে ভাত ক'রে নিলেই হবে। ওদের গান্স্লি বাড়ি নেমন্তর্ম হ'ষেছে।

পিসিমা বলিলেন, গান্ধুলি-বাড়ি কিসের নেমস্তর ?

—ছেলের বউ-ভাত। দিতীয় পক বলে বেশি কাঁক ক্ষমক করে নি। আমাদের সঙ্গে একটা কুটুদিতে আছে বলে বলেছে।

যোগমায়া তথন কুয়াতলায় কাপড় কাচিতেছিল, এ সব কথা শুনিতে পাইল না। কাপড় ছাড়িয়া সে পিসিমার ঘরে আসিয়া বলিল, আজ আকায় আগুন দেন নি কেন, পিসিমা?

শিসিমা বলিলেন, ভোমাদের নেমস্তর আছে মা। ধানিক ভাবিয়া বলিলেন, সে ত সেই বিকেলবেলা। ছটি ঝালের ঝোল ভাত থেয়ে গেলে মন্দ হ'ত না।

যোগমায়া জিজ্ঞাদা করিল, কোথায় নেমস্তর ?

- —গাৰুদি বাড়ি। বউভাতের নেমস্কর।
- —বউভাতের ? কার বিয়ে পিসিমা ?
- —আর মা ভনলে তৃমি হৃ: ও পাবে—অফুক্লের বিয়ে।
- অতুকৃলবাব্ ? স্ইয়ের বর ?
- হাঁা মা, তোমবা ত দেশে ছিলে না, জানবে কোখেকে। বউটা ছেলে মবতে সেই যে শয্যে নিলে— আব বভ্বভিটেয় পা দিতে হ'ল না। আজ ছ-মাস হ'ল—

বোগমায়ার মাথা ঘূরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া অতি কটে দে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল। পিসিমা বাস্ত হইয়া বলিলেন, ও কি মা, অমন করচ কেন?

আমার মাঝে মাঝে এমন হয়, পিসিমা। একটু জল দিন, থেলেই সামলে নেব। জল পান করিয়া বলিল, সই মবে গেল।

— আর মা, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবে অসময়ে গেলেই ছুঃখু। তা হাতের নোয়া সিঁথির সিঁত্র নিয়ে ভাগ্যিমানী গেছে—

যোগমায়া কাঠ মৃষ্টির মত সৌভাগ্যবতীর বৈকুঠঘাআর ইতিহাস ভনিতে লাগিল। না পড়িল তার চোধ হইতে এক টুফোঁটা জল, না ফেলিল সে দীর্ঘনিখাল। যেন এ ঘটনা মোটেই নৃতন নহে, বোগমায়ার জীবনে কতবারই বে ঘটিয়া গিয়াছে থানিক পরে দে বলিল, কি**ছ আমি ড ওদের** বাড়ি থেতে যেতে পারব না, পিসিমা।

—কেন পারবে না, মা ? তোমার সই হ'ত, শোক লাগবাবই কথা। সংসাবের এই নিয়ম। না সেলে তোমার লাভ্টী ছঃখু করবেন।

দীর্ঘ অবপ্রগঠনে মুখ ঢাকিয়া যোগমায়া নিমন্ত্রণ ককা করিতে গেল। কাছেই বাড়ি; লোকজন সব ব্যস্ত হইয়া এধার ওধার করিতেছে। এইমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া গেল। লুচি নহে, ভাত। কাজেই—খুরি বা গেলাসে করিয়া সামাল্য কিছু কিছু মিষ্ট লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ফীতোদর ব্রাহ্মণেরা পিতা গলায় ও চাদর কাঁধে ফেলিয়া কচি কচি ছেলে মেয়ের হাত ধরিষা বন্ধনের গুলাগুল ব্যাখ্যা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ি চুকিবার মুখেই অমুকৃল অর্থাৎ সন্নাকে দেখা গেল। সেদিন আমতলায়-বসা বিমর্ব বদন ও উদ্যামহীন অমুকৃল নহে, কর্মবান্ততায় আজ তার সারা দেহে চাঞ্চা। হাতে হলদে স্থতায় বাধা শুকনা দুর্কাগুছে, পরনে ধবধবে একখানি ধৃতি। সেধানটা পুস্পার স্বরভিতে ভারাক্রাপ্ত।

সইয়ের তুর্ভাবনা আদ্ধ শেষ হইয়াছে। তাহার বিরহে লোকটি আত্মহত্যা করে নাই বা সন্ধ্যাস লয় নাই। সই বাঁচিয়া থাকিলে সে স্থবী হইতে পারিত!

কিছুই ভাল লাগিল না। যে ঘরে সই পাতানো হইয়াছিল সেই ঘরেই যোগমায়াদের থাইবার জায়গা হইয়াছে। এক ঘর মেয়ে থাইতে বসিয়া কল কল করিতেছে। যোগমায়া ঘোমটাটা জার একটু টানিয়া এক কোণে গিয়া বসিল। ঘর ভরিয়া কত মেয়েই না বসিয়াছে, সই ভাহার কোথাও নাই। তবু যোগমায়ার মনে হইল, ঐ হাফ জানালা দিয়া ঝিয় ঝিয় করিয়া যেমন হাওয়া আসিতেছে—সেই হাওয়ার সকে সইয়ের নিখাসও ব্ঝি ভাসিয়া আসিতেছে! সে নিখাস কাহারও কানের কাছে বাজিল না, যোগমায়ার কানের গোড়াতেই শোঁলো করিয়া একটানা বহিতে লাগিল। কুয়য়া সেটলনে আদালত প্রাজণের সেই সাবিবন্ধ ঝাউসাছগুলির একটানা কফণ আর্জনাদের মত।

কিছুই সে মুখে তুলিতে পারিল না, বউ দেখিবার আগ্রহে ও-ঘরেও গেল না।

माखड़ी वनित्नन, वर्ड त्नर्थह ?

- স্বামার মাথাটা বড্ড ঘুরছে মা।
- -মাথা বুরছে ? আছে৷ একটুথানি দাঁড়াও, আমি

বউদ্ধের মৃথ দেখেই আসছি। বলিয়া টাকাটি আঁচল হইডে খুলিতে খুলিতে ও-ব্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, থাসা বউ হয়েছে, যেমন রং—তেমনি গড়ন-পেটন।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার মূখে যোগমায়া আর একবার পিছন ফিরিয়া সেই ঘরধানির পানে চাহিল।

রাত্রিতে হঠাৎ রামচন্ত্রের ঘূম ভান্সিয়া গেল। ঘর অন্ধকার। মনে হইল, ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া কে খেন মৃত্তু খবে কাতরাইতেত্ব। হাভড়াইয়া দে বিছানার এপাল ওপাল দেখিল। না, যোগমায়া কোণাও নাই। বকটা ভাব হাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে কে—

সন্থ ঘুম ভাঙা স্বরে সে ভাকিল, মায়া, মায়া । গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করিয়া ধ্বনি উঠিল—স্বর বুঝি তেমন বাহির হইল না। তবে কি দে তুঃস্থপ্প দেখিতেছে । তুঃস্থপ্প দেখিয়া চীৎকার করিলে অমনই গলার স্বর বাহির হয় না। কিন্তু না, এই ত দে জ্বালিয়া আছে। এই ত হাত দিয়া বুঝিতেছে—ভান ধারে স্বনেক্থানি জ্বায়গা থালি পড়িয়া আছে, কেহ নাই। কানেও ত মৃহ্ যম্পার্ক্ত ধ্বনি শোনা য়ায়। শেষ তক্রাটুকু সবলে ঝাড়িয়া রামচক্র বিছানার উপর বিষয় ভাকিল, মায়া ।

সেই বিকৃত ভয়ার্ত ধানি দেওয়ালে আহত হইল, মৃত্ আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল।

বামচন্দ্র আবার ডাকিল, মারা ? সঙ্গে সজে বালিশের নীবের রাথা দীপশলাকা জ্ঞালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল: ঐ যে মেঝেয় মাছুর পাতিয়া ও পাশে মৃথ ফিরাইয়া যোগমায়া নিশ্চল হইয়া পঞ্জিয়া আছে।

শিষ্ববের কাছেই প্রদীপ ছিল, কাঠি জ্ঞানিষা শেষ হইবার আগেই সে সলিভায় অগ্নি স্পর্শ করাইয়াদীপ জ্ঞালিয়া ফেলিল। এবং জ্ঞানে নীচেয় নামিয়া যোগ-মালার শিষ্বে আসিয়া ভাকিল, মায়া ?

যোগমায়া অল একট্ট নড়িয়া শব্দ করিল, উ।

এখানে এসে শুষেছ কেন ? যোগমায়ার দেহে কর
স্পর্শ করিয়াই রামচক্স চমকিত হইয়া উঠিল, এ কি, ভোমার
গা যে পুড়ে যাচ্ছে! জব হয়েছে নাকি ?

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না ত।

—নাকি ? পাবে পুড়ে বাচ্ছে ? দেখি কপাল, এদিকে ফের ভ

রামচজের দিকে বোগমায়া ফিরিল। ওরু কপাল নাই, প্রাদীপের জম্পাই আলোয় যোগমায়ার মুধথানিও লাল টক্টকে দেখাইতেছে; চোথ ফুলিয়াছে, গাল ফুলিয়াছে এবং কুঞ্চিত ললাট ও জ দেখিয়া ভিতরের বন্ধণাও বেশ ব্ঝা যাইতেছে।

- ---আমায় বল নি কেন, মায়া ?
- —জোমার যে বুম ভেঙে ধাবে। সারাদিন থেটেপুটে এসেচ—
- ভাই বলে অস্থ হ'লে বলবে না? এ ভারি অক্সায়। আমাকে তুমি আপন মনে কর না তাহ'লে ?

বোগমায়া তাহার জ্বতপ্ত ত্'থানি হাত দিয়া বামচন্দ্রের ভান হাতথানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ওকথা বলোনা, কত পাপ যে ভোমার কাছে করেছি—

রামচন্দ্র বলিল, পাপ কিনের ? স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের স্বপতঃথের ভাগ যদি না নিলে ত কিনের সংসার ?

যোগমায়া কাতর কঠে আবেগ ঢালিয়া বলিল, ওগো না—না, তুমি জান না—তোমায় আমি কত সম্পেহ করেছি—কত অক্সায় করেছি।

রামচন্দ্র বৃঝিল, জরের ঝোঁকে যোগমায়া জত্যক্ত ভাবপ্রবাণ হইয়া উঠিয়াছে। এমন অনেকে হয়। কেহ গান গায়, কেহ অসংলগ্ন বকে, কেহ বা দোষ না করিয়াও খালি কাঁদে আর ক্ষমা প্রার্থনা করে। যোগমায়ার তেমনই হইয়াছে হয়ত।

ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দে বলিল, ঘুমোবার চেটা কর—স্মামি বাতাদ করছি।

এই কথায় যোগমায়া হ ল করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামচক্র যত সাভ্না দেয়—ততই তার ক্রন্সনের বেগ বাড়ে। যত ব্যাইতে চেটা করে—ততই সে অব্বের মত বলে, ওগো, আমার এ পাণ কি তুমি ক্রমা করবে ?

বামচক্র বাতিবাত হইয়। বলিল, তথু তথু বাজে বলচ কেন, আব ক্ষমাই বাচাইছ কেন ? কিছুই ত কর নি তুমি।

— ভনবে— ভনবে ? শোন তবে। যদি মবে যাই, আর বলতে না পারি, যমের বাড়ি পিয়ে যে সাজা ভোগ করব চিরকাল।

--- একটু চুপ কর না, মায়া? জল খাবে?

ষোগমায়া হাঁ করিয়া কহিল, দাও। বড় ভেটা—
বুকের মধ্যে ভাকিয়ে উঠছে। চক্ চক্ করিয়া এক ঘটি জল
পান করিয়া যোগমায়া বলিল, ভনবে ?

-- बाब नय, कान अनव।

—না, আজেই। তোমার কমা না পেলে আমি বে অস্তিপাচিছ না। বড় জালা এইখানটায়। বুকে এমন ভাবে হাত রাখিল বোলমায়া বে চাপড় মারার মতই শব হইল।

শশব্যতে তাহার হাত ধরিয়া রামচন্দ্র কহিল, আচ্ছা— ভনচি—ভনচি তোমার কথা। বল।

— আর একটু জল দাও। আ:— শোন। তুমি পূর্ণিমা দিদির সঙ্গে কথা কইতে, সে গান গাইলে তুমি বাজাতে— আমার সন্দেহ হ'ত।

কাঠম্বির মত বদিয়া বহিল বামচন্ত্র, এ বোগমায়া বলে কি ? পরস্পরকে ভালবাদিলে—প্রাণ ভবিষা ভালবাদিলে—
ছ'টি ভ্রমই কি হচ্চ দর্পণের মত হইয়া উঠে পরস্পরের কাছে ? দেদিনের প্রণয়ভীক বালিকা—কোথা হইতে বুকের মাঝে ভার জাগিল নারীমনের চিরস্তনী ঈর্বা—যে বিষে জর্জর হইয়া সোনার সংসার জলিয়া যায়, প্রেমের প্রস্ণোভান শুকাইয়া উঠে।

জবের ঘোরে যোগমায়ার এ উচ্ছাদ নছে—এ যেন রামচন্দ্রেরই মৃত্যুদগুদেশ। যোগমায়া কি বলিভেছে— সে কথা রামচন্দ্রের কানে বাজিতেছে শুরু, মণ্ডিছে আঘাত কবিয়া চেতন ঘারে কোন অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে না। অমন করিয়া দেই ছ্র্পিনে যোগমায়াই বা স্বিয়া গেল কেন? তেমন ভ্র্পিন রামচন্দ্রের জীবনে আর আদে নাই।

দ্ব বলা হইয়া গেলে যোগমায়া কাডর খবে বলিল, আমায় ক্যা করলে ?

রামচন্দ্র বলিল, লোধ কর নি, তরু ধণি ক্ষমা পেলে তুমি খুসি হও—আমি ক্ষমা করলাম।

ছাত বাড়াইয়া যোগমায়া বলিল, তোমার পায়ের ধুলো ?

রামচন্দ্র নিজের পাদস্পর্শ করিয়া সেই হাত যোগমায়ার মাধায় ঠেকাইল। যোগমায়া মৃত্ত্বরে বলিল, আর একট জল।

সকাল বেলায় শীত করিয়া জর আদিল। শাশুড়ী বলিলেন, ম্যালেরিয়া।

রামচজ্র বলিল, বোশেথ মাদে ম্যালেরিয়া হবে কেন?

শান্তড়ী জিঞ্জাসা করিলেন, বউমা, কাল কি ওলের বাড়িতে লই পেয়েছিলে বেশী ?

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—ভবে ৷ শশী কবিরাজ্ঞক একবার খবর দেব ৷ ভাই

যাই। পোয়াভী মাহ্ব--এমন ধারা জরই বা হঠাৎ হ'ল কেন ? দৃষ্টি-ফিষ্টি লাগে নি ড ? জমনি ভট্চাজ্জি মশায়ের কাছেও একবার খুরে আসি। নৃসিংই কবচ কি মৃত্যুঞ্জয় কবচ যদি দেন।

জ্বরের ঘোরে যোগমারা কয়েকবার রাধারাণীর নামও করিল।

শাশুড়ী চিস্তিত মুধে কহিলেন, পাতান সই কি না। কাল ওবাড়িতে নেমস্কল্ল থাওয়াতে না নিয়ে গেলেই হ'ত। আমার কি সব সময়ে বুজি ঘোগায়। ঠাকুব-ঝিও এমনি—বে একটা পরামর্শ দিয়ে উপ গার নেই। বকিতে বকিতে তিনি ভট্টাচার্য্য-বাড়ি ছটিলেন।

সাতদিন পরে পাঁচন বড়ি থাইয়া কি নৃসিংহ কবচ বাহুমূলে বাঁধিয়া জব ছাড়িয়া গেল—কেহ বলিতে পারে না। তবে সাত দিন পরে খুব খানিকটা ঘাম হইয়া ঘোগমায়ার দেহ শীতল হইয়া গেল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। দীর্ঘ আটি ঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙিলে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল, সজ্যে হয়েছে ব্ঝি পূ পিদীমটা জেলে—

বামচন্দ্র বলিল, সংস্ক্যে নয়—এথন বিকেল বেলা। তোমার ত জর ছেড়ে গেছে। কোণায় আছ বল দেখি?

— কেন, কুষ্টেয়।

না, বাড়িতে আছ। আজ সাত দিন ভোমার জর
 হয়েছিল—বেহঁনে পড়েছিলে।

ক্ষীণকঠে যোগমায়া বলিল, সাত দিন ?

--একটু হুধ খাবে মিছরি দিয়ে ?

— দাও। তুধ পান করিয়া ঘোগমায়া বলিল, হাঁ, মনে পড়ছে। কুটে থেকে আসবার দিন কি ঝড়় গাড়িতে বেশ শীত শীত করচিল।

-- আর কিছু মনে পড়ে না ?

মাথা নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, হা। ওলের বাড়ি নেমস্কর খেতে গেলাম। এক নিঃখাস ফেলিয়া বলিল, আহা, সই মরে গেল!

যোগমারার চোথে জল টল টল করিয়া উঠিল। রামচক্র দেই অঞ মুহাইয়া দিলে কহিল, আচ্ছা, লোক মরে যায় কেন ?

—মান্থৰ মাত্ৰই মরে, না মরলে স্বষ্টি থাকে না।

— কেন থাকে না । মাহ্য বেঁচে থাকলেই ত ভাল, মরলেই ত ছঃখু। দেখ— নই মরে নি। যদি মরল ত রোজ আমার কাছে আসত কি করে। কত কথা বলত। दामहन्त्र विनन, ७ मव कथा वनएछ मिहे।

যোগমায়া বলিল, বললেই কি আমি মরে যাব! না গো, আমি মরব না। সই ত কত ভাকলে, আয়—আয়, আমি গেলাম না।

রামচন্ত্রের ইচ্ছা হইল—জিজ্ঞাসা করে, কেন ? যোগমায়া বলিল, তার অদৃষ্ট মন্দ-নেস মরে গেল। আমি এসব ছেড়ে যাব কেন ? কেন যাব বল তো? বামচন্ত্রের হাত ধরিয়া সে হাসিল।

রামচন্দ্র বলিল, ঘুমোও।

যোগমায়া পথ্য করিলে শাশুড়ী বলিলেন, বেয়াইকে খবর পাঠাই, তিনি নিয়ে যান। এখানে থাকলেই ওর সইয়ের কথা মনে হবে। দিষ্ট-ফিষ্টিতে আমি বড় ভরাই বাপু। জোড়া মাদ ত নয়, সাধ দিতে হয় তাঁবা দিন।

পিদিমা বলিলেন, দেই ভাল। সাধের কাপড়-চোপড় যা দেবার দিয়ে—বউমাকে বাপের বাডিই পাঠিয়ে দাও।

শান্তড়ী বলিলেন, একখানা ভাল কাপড় কিনে আনিস ত রাম। প্রথম বার—নেহাৎ একখানা স্থতির লালপাড় শাড়ী ত দেওয়া যায় না।

রামচন্দ্র বলিল, আচ্ছা।

রাত্রিতে কাপড় দেখাইয়া রামচক্র বলিল, পছন্দ হয় ? যোগমায়া উজ্জল চোথে শাড়ীর পানে চাহিয়া বলিল, বেশ কাপড়। এ শাড়ীর নাম কি গা ?

— পাশী শাড়ী, সাত-আট বছর হ'ল উঠেছে।
বোগমানা নাড়িয়া-চাড়িয়া শাড়ীথানা দেখিতে লাগিল।
বামচন্দ্র মৃত্ হাসিয়া বলিল, একটু মনে করে দেখ
দেখি—এ শাড়ী আর কথনও দেখেছ কি না ?

দেখেছি বই কি, কিন্তু কোণায়—কবে—ঠিক মনে হচ্চে না।

আমারই হাতে আর এই বরে দেখেছিলে। মনে পড়ে! রামচন্দ্র কৌতুকে চক্ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল বোগমায়াকে। বোগমায়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া বলিল, কই, না ত!

তথন তৃমি মার ভরে নাও নি এ শাড়ী। আমি বলেছিলাম, আচ্ছা আর এক দিন দেব তোমায়। সাধ ক'বে যথন কিনেছি—ফিরিয়ে দেব না।

বোগমায়া ভাবিতে লাগিল।

রামচক্র বলিতে লাগিল, বলেছিলাম—এক দিন স্থবিধা বুঝে দেব। তথন মা'র ভয়ে পরতে চাও নি, আজু মার হাত দিয়েই পেলে ত এখানা।

এইবার বোগমায়ার একটি রাজির কথা মনে পড়িয়া গেল। মুখে লজা ফুটিল। মুখ নামাইয়া সে বলিল, উঃ, এডও মনে থাকে ভোমার!

वामध्य विनन, शांकरव ना मरन। वास धूनरनरे

শাড়ীধানা আমার নম্ভরে পড়ত—আর ভাবতাম, করে এধানা দেবার স্থবিধা হবে।

—- যাও। বলিয়া যোগমায়া হাসিম্থেই ঘাড় কাৎ করিল।

রামচন্দ্র তাহাকে বাছবেষ্টনে বন্দী করিয়া কহিল, যাব বই কি। তবে আজ নয় —ছুটি ফুরোলে।

সংবাদ পাইয়। রামজীবনবাবু আসিলেন। আসিয়া মেয়ের থোজ যত না লইলেন— বৈবাহিকার সলে থোস-গল্প করিলেন তত। সেদিনকার অপমান ও ব্যথা আজ্ব তাঁহার মনের কোণেও লাসিয়া ছিল না। সৌরবিনী মেয়ে আজ্ব তাঁহাকে ময়্যাদা দান করিয়াছে। শত্রকুলের ময়্যাদা ও পিতৃকুলের ময়্যাদা। এ কথা বেয়ান অনেক বার বলিলেন, ভানিতে ভানিতে তিনিও কল্পাসর্কের হাসিতে লাসিলেন। তাঁহার মায়া যে ছেলেবেলা হইতেই ফ্লকণা— সে কথা তাঁহার চেয়ে আর জানে কে? সে যেবার হয়— সেইবারই ত— দক্ষিণের বড় আটচালাখানা উঠিয়াছে, তার অয়প্রাশনের দিনে ছ-সেরি ছথের রাজী গাইটা ঘোষেরা তাঁহাকে দান করিল। সেই রাজীর বাছুর আজ্ব সাড-আট সের ছধ দেয় ছ্-বেলায়। মায়ার বিবাহের সয়য়—

যাত্রাকালে পিসিমাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি
নিক্ষের ঘরের মধ্যে যোগমায়াকে আনিয়া একথানা আসন
পাতিয়া বসাইয়া ছয়াবটা ভেজাইয়া দিলেন। পরে
পিতলের ঘট ইইতে একটি তিলের নাড়ুও খানকতক
বাতাসা বাহির করিয়া বলিলেন, একটু জল খেয়ে যা, মা।
মোণ্ডা-মেঠাই কে এনে দেবে, পয়সাই বা কোথায়। পরে
কণ্ঠখর নামাইয়া ফিস্ফিস্ করিয়া কহিলেন, একটা কথা
বলি—কাউকে ব'লো না। তোমায় একথানা গয়না
দেব—আমার কানবালা। অক্স সোনাই আছে—হাস্থলি
ত হবে না, যদি থোকা হয়—সোনার পুঁটে গড়িয়ে দিও
ওর ভাতের সময়। আর মেয়ে হ'লে—

ষোগমায়া বলিল, তা আপনিই দেবেন গড়িয়ে।

পিসিমা চাপা গলায় বলিলেন, চুপ—চুপ, কেউ ভনতে পাবে। আমার দেবার জাে নেই। তােমার শাভড়ী জানেন—আমার হাতে কিছু নেই। ভনলে কি আর রক্ষে রাথবেন, মা। তুমি ওধান থেকে গড়িয়ে এনে বলা—তােমার বাবা দিয়েছেন, আমি আশীর্কাদ করব।

নিবেই তিনি স্থাকড়ার পুঁটুলি করিয়া 🎏 নিষ্টি যোগমায়ার পেটকোঁচড়ে বাঁধিয়া দিলেন।

ষোগমায়। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আদিল।

and a

### লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ

### গ্রীস্থরেশচন্দ্র রায়

' কবি সভোজ্রনাথ দত্তের গুটি করেক চিঠি এথানে প্রকাশিত ইইল। এই চিঠিওলি কবি সভোল্রনাথ কিছু কম এক বছরের মধ্যে তাঁহার অন্তরতম বন্ধু স্বৰ্গত ধীরেজনাথ দত্তকে প্রার পঁরত্তিশ বংসর পূর্কে লিখিয়াছিলেন। মূল চিঠিগুলি বগীর দত্ত মহাশয় যেরূপ বড়ের সহিত এই দীর্ঘকাল রক্ষা করিয়া আদিয়াছেন তাহা তাঁহার পরলোকগত বছুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রন্ধার নিদর্শন। পরলোকগত দত্ত মহাশয় বোলপুর ক্রন-চৰ্যাভ্ৰমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত পাকা কালে কৰি সভোন্দ্ৰনাথ ভাঁছাকে এই চিঠিগুলি লিখিরাছিলেন। দম্ভ মহাশর কলিকাতার অভিজাত বংশীয় (হাটথোলার দত্ত বংশীর ) কাবাবসিক অক্তদার পুরুষ ছিলেন। একদা তিনি কলিকাতার সামাজিক, সাহিত্যিক বিবিধ কাজের অংশ প্রাকৃণ করিয়াছেন। কবিগুকু রবীন্দ্রনাথের স্কৃতি দক্ত মহাশ্র ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। মুগভীর রবীল্র-ছক্তি এবং সতোল্র-প্রীতি তাঁহার একক জীবনের অক্ষর পাথের চইরা বহিরাছে। এই চিঠিগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে অনুগৃহীত করিয়া গিয়াছেন। চিঠিগুলির হম্মনিপি দেখিলে বুঝা যায় বে কৰি সভোজ্ৰনাথ কত জ্ৰত এই চিঠিওলি बहुना कतिप्राट्टन, छाविया हिस्तिया मुनाविना कहा हिठि এश्रील नय। ছুটখানি চিঠিতে কৰিব নাম স্বাহ্মন্ত নাই। সম্ভবত স্বাহ্মন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তবুও ই হাদিগের বৈচিত্রাও বাঞ্চনা অপুর্বে। মন ও হাদর যথন স্থানিয়ন্তিত ইচ্ছালজি ও ভাবধারার বারা চালিত হইবা একবোলে মন্তিকের সহিত কাজ করে লেখনী মুখেও তথন বিনারাসে ৰাকালে প্ৰকাশ পাইয়া রচনা যে বহু বৰ্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে ইহা ভাছারই নিদর্শন। চিটিগুলির পাণ্টীকা আমার দেওয়া।

### বন্দেমাতব্ম (১)

প্রিয়বরের

ধীবেন, মকভূমিতে বৃষ্টি হয় কি না জানি না।
কলিকাতায় কিন্ধ কাল রাত্রি হইতে বিশ্রী রকম বাদলা,
ঘবের বাহির হইবার জো নাই। এবার Christmasটা
নিতান্ত নিরামিষ ভাবে কাটান গেল। থিয়েটার, সার্কাস
কিছুই দেখি নাই, কেবল মনশ্চকে ধবরের কাগজরুপ
চশ্মা লাগাইয়া স্বাট-সার্কাসে মভারেট কুলের antiques
• দেখিলাম। \*

বড়দিনের পূর্বে টারে একদিন 'চক্রশেণর' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অমৃত বস্ত্ — চক্রশেণর মানাইয়া-ছিল, অভিনয় ভাল লাগিল না। এমন কি অমৃত মিত্তের চেয়েও থারাণ। শৈবলিনী চমৎকার তুলনা হয় না। বিশেষত প্রতাপকে মৃক্ত করিবার জন্ম মন্ততার ভান এবং রামানন্দ স্বামী কর্তৃক গুহা মধ্যে বন্দী অবস্থার প্রকৃত মন্ততার বে পার্থক্য সেদিন দেখিয়াছি তাহা কখনও ভূসিব না।

দলনীর চলনসই কথাবার্তা অতি জত স্বতরাং প্র্ অভিনেত্ৰী অপেকা ধারাপ। \* \* গ্রে ফ্রীটের পথ \* অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া এখন বেড়াইয়া ফিবিবার সময় ঐ পথেই ফিরি। 'মেজদা'র (১) সলে মাঝে দেখা হইয়াছিল। ভাল আছে । প্রমথ বাবু বেচারা (২) ক্রমাগভ অহুধে ভূগিতেছেন এবং ছুটি পাইলেই শাস্তিপুর যাইতে ভলিতেচেন না৷ chatteriee junior (৩) এখনও শাস্তিপুরে অবস্থান করিতেছেন, স্নতরাং এখনও দর্শনলাভ ঘটে নাই। তোমাদের পাডার সংবাদের মধ্যে মহেক্স সরকারের (৪) মুখে ভয়ানক ঘা। আর কি--আর থবর জানি না। বাগচীদের (৫) বাড়ী প্রায়ই যাই না। কারণ দেখানে বড় কয়লার (৬) কথা হয়। ছিজেন বাবু (৭) বোধ হয় কয়লার গর্বে ডুবিলেন। যদিও তিনি কলিকাভায়। ভাক্তার বাবু + ভাল আছেন। রাজেন বাবু (১) সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন। উপেন বাব (২) বডদিনের সময় আসিয়াছিলেন। আমি এখন Psychology of Sex এবং Stipphen Phillips-এব Paola and Francesca পড়িতেছি। আলমারী (৩) এসেছে। এবারকার মেলার সময় (৪) শ্রীযুক্ত রবীক্স বাবু

<sup>(</sup>১) শৰ্মট হাতে লেখা

স্বাট কংগ্রেসে নরম পছী ও চরম পছীদিগের বিরোধ

প্রতিরেশ্রনাথ দত্তের তংসাময়িক বাসভবন

<sup>(</sup>২) কানন গো হিরখন রান। অবসরপ্রাপ্ত নিভিলিনান মি:
জ্ঞানেস্তানাগ গুপ্তের ভাগিনের। (২) প্রমণ চটোপাধ্যার, প্রতিবেশী।
লান্তিপুর তাহার শত্রালয়। (৩) প্রমণবাবুর পুরা। (৪) জ্ঞাইন সারদাচরণ মিত্রের বাড়ীর সরকার। সারদাবাবু কবি সভ্যেম্রনাথের পিতামহ
অক্ষরকুমার দছের উইলের Executor ছিলেন। (৫) কবি ছিজেম্রানার বাগচি প্রভৃতির গৃহ। (৬) ইহারা করলার ব্যবসা করিভেন।
(৭) কবি ছিজেম্রনারারণ বাগচি।

বিজেনবাবুর জাঠ প্রাতা ভান্তার জ্ঞান বাগচি। (২) ভান্তার জ্ঞান বাগচির ক্রেট প্রাতা (২) বাগচিদিগের কমিঠ জ্ঞাতা উপেন বাগচি প্রম, এল। (৩) Chatterjee Furnishing Company হইতে। বর্জবানে সভ্যেক্ত গ্রহাবলীর সহিত বলীয়-সাহিত্য-পরিবদে ছান পাইরাছে। (৪) বোলপুরের ৭ই পৌবের মেলা।

(a) কোথায় ছিলেন ? দিছু বাবুর (b) কণ্ঠ কাহার মত ? নিজকে সামলে নিতে পেরেছ—ভাল; কিন্তু অসামাল হ'লে কেমন ক'রে ? অধ্যাপক সমিতি(৭) ব্যাপারটা কিরপ ? তুমি প্রবন্ধ পড়েছ ?(৮) হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষা (২) একদম বন্ধ—French leave নিয়েছে। আমি কিছুই লিধি নি. কয়েকটা অনুবাদ করেছি মাত্র।

কলিকাতায় লাজপত রায় আসিয়াছেন। আছেন কিছ গোখেলের বাসায়। সোমবারে গোলদীঘিতে উাহাত অভার্থনা সভা হইবে। তোমার স্থাটীদের মত গুণ্ডা ভাড়া করিব কি ?\* লিখিও। French Revolution পড়িতেছ গুনিয়া বিশেষ আনন্দিত কাহার বচিত গ কংগ্রেদের কেলেকারী 'ফুলক্ষণ' জীবনের চিহ্ন। আমার অন্ততঃ এইরূপ বোধ হয়। কলিকাভায় এক গোলদীঘি ছাড়া সমস্ত উত্তরাংশের public park-এ সভা নিষিদ্ধ। যুগান্তবের নতন Printer-কে ধরিয়াছে। ভাক্তারখানার (১) খবর রাখি না, ভনির (২) সংখও দেখা হয় নাই। গিরীশের (৩) ভাই চাকুর (৪) সঙ্গে এক দিন পথে দেখা হওয়ায় তোমার ঠিকানা জানিয়া লইয়াছে। চিঠি লিখিয়াছে **4** ?

আমার থবর:—প্রাতে গারোখান, ভ্রমণ, সতীশ ডাব্রুনরের (৫) বাড়ী কাগজ পাঠ, স্থান, আহার, পাঠ, ক্রনযোগ, ফ্টারিসন রোড গমন, পুরাণ গ্রন্থ মন্থন (৬) ক্রচিং বাগচী ভবন গমন, নচেং প্রত্যাবর্ত্তন, পাঠ! নৈশ ভোজন এবং নিজ্রা। শীঘ্র চিঠির উত্তর চাই। ইতি:—

আমার সন্মান নিত্য ২৭শে পৌষ ববিবার হইতে বিখাদী ভূত্য (৭) ১৩১৪ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(৫) কবীক্স রবীক্সনাথ। (৬) দিনেক্সনাথ ঠাকুর। (৭) বোলপুরের জ্বধাপক সমিতি। (৮) বোলপুরের জ্বধাপক সমিতিতে তথন প্রবন্ধ পড়া হইত। (৯) কবি সত্যোক্তনাথ কিছুদিন হার্মোনিরম শিক্ষার মনোনিবেশ করিরাছিলেন।

শ প্রাট কংগ্রেসে ভাড়াটিয়া ভঙারা মারামারি করিছাছিল। (১)
(Hindu Medical Hall) (২) ধীরেক্রনাথ দন্ত মহাল্যের প্রাতা (৩)
ডাক্তার নিরীশ্চক্র ঘোব (৪) চাক্তক্র ঘোব, এটর্ণি (৫) ডাক্তার সতীশ্চক্র
ঘরাট (৩) কবি সত্যেক্রনাথকে হারিসন রোভে প্রাণো বই-এর দোকানে
ক্রামাই দেখা ঘাইত [৭] I have the honour to be, sir, your
most obedient servant-এর অনুযান।

(২) বন্দেমাতব্ম (১)

১৩১৪ মাঘ

হু হৃৎৱেষু

ষধন তৃমি এই চিঠি পাইবে তথন আমার জীবনের পচিশটি বংসর অতিবাহিত হই য়া গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ এক শত বংসর ধরিলেও তাহার তিন ভাগ মাত্র বহিল। কিন্তু জীবনের আদর্শ এখনও বহু দ্রে। Keats এ বয়সে তাহার অন্তরের সমস্ত রসসৌন্দর্য্য ঢালিয়া একটি অপূর্ব্ব অপ্রলোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মৃত্যুবণ্ডিত অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি শিশ্শশ্শ্শ

আমার কথা যাক। তোমার সংবাদ কি পু তুমি যে ব্রক্ত গ্রহণ করিয়াছ \* তাহার অন্তরে যে কতথানি মহৎ শক্তি প্রক্তন্ম আছে তাহা উপলব্ধি করিবার জিনিস বটে। বিকাশোমুধ তক্ষণ মনকে তোমার মনের অন্তর্কুল হাওয়ার মধ্যে এক-একটি করিয়া পাপড়ি খুলিতে অবসর দেওয়া যে কতথানি আনন্দের ব্যাপার তাহা আমি অন্ত্যান করিয়া লইতে পারি।

সেদিন পরেশনাথের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় একটা অপরিচ্ছন্ন পল্লীর মধ্য দিয়া আদিতেভিলাম, একটা তুর্গন্ধের উদ্বেজনায় মনটা এই পঞ্জীর অধিবাসীদের প্রতি একটা ঘূণার ভাবে বাঁকিয়া বৃদিতেছিল। পচা আমানির গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ, পাঁকের গন্ধ এবং গৌহাটার অংকথ্য তুর্গন্ধ বাতাসটাকে একেবারে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল। ভাহার উপর কলের ধোঁঘা, গাড়ীর ধূলা, গাড়ী বিক্রেডাদের বাকবিড্ডা, ঋণকারী বৃদ্ধ চাচার শ্বক্র উৎপাটনকারিণা ভোজপুরবাসিনীর বার রসাত্মক গ্রাম্য ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর ও পল্লীর মিঞা মহলে উত্তেজনা। ইংারই মধ্যে,—তুমি কি মনে করিতেছ রপের ঝলক ৮--না, একটি সভঃজাত নিতাম্ভ শিশুর ক্রন্দন শব্দ ! এক মুহুর্ত্তে---আমার সমস্ত অবক্তা সমস্ত বিরাগ অস্তার্হত হইয়া গেল। এই আবর্জনার মধ্যে যে ক্ষুদ্র মানব • সন্তানটির কঠম্বর শুনিলাম, সে স্বর আমাদের নিতান্ত পরিচিত দে আমার কিংবা ভোমার ঘবে যে মৃত্তিতে প্রকাশ হইয়া থাকে এখানেও ভাষার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটার নাই। সে শ্বর মনের যে পর্দার আঘাত করে এবং যে অপর্ব স্থীতের সামঞ্জু এবং সামঞ্জুর স্থীত রচনা

<sup>(</sup>১) শন্মট হাতে লেখা

<sup>\*</sup> বোলপুর এক্ষচর্যাশ্রমে জধ্যাপনা

করে ভাহা স্থান ও কালের একেবারে অভীত হইয়া মনের রাজ্যে স্নাতন হইয়া অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবশিশু! , যাহারা নিজে অবেধক ( যেমন Goethe এবং রবীজ্ঞনাথ) মানবের সমস্ত আশা ভরসা। মানবের ভবিষ্যত! মানবের সর্বস্থা তুমি সেই শিশুদের অপুর্ব এবং অপরিণত জীবনের পথপ্রদর্শক, সহচর এবং গুরু একাধারে ! ভোমার জীবন ধন্ত। এই মাত্র প্রজনীয় জ্যোতিরিক্সবাবুর পত্ৰ পাইলাম। পত্ৰ পড়িয়া আনন্দিত যে হইয়াছি তাহা বোধ হয় লিখিয়া জানাইতে হইবে না। লিখিয়াছেন,---"হোম শিখা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। নামটি দার্থক হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা পণ্য তেজ্বন্থিতা আছে---যাহা পূৰ্বতম প্লবিদের হোম শিথাকে স্মরণ করাইমা দেয়। ইহাতে উচ্চ চিম্ভার সহিত কল্পনার জন্দর স্থিলন হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বাকা আছে যাহাস্মরণ ক্রিয়া রাখিবার যোগ্য। সমস্ত কবিভাগুলির মধোই সামারসের একটা স্রোভ বহিতেছে। শেষ কবিতাটিতে ইহার চরম বিকাশ হইয়াছে। আমার মতে "সাম্যসাম" কবিতাটাই প্রচ্ছর শ্রেষ্ঠ অংশ. ষেন একটি সমগ্র বস্তু বাড়িতে বাড়িতে একটি স্থন্মর পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। আমার রাশি রাশি আশীর্কাদ।" তুমি কি মনে করিতেছ জানি না, আমার পক্ষে এই সমগ্র চিঠিটা ভোমাকে না পড়াইয়া থাকিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। আমার বই হয়ত এতটা ভাল না হইতে পারে। কিছ এই চিঠি আমার দেহে যতটা জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে দেই পরিমাণে যদি লিখিয়া উঠিতে পারিতাম তাহা হইলে আর একথানি স্ববৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠিত। মাহৰ মিষ্ট কথার একাক্স কাঙাল। এই ফান্ধনের প্রথম দিনে তুমি পূজনীয় রবীন্দ্রবাব্র "বসস্ভ যাপন" মর্মে মর্মে অন্তভ্র করিবে এবং বোলপুরের শাল এবং মছয়া গাছের আকম্মিক কিশলয় এবং মুকুল অঙ্গুরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়া কল্পনাকে বান্তবের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের পক্ষে 'বসন্ত-যাপন' নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কারণ সহরে যে বসস্তঃ বিকাশ হইবার সভাবনা আছে তাহা দাগ রাখিয়া যাইতে ভুল করে না। অতএব তাঁহাকে দুর হইতে নমন্বার। তুমি ভাক্তারবাবুকে<sup>2</sup> যে চিঠি লিখিয়াছ তাহা পড়িলাম। যাহারা নিজে না লিখিয়া কেবল অস্তের লেখা সমালোচনা করিয়া বেড়ায় তাহাদের সঙ্গে যাহারা নিজে বিবাহ না করিয়া অফ্রের বিবাহের কথা আলোচনা

করে তাহাদের প্রভেদ कि ? নিখিও। আমার মনে তাঁহারাই স্থানাচক। এবং বিনি নিজে স্থবিবাছিত, তিনিই নিজে স্বঘটক। তুমি কি বল ?

কলিকাড়া ৪৬ মদজ্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট মাঘ সংক্রাস্থি

ভোমার বিশ্বন্ত বন্ধ **শ্রীসতোম্ভনাথ** 

(৩)

৪ঠা চৈত্ৰ, ১৩১৪ ৪৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা

হুহুদ্বেষু,

অনেক দিন ভোমার চিঠি পাই নাই। কেমন আছ ? সেদিন শিবপুর বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম। নৌকায়। মাঝিদের মধ্যে একজন অন্তত ভাষায় কথা কহিতেছিল যে তাহা শুনিলে মনে হয় 'এক লিপি প্রচারিণী' সভার মত এক ভাষা প্রচারিণী সভাও হয়ত কোথাও গন্ধাইয়া উঠিতেছে। তাহার ভাষা ( সাহিত্য সম্পাদকের\* ভাষার ) বাংলা ও হিন্দির 'ওগরা'। যে লোকটি হাল ধরিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞানা করিয়া জানিলাম, ঐ লোকটি পঁচিশ বৎসর পরে অপ্তামান হইতে দেশে ফিরিয়াছে। জল-হাওয়ার গুণেই হোক কিংবা নিয়মিত পরিভামের গুণেই হোক ভাহার চরিত্র এমনি বদলাইয়াছে যে বাঙালী বলিয়া চিনিবার কোনাই। সে উহার মামাতো ভগীপতি হয়। মদের লোভ দেখাইয়া কোনও লোক ইহাদের গুণোর कारक नियुक्त करत। मरक आंत्रक नीठकन हिन। সকলে পড়িয়া একটা লোককে পথের মধ্যে নেশার ঝোঁকে ঠেঙাইয়া মারিয়া ফেলে। তার পর দ্বীপান্তর হয় সেধানে ছগলীর কোনও গোয়ালার মেয়েকে কয়েদী প্রথায় বিবাহ করে। ঐ স্থীলোকটি নিজ সপন্থীকে হত্যা করিয়া দীপাস্তরিত হইয়াছিল। আগুলানে ইহাদের দুইটি পুত্র সস্তান হয়। ঐ স্নীলোকটি শুনিলাম আগামী বৎসব দেশে ফিরিবে। ইহাদের প্রেম ভোমার কেমন মনে হয় ?

এদিকে উহাদের পূর্বতন পত্নী এবং পতি বিভাষান। লোকটি শুনিলাম প্রথমে দেশে ফিরিভে চাতে নাই।

ৰসন্ত বাধি

ভার পর যথন ইহারা (আত্মীয়েরা) উহার বৃদ্ধা মাভার নাম করিয়া লিখিল যে সে আর বেশী দিন বাঁচিবে না এবং মরিবার পূর্বে একবার পূত্রকে দেখিতে চায় ভখন এই দ্বীপাস্তরের কয়েদী, এই খুনী আসামী, এই ভয়ানক নেশাখোর, কাওজানহীন হৃদ্ধিক দস্য দেশে ফিরিল। বলিতে পার কেন ?

অতৃল চম্পটি\* ভাহার 'জগলগুরু' রচিত একধানি 'হরিকথা' ভোমাকে পাঠাইতে আমাকে অহুরোধ করিয়াছেন। যতীনবাব্(১) বিজেনবাব্(২) ভাল আছেন ডি, এল, রাম্ব এবং দেবকুমার চৌধুরী(৩) কোনও মতেই আমার বই(৪) পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই।(৫)

> (৪) বন্দেমাতরম ক

হুজ্ববেষু

ইহার পূর্ব্ব চিঠিতে শিবপুর যাইবার কথা
লিপিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় আর একটি ব্যাপার
দেখিয়াছি। নৌকার জল্প যথন ঐ বাগান সংলগ্ন ভাসাচাতালের (৬) উপর অপেকা করিতেছি সেই সময়
সাহেব বিবি বোঝাই একথানা লঞ্চ আসিয়া লাগিল।
ইহারা Free Church এবং General Assembly'র
পাদরী অধ্যাপক, অবশ্র সপরিবার এবং সবান্ধব। প্রথমেই
সাহেবেবা লাফাইয়া তীরে নামিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের
মধ্যে একজন আজিন গুটাইয়া বিবিদের হাত ধরিয়া
(ক্রেকটি কোলে করিয়া) নামাইতে লাগিলেন। এই
সময় বিবিদের ভাবভলী দেখিয়া হাক্ত সম্বন্ধ করিতে
পারি নাই। গল্পে শুনিয়াছিলাম ছ্য়োরাণীর শিশুপুত্রের
আদরে স্বাধিতা স্বয়োরাণী নোড়া দিয়া দাঁত ভাঙিয়া
নয় দেহে প্রাচীবের উপর বসিয়া শিশুর অয় অয়্করণ
করিয়া রাজা বাবকে "আদা বাব" বলিয়া ভাকিয়া

নির্বাসিত। হইয়াছিল। আজ তাহা প্রায় প্রত্যক্ষ কবিলাম। তাঁহাদের জোড় পায়ে লাফাইয়া পুরুষের ঘাড়ে পড়া অত্যক্ত অস্কুত ঠেকিল। তারপর বাকী রহিলেন ঘুইটি বৃদ্ধা বিবি। তাঁহাদের নামাইতে কোনও chivalrons ব্যক্তিই অগ্রসর হইলেন না। একজন পড়িয়া পেলেন এবং নিজেই ধুলা ঝাড়িতে প্রবৃত্ত হইলাছে। যুবক যুবতীর দল তখন বাগানের মধ্যে অস্কর্হিত হইয়াছে। ইহা বোধ হয় Beverend শ্রেণীর chivalry; তোমার কি মত ?

অতৃল চম্পটি দোলের দিন প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ীতে আদিয়াছিলেন। শুনিলাম তাঁহার "গুরু" ★ যে বই লিবিয়াছেন, তাহা বৃঝিতে পারে বাঙালীর মাধা এখনও তত পরিছার হয় নাই। স্থতরাং বাঙালী হইয়া তাঁহার "হরিকখা" কিনিতে সাহস পাইলাম না। দিকেন বাবুর সলে সেদিন বলাই নন্দীর (১) বাড়ীতে সিয়াছিলাম। ভজলোক প্রীযুক্ত রবীক্র বাবুর কাব্যগ্রহ্ধ (২) মরকো দিয়া এমন চমৎকার বাধাইয়া আনিয়াছেন,—দেবিয়া হিংসা হয়। জ্ঞান বাবু (৩) ব্ধবারে সম্বলপুর য়ায়া করিয়াছেন। যদি মন বসে তবে পূজা পর্যান্ত থাকিতে পাবেন। নচেৎ এক মাস। যতীন বাবুর (৪) সলে আজ Mayo Hospital-এ শ্রীকান্ত বাবুরে (৫) দেবিতে সিয়াছিলাম। যতীন বাবু সিজেজানু পড়িতেছেন। সিরিশ বাবু(৬) ভাল আছেন, বোধ হয় দারন্ধিলিং যাইবেন। "মেজদা"র (৭) সলে দেখা হয়।

প্রমণবাবর প পুত্র এখনও গোকুলে (৮) বাড়িতেছে। হার্ম্মোনিয়মে(৯) বোধ হয় এত দিন ইত্বে বাসা কবিয়া থাকিবে। অনেক দিন স্পর্শ করি নাই। তোমার routine দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। D. L. Roy আমায় যাহা বলিয়াছেন হই জনের মূধে হুই রকম শুনিলাম প্রথম স্থরেশবাবুর (১০) মূধে, সে কথা তোমায় লিধিয়াছি।

 <sup>\*</sup> পাগলের ঔবধ'—প্রাসন্ধ W. C. Royএর স্থালক। চম্পটি
বহালর পাটনার হেডমাটার হিলেন।

<sup>(</sup>১) কৰি বতীন ৰাগচি

<sup>(</sup>२) कवि विस्मानातात्रन वात्रि

<sup>(</sup>৩) কবি দেবকুমার রার চৌধুরী ( বরিশাল )

<sup>(</sup>৪) বেণু ও বীণা

<sup>(</sup>e) নাম বাক্ষর নাই। চিঠিখানি এরপ স্থানে শেব হইরাছে বে নাম বাক্ষরের স্থানটুকুও ছিল না।

<sup>+</sup> শৰ্মট হাতে লেখা

<sup>(4) (</sup>明治

<sup>\*</sup> জগৰকু। (১) বাবসায়ী স্বৰ্গবণিক (২) মোহিত সেনের সংস্করণ (৩) ডাক্তার জ্ঞান বাগচি (৪) কবি বতীন বাগচি (৫) জীকান্ত রাম New India'র বন্ধাধিকারী, বর্গত বিপিনচক্র পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন (৬) গিরিশ শর্মা, কবি নাট্যকার বিজেলাণাল্য ভারের। (৭) হিরগন্ন রাম সিভিলিরান জ্ঞানেক্রনাণ ভাতের ভাগিনের।

<sup>†</sup> প্রতিবেশী বন্ধু (৮) সাতুলালরে (৯) কবি সতোজনাথ কিছু দিন পূর্ব্বে হার্দ্রোনিয়ম শিখিতে হক করিয়াছিলেন। (১০) হরেশ সমারূপতি।

ষিতীয় আমাদের দিকেন বাগচীর মুখে। বিজয় মজুমদার মহাশয়ের ওবানে এক দিন দিকেনবাবু ভাজ্ঞারবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে যান। এই সময় D. L. Roy উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে একথানা বঙ্গদর্শন শইয়া আমার পুতকের বিজ্ঞাপন পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে দিকেনবার জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ঐ বই দেখিয়াছেন ?"

D. L. Roy—\*হাঁ খ্ব দেখিচি, প্রথম গ্রন্থকার ভাকে পাঠিয়ে আন, ভাল না লাগাতে ফেলে রাখি তারপর স্বরেশ সমাজপতি বারখার বলায় প্রায়ত হই। কিছু দ্ব অগ্রন্থ হ'মে শেবে হাত থেকে ফেলে দিতে হ'ল। না আছে ভাব, না আছে ভাব। অফুকরণের বার্থ চেষ্টা মাত্র।" এই ত বাংলা দেশের অগ্রতম ভাল লেখকের সমালোচনা, রবীক্রবাব্র চিঠি এবং এই টিপ্লনী তুই-এর সামঞ্জ্য করিতে পারে কি ?

তোমাদের ক্পের জল\* বুতাস্থর হরণ করুন এই
আমার কামনা এবং আঘাঢ়ের পুর্বে যেন ইন্দ্রদেবের রুপা
বর্ষিত না হয় এ জন্ত আমি স্বন্ধ্যরণ করিতে অথবা মারণ
উচাটন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেও প্রস্তত। শীঘ্র চিঠির
উত্তর দিও। ইতি (১)

( ( )

ভোমার চিঠি এবং পোষ্ট কার্ড ষ্থাসময়ে পৌছেছে।
ব্যোমকেশ দাদারণ মুখে শুনিলাম ৭ই বৈশাথ ভোমাদের
বিজ্ঞালয় বন্ধ হইবে সেই জন্ত আর উত্তর লেথা হয় নি।
ভা ছাড়া আমাদের বাড়ীশুদ্ধ অস্থ। মামার ছেলেটি (২)
বিয়ালিশ দিন টাইফয়েড জবে ভূগছে। সকলের ছোট
মেণ্টেটি বার দিন ভূগছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নববর্ধের প্রথম দিনে শ্যা ত্যাগ করেই অনেক দিনের পর একটু ভাষেল স্পর্শ করেছিলাম। তারপর

ধালপুরে তথন কুল খনন ইংতেছিল। কুল খননে গোলবাদ্য ইংলে
 অথবা অলাভাব বটিলে কবি-বদ্দ্ কলিকাতার ফিরিতে পারেন তাহারই
 ইঙ্গিত।

একটু করাসী ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছিলাম।
Ruskin-এর Elements of Drawing এবং Cowell
সাহেবের সম্পাদিত বৌদ্ধ জাতক পড়েছিলাম। বাড়ীতে
অস্থ বলে ইচ্ছা সন্তেও হার্মোনিয়ম সম্বন্ধে নৃতন বাতা করা
হয় নি।

ন্তন বৰ্ধ সম্বদ্ধে স্মাট বাবর যা লিখেছিলেন, ভার অফ্বাদের অফ্বাদ পাঠাল্য—

হাসি ভরা বসন্ত স্থন্দর।
স্থন্দর সে বৎসর প্রবেশ
বসে ভরা আভুর মধ্র,
মিইডর প্রেমের আবেশ।
ধর, ধর, জীবনের স্থানা পালার
একবার গেলে সেও, ফিরিবে না হায়।

এই কবিতাটি তিনি কাব্লের নিকটবন্তী একটি
পাহাড়ের উপর একটি লাল পাথরের চৌবাচচা গাঁথিয়ে
তারই গায়ে থোদিত করে নিয়েছিলেন। ঐ লাল পাথরের
চৌবাচচা লাল রঙের মনিরায় পরিপূর্ণ করে রাখা হ'ত।
এবং ঐ চৌবাচচার সিঁড়িতে বলে স্থন্দরীদের নৃত্যুগীত
উপভোগ কর্প্তে কর্প্তে তিনি লাল পাথরের চৌবাচচায় লাল
মনিরার পাত্র ভরে নিতেন। আমার এই চৌবাচচাটা
দেখবার ভারি ইচ্চা হ'চে। তোমার হ'চে কি ৪

ৰিজু বাধেব নৃতন গান আমার ভালই লেগেচে অবশ্য একটা লাইন ছাড়া; সেটা হ'চেচ—"মাস্থ্য আমরা নহি ত' মেষ"। ও গানটি আমার গানের\* বারা suggested মনে হ'বার কারণ কি পুর্বিতে পারিলাম না। পৃক্ষনীয় ববীক্রবাবু কি এখন বোলপুরে অবস্থান কর্মেন প

অজিতবাব্রণ খবর কি ? তাঁহার বিবাহের কি হ'ল ? তোমার ভড়েচ্ছার জন্ম আন্তরিক ধন্মবাদ ।#

ইভি:— ২সরা বৈশাধ

শ্ৰীসত্যেক্সনাথ দ্ব

202€

ক্রমশঃ

 <sup>(</sup>১) চিটিখানিতে নাম বাক্তর নাই। চার পৃঠা ব্যাপী চিটি, নাম বাক্ষরের ছানও ছিল না।

<sup>†</sup> ব্যোমকেশ মুন্তফি

<sup>(</sup>২) স্থীরকুমার মিঞ

<sup>\* &</sup>quot;কোন্ দেশেতে তরজতা সকল দেশের চাইতে ভাষল"

<sup>†</sup> স্বৰ্গত অঞ্জিতকুমার চক্রবন্তী

<sup>🕏</sup> এই চিঠিথানার আরম্ভে সম্বোধন নাই।

### শ্ৰীজগদীশচন্দ্ৰ ঘোষ

١.

ভাল মাদের শেষ দিকে--দেদিন দকাল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে সারাটা দিন ধরিয়া বৃষ্টিধারা অঝোরে বারিয়া পড়িতেছিল। আজ আর কাজ নাই-অবনী বিছানায় ভইয়া বুষ্টির বিম্বিম্বিম্বিম্বিম্শব্দের সঙ্গে আপনার বলাহীন চিন্তা মিশাইয়া দিতেছিল। এই চিম্ভায় কোন সম্ভব-অসম্ভবের কথাই চিল না-ক্রথনও লতিকাকে লইয়া রচনা করিতেছিল কত কল্পনার স্বর্গ —দৈব হঠাৎ হয়ত হইল তাহার প্রতি এমন অমুকুল যে সে হইয়া পেল দশ জনের এক জন-ধন-দৌলত লোকজন প্রাসাদতুল্য বাড়ী মোটর গাড়ী আরও কত কি-আর তারই মাঝে দে আর লতিকা। পরক্ষণেই আবার হয়ত তাহার চোধের সম্মধে ভাদিঘা উঠিতেছিল-তাহার মা বোন, তাহার জীর্ণ খড়ের ঘর-হয়ত আজিকার এই বৃষ্টিধারায় তাহার জীর্ণ চালাঘর জলে ভিজিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—তাহার মা আর ছোট বোনটি কত কটে ভাষারই একটি কোণ আশ্রয় করিয়া দিনরাত্তি কাটাইয়া দিতেছে।

অনাদিনাথ যদি তাহাকে আব প্রাইভেট টিউটর না রাথেন ? তার পর আবার সেই বেকার কীবন, রান্তায় রান্তায় ঘূরিয়া টিউশনির জন্ম উমেদারী করিয়া বেড়ান, যদি টিউশনি না জোটে—কোন দিনই না জোটে—সেদিন কাগজে পড়িয়াছে এই কলকাতা শহুরেই নাকি কয়েক জন শিক্ষিত যুবক গোপনে বিক্স টানিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে এক জন নাকি বি-এ পাস। কেহ তাহাদের জানিত না—হঠাৎ সেদিন একটা মামলায় কথাটা হইয়া গেল প্রকাশ। আছো তাহারাও যদি এমনি একটা শেষকালে করিতে বাধ্য হয়—হয় বিক্স না হয় বাঁকা মুটে। অবনী পরেশ নিরাপদ তিন জন কুলি তিন-জন বিক্স-চালক। তার পর এক দিন যথন আর শরীর চলিবে না তথন হয় রান্তায় পড়িয়া না-হয় "এয়্লেক্ষ" চড়িয়া হাসপাতালে বাইয়া মরিবে। কুলি বইত নয়—কুলির মতই মরিবে।

এতকণ পরে এক ঝলক দমকা বাতাদ আদিয়া তাহার আশেপাশে একটা মিষ্ট গছ ছড়াইয়া দিল। অবনী মুধ তুলিয়া চাহিয়া দেখে লতিকা তাহারই পাশে টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এলো চুল পিঠ বাহিয়া পড়িয়াছে—হ্বাসিত তেলের গছে সারা ঘরধানি উঠিয়াছে মাতাল হইয়া।

- —এই বর্ধার দিনে মেঘের দিকে চেয়ে এত কি ভাবছেন বলুন ত ? আপনি কি কবি নাকি ?
- —না মোটেই নয়, কবি আমাদের পরেশ, সে এতক্ষণ কাল মেঘকে কাহার এলো চুল মনে করত— . আর বৃষ্টিধারাকে ভাবত কোন বিরহিণীর অঞ্জল। কিন্তু আমি নীরদ কঠিন, আমার ওদব বালাই নেই।

লতিকা পাশের চেয়ারটায় বদিয়া পড়িয়া বলিল, "একটু একটু হওয়া ভাল। প্রত্যেক লোকই অল্পবিশুর কবি। যে লোক একটুও কবি নয়, জ্ঞানীরা বলেন ভারা বড় ভয়কর।"

- —আমি তা হ'লে তাই।
- —না মোটেই নয়—কবি আপনিও।
- —যা হোক, তুমি দেবছি তা হ'লে আমার একজন ভক্ত হয়ে উঠলে।
  - -ভক্ত গ
  - —হাঁা, কবিদের সব এমনি ভক্ত থাকে কিনা ?
- —তা বেশ, ভক্ত হ'তে গররান্ধী নই, কিন্ধ আমাকে একটা কবিতা শোনাতে হবে।
- —তা হ'লে এই বার দেখছি পরেশের শরণাপন্ন হওয়া দরকার।

লভিকা হাসিয়া বলিল—ইস্ ভারী বাহাছরি ভ।
এতক্ষণে বৃষ্টি আবার কোর করিয়া আদিল। অবনী
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। পরে
লভিকার দিকে মুখ তুলিয়া একটু ইডন্ডভ: করিয়া বলিল
—একটা কথা বলব লভা ?

লভিকা হাসিম্ধে বলিল—একটা কেন, বেশী শুনতেও রাজী আছি, কিছ ভাই বলে মৃথথানা অমন গছীর করবেন না যেন।

—না. লভা এই কথার উপরে আমার জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে—আজ মনে হচ্ছে আমার জীবনে হয়ত শীগ গিরই একটা বড় পরিবর্তন আসবে। **সে ভালই হোক আর মন্দই** হোক। তুমি রাগ করবে কিনা জানি না-কিন্তু আমার আব গোপন ক'বে রাখা সম্ভব নয়। সেদিন টাকা পাঠানর কথায় ভোমার কোন কথারই অর্থ আমি আজও বুবে উঠ্তে পারলাম না। লভা! আমায় ভোমাকে স্পষ্ট বলতে হবে তুমি আমায় ভালবাস কি না !--আমার অর্থ নাই, বিভা নাই, সহায়-শম্পদ কিছুই নাই, তবুও ভনতে চাই।—আমার কথা ভনবে ? আমি তোমাকে ভালবাসি, কেমন ভালবাসি ? প্রতি মুহুর্তে যেন মনে হয় আমি আচি ভোমার সকে সঙ্গে, ডুমি আছে আমার সঙ্গে সঙ্গে। ছ-জনার জীবন যেন এক হয়ে গেছে—কোণায়ও একটুও ফাক নাই।" অবনী চুপ করিল এবং পর-মুহুর্তেই তাহার সারা অস্তর লজ্জায় সঙ্কৃচিত হইয়া উঠিল। দে এত কথা এমন ভাবে বলিয়া গেল কেমন কবিয়া—লতিকা হয়ত কি ভাবিয়া বসিবে।

কিন্ত লভিকা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তবে তুমি না কি কবি নও ? "এমন ঘন বরষায় কি যেন বলা যেত তায়"— একেবারে বাস্তব কবিতা।

এমন সময় হঠাৎ দৌড়াইয়া নীবেন ঘরে চুকিল—দিদি
শীগ গির এস অজিতবাবু এসেছেন মোটব হাঁকিয়ে—বাবার
ঘরে ব'শে আছেন—বাবা তোমায় তাঁর ঘরে এখুনি
ভাকছেন।

লতিকার মৃথ এক নিমিষে খেন কালিবর্ণ হইয়া পেল,—পরে নীরেনের দিকে ফিরিয়া বলিল—তুই যা নীরো—আমি আস্ছি—নীরেন দৌড়াইয়া বাহির হইয়া

অবনী জিজাদা করিল-অজিডবাবু কে ?

- —সে পরে ওনো। কিছ তুমি অমন করে ওয়ে রইলে বে—ওঠ। বলিয়া লভিকা অবনীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।—এখনও কি ভোমার কথার জবাব চাও ? আরও স্পাই ক'রে বলতে হবে ?
  - —না শার নানতে চাই নে।
- —তবে চল বাবার ঘরে ঘাই —তুমি না গেলে আমি একা দেখানে আৰু কিছুতেই বাব না।
  - <del>-- (क</del>न १
  - --সে পরে ওনো।
  - --কিন্তু আরও যে আমার অনেক কথা ছিল।

"সে পরে হবে। তুমি এস—আমি যাই।" বলিয়া লতিকা বাহির হইয়া গেল।

22

অবনী অনাদিবাবুর ঘরে গিয়া দেখিল, অনাদিনাথের পাশে একজন বছর পঁয়ত্তিশের যুবক বিসমা অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছে। বুঝিল ইনিই অজিতবাবু। লতিকা টেবিলের এক পাশে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া মুখ নীচু করিয়া চা তৈরি করিতেছিল। অবনী ঘরে চুকিতেই অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন—এস বাবা অবনী এস। ইনি অজিতবাবু—তোমার সকে ত পরিচয় নাই—আমাদের পুরাতন বন্ধু। কিছু দিন হ'ল বোখাই থেকে কাপড়ের কলের কাজে বিশেষজ্ঞ হ'য়ে এসেছেন। শীগ্লিরই এঁরা একটা মিল 'ষ্টার্ট' করবেন। আর অজিত, ইনি অবনী—আমার নীরেন আর লতার গৃহশিক্ষক।

—ও: নমস্বার। বলিয়া অঞ্জিত তুই হাত কণালে তুলিল, অবনী প্রতিনমস্কার করিয়া পাশের ধালি চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। অজিত আরম্ভ করিল—ইা, এই वृष्टि-वाममात्र मिरनत कथा वन्धित्मन मा? ज्यामारमत्र कि আর বুষ্টি-বাদলার জন্ত বদে থাকলে চলে ? কত বড় একটা কাজের ভার হাতে নিয়েছি আমরা। সকালবেলা উঠে পিয়েছি উকীলের বাড়ী, তার পর মিলের ডিরেকটরদের স্কে নিয়ে এঞ্জিনীয়ারের বাড়ী.—এমনই সারাটা দিন এই বাদলা মাথায় ক'রে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। কাল যাওয়ার কথা নৈহাটীর ঐদিকে মিলের জন্ম একটা জায়গা নেখতে। আর এটাও ত ঠিক, কোন বড় কাজের ভার যারা মাধায় ক'বে নেয়, তাদের কি আর ঝড়-বৃষ্টি বলে বলে থাকা চলে ৷ কভ বড় একটা মহৎ কাজ বলুন ত ৷ কত সহস্ৰ সহস্ৰ লোকের অন্ন জোটাতে পারে এমনি একটি কাপড়ের কলে। আক্রকাল আমাদের দেশের প্রকৃত হিত কিছু করতে হ'লে চাই প্রত্যেক জেলায় জেলায় এমনি একটি ক'রে কাপডের কল স্থাপন।

অবনী হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল—বিদেশের কাপড় হয়ত দেশে বিক্রি তাতে কমতে পারে, কিছু প্রক্রুত হিত কি তাতে কিছু হবে ?

অজিত এমনতর লোক বে তাহার কথার কোন প্রতিবাদই দে কোন দিন সম্থ করিতে পারে না। বলিয়া উঠিল—প্রকৃত হিত বলতে আপনি কি বুঝেন । আপনার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই বা কড়টুকু আছে বলুন ড ! অবনীর নিকট কথা কয়টা বড় রক্ষ মনে হইল—

স্বাভাবিক একটা সৌজন্তও যেন ইহাতে নাই।

সে উত্তর করিল—আপনার মত অভিজ্ঞতা আমাদের

হয়ত নাই, কিছ আমবাই ছোট বেলায় আমাদের

গ্রামের আশেপাশে কড. তাঁতিকে দেখেছি কাপড়

ব্নতে—তথন তাদের অবস্থাও ছিল বেশ সচ্ছল, কিছ

আজ এই বিশ-পটিশ বংসরের ভিতরে অবস্থা তাদের

এমনি গাঁড়িয়েছে যে কাক বাড়ী একধানা ভাল ঘর নাই—

অনেক ছ-বেলার অয় পর্যান্ত জোগাড় ক'রে উঠতে
পারে না এমনি অবস্থা।

অজিত বলিল—এর কারণ কি ? এর মূল অন্তুসন্ধান করেছেন কথনও ?

—না, তেমন ক'বে কোন দিন অন্থসন্ধান হয়ত করি
নি, কিন্তু মিলের প্রতিষোগিতায় দিন দিন এরা হটে
যাচ্ছে। যে কলকারধানা কুটারশিল্পকে ধ্বংস করে তা
কথনও দেশের প্রকৃত হিত করতে পারে না। আমার
এই ত ধারণা।

— আপনার ধারণা হ'তে পারে; আপনার বয়সই বা কি আর ধারণাই বা কডটুকু ?

—বয়দ আমার বেশী না হ'লেও আপনার চেয়ে ছ্-চার বংসরের ছোট হব বোধ হয়।

যাহাদের **স্থাত্মর্ব্যাদাবোধ** বড় বেশী ভাহারা স্বভাবত:ই আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে ভচিবাযুগ্রপ্ত হয়। অবনীর কথায় অজিত গুম হইয়া বসিয়া বহিল। কিছুক্ষণ কেইছ কোন কথা কহিল না। ক্ষণপরে অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন—অবনীর কথাটা বড মিচে নয় অজিত— আমাদের দিক্নগরে ছোটবেলায় দেখেছি কত জোলা তাঁতি--সে প্রায় ছ-চার-শ ঘর হবে--আর কত ভাল ভাল বঙীন কাণড় তৈবি করত তারা-এখন সবস্থদ্ধ বিশ-পঁচিশ ঘরের বেশী তাঁতি ত নাই-ই, অবস্থাও তাদের হয়েছে আবার একেবারে শোচনীয়। এই পঁচিশ ঘরের মধ্যে পাঁচ-ভয় জনকে এইবার খাজনা পর্যন্ত আমার মাপ করে আসতে হয়েছে। আমার বয়স তকম হ'ল না---আমরাত দেখছি যতই দেশে কলকজা হচ্ছে, মালুষের ছুৰ্গডিও দিন দিন ভতই বেড়ে চলেছে।

ষ্পনাদিনাথ ভূগ করিলেন, মনে করিলেন অঞ্জিতের অঞ্জানর ভাবটা হয়ত ইহাতে কাটিয়া বাইবে। কিছ তাঁহার কথায় অঞ্জিত বলিয়া উঠিল—কি বে বলেন আগনারা—বয়দ বেশী হ'লেই যদি দব জিনিদ বোঝা যেত ভাহ'লে স্থামাদের বাড়ীর বড়ো দারোয়ানটা হ'ত দব চাইতে বিজ্ঞ। আপনি আইনে হয়ত পাকা হ'তে পাবেন কিছ—

কিছ অজিতের আর কথা শেষ করা হইল না—এই তুলনাটি বে কত বড় অভদ্রজনোচিত হইয়ছিল তাহা সেও ব্বিতে পারিতেছিল, তাই কথা বাড়াইয়া কথাটি ঢাকিতে যাইতেছিল। কিছ তাহার সে চেটা বিফল হইল।

লভিকা হঠাৎ তাহার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ভূমি কি এমনি ক'রে সারা বেলা বসে বসে কাটিয়ে দেবে, না একটু বারান্দায় পায়চারি ক'বে বেড়াবে বাবা। গল্প করতে পারলে আর তোমার কিছুই জ্ঞান থাকে না।

অনাদিনাথ মেশ্রের মূথের দিকে তাকাইয়া বলিলেন— এই আর একটু পরে যাই মা—অজিত বলে আছে—বেশ ত আছি।

কিন্ধ লতিক। আব কথানা কহিয়া বর হইতে বাহির

ইয়া গেল। সে যে বাগ করিয়া গেল তাহা তাহার
গতিভলী দেখিয়া বৃঝিতে কাহারও বাকী বহিল না।

অবনী একেবারে বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—এক
জন ভন্তলোক এক জন প্রবীণ লোককে কেমন করিয়া
এমন কথা বলিতে পারে ? অবনীর কোন কিছু সহিয়া
যাওয়া অভ্যাস ন্য।

সে অনাদিনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল—জ্যাঠামশায়
আকাশের দিকে মৃথ করে থুথু ফেললেও যা, আপনাকে
অপমানকর কথা বলাও ভাই—আশা করি আপনি এতে
কিছু মনে করবেন না।

অবনীর কথা শুনিয়া অজিতের মূথ রাপে লাল হইয়া গেল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—দেখুন অনাদিবার, আমি একটা ভূল করে ফেলেছি সেজস্ত আপনার নিকটে আমার কমা চাইতে লজ্জা নেই কিছু এক জন বাইরের লোক কেন আসবে এর ভিতরে ?

—আবে না না আমি কিছু মনে করি নি, কিছ তুমি উঠছ যে—তুমি ব'স অজিত ব'স বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

অবনী বলিয়া উঠিল—ক্ষা করবেন—খাভাবিক ভত্ততাটুকু বক্ষা হ'লে আর বাইবের লোক কথা বলতে আসত নাকিক—

অবনী কথা শেষ করিতে পারিল না, অনাদিনাথ তাহার দিকে কুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন—বাবা অবনী আর নয়— আলকের মত চুপ কর ধুব হয়েছে। কিছু একবার রাগ চাপিলে অবনী স্থানকাল ভূলিয়া বার, তাই তবু বধন লে থামিল না তথন অগতা। অনাদিবাবু অবনীর কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন—কর কি অবনী, অজিত আমাদের আপনার লোক, আমার লতার ভাবী বর।

এক মৃহুর্ব্তে অবনী একেবারে নির্বাক হইয়া গেল।
লতার ভাবী বর অঞ্জিত ? কথাটা ভাল করিয়া মনের মধ্যে
আলোড়ন করিয়া অবনীর ব্রিয়া উঠিতে কয়েক মিনিট
সময় লাগিল।

অভিতের ভন্তরাজ্ঞানের সীমানা—তাহার সহিত কলহ সকলই একেবাবে নিশিক্ত হইয়া গেল অবনীর মন হইতে— ভগু সারা অন্তর কুড়িয়া এই কথাটাই জাগিয়া রহিল— "অজিত লভার ভাবী বর।"

আজিকার এই দিনটায় তাহার অনৃষ্টের উপরে গ্রহ নক্ষত্রের কি অন্তুত সমাবেশই না হইয়াছে। যে অসম্ভব আশার বাণী এই মূহুর্ত্ত পূর্বে সে শুনিয়া আসিয়াছে, তাহ তাহার অন্তর হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেল। মিনিট পাঁচেক কেহ কোন কথা কহিল না। ইতিমধ্যে অবনী অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। হঠাৎ সে তাহার আসন হইতে উঠিয়া অজিতের দিকে হাত বাড়াইয়া তাহার হাতে হাত মিলাইয়া বলিল—কিছু মনে করবেন না অজিতবার, আপনার সঙ্গে এ বাড়ীর সম্বন্ধ আমার জানা ছিল না—আর যা নিয়ে তর্ক তাও আমার বিষয় নয়—সে আপনিই তাল জানেন এও ঠিক। আশা করি এবার আপনার মনের উত্তাপ কমবে প আজ্বা নমস্কার!

বলিয়া অবনী বাহির হইয়া যাইতেছিল—অজিত বলিল—না না, দে-সব চুকে-বুকে গেছে, কিন্তু আপনি যাক্ষেন যে—বস্থন!

অবনী ফিরিয়া বলিল—আজে মাপ করবেন, আমাকে এখনই একবার বেঞ্চতে হবে। বলিয়া অবনী বাহির হইয়া গেল।

শতিকা বাহিবে আসিয়া এতকণ বাবান্দার রেলিং ধরিষা, রান্ডার দিকে তাকাইয়া ছিল। এই লোকটির সামিধ্য তাহার কথাবার্ত্তার ভলী বরাবরই তাহাকে পীড়া দিড, কিন্তু কেন যে তাহার বাবা ইহাকে এত প্রশ্রম দেন সে ভাবিয়া পাম না। তাহার পিতার মত লোককে যে এমন অভলোচিত কথা বলিতে পারে তাহার সমূধে বসিয়া সে কি আর বাভাবিক ভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে পারে ? আর একটু থাকিলে সেই হয়ত তাহার সহিত কলহ বাধাইয়া তুলিত।

এমন সময় নীচে গেট খুলিবার শক্ষ হইল-লভিকা চাহিয়া দেখে অবনী বাহির হইয়া বাইতেছে। বৃষ্টি তথনও বেশ পড়িতেছিল, কিছ অবনীয় দে বেয়াল নাই—একটা ছাতা পর্যন্ত না লইয়া সে বাছির হইয়া যাইতেছিল। লতিকার ইচ্ছা হইতেছিল এখান হইতেই ডাকিয়া বলে একটা ছাতা লইয়া যাইতে, কিছ অবনী ততকল রাভায় গিয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে মনে অবনীর উপরে রাগ হইতেছিল—এমন কি কমেরি কাজ যে একটা ছাতা পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারিল না। যে বৃষ্টি—মাত্র কয়েক মিনিটেই জামা কাপড় ভিজিয়া একাকার হইয়া যাইবে না । হঠাৎ পিঠের উপরে স্পর্ণ পাইয়া লতিকা ফিরিয়া দেখে অনাদিনাথ ভাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া গাড়াইয়াছেন, আবার ভাহার পাশেই অজিত।

- —এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস মা ?
- —মাণ্টার মশায়ের কি বৃদ্ধি দেখলে বাবা, এই বৃষ্টির মধ্যে থালি মাথায় কোথায় বেরিয়ে গেলেন—একটা ছাতা পর্যান্ত নিলেন না।
- —ছাডাটা পর্যস্ত নেয় নি—ইস্ বে বৃষ্টি একেবারে ভিজে বাবে যে!

"লোকটা একপ্তরৈ বুবেছ লভিকা।" বলিয়া অঞ্জিত
লভিকার দিকে অগ্রসর হইয়া আদিল। "আর এই সব লোকের স্বভাবই এই যে কথন কাকে কি বলতে হয় সে ভস্রভাটুকু পর্যান্ত আনে না। তুমি জান না এই মাত্র— কি অপদন্তই না ভদ্রলোক হয়ে গেলেন। শেষটায় যদি ক্ষমাই চাইতে হ'ল তবে আর না ভেবেচিন্তে এমন কথা বলা কেন?"

লতিকা অজিতের কোন কথার জবাব না দিয়া অনাদিনাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল – কি হয়েছিল বাবা!

- —এ সেই ব্যাপার মা—একটা তৃচ্ছ কথা নিয়ে অঞ্জিত আর অবনীতে তক লেগে সেল—অবনী আমাকে বড় শ্রদ্ধা করে কিনা—তাই একটু কিছুতেই মনে করে আমার বৃঝি অসমান হ'ল।
- —তোমাকে বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে তুলনা করা সেই কথাটা ত ? সেটা তোমার কাছে তুচ্ছ হ'তে পারে বাবা, কিন্তু আমার কিংবা মাস্টার-মশায়ের কাছে কিছুতেই তুচ্ছ নয়।
- —কিন্তু আমি কি ভোমাদের চেয়ে অনাদিবাবুকে ক্ষ আদা করি, এই ভোমাদের বিশাস ?
- ও কথা বেতে দাও অভিত—চূপ কর লভা—বা চূকে বুকে গেছে ভার জের টেনে জার মন ধারাণ করা

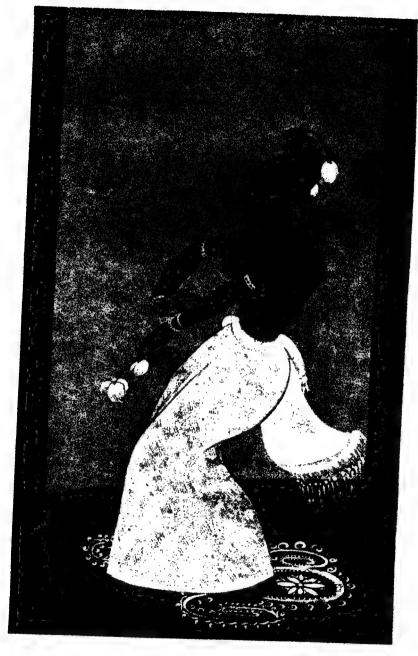

এবাসী প্রেস, কলিকাতা

নৃত্যরতা শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

কেন বল ড 

লেভা মা আজিত বলছিল ভার
মোটবে ক'বে বদি আমহা ভিন জনে একটু ঘ্বে আসি
ভবে বেশ হয় 

লেভা

—না বাবা, মোটবের ঝাঁকানিতে ভোমাব শরীবে বেদনা হবে-কাজ নেই। লভিকার ভাব অজিতের মোটরে করিয়া বেড়ানর স্থ অনেক্থানি ক্ষিয়া निशाहिन, किन्न उर् मित्रा श्रेश विनन, "आमि श्रे जात्य ড়াইভ করব।" কিছু লতিকা মাথা নাড়িয়া বলিল-না না, তা হ'তেই পারে না, যে বুষ্টি এর মধ্যে বেঞ্লে বাবার শেষটা ভূগে মরভে হবে ভ নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগবে। আমাকে: এত বড জোৱালো কথার উপর কাহারও কণা টিকিবে, এমন ভরদা হইল না। অঞ্জিত মুধ ভার করিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনাদিনাথ কৈঞ্যিতের স্থবে ব্যেন বলিতে লাগিলেন-বুঝলে না অজিত লতা মা আমার দব দময়েই তার এই বুড়ো ছেলের জন্ত শহিত— কোথায় কখন একটু ঠাণ্ডা লাগল, কথন একটুখানি গ্রমে রইলাম, কোন দিন স্থানের একটু বেলা হ'ল এই নিয়ে রোজ রোজ আমার ত বকুনি থাওয়ার অন্ত নেই। বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছ অজিতের মুখভার কাটিল না, সে মুখ তুলিয়া বলিল—"বেশ তা হলে আমি আদি" বলিয়া আর একটা কথাও না বলিয়া সোজা সিঁ ড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অঞ্জিত অদৃশ্য ইইয়া গেলে লতিকা মুখ তুলিয়া বলিল

—এই লোকটার নিকটে এত কৈফিয়তের কি দরকার
ছিল বাবা। যে তোমাকে অসমান করেছে, তার
সলে আমাদের কিসের খাতির—কিসের বন্ধুত্ব সাফার
মশায় এই নিয়ে ঝগড়া করেছেন আমি জানলে তাঁকে
এই জন্ত ক্রতজ্ঞতা জানাতাম।

—কখনও কোন লোককে আঘাত দিতে নেই যা।
তা ছাড়া অঞ্চিত ত ভাল ছেলে—বিদ্যা বৃদ্ধি অর্থ কিসে
কম ? তার উপরে আমি অনেক আশা ভরসা রাধি।

—কিসের আশা ভরসা বাবা! বিদ্যা বৃদ্ধি অর্থ তার থৌজেই বা আমাদের কি দরকার ?

—ও সব এখন থাক মা, পরে এক দিন ভোমায় সব বলব—এখন ভোমার মন ভাল নেই। বৃষ্টি ধরেছে—চল যাই ছাতে একটু পায়চারি করি গিয়ে। বলিয়া লভিকাকে ধরিয়া লইয়া ভিনি সিভির দিকে অগ্রসর হইলেন।

ক্রমশ:

## একা

### শ্রীশোরীশ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দাঁড়ায়ে হেবিস্থ ছাদে প্রভাতে একেন।
কন্ত না বিচিত্র পাথী করিতেছে খেলা,
নীলাম্বরে বচি' তার আনন্দের দোল,
সম্মুখে সব্জ মাঠে নদী উতরোল
নেচে করে কল্পনি, ধরি' শহ্যভার
মধুর হরিৎ ক্ষেত্র নাচে বারেবার।
রাখাল বাজার বাঁলী, চাবার বিয়ারী
কল্সী করিয়া কাঁখে চলে সারি সারি.

আনন্দে দোলায়ে কটি। খ্রামশপদল, রৌদ্রমাথা কচিপ্রাণ আনন্দে উতল। আকাশে মাটিতে বাঁধা সৌন্দর্যোর ডালি, বিশ্বজোড়া দুশ্ত ভবি' লেগেছে যিভালী।

> গগনের নীচে এই ধ্রণীর কোলে, সকলের সাথে আজি প্রাণ মোর দোলে।

## তুষু বা টুষু পূজা

### গ্রীভবেশ ভট্টশালী

ভাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে 'ৰাউরীদের উৎসব' প্রবন্ধে তিনটা ভাগ আছে—ভাত পূজা, তুর্ পূজা এবং বাউরীদের বিষে। আমার প্রবন্ধ বাউরীদের উৎসব নিষে নয়, আমার প্রবন্ধ ভধু তুর্ পূজা, স্করাং ভাত পূজা এবং বাউরীদের বিয়ে বাদ দিয়ে ভধু তুর্ পূজা নিষেই আলোচনা করব।

লেখিকার তুযু কথার স**লে** টুযু কথাটা আমি বদিয়েছি এই জাল যে সিংভূমের খনি-অঞ্লে তুষুনা বলে টুযু বলা হয়। আমি এর পর থেকে তুষুর পরিবর্ত্তে টুযু কথাটা ব্যবহার করব। টুযু পূজার সময় উপকরণ এবং বিধি সম্বন্ধে প্রথম অমুচ্চেদে লেখিকা যা লিখেছেন সবই আমার সঙ্গে মিলে, ভবে তিনি লিখেছেন ইহাতে প্রতিমার ব্যবহার निष्टे छ। ठिक नय। क्यमा-कृष्ठि ष्यक्ष्म कि स्नानि ना, ভবে গোট। সিংভূম জেলায়, ময়্রভঞ্জেও দেখেছি, সারা পৌষ মাদটা ধরে প্রতি সন্ধ্যায় টুয়ু পূজা মাটির সরাতে হ'লেও সংক্রান্তির আগের দিন অর্থাৎ 'জাগরণ' দিন সন্ধ্যায় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরের দিন অবস্থাবিশেযে বাছভাও সহকাবে প্রতিমা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নিকটবন্তা নদীতে প্রতিমা বিস্ক্রন দেয়। কাছে নদী বা ঝরণানাথাকলে পুকুর বা বাঁধেও বিসৰ্জন দেয়। এমন অনেক দেখা গিয়েছে যে, টুয়ু প্রতিমা নদীতে বিশক্তন मिवाद अग्र मन-वाद मा**हेन मृत्य धारा। त्योव मः काश्वित** দিনটা মকর-সংক্রান্তি বলেই অভিহিত এবং মকর-সংক্রান্তির দিনের উৎসবকে 'মকর পরব' বলা হয়। মকর সংক্রান্তির দিনে থাহারা জামশেদপুর, গালুতি বা ঘাটশীলায় কাটিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই দেখে থাক্বেন নদীতে টুযু বিদক্ষনের সময় কি ভীড় হয় এবং এক বেলার জন্ম নদী-ঘাটে বেশ মেলাও বদে।

টুষ্ পৃজাকে অধেয়া পূজারাণী ঘোষ বাউরীদের উৎসব বলেছেন। কিন্তু সিংভূম ও ময়ুরভঞ্জে এই পূজা বাগাল, বাগলী, তাঁতি, কামার, ভূমিক প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর মধ্যে ত আছেই, এমন কি, অনেক ছলে বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলন আছে। কোলদের কথা ঠিক জানি না, তবে সাওতাল-গণ ঠিক হিন্দুদের অহুদ্ধপ না হ'লেও মকরদংক্রান্তির দিনে বে 'মকর পরব' মানে, আমার লেখা 'সাঁওতাল জাতির পূজা-পার্কাণ' নামক প্রবাদ্ধ ভাহার উল্লেখ আছে। বে-সকল জাতি টুব্ পূজা করে তারা ত নিশ্চয়ই, এমন কি অক্তান্ত জাতির প্রত্যেকেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে 'মকর পরবে'র দিন টুব্ প্রতিমা বিসক্জনের পর নদীঘাটে নৃতন কাপড়-জামা প'রে বাড়ী ফিরবে। এই উপলক্ষে মাংসের সব্দে চাউলের গুড়া গুলিয়ে একরূপ পিঠা প্রত্যেকের ঘরে ব্রে তৈরি হয়।

টুষ্ পূজা এবং সন্ধাতের ইতিহাস আমি ষত দ্র জানি তাহাতে মনে হয় ইহার আদি স্থান বাঁকুড়া জেলা! বাঁকুড়া হইতে মানড্ম এবং পরবর্তী কালে ক্রমান্থরে সিংভূম, ময়্বভঞ্জ এবং মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁকুড়া জেলাকে টুয়ু পূজার আদি স্থান বললাম এই জন্ত ধে, প্রায় এক শত্ত বংসর পূর্বের প্রথম ষধন সিংভূম জেলায় টুয়ু পূজার প্রচলন হয় তথন বাঁকুড়া জেলার এক পলীকবির টুয়ু সন্ধীতই সিংভূমে প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত পলীকবির লিখিত টুয়ু সন্ধীত, এমন কি তাঁর নামও অনেক চেটা করে আমি জানতে পারি নি। বাঁকুড়ার পরেই মানভূমের নাম করলাম এই জন্ত যে সিংভূম এবং ময়্বভঞ্জ উপরোক্ত বাঁকুড়ার পল্লীকবির যে সকল টুয়ু সন্ধীত পুত্তক আসত সবই পুক্লিয়া বাজার থেকে। বাঁকুড়ার পুত্তক আসত সবই পুক্লিয়া বাজার থেকে। বাঁকুড়ার পুত্তক আসত সবই পুক্লিয়া বাজার থেকে। বাঁকুড়ার পুত্তক আসত সবই পুক্লিয়া বাজার প্রত্তন ইলানীং আর প্রচলন নেই।

সিংভূম এবং ময়্বভঞে টুবু সলীত বচনা করেছেন আনেকেই, তার মধ্যে ধলভূমের ভক্তকবি বৈষ্ণব বিষ্ণুপদ দাদ এবং পলীকবি ক্ষণ্ডক্স বাউলের নাম বিশেষ উল্লেখ-ধোগ্য। ইহাদের সলে ভক্তণ সাঁওভাল কবি প্রফুল্ল সারেভের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিত্বের দিক থেকে বিচার করলে বিষ্ণুপদ দাদ এবং কৃষ্ণ রাউলের সলে তুলনা প্রফুল সারেভের হয় না, তব্ও তার নাম উল্লেখ করলাম এই জক্ত যে ধলভূমের সাঁওভালদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে দিতীয় মাতৃভাষা বলা চলভে পারে এবং সাঁওভাল জাতির মধ্যে প্রফুল্ল সারেভই প্রথম বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। ই দিও কৃষ্ণ রাউল মহাশয় আক্র আর ক্ষীবিত নেই, তা হলেও এখানে উল্লেখ না করে

পারলাম না। কবি কৃষ্ণ রাউল এবং বিষ্ণুদাস উভরেই ঘাটনীলা স্থবর্ণ সংঘের সজে কমবেশী যুক্ত ছিলেন। কবি বিঞ্দাস এখন শীবিত।

পলীকবি ক্লচন্দ্র বাউল মহাশয় তাঁর টুযু দলীত নামক পৃত্তিকাতে লিখেছেন, টুযু পূজা পৌষ লন্দ্রী পূজারই নামান্তর, আবার কারো কারো মতে রাধারুম্ভের যুগল পূজার একটা রূপ, যদিও হিন্দু শাল্পের কোথাও টুযু পূজার কোন উল্লেখ:দেখা যায় না। আমার মনে হয় টুযু পূজারে রাধারুম্ভের যুগল পূজার একটা রূপ মনে করার এইমাত্র কারণ যে টুযু দলীতের অধিকাংশই প্রীমতী ও ক্লফের বিবহমিলন নিয়ে। অবশ্র স্থানকালোপঘোগী অনেক দলীত সমাবেশও আচে। ছর্ভাগ্যবশতঃ কবি কৃষ্ণ রাউলের টুযু দলীত পুত্তকধানা আমার হারিয়ে গেছে, তাই তার রচিত কোন টুযু দলীত এখানে উল্লেখ করতে পারলাম না।নীচে ।ভক্ত কবি বিফুদাদ-রচিত ক্ষেক্টি টুযু দলীত দিলাম।

১। রাধা কৃষ্ণ যুগল-মিলন
টুষ্ গানে আমদানি
এক মনেতে জনলে হবেন
আহলাদেতে আটথানি।
বদে রাজা কেমন মজা
পড়ে দেখুন বইথানি
পৌষমাদেতে ভূলবেন না আর
বিফুলাদের এই বাণী।

21

श्चित्र नाहेद घरत
वन नवी देवंग धित्र कि करत।
क्ष्या श्वक्षद व्यान त्या, व्यान स्वयं व्यान स्यान स्वयं व्यान स्वयं व्यान स्वयं व्यान स्वयं व्यान स्वयं व्यावयं व्यावयं व्यावयं व्यावयं व्यावयं व्यावयं व्यावयं व्यावयं व्यावयं

9 I

ধাব বৃন্দাবনে, গুগো বৃন্দে রইব না যে এথানে আজি কালি থাবো আমি গো ভেবেছিলাম মনে, কিন্তু সুধি ভোমায় দেখি বড় প্রীতি পাই মনে। ষদিও রয়েছি আমি গো, ভমুলয়ে এখানে নিশ্চয় জানিবে আমার মন বাঁধা দেখানে।

৪। নাগর মানে মানে যাও, চলে যাও, নিশি ছিলে যেখানে। অতি এ প্রভাত কালে হে, উঠে এলে কেমনে, ও শ্রাম, যাও হে স্থা,

জ্মামি কথা কইব না ভোমা সনে। পরের বঁধুয়া তুমি হে, কেন এলে এধানে ওহে পরানেতে যাবে মারা, সে যদি শুনে কানে।

4 1

শ্বীমার কোথায় সে ধন,

যার কারণে শ্বামকুণ্ড করি রচন,

যার কারণে সহি বন্ধন গো, মন্তকে বাঁধা বহন,

বার কারণে বৃন্দাবনে ধরি গিরি গোবর্ধন,

যার কারণে রাধাল সাজা গো যার কারণে গোচারণে

যার কারণে কদমতলা, যার কারণে বাঁশী সাধন,

যার কারণে ঘাটে দানী গো, কুঞ্জে রাস বক্ষ হবণ,

ষার কারণে নিধুবনে কালি রূপ ধারণ,
তার কারণে ও কুবৃদ্ধা গো, চলিলাম শ্রীরুন্দাবন,
বিষ্ণুদাস বলে এবার হেরিব যুগল চরণ॥
৬। বঙ্গিন পরে

প্রাণ বঁধুষা এল হে কুঞ্জারে ।
শ্রীমুখ চুখন কত গো, উলসিত অস্করে
হারানিধি বলে তথন বসালেন হুদ্দ্ধ 'পরে।
চক্র মনে করি তথন গো, চকোবিণী চকোরে
আসিয়ে নির্ভয়ে তারা চারিণাশে যায় ঘূরে।
এ তক্ষটি পরশনে গো, ও তফ্লটি শিহরে।
শ্রীমুখ চুখন যত আশা বাড়ে অস্করে।
রাধাকৃষ্ণে বসেন তখন গো, রত্ন সিংহাসন 'পরে
মলয় পবন তখন মৃহ্ মৃত্ বয় ধীরে।
য়ত সধিগণ তখন গো, চামর ব্যক্তন করে
মৃচ্ বিষ্ণুদাস তখন যুগল-লীলা নেহারে।

স্থান-কালোপযোগী সন্ধীত:---

১। বলিও ভাই কাস্ত# টুষ্র গানে মাতালিরে দেশ যত।

২। টুযুর প্রেম মটরে রসিকরা সব চেপেছে টিকিট করে।

\*কান্তদাস কবি বিভূপানের অক্তন। কবির সকল পুতিকার একমাত্র প্রারক। ধলভূমের প্রতি হাটে হার ক'রে কবির সঙ্গাত পুত্তিকাঞ্জি বিজন্ম করে। বেশ ছুটেছে গানের সাভিস গো,
স্থানত চাকার থারে,
প্রাম সহর বোঝাই করে, নিত্য
নৃতন প্যাসেঞ্চারে।
প্রেমের মন্ধা যে জন ব্ঝে গো, রিটার্ণ টিকিট
সেই করে
শুধু করে চাপ্লে পড়ে পিরিভি চেকার ধরে
ভাবের রোভে পৌষ মাস ড্রাইভার লো,
চালায় ভিরিশ দিন ধরে
টুধুর প্রেম ফটরে।

- ছামি অবঙ্বেটে
   আমি বাবো দিনাতে নদীর ঘাটে।
   অনেছি স্থবর্গ রেখা গো, তুর্গতিনাশী বটে

  মকর ভরে স্থান ভরে সম গলা এই বটে।
   পাড়ায় পাড়ায় ভনে এলাম গো,

  সবাই টুয়ুর গান রটে।
  - (দিদি) ভনে সে পান আনন্দে প্রাণ বৃক বেন ফ্লে উঠে।
    নৃতন বসন এসেন্স সাবান গো বেঁধে দে
    ভাষার গেঁঠে
  - (দিদি) সমান বয়সী সাথে, সই পাতাব স্থান ঘাটে। তেরোশ-চুয়ালিশ সালে গো স্বাই থাও মক্র পিঠে।

। টাটার সাক্চী হাটে,

টুম্ব সজীত নিবি বদি আর ছুটে,
লাগে না সে অধিক মৃদ্য পো,
হাপাই খবচ নের বটে,
জিজ্ঞাসা করেছি সখি, ছুইটি আনা দাম মোটে।
সে বই বেই জনা বিক্রী করে গো,
ঠুরকা হেন পোক বটে।
ভুধু কেন সাক্চী হাটে গো, বিক্রী করে সব হাটে,
গাল্ভিতে গিরে দেখি, ভাই বটে সই
ভাই বটে।

শ্বামার টুরু মৃডি ভাজে বড় কোঠার ছাতে গো; ওদের টুরু হেচ রা মানী, বুলে আঁচল পেতে গো। আমার টুরু আম পাড়ে আম বাগানের ভালে গো;

ওদের টুষ্ ছেঁচ রা মাগী, উপর দিকে ভালে গো। । আমার টুষ্ গাধের বিটি, দিতে নারলাম মাছলি, অভিমানে কেঁদে গেল কেন্দাভির কুলি কুলি।

ধলভূমে গ্রাম্য চলতি কথার হলুদকে বং বলে, তাই তৃতীয় গানটাতে বঙ কথার উল্লেখ দেখতে পাই। এই অঞ্চল একটা কথা আছে, যদি মকরসংক্রান্তি দিনে নদীর কোন তৃই জন নব বল্প পরে এবং মালা-বদল করে ফুল্পাডায় অর্থাৎ স্থিত্বে বা বন্ধুত্বে পরস্পর আবন্ধ হয় ডাঃ হ'লে উহা চির জীবনে ভাঙে না। তৃতীয় সলীভটিতে ভারই উল্লেখ দেখি।

## তুইটি দিন

শ্রীসত্যবত মজুমদার

অপরূপ কারুকার্য্যে ধরণীরে বিচিত্রিত করি' নিঃসন্ধী বিধাতা ঘবে পাঠালেন প্রথম মানবে, পথিকের চক্ষ্ হ'তে আনন্দের বক্তা পড়ে ঝরি' বিধাতা হেরেন তাহা স্থনিভূতে বিপুল গৌরবে। অকস্মাৎ এক দিন সে পথিক দক্তফীত ভক্ত কুপাণ হত্তেতে ধায় মন্তপ্রায় ভূলি দিখিদিক্— স্থামল ধরার দেহ ধড়গাবাতে করে অণু অণু, বিধাতা রহেন চাহি দ্ব শৃষ্ণপানে অনিমিধ,।

## আন্তিক

### শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

) \*\*\*\*\*\* /\* :0\*\*\*

ফ্লোচন হালদারের ব্কেও বে একজোড়া মাছ্যের হৃৎপিও ধুক্ধুক করিতেছিল এ সংবাদ পাইয়া গ্রামের সকলেই অভি মাত্র বিশ্বিত হইয়া উঠিল।

लाक्ठीव काट्ट धर्म नाहे, नमाक नाहे, धमन कि यमि বলা যায় যে আংখীয়-পরিজনও নাই ত নেহাং মিথাা বলা হয় না। কাকার মৃত্যুতে তাঁহার ইন্দিওরেন্দের টাকা-শুলার কিনারা করিতেই স্থলোচন হালদার নাকি এমন মাতিয়া গিয়াছিল যে আছেটা পর্যন্ত বাদ পড়িয়া হায়। কথাটা শক্তপক্ষের, যোল আনাই সভ্যা নয়; তবে প্রাদ্ধের পূর্বের ক'টা দিন স্থলোচন গ্রামে ছিল না; কাজের দিন সকালবেলা কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই অহুগত বন্ধু এবং পরামর্শদাতা নবীন দম্ভকে ভাকাইয়া আনাইয়া বলিল. "নাও, তিলকাঞ্চনের বোগাড়টুকু ভাড়াভাড়ি ক'রে ফেল নবীন, আমি গুটি-বারো গ্রাহ্মণ ব'লে আসি। করেছিলাম গাঁষের ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াব-স্থামার বিশাদ तिहे अमृत, जुनु धक्छ। ममाअश्रेण-जा छाकाछल। এমন গোলমাল করে গেলেন, যদি সংক সংক গিয়ে না পৌছই-জোজোরদের পেটে যায়। পরলোক তো আছে नवीन এकটা १--- डांत कहार्किंड টाकाश्वीन यपि তাঁর ঘরে এসে না পৌছত…"

নৰীন দক্ত পূরণ করিয়া দিল, "তা হ'লে হাজার ঘটা ক'বে আজ করলেও কি তাঁর আজ্ঞার শান্তি হ'ত १ ··· আর লোক থাওয়াবার কথা নিয়ে তুমি মনে থেদ বে'থ না দাদা; ইয়া পো, এমনও তো গ্রাম আছে যেখানে বামনের পাটই নেই, দেখানে ত লোকে মরেও না, ফ্রাদের আজেও হয় না।"

পারিবারিক জীবনটি একটি নিভান্থ পুরান পদ্ধতি ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে—পূলাপার্বণে কি অতিথি অভ্যাগতে যে একটু বিচিত্রতা আনিবে ভাহার উপায় নাই। কাকার টাকা বের করার যত অবস্থায় পড়িলে স্থলোচন পর-লোকের নাম করে মাঝে মাঝে, প্রাস্থ উঠিলে কথার কথা হিসাবে দেবভালের কাহাকে কাহাকেও আনিয়া কেলে, কিছু দেবভারা বধন কাল, লয় প্রভৃতি ঠিক করিয়া নিজেরা

আসিতে চান তথন আমল দেয় না। বলে, "তর্কবাগীণ মশাইরের শিষা— আমার কাছে ওসব ধাপ্পাবাজী খাটবে না। তা ভিন্ন যাদের নিজেদের একটু উপাদ্ধ ক'বে নিজের পেট চালাবার ক্ষমতা নেই, কোথাদ্ধ কে একটু ভোগ দেবে ভার উপর নির্ভর, তাঁরা আবার আমার উপকার করবেন! —গেছি আর কি!"

লোকটা কথনও প্রবঞ্চিত হয় নাই—সাধু সঞ্চাদী গুণী গণৎকার ঘেঁষিতে চায় না, বলে—"আমার বিখাদ নেই।" ছ-মুঠা ভিক্ষা দিয়া পুণ্যার্জ্ঞন করিতে চায় না, বলে—"বিখাদ নেই।" বাড়িতে ক্ষম্থ-বিম্নুধ করিতে ডাক্ষার বৈছের হালাম করে না; ঐ এক বুলি—"বিখাদ নেই।"

মোট কথা, স্বলোচন অবিখাসের বেড়া দিয়া থরচের সমস্ত বারগুলি কৃষ্ক করিয়া নিজের সঞ্চীয়মান অর্থভাণ্ডারের মধ্যে জীবনের প্রায় সবটাই কাটাইয়া দিল। এখন বয়স ভাহার পঞ্চারের কাছাকাছি।

গ্রামের লোক পরোক্ষে তাহাকে এবং তাহার বাক্সবন্দী টাকাকে অভিসম্পাত করে। প্রয়োজন হইলে গোটাকতক শুভিরোচক কথা বলিয়া চড়া স্থদে হাওলাৎ লইয়া যায়। এই ভাবে দিন যায়, এমন সময় এক দিন স্থলোচনের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল।

স্থাচনের স্থী মানম্যী প্রায় বংসরাবধি নানা বক্ষ কটিল ব্যাধিতে তুর্গিতেছিলেন। প্রথমে উপদর্গগুলি দামান্ত আকারে দেখা দেয়। ক্ষেত স্ক্ষ কিনিদ এ-বাড়িতে কাহারও নক্ষরে পড়ে না, কৈছ গা করিল না। যথন কটিলতা দেখা দিল, স্থানাচন বেশ ঘটা করিয়া গৌর-চন্ত্রিকা করিয়া স্থাকে বলিল—"দেখ, ভোমার শরীর তুমিই ভাল বোঝ, বল ভ না হয় শহর থেকে বড় ভাক্তারকে নিয়ে আদি। আমি ভ মনে করছিলাম নাইতে থেতে দেরে যাবে; রোগকে যত আক্ষারা দেওয়া যায় ততই পেয়ে বদে; কিছু ঐ য়ে বললাম—ভোমার শরীর তুমিই ভাল বোঝ, শেষে এমন না হয়…"

মাছ্য এক দিনেই চেনা বায়, মানময়ী ত এই লোকের সংক্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর ঘর করিতেছেন, মনের অভিমানট) চাপিয়া একটু হাদিয়া বলিলেন, "তোমার দব তাতেই বাড়াবাড়ি, কি হয়েছে শুনি যে শহর থেকে দাত ভাড়াভাড়ি বড় ভাক্তার এনে ফেলতে হবে? বফল হয়েছে, এখন ত এদব একটু-আধটু দেবেই দেখা মাঝে মাঝে…"

শ্বীর কাছেও একটু চকুলজ্ঞা হয় এবং স্থলাচনের মড মায়বেওও চকুলজ্ঞা বলিয়া একটা বস্ত্র থাকে। পাশের গ্রামের উদীয়মান হোমিওপ্যাথ দীনেনকে ডাকা হইল। সে মাসচাবেক আগে আসিলে বোধ হয় কিছু ঠাহর করিতে পারিত। কোন থৈ পাইল না। স্প্রেলাচন কোঁচার খুঁটে চকু মৃছিয়া অশ্রুক্তর কঠে নবীন দত্ত এবং আরও পাঁচ-সাত জন যাহারা কাছে ছিল তাহাদের বলিল, "মেয়েদের কথায় কথনই বিশাস করি নি, একবার করলাম, তার ফলও হাতে হাতে পেলাম। কত ক'বে বললাম—ওগো, গতিকটা যেন ভাল বোধ হছে না, যাই, একবার শহর থেকে এ্যাসিটেন্ট সার্জেনকে ডেকে আনি। মাথার দিব্যি দিয়ে ভাকা-গাড়ি ফিরিয়ে দিলে—কি ?—না; আমার শরীর আমিই ভাল বৃঝি, বয়সের দোবে ওরক্ষ একটু-আগটু হয়, আবার নাইতে থেতেই সেরে হাবে অই তো সেরে যাওয়া? উফ্! স্

₹

যাই হোক, স্থীর আজ্জিয়াটা স্বলোচন ভাল ভাবেই করিল এবং এই অভাবনীয় বাাপারে দকলে বি স্মৃত হইল। অবশ্র দানসাগরও নয়, ব্যোৎসর্গও নয়, তবে গ্রামের ইতরভ্রত দ্বাইকেই এবং পাশাপাশি তিনটি গ্রামের সমস্ত আদ্ধান্থলিকে বলিল। যাহারা একটু ব্যক্তপ্রক ভাহারা বলাবিল করিল, "পরিবার আর কাকার ভঞাৎ আছে বইকি।" আনেকে সোজাভাবেই লইল ব্যাপারটা, বলিল, "যাই হোক মাছ্যের চামড়া গায়ে আছে বলতে হবে। স্থীর বেলাও যাদ অইবডা দেখাত ত কে কি করত বল গু"

অভিমত যে যাহাই দিক, কি করিয়া যে ব্যাপারটা সম্ভব হইল সেটা গ্রামের সকলেরই একটা গভীর সমস্তা এবং গবেষণার বিষয় হইয়া বহিল।

জ্ঞাতি-ভোজনের দিন কতকটা আভাস পাওয়া গোল।—

আহারের পর দকলে আদিয়া বৈঠকধানার বদিয়াছে, পান-তামাকের দক্ষে গ্রদক্ষ চলিতেছে। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "না, কাজটি ভূমি বেশ স্থচাকভাবেই করেছ স্থালাচন, কাল অনাধকে আমি দেই কথাই বলছিলাম,— वनि, स्ट्राह्मत्व श्राम चाह्ह, त्योगात काक्ष्णा विकास कत्रतम । "

নবীন দত্ত ঠিক তাল বোঝে, বলিল, "তা যদি বললেন ধেতৃ-কাকা, স্লোচনদাদার কবে কোন্ কাজটাই খেলো হচেছে?"—সকলের ম্থের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বিজ্ঞভাবে একটু হাসিল।

এর পূর্বে যে আবার স্থলোচন কবে কি কাজ করিয়াছে—কাহারও মনে পড়িল না। তবে অবস্থাটা অমুক্ল নয় বলিয়া সে কথাটায় আর কেহ উচ্চবাচ্য করিল না।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "তা যে হয়েছে তা ত বলছি না, মন দরাজ হ'লে কাজ ভাল না হয়ে উপায় নেই। তবে এবারকার এ কাজটা যেন আয়রও উৎবে গেছে। বলতে পারি না আমার মনের ভ্রম কি না, তবে…"

"ভ্ৰম নয়, এর বহস্ত আছে। 

-- দাও, অনেক শণ্
হ্ছেছে"—নবদীপ ক্ষেত্ৰমোহনের হাত থেকে গড়গড়ার
নলটা লইয়া তুইটা টান দিয়া বলিলেন, "ভ্ৰম নয়, এর বহস্ত
আছে। থার কাজটি হ'ল, তিনি কত বড় সতীলক্ষী
মেয়ে ছিলেন ? তিনি ওপর থেকে দেখছেন না ? এই যে
একটা কাজে সাত্র্যানা গ্রামে সাড়া পড়ে গেল, এতে তাঁর
পুণ্যি, তাঁর ভাগ্যি কাজ করছে না ? স্থলোচন রাগ করুক,
কিন্তু এর স্বটুকু য়া ত আমি তাকেই দিতে পারছি
না 

"

স্থলোচন বাইবে বাইবে কতকটা অনাসক্ত ভাবে নিজের যশোগীতে শুনিয়া ঘাইতেছিল, এই স্থবিধাটকু আর হাতছাড়া করিল না। একটু নড়িয়া-বিসয়া বলিল, "নবৰীণ কাকা ভাগ্যির কথা বলায় মনে পড়ে গেল। ওসব কি আগে কিছু বিশাস করভাম? ভর্কবার্গীল মশাইয়ের শিষ্য আমবা, শিথিয়েছিলেন—এক আছে প্রকৃতি আর আছে পুরুষ, বাকী সব বাতিল; ও সব যাগয়ন্তি, প্রো-পার্বণ, ঘটক-পুরুষ-সব বৃদ্ধক্রি। গণংকার ভ তার ক্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারত না। তার কাছ থেকে সেই ধাত পেয়েছিলাম, পরলোকও মানি ভাগ্যিও মানি নি, নিজের অহম্বাবেই কাটিয়ে ঘাছিলাম। কিন্তু আমি না মানলেই ত বিধির বিধান পালটে যাছে না। মানাবার যিনি কন্তা ভিনি এমন ভাবে মানিয়ে দিলেন বে…"

কণ্ঠ অশ্রুক হইয়া আসায় আর শেষ করিতে পারিল না। সকলে সাজ্না দিল---আর থেদ করিয়া কি হইবে? মাহার মত দিন স্থতঃথের ভোগ

এ সংসাবে তাহার এক দিন বেশি থাকিবারও উপায় নাই, এক দিন কমও নয়। তিনি পুণ্যবতী ছিলেন, ভালই গিয়াছেন; এখন, যে কুচোকাচাগুলিকে রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলির মুখ চাহিয়া সব সহ করিয়া ঘাইতে হইবে, ইত্যাদি।

স্থলোচন নীরবে সব শুনিয়া গেল, তাহার পর
দীর্ঘধান ফেলিয়া বলিল, "অথচ সে গংণকারটা সবই বলে
গেল, স্পাই না বলুক, একটু ঘূরিয়ে বললে, তা তথন যদি
বিশাদ ক'রে একটু তাল ক'রে শুনি ত একটা কাটানটাটান হ'তে পারে। কিন্তু কিছুই কথনও আমল দিই নি—
বিভাল বকতে বলে থেদিয়ে দিলাম ব্রাহ্মণকে, এখন…"

আবার গলা ধবিয়া আসায় থামিয়া গেল। নবদীপ বলিলেন—"ধাক শোকের আলোচনা ক'রে আর মন থারাপ করবার দরকার নেই। মতিগতি মাছ্যের বদলায়ই, এখন ভগবানের ওপর ভরসা রেখে চল, তিনিই সব সামলে দেবেন। যা হয়ে গেল তার জন্তে আর অইল নিরুপায়ের দীর্ঘাস ফেলিয়া বলিল, "যা হয়ে গেল তার জত্তে আমি ভাবছি না নবদীপ কাকা, সে ভ হয়েই গেল, তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিক্ষাই ছিল—গতস্থা শোচনা নান্ডি; যা বাকি আছে, স্পাইক্ষেরে তা দেখতে পাছিছ ঘটবেই—তারই জত্যে এখন ভাবনা। শেষকালে বুড়ো বয়ুসে কি এই ছিল কপালে—উড়্"

সকলেই ত্থানা করিতে জেলাজেদি করায় দেলিন কথাটা ঐ প্রান্তই বহিল।

নবীন দত্ত দিন পনবর জন্ম বাহিবে নিজের কি কাজে গিয়াছিল, ফিরিয়া আদিলে স্থলোচন রহস্টা আর একটু ভাঙিল। বলিল, "বতই মিলিয়ে দেখছি, ডতই আশুর্ঘ হয়ে যাছি নবীন। শান্ত বলি ত একে, স্বার মুখেই এক কথা। আর আশুর্ঘ, ঠিক এই কথাটিই সেলোকটাও হাত গুনে বলেছিল। তখন ত আর এসবে বিশাস ছিল না। নেহাৎ—"হাতটা দেখি এক বার" বলে ফ্যাটাথেউ ক'রে তুললে, দিলাম বাড়িয়ে—বড়্ বড়্ ক'রে বকে গেল, শুনে গেলাম। তার পরে যথন ফলল, চোখ খুলে গেল। ভগবান যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—ইয়া, বড় নান্ডিক হয়েছিস দ্ তবে দেখ্।"

ধীরে ধীরে হঁকা টানিভে লাগিল। কথাগুলার মধ্যে উদ্দেশ্যের কোন সন্ধান না পাইয়া, কোন্ ফাঁকে সেটা বাহির করিবে নবীন দত্ত মনে মনে তাহারই উপায় শুঁজিতেছিল, অ্লোচন নিজেই সেটা আরও পরিষার

করিয়া দিল। ছঁকাটা সরাইয়া, চোধ ছুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "স্পষ্ট বললে হে—ছিতীয় বার দার-পরিগ্রহ, হন্তরেথা বলছে, কোন উপায় নেই।…একেই মানি না ওসব, ভার ওপর ও রকম অলকুণে কথা ভনে আরও ভক্তি গেল চটে; বললাম—'পঞ্চায় পেরিয়ে এখন যাটের ধাকা চলছে, ছিতীয় বার দারপরিগ্রহ মানে ?'— তাগিবে দিলাম। মাস্থানেকও গেল না, গিয়ী বাদ সাধ্লেন। কে জানত বল এ সব ? এখন এই হাতে প্রমাণ, বিশ্বাদ না ক'রেই বা কি করি বল ?''

নবীন দত চেনে, ব্যাপারটা ব্রিল। বলিল—"কথায় বলে, 'দৈবং কেন বাধ্যতে '; আমরা না মানলেই ত হকে না দাদা। বলে—যা ভবিভবিত্য-"

স্লোচন বলিস—তবে ভবিতব্যি বলেই যে এক কথায় মেনে নিয়েছি এমন নয়। গিনীর কাজটা শেষ হলে আরও ক'জনকে দেখালাম হাতটা—দেখি না, যদি একটা লোকও 'না'—বলে। উতঃ, সব শেয়ালের এক রা।"

নবীন বিজ্ঞের মত বলিল, "তবেই বুঝুন, স্বার মুখেই যুধন এক কথা…"

"হুবহ এক কথা, তবে আর বলছি কি ? স্বার্
কাছে এক এক কলম লিখিয়েও রেখেছি, এই দেখ না।"
ফুলোচন উঠিয়া সিমা একখানা কাগজ লইয়া আসিল।
ইংবেজি, সংস্কৃত, বাংলায় সাত আউজন লম্বা লম্বা
পদবীধারী জ্যোতিষী প্রথমবারের অভিমত—দারপরিগ্রহ
অনিবার্থ। নবীন দত্তের কোথায় একটা হাসি ঠেলিয়া
উঠিতেছিল, কিন্তু হাসিকে আহ্বারা দিলে সে ফুলোচনের
মন্ত্রী হইতে পারিত না। অভিমতগুলার উপর দৃষ্টি নিবছ
করিয়া নীরবে ৰসিয়া রহিল। একটু পরে সোজা হইয়া
বসিয়া বলিল—"একটা কথা বাদ দিয়েছেন, তাই
দেখছিলায়। অথনি যা আপনতোলা লোক।"

স্থলাচন একটু উৎ হক ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি আবার ছাড়তে দেখলে তুমি । পাচ জনে আমার ঘাড়েই ফেলবে জেনে ত লিখিয়ে পর্যন্ত নিলাম,—ভাববে বুড়ো বয়সে দ্ধ হয়েছে। এদিকে আমি যে কী এক সমস্তায় পড়ে গেছি।…"

নবীন দত্ত তিরস্কারের স্থবে বলিল, "ঘটনাটা ঘটকে কবে সেটা ক্ষেনে নিতে হয়ত ? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ দৈবাধীন ব্যাপার; যে সময় ঘটনাটি ঘটবার, না জেনে বোধ হয় লজ্মন হয়ে গেল। সেই মানলেন, অথচ ৬৯ কাজে একটা প্রত্যবায় দোষ চকে বইল …"

হুলোচন যেন একটা বিধায় পড়িয়া কি চাপিতে চেষ্টা

করিভেছিল, অবশেষে সেটুকু কাটাইরা উঠিয়া বলিল,
"করেছিলাম জিল্যোদ নবীন, অর্থাৎ যত দেরি হয় ডতই ত
ভাল ?—তাই কয়েছিলাম জিল্যোদ, এক জন ত বলে
মাদধানেকের মধ্যেই কয়তে হবে ? তা কথন পারা
যায় ? তৃমিই বল না ?···বেউ আবার বলছে ছ-মাদ
লাপবে। মোট কথা, সময় নিয়ে দবার মতের মিল
নেই দেখে ভাবলাম ওটা আপাতত হাতে রাখা যাক,
ছ-দিন পরে এক জন ভাল জ্যোতিষীকে দেখিয়ে ঠিক করা
যাবে, তাড়া কিসের ?···তা ভিয় তৃমিও ছিলে না, মনটাও
এই তুর্যাহে পড়ে ঠিক নেই···ঁ

নবীন দত্ত বলিল, "অবিখ্যি এ বা বলেছেন এ একটা স্ব্যুক্তির কথা,—যথন সমন্ব নিয়ে ওদের স্বার মিল হচ্ছে না তথন একটা ভাল লোক দিয়ে গুলিয়ে ঠিক ক'রে নেওয়াই ভাল দাদা, আমার আছেও জানা ভাল লোক—দত্ত পল পর্যন্ত গুলে বলে দেবে। কিছু একটা কথা বলিয়ে নোব তবে এ কাজে হাত দোব দাদা, দে যা বলবে সেটি মেনে নিতে হবে। তুমি রাগ করবে কর দাদা, জামার বিখাদ তোমার নিষ্ঠার অভাবেই বৌদি জামাদের অকালে ছেড়ে গেলেন। হয় লয় নিয়ে, নয় অভা কোন খ্টিনাটি নিয়ে একটা কিছু বিদ্বি হয়েছিল, নইলে তাঁর কি এটা যাবার বয়েদ ? আজ তাঁকে বিদায় দিয়ে কি নতুন বৌদি ঘরে জানবার কথা জামার ?"

নবীন দন্ত চোথে কোঁচার খুঁট দিল। ভামাক টানিতে টানিতে হলোচন হালদারও একবার চোথের কোণগুলা মৃছিয়া লইল।

O

ছ-দিন পরেই নবীন দত্ত সনাতন গোঁসাই নামে এক জনকে আনিয়া হাজির করিল। বলিল—"পণ্ডিতপাড়ায় বাড়ী, নামী-গুণী। গোঁসাই অবিখাদের জন্ত স্থলোচন হালদারের উপর গোঁটাকতক কাটা-কাটা বুলি ঝাড়িয়া হাতটা লইয়া যত দ্ব সম্ভব দ্বে ঠেলিয়া ধরিয়া তীর্ষক নেত্রে চাহিয়া বহিল। অনেক বুলি আওড়াইল, অনেক আঙ্ল নাড়িল, তাহার পর আবার গোটাকতক বুলি

আওড়াইয়া বলিল—ছই মাস আট দিন, এত ঘণ্টা, এত মিনিট, এত সেকেগু, এত পল, এত অমুপলের মধ্যে বিবাহ অনিবার্থ।

নবীন নিভান্ত কোতৃহলবলে একটা পাঁজি আনাইল।
হিসাব করিয়া দেখা গেল ঠিক ঐ সময়ে একটি বিবাহের
দিন পাওয়া ঘাইতেছে! নবীন বলিল—"দাদা, এতেও
তুমি যদি গণনা বিখাস না কর ত কি বলব ? এ লগ্ন হাত
ছাড়া কবলে আবার একটা তুর্বিপাক এনে ফেলবে।
বিধির নির্দেশ যখন এত স্পষ্ট, তখন আর অমত ক'বো না
তুমি দোহাই।"

ফ্লোচন গোঁদাইকে পাঁচটি টাকা বিদায় দিয়া চকে কোঁচার খুঁট দিয়া বলিল—"ওফ, এডও লেখা ছিল কপালে ?"

পণংকারে বিশ্বাস করে না এমন চ্যাংড়ার সংখ্যা গ্রামে বড় অল্প নয়। নবীনের পরামর্শে ওড কার্যটা বুধাসম্ভব সঙ্গোপনেই হইল। তবে বৌভাতের দিন স্থলোচন আবার বেশ এক চোট ঘটা করিল। ব্যবস্থা করিতে, নেমস্তল্পর ফর্দ করিতে পাড়ার পণ্যমান্তের। একজ হইমাছে, ক্ষেত্রন্থাহন, নবনীপ, আরও সব। নবীন দন্তও আছে।

নবীন বলিল, "বাজী কি করতে পারি ? এক হাড এগোন ত সাত হাত পেছিয়ে যান।…এখন ভঙ কাজটা হুভালয় ভালয় উৎবে গেলে বাঁচা যায়।"

ক্ষেত্রমোহন গড়গড়া থেকে মুখটা সরাইয়া বলিল—
"বাবে উৎরে। কত বড় সতীলন্ধী ঘরে এসেছেন! এ ড
আর অন্য কেউ নয়, আমার সেই মা-ই। স্থলোচন
সেদিনকার ছেলে শান্ত্র না মাহুক—স্ত্রীর বেমন সেই এক
আমী, পুরুষেরও ঠিক তেমনই সেই একই স্ত্রী কি না, ওধ্
ভিন্ন মূতি নিয়ে আসেন…"

হুলোচন বলিল, "আর অবিশাদের পাট উঠিয়ে দিয়েছি কেতৃকাকা, যা-শিক্ষা পেলাম। আভিকের বংশ আমরা, তর্কবাগীশ মশাই যে কি বিষ চুকিয়ে গিয়েছিলেন মনে !···"

চারিটি আঙুল দিয়া চক্ষের জল মৃছিয়া একটি বুক্জাঙা দীর্ঘনিংখাদ মোচন করিল।

## ববীন্দ-স্মতি

### শ্রীজীবনময় রায

'পুণাশুতি,' বিখের বরেণা, ভারতের ববি ও বঙ্গজননীর প্রিরত্ম পুত্র বরীলানাথের শ্বতিকাহিনী।

অন্তবেত অন্তব্যুক্ত অন্তব্যুক্ত বিচ্ছেদ বে বেদনার শুর জাগার, সেই মহৎ বেগনার হারই আমাদের সমন্ত সভা সমন্ত অভিন্তের মধ্যে গোপৰে গোপনে নিবিডতর মিলনের এক নির্বচ্ছিল্ল অমুভূতিতে হদর মন ভগার কবিয়া রাখে ৷ বৈক্ষব সাধকগণ মিলন অপেকা বিরহকেই সাধনার ক্ষেত্রে অমুভূতির শ্রেষ্ঠতর ও নিবিড্ডর অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ৷

> ''নয়ন সমূপে তুমি নাই, নহনের মাঝথানে নিয়েছ বে ঠাই। আঞ্চি তাই. ভাষতে ভাষত তুমি নীলিমার নীল, আমার নিখিল ভোমাতে পেয়েছে তার **অন্ত**রের মিল।"

[इवि-"वनाका"]

'পুণাশ্বতি' প্রিয়জনবিরহের শৃষ্ঠতামঙ্গভুর অস্তরালে সেই অনবিভিন্ন অনুভতির ফল্লধারা ৷ ইহাতে তৎ-সমর্পিতচিত্তের একান্তিকতাপূর্ণ প্রচ্ছর খানবোগের একট ফুনির্মান পুণান্রোত প্রবাহিত। বে চিত্ত कहेबा युक्त युक्त एक्टन एक्टन माधुमछ मूनिश्विशालब खरकवा छैशिएक বাণীদ্যলিত চরিতামৃত জনসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন, 'পুণ্য-শতি'তেও সেই ভাবাঞ্বিধোত পুলারত চিত্তের আংলাপলনি ও আত্ম-निट्यम विश्वभाग।

বর্ত্তমান যুগে লিখিত রামকুঞ্কখামৃত, রামকুফলীলাঞ্চাক্ত প্রভৃতি ক্সন্থের কথা এই প্ৰসঙ্গে অনেকেরই মনে উদিত হইবে। কিন্তু এই সকল প্রস্তের সহিত সীতা দেবীর 'পুণাম্মতি'র বাতঞ্জ আছে। তাহার প্রথম কারণ, আমাদের শ্বতির সম্পূর্ণ অধিগমাকালের মধ্যে সংঘটিত বে সকল ঘটনা তিনি বিবৃত করিয়াছেন তাহা আমরা নানারপে অনায়াসে যাচাই করিয়া লইতে পারি: এবং রবীক্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সহিত সন ১৩১৭ চটতে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বলিয়া 'পুণামুডি'তে বণিত বহু ঘটনা ও উৎদ্যাদির আনন্দ আমি বরং উপভোগ করিবার সৌভাগা লাভ করিয়াছি। স্তরাং আমার নিকট এবং তথন হইতে এখনও জীবিত আছেন এইরূপ আরও বহু ভাগাবান ব্যক্তির নিকট ইহার ঐতিহাসিক मुला रूप्पष्टे ७ निःमः भव !

দিতীর কারণ, ভগবান রামকৃষ্ণকে তাঁহার অক্টেরা আপন আপন মানসলোকে ইখররাপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই ব্যবাভ মানসগোচর ভগবানের বাজুলীলার স্বরূপ ভক্তবৃদ্দের নিকট প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ইহার সম্যক উপলব্ধি মানুবের বিশেব মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আর 'পুণাশ্বতি' ক্লেছপ্রেমকরুণা ও বিচিত্র কর্ম-শক্তির মুর্ত্ত প্রকাশস্বরূপ বে মহান মামুধ আমাদের তুর্বল চিত্তের তথ-ত্রুখ পোক-উৎসৰ আনন্দ ও বেদনার নিগুঢ়তম অমুভূতির অস্তরতম ক্বিরূপে নিতান্ত আপনার জন হইয়া আমাদের বরপরিসর ত্যার্ড জন্মে আসিয়া অনায়াসে ধরা দিয়াছেন, তাহারই অনতিদূরকালবন্তী বিচ্ছেদবেদনার ভিক্তিপ্রীতিকরণাসরস পুণাস্থতির কাহিনী। দেবতা আমাদের নিকট কল্পনাসাপেক ও কল্পনাতীত, আর ব্যিরজন আমাদের নিকট প্রভাক্ষ ও বান্তব : দেবতা আমাদের নিকট অনত, অন্ধিপ্রমা. অনায়ত স্থতরাং অসম্পূর্ণ। কিন্তু বিনি আমাদের প্রত্যক্ষ প্রিয়জন, তিনি আমাদের শার্শলোকে ফুলাই, আমাদের রসলোকে আনন্দ ও বেদনার হুপ্রতাক এবং অমুভূতিজ ব্যতির পুনর্জাগ্রত জীবনে তিনি আমাদের নিকট বিচিত্র অথচ সম্পূর্ণ, বিশায়কর অথচ আয়ন্তগ্রায়। আজ লেখিকার সহিত পৃথিবীর বহু নরনারী কণ্ঠ মিলাইয়া বলিবেন, "আমরা বে তাঁহাকে সামূবরূপেই জানিয়াছিলাম পর্মান্তীয়ের মত कानिवाधिनाम ।"

রামকৃষ্ণ প্রমহংসদেব সহজে রচিত গ্রন্থগোর সহিত 'পুণাশ্বতি'র তৃতীয় পার্থকা এই বে দেগুলির আণ হইল ভগবান রামকুঞ্চের অমৃত-বাণী-জাঁহারই অকৃত্রিম সারলামঞ্চিত অতুলনীর ভাষার, অতি ক্ষমধুর ছব্দে বিবৃত ভড়ের সভায় ভগবানের উপদেশবাণী। 'পুণালাভি'তে রবীজ্রনাথের কোন ভাগবতী বাণী নাই। রবীজ্রনাথ এথানে—

"यिमि प्रकृष कारकत काजी.

মোরা তাঁরই কাঞ্চের সদী:

থাঁহার নানা রঙের রক্ত

মোরা তাঁরই রসে রঙ্গী।"

অচলায়তন 1

তিনি এথানে অক্লান্তকৰ্মী, তিনি কবি, তিনি চালক, তিনি শিক্ষক, তিনি আমাদের খেলার সাধী, উৎসবের নারক, ছাস্তকৌতৃকপরারণ বন্ধু এবং নিতান্ত মরোকা মানুষ। এবং 'পুণাশুভি'তে এই অভি সাধারণ সামাজ মামুব রবীক্রনাথের হুওছু:খ হেছ্গ্রীতি লোক-আনন্দ বেদনা ও কৌতুকের ধারা কলচ্চনে অচ্চনে তাঁহার বিচিত্র শ্বতি বছন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, এবং এই সকলের অন্তরাল হইতে অসামাক্ত বিরাট পুরুষ রবীজ্রনাথের মহান চরিত্র রেখার রেখার ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরস পল ও সামাজিক উপজাস রচনার কুপলশিলী লেখিকার লেখনী 'পুণাশ্বতি'-তীর্থে আসিরা ধক্ত হইরাছে এবং আপন লক্তিকে সার্থক করিরাছে। সহজ মানুধ মহাক্বির এই নির্মাল প্রতিকৃতি ঘরে ছরে বিরাজ করিবে এবং অপরিচরজনিত সংশব্নে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার काराटक गाँशां पूर्वाप ७ धार्शिकाष्ट्र विवास कक्षमा क्रिया রাথিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি সহজ সরল আপনার জন হইরা थवा मिर्टिम ।

পুস্তকথানির আয়তন ৫২৮ পূর্চা। সে হিসাবে ইহার মলা ২৮০ এই ছুমু লোর বাঞ্চানে সন্তাই বলিতে হইৰে ৷

লেখনীর সরস্তা, লেখিকার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এবং বিষয়ক্ষর আকর্ষণী শক্তি পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে।

'পুণাশুভি'তে-উক্ত মাতুবঞ্চলির পরিচয় আরও একট পরিচার করিয়া বিব্ৰুত করিলে এবং তারিখ ও বর্ষগুলি আরও একটু বিশেষ করিয়া निर्गीछ ও निर्मिष्ठ रहेरल हेशांत ঐতিহাসिक मूला आवर्ध वर्षिछ हहेरत। ষিতীয় সংস্করণে ইছা করা চলিবে।

পরিচ্ছেদে বিভক্ত না করিয়া, ধারাবাহিক শুতির সাভাবিক নিরবন্দিরতা রক্ষা করা হইরাছে সভা; কিন্তু ইহাতে পাঠকের শ্রতি-বিপর্যার ঘটাইরা ঘটনাগুলির পারস্পর্যা বিস্তম্ভ ও এটু হটবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। "গীতাঞ্ললি", "বলাকা", "বিখভারতী" ও "শেষ সপ্তক" এইরূপ শুটিচারেক ছেদরেখা টানিলে পাঠকসাধারণের পক্ষে এই বিচিত্র ঘটনাবহল শুতিধারাকে আরম্ভগমা করা অপেকাকত অনায়াসসাধা হুইবে। পরবর্তী সংস্করণে ইহাও করা চলিবে।

 <sup>&</sup>quot;পূণালুভি"—- श्रीगोण (वर्षो । व्याशिष्टान—वर्षामो कार्यगानत । মূল্য ২৮০ আনা।

## ব্ল্যাক-আউট

### ঞ্জীপ্রতিমা ঠাকুর

রাসবিহারী এভেনিউ-এর কাছাকাছি ছিল 'মিলনী' ক্লাবের বাড়ি। শনি, ববিবার সন্ধায় দেখানে মেঘারণের সমাগম হ'ত। আক্রবাল ব্লাক-আউটের দিন বলে ক্লাব সকাল বন্ধ হয়, পূর্বের মত জমাট ভাব আর নেই। ইভাাকুটীদের দলে পড়ে অনেক সভ্য বিদেশে চলে গেছেন, বিশেষত মহিলা সভারা। ভবে হ-চার জন সাহসী বারা সাইরেণের আওয়ান্ধ অবজ্ঞা ক'রে এখনো বৃক ফুলিয়ে শহরের পথেবাটে চলে বেড়াতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সেনিন ক্লাবে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। নীলিমা ছিল সেই ক্লাবের সেক্রেটারী। আপিসে আজ্ ভার অনেক কাজ পড়েছে; মেঘারদের নামের লিই, চানার হিলাব করতে সে আজ্ব ভাবি বান্ত, আর পাঁচ মিনিট অন্তর টেলিফোনের বেল কেবলই ক্রিং ক্রিং করছে, আর প্রমৃহতে হালো' 'হালো'।

নীলিমা হাবেভাবে বেশ কেজো, লখায় দে বাঙালী মেয়ের চেয়ে কিছু দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল ভাম। স্বভাবের গাস্তীর্যে মার বৃদ্ধির উজ্জ্বলতায় তার চেহাবার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। পরনের মোটা থদ্ধরের লাড়ীবেশ আঁটিগাট ক'রে বাঁধা, চুলগুলি কিছু এলোমেলো ভাবে মুখের উপর এলে পড়েছে, চোখে বিমলেল চলমা, হাতে রিষ্টভাচ, গয়না ও কাপড়ের বাহুলাবজিত দেহ। আজকালকার দিনে প্রসাধনের ভিতর অবংলার লক্ষণ কিছু না থাকলে বৃজুর্থা-শ্রেণী থেকে নাম কাটানো যায় না, ভাই তার বেশভ্যার মধ্যে ছিল কিঞ্ছিৎ বৈরাগ্যের আভাস।

ক্লাবের আর এক মহিলা সভ্য বীণা দেবী সম্প্রতি একথানি নতুন নাটক লিখে সভ্যমহলে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি গোঁড়া হিন্দুরের মেয়ে, বাপ-মায়ের একমাত্র সম্ভান, ভাই শৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী ছয়েছিলেন। তার মায়ের আশা ছিল কোনো রাজপুরুষের সল্পে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কতার্থ হন। অবশেষে বিড়ালের ভাগ্যে দিকে ছিঁড়ল, একদিন বিয়ে হ'ল তার এক আই-সি-এনের সঙ্গে; সেই সঙ্গে বীণার বিলেড বাবার স্প্রযোগ ঘটল।

বিলেত গিম্বে বীণা আর কিছু না গোক সেধানকার বর্তমান যুগ-উপযোগী হারভারগুলি শিখে এল। যুরোপীয় কালচারের শাঁসটি নেবার ক্ষমতা তার ছিল না কিছ বাইরের খোলসটা পরেই সে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। সে যথন ফিবল ঠিক যেন একটি প্যাবিসিয়ান লেডী।

তার একটু স্বাভাবিক ক্ষমত। ছিল লেখবার। এই কাবনে পুরুষমহলে সে বেশ পদার জ্বমাতে পারত। পুরুষরা আর কিছু না হোক মেয়েরে অভাব নেই বারা ঐ কথার উপর আছা করে নিজেকে একজন মন্ত জিনিয়াদ ভাবতে থাকে। বীণার হয়েছিল দেই দশা;—সেপ্র দেখত তার প্রতিভার আলো সমাজের অন্ধনার দ্র করবে।

তার চেহারাটা মন্দ নয়, অস্কুত চটক আছে, আর আছে তথী দেহ যা এথনকার দিনে পছন্দ। দলিলা ছিল তার বন্ধু, দেই প্রথম তাকে ব্যক্তিয়াত্তরার মন্ত্রে দীকা দিয়েছিল। মিলনীর মেমার হওয়া সম্বন্ধে স্বামীর মত ছিল না, দেও ইতন্তত করছিল, এমন সমগ্ন দলিলা এদে একদিন বললে, "তুমি লোকের কথায় ভড়কাও কেন, লোকে কীনা বলে, ওদব চাল কিন্ধু এখনকার মেয়েদের পোষাবে না। তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে দে কি শেষে সামাজিক চাপে পড়ে মারা যাবে। এই যে সংস্কারের বন্ধন তার থেকে মেয়েদের মুক্তিনা দিলে আমরা দাঁড়াতে পারব নাও দব সংকীবিতা ভেঙে ফেলে দাও, বেরিয়ে এসো সামাজিক গণ্ডী থেকে, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে সেটি বিকশিত হোক।" তার পর দিন স্বামীকে না জানিয়ে বীণা মিলনী ক্লাবে নাম লিখিয়ে মেমার হ'ল।

আৰু অনেক দিন পরে ক্লাবের অধিবেশন হবে। তাই সিলিলা তার যাবার পথে বন্ধুকে তুলে নিতে এসেছিল। বীণা ছিল তথন সাজ্বরে, সিলিলা তার জ্ঞে অপেক্ষা করছিল। বীণা যথন বেরিয়ে এল তার চেহারাটা অনেক বদলে গেছে—সলিলা উচ্চুদিত হবে বললে, 'বাং! বেশ দেখাছে তোকে—তোর মধ্যে স্ত্যি একটা আটিন্টিক জিনিয়াস আছে। যাতে হাত লাগাস তাই দিস বদলে।'

বীণার প্রনে ছিল কপালী পাড়ওয়ালা নীলাম্বী ঢাকাই, গলায় একগাছি মুক্তার মালা, মুখে মেখেছিল মোলায়েম ক'রে একট বং যাতে বর্ণের উজ্জলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আঁকা ভুকর ছায়া পড়েছিল চোধের প্রবের কোলে, ডাভে তার দৃষ্টির মধ্যে এনে দিয়েছিল একটা গভীর আবিষ্টতা, থোঁপার পাশ থেকে ঝমকো ফুলের গুচ্চ ঝলে পড়েছিল গালের পাশ দিয়ে, দেখাচ্ছিদ তাকে 'ছবি ছবি'। সলিলার প্রশংসাতে সে বেশ একট আত্মপ্রসাদ অমুভব করল। বীণার পরদা ও রূপ আছে আর আছে সাহস। এদিকে কুমারী দলিলা জীবনের রদাধানে চিরকাল বঞ্চিত, ভাই ভার মনটা হয়ে উঠেছে শার্থপর। অন্তের ভিতর দিয়ে নিজের বঞ্চিত আনন্দ উপভোগ করে নেওয়াছিল তার স্বভাব। অভাবী মন স্বদ্ময়েই ভিক্ষু, তাই কারুর পরিপূর্ণ স্থা সেইছে পারত না। বস্তুত তার প্রকৃতি ছিল কেনো, তাই তার উদামতা সংঘত হ'ত যধন সে বাস্তব জগতে এসে ঠেকড। একেবাবে নিজেকে দেওয়া সেটাও চিল তার প্রকৃতিবিক্ষ, অথচ তার ভিতর-কার অতৃপ্ত বাসনা মনকে হতাশে পূর্ণকরে তুলত। সেই জন্ম পরচর্জা, দৈনন্দিন খাটিনাটির অহথা আলোচনা তার মনকে আকর্ষণ করত।

ষধন সলিলা ও বীণা এসে ক্লাবে পৌছল, তথন নীলিমা আপিস নিয়ে ব্যন্ত। এদিকে দেখতে দেখতে প্রায় খ্যাতনামা সকল মেধারই উপস্থিত হয়েছেন। কমিউনিট প্রিয়বক্সন, লেখক বিমলেন্দ্, গায়ক অবনী ইত্যাদি স্থীজন সমাগমে বসবার ঘর ভরে উঠেছে। অবনীবাব্র গানের গলা আছে, কিন্তু ম্যানারিজম আছে বলে সকলের আবার পছম্পও হয় না। অধচ আনেক স্থলে তিনি প্রশংসাও পেয়ে থাকেন, এই সব লোকের এক প্রোগার মেয়ে শিক্সও ছুটে যায়, যারা ভাবপ্রবণ্ডার ইন্ধন জোগায়।

কমিউনিষ্ট প্রিয়ংশ্লনবার্ থামধেয়ালী লোক। থার সংক্ষেত্রার মতের মিল হবে না তার উপর তিনি থড়াংন্ড, যেন তিনি ভারতের হর্তাকর্তা। বিচারবৃদ্ধির চেয়ে উদ্দামতাই তাঁকে কাজে প্রবৃত্ত করায়। ভারখানা তার অমনই যেন ভেত্রিশ কোটি লোকের স্বাধীনতা তাঁর উপর নির্ভর করছে। তিনি স্থান-কাল-পাত্র বিচার না ক'রে রাশিরান রাজনৈতিকদেবই উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছেন। একদিকে তাঁর নিজের উপর যেমন স্পর্গাধ বিশাস, অপরের উপর তেমনই ডভোধিক পরিমাণেই স্বাহাইনিতার পরিচয় দেন। তিনি ঘরের মধ্যে চুকে লাঠিটা এক কোণে রেখে, টেবিসের উপর থেকে কভকগুলি মাসিক পত্রিক। তুলে নিয়ে পাতা ওন্টাতে লাগবেন।
লেখক বিমলেন্দু এদিকে মান্রান্ধী ফ্যাসানে গলায় চালর
ক্ষড়িয়ে একটু শৌখিন কায়দায় ঘরের মধ্যে চুক্লেন।
বিমলেন্দুবারু এখনকার দিনের কবি, ছন্দের বন্ধ্যু থেখনকার দিনের কবি, ছন্দের বন্ধ্যু থেখনকার দিনের কবি, ছন্দের বন্ধ্যু থেখনকার দিনের কবি, ছন্দের বন্ধ্যু থেকে
কবিতাকে মৃক্তি দেবার জন্ম ডিনি উঠে পড়ে লেগেছেন।
বন্ধনম্ভিই হ'ল এ যুগের আদর্শ। ইলিয়ট, স্পেণ্ডর,
ডেলুইস্ তাঁর হাতে হাতে ঘোরে। সাহিত্যে বিয়ালিজম্
আনবার জন্ম ডিনি দৃচপ্রতিজ্ঞা, তাই চায়ের দোকান
থেকে শুক্ত ক'রে আন্তাকুঁড়ের আবর্জনার মধ্যেও ডিনি
রঙ্গেরেডের মপ্র দেগে থাকেন। মেয়েদের সল্পে সাহিত্য
সম্বন্ধে তার সবসময় তর্ক হয়, অবশেষে তর্কের শেষ শীমায়
এসে ডিনি বলেন,—সম্বেরা সাহিত্যের কিছু বোরে না।

এঁরা স্কলে যুগন একে একে এসে পৌছছেন অন্ত দিকে স্লিলা সে সময় সিড়িতে ওঠবার পথের খাবে একটা বেঞ্চির উপর কোণ্ঠাসা হয়ে বসে; একজন মেয়ে মেখারের কাছে নতুন আগন্ধক মঞ্গার আদি-অন্ত থোজ নিজিল। বিমলেন্র সঙ্গে মঞ্লার ঘনিষ্ঠতা স্লিলার চোগ এড়াতে পাবে নি, কিছুদিন ধরেই সে এই ছ'জন স্ভোর উপর বেশ একটু নজর বাথত। স্লিলার ককেতিই ভিল কোন জিনিসের প্রভাস পেলে ভার সভ্য একেবারে নিধারিত করে নিত, ভাই মঞ্গা সম্ভে ভার অভাক্ত মাধার্থা। ভাদের ধবরের জন্ম কৌত্তানী মন ভার স্বর্গাই জাগ্রত, এই নিয়ে মেয়েম্ছলে বেশ একটু আলোচনার আবহাওয়া স্টেই হ'ত, গাঁয়ে-মানে-না-মাণনিমোডল ভারথানা নিয়ে সভ্য মহলে হাসাংগির বিরাম ছিল না।

মঞ্বা ভালমায়র, লাজুক মেয়ে; থাকে দকলের থেকে
দ্বে দ্বে, আত্মপ্রকাশের ভয়ে সভত সংকৃচিত একটি
সহজ আত্মগোরব তাকে রেখেছে ঘিরে। তাই তার
নাগাল পাওয়া সাধারণের সহজ হয় না। ক্লাবের
সকলে তাকে দোফিটিকেটেড মনে করে থাকে, তার
বড় বড় সোথের ব্রন্ত দৃষ্টি এড়াতে পাবে নি কবির
নজর, সেটা সকলেই লক্ষ্য করেছিল।

সব দেবার মিলে তথম ডুইংক্মে জ্ঞটলা চলছিল।
আজ বধার দিনে সাঁতলা ভাজার আঘোজন আছে, এই
পরিবেশন করতে মেয়েরা বাস্ত; এই স্থোগে ডুইংক্মে
দ্বের কোলে একটা কৌচের উপর বসে সভায় থোগ
দেবার আগে বীণা লিপষ্টিকটা লাগিয়ে নিজ্জ। ভার
ভোট হাতবাাগ কোলের উপর খোলা, ভার খেকে ভোট
কৌটো বের ক'রে পাউভারের খোশনাটা মুখে ঘদে নিল।

वानामी भग्नोटिर्णय चाय्रमाटे। अक भारम धरव चाफ दर्वकिया আড়-আড় চোধে পাশের মুধধানার দিকে ভাল ক'রে তাকাল। তার মন বললে-এইবার প্রস্তত। এমন সময় কে পিছন থেকে এনে চোধ টিপে ধরল। বীণা ভার হাতের চুড়িগুলি গুনতে গুনতে বললে, "বুঝেছি কে, धुर्खभी करत आत काक रनहे।" नीनिया नायरन मांकान, বলল—"ভাই ভোমাকে বইখানার জন্ত কনগ্রাচুলেট না ক'বে থাকতে পারছি না। হাা ভাই লেখিকা, তুমি আমাদের স্নাতনী প্রথাগুলিকে স্বর্ণ শুখল আখ্যা দিয়ে বড় নরম ক'বে দিয়েছ; মছ ব্যাচারী কি ভোমাকে ঘুষ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন গ্যে আইন তিনি ক'রে গেছেন সে তো আরামের নম্ব, এ যে ঘোরতর ফাঁদ; তা বেশ, খুশী হয় তাকে দোনাই বল আর হীরেই বল, তাতে আমার কোনো আপন্ধি নেই,—শুঝল তো বটে; সোনার শুঝল পরলেও লোহার শৃষ্খলের মত ফাঁদ লাগে, তাতে একটুও কম্বত হয় না গো। ভবে কর্ণকুহরে অর্থ-শৃত্বাল বললে যদি মধুর শোনায় ভো শোনাক, তাতে এসে যায় না; ফাঁদটা সমানই বজ্ল-কঠিন হয়।"

বীণা কী একটা উত্তর দিতে যাজিল এমন সময় কমবেজ প্রিয়বঞ্জনবাব সামনে এদে বীণাকে নমস্কার ক'বে দাঁডালেন, "ধঞ্চবাদ, বীণা দেবী, আপনাব বইথানাব জন্ম লিখেছেন ডো বেশ তবে ব্যাচারা পুক্ষগুলোর মৃত্পাত করে আপনাদের কী লাভ হয় বলুন তো? আমরা তো স্বসময় আপনাদের অহ্বক্ত! দেখুন আমরা কী রকম উদার; আপনারা যথন অভিশাপ দেন তথন আমরা বলে উঠি.

"আমি শর দিমু দেবী তুমি স্থবী হবে ভুলে যাবে সর্ব ছঃখ বিপুল গৌরবে।"

চতুদিক থেকে মেয়েদের হাসির রোল উঠল, তার মধ্যে কোনো-একজন উচ্চকঠে বললে, "আপনারা তো কলির বাম্ন, আপনাদের বর দেবার যোগ্যতা কোথায়। আমরা তো চাই না আপনাদের বর।" "বিমলেন্দু এই সময় চৌকিটা একটু প্রিয়রঞ্জনের কাছবেঁলা ক'রে টেনে এনে মৃচকে হেনে বললেন, "কমরেড ভায়া, শুধু সাধারণভাবে নয় আপনাদের উপরও কটাক্ষণাত আছে।" প্রিয়রঞ্জন—"আসল কী জান, মেয়েরা যতই বড়াই কক্ষক, শেষ পর্যন্ত কন্ডেনশান ছাড়িয়ে বেরতে পারে না, কোথায় একটুধানি থোঁচ থেকে যায়।"

গায়ক অবনী—

থথাৰ্থ বলতে কী ওঁৱা বে-ব্ৰুম ক্মল-ক্লিকা, পূপা-

লতিকা, উজ্জ্বিনীর কালে কালিদাদের মেঘদ্তের মধ্যে ছিলেন, দেখানে ওঁদের মানাত ভাল। করতালি থারা নৃত্যপরা শিখিকে সক্ষত দিয়ে, মুধে লোধ-রেণু মেখে, প্রিয়ন্তন উদ্দেশ্যে লিপি রচনা ক'রে মেঘের দৃতকে পাঠাতেন; তার মধ্যে রোমান্স ছিল, মনে রঙ লাগাত। আর সেই জায়গায় এখন ভ্যানিটি ব্যাগ, লিপষ্টিক একই ছাদের আঁকা জ্ঞ। এখনকার বিয়লিক্ষমের তলায় ওঁরা বড মান হয়ে গেছেন, একেবারে ফিকে।

বীণা---

हैं।, जा जा वर्षिहें, शुक्रवता त्यासाम्तर युक्ट कमणकिना यात्र निका वित्मयन मिन, किन्न वान् द्व ! अहे अक अकि नजा दर कज़ार,—यानक्ष हृद्य यावात द्यानाष्ट्र द्य ; यात्र समाहेरमत हूँ मचि कतवात द्या शास्त्र ना, यानारमत अहे जा वौत्र । यात्र तिश्विक्तस्मत यून वरन दृःथ क'दि कौ हृद्य वन्न, अ जा यानारमति व्यासमान ; कत्रजानि अथन निकिष्ट यात्र नारस्मित्र कारक हाराहर, जात्र छेन्नामना छेब्बिमिन हिस्स दिह्य कम हृद्य ना, सन्तरक मासना मिर्क नार्यन—कौवनहा अस्कराद कारिक नय ।

नौनिया-

এই যে সরলা তুর্বলা নিরীহ অবলারা—আমরা বড় কম নই। পুরুষরা নিজেদের মন ডোলাবার জন্ম যতই না নমনীয় বিশেষণ দিক বিধাতার তৈরি আপনাদের মত অচল এঞ্জিনগুলিকে সচল করবার জন্ম মেয়েরাই বিশ্বকর্মার কারখানায় বেকার খাট্নির ভার নিয়েছে।

লেখক বিমলেন্দু---

প্যাট্রনাইজিং ভাবে') এটা বলতেই হবে, মেয়েরা এখন অনেকথানি এগিয়ে এসেছেন তাঁলের হাসি-কালার মধ্যে এখন তব্ হলয়ের সন্ধান মেলে; একেবারে ক্যামেরা-ভোলা ছবি তাঁরা আবার নন।

প্রিয়বঞ্জন তাঁরে রাশিয়ান কায়দায় ট্রাটা দাড়ির ভিডর আঙ্ল চালাতে চালাতে কঠে মিঠে রস এনে বললেন—

আহা, ঘোমটার আড়ালে ব্যজনপ্রারণা পল্লীবালার বহন্ত-পাক থ্যাসাড়ির ভাল আর পাস্থা ভাত সহযোগে কচি আমের অমমধুবরসিত রসনার চটুল বাক্যবাণ একেবারে থেমে গেছে।—এই সব ক্লাসিক যুগের নামিকাদের এখনকার দিনে বড় ছুর্গতি।—"পরের মুথের হাসির লাগিয়া অঞ্জনাগরে ভাসা"র দিন এখন গত। বিমলেন্দু ভায়া, ভাদের কবরন্থ করবার গান ভো আপনারই জানা আছে, আপনি যে এ যুগের কবি।

বিমলেমু-

এই সব পরিবর্জনের তলায় তলায় যে সেক্স-সাইকগজির কাজ চলছে, সেটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি ৪

স্লিলা---

আর রাধুন আপনাদের দেক্স-সাইকলজির বোলচাল।
আপনারা রুথাই সাইকলজি পড়ে মাথা ঘামিয়ে মরেন,
শেষে একটা সামান্ত মেয়ের মন বুরতে হাঁপিয়ে ওঠেন—
আর সেই সাধারণীই হয় তো সাইকলজির "দ" না জেনেও
বড় বড় ডিগ্রিওয়ালা গ্রাজুয়েটদের জলের মত বুঝে ফেলে।
এ তত্বটা জানবার জন্ত আপনারা ঐ ক্রয়েডের বইয়ের
পাতাগুলো না উলটে ঘরের স্ত্রীদের শরণাপন্ন হন ভো ঢের
কাল হয়।

নীলিমা কথার বাঁকটা একটু ফিরিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে সকলকে থামিয়ে ।দয়ে বললে—আছা কমরেড মশার, আপনাদের মার্কসিজমের দিনপঞ্জীর ভিতর কী তথালেখা আছে বলুন তো? রাশিয়ার অক্সরণ একটি রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে তুলতে চান তো কিন্তু দেখবেন তা হবে না। India তো আর আপনার Russia নয়। ভারত কখনও অমুকরণ করে নি, আজও দে করবে না। তার অভাবের মধ্যে এমন একটি স্বকীয়তা আছে যে সে আপন পথ যুঁজে নেবে।

মার্ক দের কথাগুলিতে আপনারা মনোযোগ দিলে
ব্রবেন তিনি জগতের কত উপকার করে গেছেন, ধনিকসম্প্রদায় অর্থের জোরে বলিষ্ঠ হয়ে উঠে গরীব মজুরদের
মজুরি অপহরণ ক'রে নিজেদের বিলাসিতা চরিতার্থ
করত: এই ধনর্জির সক্ষে ক্যাপিটেলিষ্টদের বলর্জি
হয়েছিল সেই জন্ম সোভিয়েট য়ুনিয়ান মান্থবের স্থায়
অধিকার সমানভাবে বিভক্ত করে দিয়ে অর্থনৈতিক
রাজনৈতিক সমাজ রাষ্ট্র সংস্কৃতিতে মান্থবের সমান
অধিকার দাবি করেছেন।

বীণা---

সেটা তো ব্ৰতে পারছি ideaটাকে তো আমরা অবজ্ঞা করছি না। কিছু আপনার মত দর্বভৃতে মার্কসিজ ম্ দেখতে দেখতে অবশেষে ইজুম্টাই না আমাদের পেয়ে বসে, গোঁড়ামি জিনিসটা তুর্বল, মনকে সংকীর্ণ করে, সেটা হিন্দু আইনের চেয়ে কিছু কম হবে না। বাস্থকীর নাগপাশের মত এ ইজুমুগুলোকে বড় ভরাই।

কবি বিমলেন্ ইাসের মত একটু গলা উচু করে তাঁর মিহি কঠে একটু শ্লেষ টেনে এনে বললেন—মণার, আপনার মার্ক্সাহেব বৃদ্ধানের জন্ম করতে গিয়েই ভো এই লক্ষাকাণ্ড বাধিয়েছেন,—

> "ক্যাপিটেলিই ভন্ম করে করিলে এ কি কমিউমিট বিষময় দিয়েছ ভারে ছড়ায়ে বিপুল ভার ধনের স্পৃহা কামানে ওঠে নিমাসি গর্ব ভার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

ভরিয়া ওঠে নিধিলভব ডিক্টেটারির গর্জনে সকল দিক কাঁপিরে ওঠে আপনি।'

বাস আর না-"

সকলে "না বলুন বলুন" ব'লে ছাম্ম ক'রে উঠলেন, একজন বলে উঠলেন, 'কবির মদনভশ্মে'র ছন্দে ধনিকভশ্ম বেশ ধাপ ধেয়েছে।

বিমলেন্দু---

সত্যি, এই যুদ্ধে কমিউনিই, সোসালিই, ব্যুরক্রেসী সকলেরই পরীকা হয়ে থাবে, কে কত টে ক্সই, এর খেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ধাবে। আমাদের জীবদ্দণাতেই একটা কিছু দেখব, কেন-না ষ্টালিন বা হিট্লার সহজে মরবার নয়। ফ্রান্স সব চেয়ে বুড়ী হয়েছিল ডাই সে টিকতে পারল না। সাম্রাজ্যবাদের গোড়াতেই এবার ঘা পড়েছে। মোগল সাম্রাজ্যও ত কম বড় ছিল না, ডারও পতন হ'ল। তবে আমাদের মত মুরোপ এলোমেলো নয়। ওদের মধ্যে একটা একতা আছে, সেদিক থেকে এই সব ভেডেচুরে যা থাকবে ওরা যদি এক হ'তে পারে ত তাই দিয়ে একটা মন্ত জ্লাত গড়েত্বা । কবির উত্তেজিত অবের সঙ্গে তাঁর গোল চশমার উপর ইলেকট্রক আলোর দীপ্তি ঝক ঝক করে উঠেছিল।

মঞ্লা দ্বির কঠে বলে উঠল—আপনি যে আমাদের এলোমেলো বলছেন কিন্ধ এত বড় নিঃসহায় আমরা কথনও ছিলুম না। আজ আমাদের এতটা পঙ্গু করে দিয়েছে কিসের জন্ত গুআমরা পরের হাত থেকেও নিজেদের বক্ষা করতে পারছি না এবং নিজেদের কাছ থেকেও আপনাদের বাঁচাতে পারছি না। এমন একটা প্রপালীতে আমরা বাঁধা, যাতে করে আমরা ক্রমণ তুর্বল ও নিজ্জীব হয়ে পঙ্ছি।

নীলিমা-

আজকের দিনে ভারত বে আহম্পর্লের মধ্যে ধরা পড়েছেন তাতে ফল কি হবে বলা শক্ত। বহস্পতি গোসা ক'বে ছুটি নিরেছেন, গ্রহের উপর শনির দৃষ্টি প্রবল। ভরী ভাষানো গেছে, কোন্ কুলে গিরে ভিড়বে তা বলা ধায় না। আর বাই হোক আমরা বেন আঞ্চকের দিনে পৃথিবীর এই মেছোবাজারের হাটে পাইকিরি দরে বিকিন্তে না বাই; আমাদের বা বলবার ভা চূড়ান্ত ব'লে বেন মরতে পারে।

বিমলেন্দু---

বান্তবিক, সমন্ত সংসারটা আঞ্চকাল এমন অগ্নকার হয়ে উঠেছে কিছুরই উপর যেন আন্থা থাকছে না, জীবনটাকেই যেন মনে হয় বিধাতার একটা মন্ত তামালা। দেখ না পাশ্চান্তা সভ্যতার গলাযাত্রার পালায় এবার স্থবির হ'লেও, নাম মাহান্ত্র্য শোনাবার ডাক পড়েছে পেই প্রাচীন সভ্যতার; তাদোর এবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠবার পালা। শ্মশানের ভব্মের ভিতর অবশেষে মাহুষের ডাক ভারাই হয়ত শোনাবে পৃথিবীকে।

ष्यकी---

এখন থেকেই ত আমাদের সোসালজ্ঞকাল পরিবর্জন বেশ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। দেও কম নয়; অনেক ভাঙাচোরা চলবে, অনেক দিতে হবে, অনেক নিতে হবে, অনেক
অন্তর্কর অপহরপের পর মিলবে থাটি জিনিস্টি। দেব না,
আন্করাল হবে হবে রব উঠছে 'ভাক ওনোছ'। ভাক
শোনাটা ভাবতীয় ইন্স্নিট্ বটে, ব্রদেবও ভাক ওনে
রাজত্ব ভাগে করে।ছলেন, গোশিনীরাও বাশির ভাকে
গোকুল ছেড়েছিল; সেটা হ'ল হাপরে। আবার সেই

ভাক এল কলিতে, এবার বৈরাগ্য নয়, প্রেম নয়—এ থে রণভেরী। চিত্রাক্ষাদের এবার ক্ষমক্ষরকার, ব্যাচারী আমরা শিশুপালক হয়ে গৃহচারী হব। বায়লক্ষীর নিয়ম এবার সব বদলে যাবে, যুদ্ধের প বক্ষানীদের নতুন ক'রে মস্করা পাস করতে হবে।

थियवस्त्रनात् ( नकनरक शामित्य मिर्य ),-- चारत हून, চুপ! তর্ক আলোচনা এখন থাক্। শিলপাল বধ মহাকাব্য না এখনই শুকু হয়ে ধায়, শুকুন ত কান পেতে।— স্কলে আত্ত্বিত হয়ে উঠন, কোথা থেকে একটি বুকফাটা কালার আওয়াজ অন্ধকারের বুক চিরে গুমরে গুমরে বেরিয়ে আসছে অফুট ধ্বনিতে। স্কলে বলে উঠল,—সাইরেণের আওয়াজ ়নিবাপদ গৃহে যাওয়ার আচক্ত তথন দৌড়চেছ সকলে। এদিকে ঘোষটাটানা আলোগুলো সব অদৃষ্ঠ হয়ে গেছে; চাথিদিকে নিবিড় অভকার, মাসুবরা শি ড়িতে হাতড়ে হাতড়ে নামছে। বাইরে তথন অনবরত বৃষ্টির ঝপঝণ শব্দ আরে তারি সক্ষে সাইরেণের মর্মাস্টিক ডাক। সেই ব্ল্যাক-আউটের আচ্ছন্নতার মধ্যে একজন আর-একজনকে কাছে টেনে বলছে—আপনি ভয় পাবেন না, আপনাকে আমি বৰ্ধাতি দিয়ে বাড়ি পৌছে দেব। **অন্ধ**কারে পরস্পরের সহ আরও নিবিড় হয়ে উঠে, মনে হ'ল, সেই অকুট পাঢ় কণ্ঠস্বর যেন মাস্থবে এক আজানা পরিচয় ৷

## তবুও হাদিবে ধরা

শ্রীকমলরাণী মিত্র

প্রতি দিবসের আলো, গানগুলি
হাবাবেছে প্রতি রাতে,
কত আশা হায় বার্থ-নিবাশে
ঝবেছে নয়ন-পাতে!
তবু ফুটিয়াছে ফুল,
নেমেছে জ্যো'স্বাধারা
বাবে বাবে তাই উন্মন। হ'য়ে তবুও দিয়েছি সাড়াঃ

দু:খ-দৈক রচ্তমরপে
ফিবিডেছে ঘরে ঘরে,
কত ক্রন্দন, কত হাহাকার
কীদিয়া কীদিয়া মরে;—

তব্ধ অমৃত-গান গেমেছি কণ্ঠ ভবি, মুক্ত অসীম গগন-সাগবে বেমেছি অপ্ন-ভবী।

থাক ক্ষয় ক্ষতি জীবন ভরিয়া,
থাক যত পরাক্ষয়,
হারায় যদি বা হারাইয়া যাক
যাহা কিছু সঞ্চয়;
তবুও হাসিবে ধরা
ভারদ শুস্ত হাসি,
ভাই ভো নিধিল ভূবন-ভবনে বাজাই প্রেমের বাঁশি ॥



## 



### "অথিল-বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতির

বক্তৃতা"

### শীবিমলচন্দ্র সিংহ

সত কার্ত্তিকের "প্রবাসী তে অথিক-বন্ধ কায়ন্থ সম্মেলনে প্রদণ্ড আমার অভিভাবণটি সম্পাদকীর স্বাস্তে আলোচিত হরেছে। আমার অভিভাবণটি আলানার দৃষ্টিগোচর হরেছে তা আমার পক্ষে বিশেব আনম্মের কথা এবং সেট নিরে আপনি আলোচনা করেছেন তা আমার আরও আনম্মের কথা। তার সম্ভবতঃ বিস্তৃত বিবরণ না পাওরার ঐ আলোচনার এক আরগার একট তথায়টিত অসম্পতি ঘটেছে যা আপনার এবং 'প্রবাসীর পাঠকদের অবস্তির অস্তু জানাই।

আপনি লিখেছেন, আমি আমার অভিভাষণে রাউ কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত হিন্দু-বিবাহ-সম্বন্ধীর বিলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং "তারই ফলে বেধি হর সম্মেলন নিরমুক্তিত প্রতাব ধার্য্য করেছেন।" কিন্তু বাস্ত্রবিক তা হর নি। আমার মুক্তিত অভিভাষণ এই সম্পে একথানি পাঠাই। তাতে আমি হিন্দুসমাজের বল ও সংহতি বৃদ্ধির কথা আলোচনা করতে গিরে প্রসঙ্কতঃ রাউ কমিটির কথা উল্লেখ করি। আমি তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্যই করি নি এবং সম্প্রেক্ত প্রতাবিটি গৃহীত হয়েছে সে আমার অভিভাষণের ফলে নর। যে সমর প্রতাবিটি গৃহীত হয়েছিল আমি সে সময় সন্তার ছিলাম না, থাকলেও সভা মতাধিকে। আমার মতবিরোধী কোন প্রতাব গ্রহণ করতে পারতেন।

রাউ কমিটির প্রস্তাব বা হিন্দুনারীদের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে মনে হয়, বর্তমানে বিষক্তগতে সমাজসংখারের ছটি ধারা আছে। একটি, বাজি-স্বাত্ত্রোর পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিলে, অপরটি সমষ্টির কাছে বাটির স্বার্থ বলি দিরে। ঘটনার চাপে ইংলও প্রভতি ব্যক্তিখাতম্বোর পক্ষণাতী দেশগুলিকেও শেষ পদ্ধতি অক্সবিস্তর গ্রহণ করতে হচ্ছে। আমাদের (मान विक् आयता **এই नवगुरनत आया-माठिडन मधाक्रमः**श्डित्करे आवर्न বলে মনে করি, তা হ'লে যে বাবস্থা আমাদের ভাওনের দিকে এগিছে দের তা অনুচিত। অবশ্য এই সমাজসংহতির অজুহাতে অৎলারতন বজার রাখার চেষ্টা সর্বনাশকর, কেন-না এই নতুন সমাজসংহতি জ্মচলায়তনের ঠিক বিপরীত, এই সংহতি কেবল বৃক্তিতর্ক হ'তে উল্পত বুহন্তর সমালবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে অধ্বসংস্কার লেশমাত্র ধাকলেও চলবে না। কিন্তু যদি দেখা বায় বান্ধিবাতছোর ভাঙনের वरा विरव होड़ा मिटे नजून माहिक मायांकिक छार्य कांशाना मध्य নর তা হ'লে ভাগনের বাবছাই আমাদের নববুলের প্রক। আমার মনে হয় আমাদের দেশে বিশ্বস্থাতের চাপে বে সমাজবিবর্জনের রীতি আসা অনিবাৰ্যা এবং বিষলগতে বা কলাপের আমূর্ণ বলে স্বীকৃত হরেছে ভা আমাদের কি ভাবে এছণ করা চলতে পারে এই দিক দিরে বিচার क्तरमहे बाँडे क्रिकित अच्छारबत अकुछ लावक्ष मिर्दात्रण हे'एउ शास्त्र ।

# "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্মাদ্যন্ত্রয়" শীকল্যাণী দেবী

গত আখিন সংখা 'প্রবানী'ত প্রকাশিত ইন্ত প্রবাদ্ধর এক গানে বর্ণনাপ্রসালে লেখক প্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান কবিদের হিন্দুদেবদেবীর সম্বন্ধে কবিতা রচনার উরেপ করেছেন এবং মুসলমান লেখকদের মধ্যে কবি 'লালওগাল'কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। 'আলওগালে'র লেখা প্রস্তের নামোরেশ কলো লেখক 'পন্মাবতী' কাবোর উরেশ করেছেন এবং বলেছেন থে এই গ্রন্থ আরবী অক্ষরে ও বাংলা ভাষার লিখিত। উদাহেন-বরূপ তিনি করেক পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বস্তব্য আছে। হিন্দী সাহিত্যে হিন্দী ভাষার রচনাকারী মুসলমান কবির সংখ্যা কম নয়। এমন এক জন কবির নাম মলিক মুহন্মন 'জালসী'। ইনি 'লায়স' দেশে জাল্মাছিলেন, এবং ইনিই হিন্দী ভাষার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পার্যাবত্'-এর রচ্মিতা। এই প্রস্তের প্রারম্ভেই তিনি এইরূপে ঈশ্রের স্তাভিক করেছেন :---

স্মিরেী আদি এক করতার। জেছি জিট দীনহ

জেহি জিউ দীনহ্কীনহ্সংসাক।
কীন্হেসি ধরতী সংকাপতাক, কীনেসি বরণ বরণ উতাক।
কীন্হেসি সধামহী বরমভা (একাভ)

কীনহেসি ভূবন চৌদহো খণ্ডা। ইত্যাধি

'প্ৰবাসী'তে উদ্ধৃত

'প্রথমে এণাম করি এক করতার।
বেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার।
ক্তিলেক পাতাল মধী বর্গ নক আর।
ছানে স্থানে নানা বস্ত করিল প্রচার।
ক্তিলেক সপ্ত মধী এ সপ্ত প্রকাপ্ত।
চতুর্দ্দণ ভূষন স্থাজিল গগু গগু গ

কবিতাটি যে উপরিলিখিত কবিতারই অমুবাদ এ সন্থকে কোনই সন্ধেছ নেই। অতএব 'আলওয়াল' যে এই 'প্যাবত' বা 'প্যাবত' কাব্যের মূল রচিতা বাঙালী কবি নন্ অপিচ অমুবাদক মাত্র, সে বিষয়ে কোনই সন্ধেছ নেই। এর বাস্তবিক রচিত্রিতা কবি মনিক মূহম্মদ 'জারস্', বার চুটি মাত্র গ্রন্থ এপথ জ কিলামাহিত্যামুরাগী ও প্রাচীন হিলা রচনার অমুসন্ধানকারীদের পাওয়ার সৌতাগা হয়েছে এবং বার জল্প স্থাজ মালক মূহম্মদ 'জারস্''র নাম হিলা সাহিত্যে প্রতিটা লাভ করেছে। এই প্রস্থের একটি 'প্যাবত' বা 'প্যাবত' ও অন্তটি ' আর রাবট্'। এই ভিতার গ্রন্থটির নাম হিলা, সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে হু এসিছ হ'লেও বই-থানি আরু কালের অতল জলে তলিছে। কিছু 'প্যাবত' আরু হিলাভারামুলীলনকারী, হিলাপ্রেমী জনসাধারণের প্রির কাব্যগ্রন্থটি এই বইরের কিছু অংশ এ বংসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার একটি কাব্যগ্রন্থটিক কাব্যগ্রন্থটি সম্বলনকারীর নাম শল্পদ্যাল সক্সেনা।

### "সমাজ ও এষণা"

())

#### শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পত আধিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "সমাজ ও এবণা" প্রবন্ধে ডক্টর প্রীযুক্ত হবেজনাথ লাসগুপ্ত মহালয় আলোকের থেগম লিলালেথে ( Rock Edict I ) লিখিত "ন চ সমাজো কতকো" আংশে 'সমাজ' শব্দের আর্থ 'প্রীতিসম্মেলন' ধরিয়া লাইরাছেন এবং "সমাজান্ধি বহুকং দোখং পাছাতি দেবানাম্ পিয়ো পিরদানী রাজা" উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "সেকালে এইরূপ প্রীতিসম্মেলনে বিরাট ভোজের আরোজন হুইত এবং তাহাতে বহু প্রাণী নিহত হুইত। তাহাই নিবেধ করিবার জন্ম আশোকের শিলালিপির এই নির্দেশ।"

আমার বন্ধনা এই যে, অপোকের শিলালিপিতে "ন চ সমাজে। কতবো" আংশে 'সমাজ' অর্থে "প্রীতিসন্মেলন" নহে। 'সমাজ' অর্থে রক্ষণ (মাকুমি) ["মলানামশনিঃ·····রঙ্গং গতঃ সাগ্রজ"—ইতি ভাগবতে ১-।৪০) দর্লাকে 'রঙ্গ' শব্দ প্রস্তার]; এইরপে রক্ষণে বহু দর্শকের সমাগম (সম + √অজ) ইইত এবং সেস্থানে মন্তেরা পরশ্বের বিহাহ করিয়া অথবা ধৃত বহু জন্ধর সহিত যুদ্ধ করিয়া অব্যাধিত বিহার দিতেন। ইহাতে মানুহের ও অহ্য প্রাণীর জীবননাশের সম্ভাবনা ছিল বলিরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মে নবদীক্ষিত রাজা অপোক তাহা নিবিদ্ধ করিলেন। এই 'সমাজ' ইইল ইংরাজী শব্দে Amphitheatre।

কিন্তু তদানীং বর্তমান অক্সবিধ 'সমাজ' অশোক অনুমোদন করিলেন,
বণা—"অথি চাপি একা সমাজা ( সাধুমতা ) বহুমতা দেবানাম পিরস
পিরদলিনো রাঞো"। এই অক্সবিধ 'সমাজে'র অর্থও রক্ত্বল—কিন্তু
ইহা নাট্যসমাজ বা ইংরাজী শব্দে Theatre; এই রক্ত্বলেও বহু দর্শকের
সমাগম ( সম + √ অজ ) ইইত এবং নটসম্প্রদার রসপরিবেশনের ভারা
দর্শকের মনে আনন্দের সৃষ্টি করিছেন। এই 'সমাজ' অর্থাং অভিনয়হান "দেবতাদিগের প্রিচ প্রির্দেশী রাজা" অনুমোদন করিলেন।

ভরতের নাটাশার হইতে জানা যার যে প্রাচীন ভারতে প্রেক্ষাগৃহে
দর্শকের আসন প্রেণীবছভাবে সাজান স্ইত এবং পূর্বে অপেক্ষা পশ্চাতের
প্রেনী উদ্ভিত বা কিছু উচ্ভাবে অর্থাৎ আজকালকার গ্যালারীর আকারে
সাজান হইত এবং প্রেক্ষাগৃহের সন্মুথে কুশীলবন্ধণের অভিনয়ের স্থান
নির্দিষ্ট থাকিত। অমুমান করা ঘাইতে পারে যে সরভ্যাতেও দর্শকের
স্থবিধার জন্ম আসন অমুরূপ ভাবে সাজান হইত। কাজেই theatre
বা amphithentre তুই রক্ষরণকেই সমাজ বলা চলিতে পারিত।

রক্ষরণ, অভিনর্ম্থান, নাটাশালা বা আজকালকার দিনের ক্লাব ( club )-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থে 'সনাজ' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত প্রস্কে দেখা বায় , যথা—

১। বাংস্তারন-কাম হত্তে (কাশী) ১।৪।২৭,১৮ (পৃ.৪৯, ৫০)

—"পক্ষ মাসত বা প্রজ্ঞাতে২ছনি সরস্বতা। ভবনে নিযুক্তানাং নিতাং

সমাক্ষ8"। পক্ষের বা মাসের নির্দিষ্ট দিনে সরস্বতী দেবী বারা
অধিষ্ঠিত গৃহে কুশলবান্তিপণের নির্দিষ্টভাবে 'সমাজ' বা অভিনয়াদি
মন্ত্রার।

"কুলীলৰাশ্চ আগস্তবঃ প্ৰেক্ষণকমেবাং দহাঃ"—বিদেশ হুইতে আগত আগন্তক অভিনেতারাও এখানে তাহাদের অভিনয় (প্ৰেক্ষণকং = Show) দেখাইবেন।

२। कोिंगि-व्यर्गात्व (मरीन्त्र) २।२६---

"উৎসব-সমাঞ্চ-মাত্রাহ্ম চতুরহন্দৌরিকো দের:"

পুনঃ ১৩।৬—

"দেশ-দৈৰত-সমাজ-উৎসৰ-বিহারেতৃ চ জজিমনুৰজেঁত।" জেজা বিজিত দেশের দেশাচার দেৰতা 'সমাজ' উৎসব ও বিহারের প্রতি সমান দেখাইবেন অর্থাৎ সেগুলি বজার রাখিবার ব্যবহা ক্রিবেন।

#### ও। রামায়ণে (বোদাই নির্ণন্ন দাগর প্রেস ) ২।৬৭।১৫ "নারাজকে জনপদে প্রস্তুটনটনত্তক।ঃ। উৎসবাদ্য সমাজাদ্য বর্মকে রাষ্ট্রবর্মনাঃ॥"

বে জনপদে রাজা নাই—দেই জনপদে (রাজার ধারা পোষণেও অভাবে) সন্তট নট ও নর্ভকগণ ধারা সেবিত, রাষ্ট্রের উন্নতিকারী, উৎসব সকল ও 'সমাজ' সকল (বর্তমান ধাকিতেও) বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

'সমাজ' ইইতেছে রাষ্ট্রবর্জন অর্থাৎ রাষ্ট্রের হিতকারী ও দেশবাদীর আনন্দর্বর্জন অতএব উন্নতিকারী, দেশের ও দেশবাদীর বহু হিতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজ (অভিনয়স্থান, বিদ্যোটার) অক্সতম। এই জন্তই তাহা রাজগণকর্ত্ত্বক অনুমোদিত এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজ-অর্থে পুষ্ট হইত। এই 'সমাজ' রাজা আশোক অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিছ্ক মন্ত্রের স্থান বা ধৃত বক্ষ জন্তর সহিত বৃদ্ধ করিবার স্থান (সমাজ) আশোক নিবিদ্ধ করিবলেন। ইহাই আশোকের এথম শিলালিপির 'নির্দেশ'।

#### (২) শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

গত আখিন মাদের প্রবাসীতে ৫৬৩-৬৭ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় ডক্টর সূরেন্দ্র-নাথ দাসগুপ্তের "সমাজ ও এখণা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হরেছে। ভাতে মৌর্যাসমাট অশোকের প্রথম শিলালিপি থেকে ছু'টি উদ্ধৃতি আছে (৫৬০ পূঠা)। কিন্তু উদ্ধৃতি হটিতে কিছু ভূল থেকে গিয়েছে। প্রবন্ধকার প্রথমতঃ লিখেছেন, "সমাজ্ঞ্মি বছকং দোষং পশতি দেবানম্ পিয়ো পিয়দশী রাজা।" কিন্তু লিপির ঐ অংশের প্রকৃত পাঠ রিরনার শৈলের ভাষা অনুযারী,—"বহুকং হি দোসং সমাজ্ঞান্ধি পুসতি দেবানং প্রিমে প্রিয়দি রাজা।" অবশু কালসি, ধৌলি জৌগড়া সাহ্যাজঘড়ি মানসেরা প্রভৃতি ছানের লিপিগুলিতে ভাষার কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা বায়, কিন্তু "সমাজ' কথাট সৰ্বত্ৰ "বছক" কথাটিয় পৰে ব্যবহার করা হরেছে ৷ প্রবন্ধকারের দ্বিতীর উদ্ভিটি আরও প্রমান্তক ৷ "অবি চাপি একা সমাজা বহুমতা দেবানাং পিরুদ পিরুদ্শিনোরাঞো"-এ রুক্ম পাঠ অশোকের শিলালিপিতে কুত্রাপি দেখিতে পাওরা বার না। গির-নারের ভাষ্য অনুযারী এই অংশের প্রকৃত পাঠ--"স্বস্থি পি তু একচা সমাজা সাধ্মতা দেবানং প্রিরদ প্রিরদসিনো রাঞো।" অস্তান্ত ছলে ভাষার সামান্ত অনৈকা পাকলেও তা গুরুতর নর এবং বাকাটির গঠন-প্রশালীও অভিন্ন। "সাহবাজগড়ির লিপিতে "সাধুমতা"র স্থানে Bubler "শ্ৰেষ্টমতি" পড়েছিলেন। Hultzsch-এর সর্বজন গৃহীত আমাণ্য পাঠ অনুবারী ওথানে "সম্মতে" হবে। কিন্তু "বহুমত" ডাঃ দাসগুগু কোথা থেকে পেরেছেন বুঝলাম না। অশোক-শিলালিপির পাঠ নিয়ে উপরিউক্ত আলোচনাটি আমরা করলাম—কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয় কর্ক প্রকাশিত ডাঃ দেবণত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ও সুরেক্রনাথ মজুমদার শাত্রী সম্পীদিত অশোকের অনুশাসনগুলির সংস্করণ ও ডাঃ ভূলট্দ এর প্রামাণ। সংখ্রণ এই ছুখানি এছের উপর নির্ভর ক'রে। শেষোক্ত এত্তে निवानिभिक्षनित्र य स्मात Plate मिकता इरहाइ छ। পরীকা ক'রেও এবলকারের উদ্ভ পাঠের কোনও সমর্থন খুঁজে পেলাম না।

তাং দাসগুপ্তের প্রবন্ধটি হৃচিন্তিত ও পাণ্ডিতাপুণ এবং উমিথিত ক্রটি আপাতনৃষ্টিতে দামাছা। কিন্তু অপোকের শিলালিপি সাধারণ পুশুক্ত নর—তা মহামূল্য ঐতিহাসিক দলিল। এ বিবরে সাধারণের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। হৃতরাং ডাং গাসগুপ্তের ক্রার হৃপন্তিত ব্যক্তির মতামতকে সাধারণ বদি এ প্রসন্ধে চূড়ান্ত বলে প্রহণ করে তাতে বিশ্বিত হবার কিছু থাকবে না। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভুল্টির ভক্তম্ব অধীকার করবার উপার থাকে না।

# कां जभर्मी रेवछव विक्रिमहत्त्र

### जीविक्यमाम हत्हीभाधाय

কৃষ্ণচরিত্রে বন্ধিমচন্দ্র ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিথেছেন, ''যদ্ধারা লোকরকা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম।" ধর্মের এই মর্ম্মকথা ভূলে গিয়েই যে জাতির সর্বনাশ ঘটেছে একথা বন্ধিমচন্দ্র বিশাস করতেন। তাই তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে দেখতে পাই লেখা বয়েছে:

"আমরা ুমহতী কৃষ্ণকথিত নীতি পরিত্যাগ করিরা, শূলপাণি ও রঘুনশানের পদানত,—লোকছিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত, মলমাদ-তত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে বন্তমৃদ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে তো কোনু জাতি অধংপাতে বাইবে ?"

ধর্মততে লেখা আছে:

"জারও ব্রিরাছি, আব্যাক্ষা হইতে বজনরকা গুরুতর ধর্ম, বজন-একা হইতে দেশরকা গুরুতর ধর্ম।"

কৃষ্ণচরিত্রে যা তিনি লিখেছেন একথা তারই প্রতিধানি। দেশবক্ষাকে শুধু শুক্তর ধর্ম ব'লে বন্ধিমচন্দ্র ক্ষান্ত থাকেন নি।

"বৰ্ধন ঈশ্বৰে ভক্তি এবং সৰ্বলোকে প্ৰীতি এক, তথন বলা বাইতে গাৰে যে ঈশ্বৰে ভক্তি ভিন্ন দেশখীতি সৰ্বলগেকা গুলুতর ধৰ্ম।"

ৰত্বিচন্দ্ৰ দেশপ্ৰীভিকে সৰ্ব্বাপেকা গুৰুতৰ ধৰ্ম ব'লে মনে কৰতেন। নইলে বন্দেমাতৰমেৰ মতো মহাস্থীত ভাৰ কণ্ঠ থেকে উৎসাৰিত হ'তে পাৰতো না।

এখন প্রশ্ন—দেশরক্ষা বলতে বৃহ্নিষ্টক্স কি ব্যতেন ? 'বলদেশের কৃষক' প্রবৃদ্ধে এ প্রশ্নের উত্তর পাই। সেধানে অ'ছে:

"দেশের মঞ্চল ? দেশের মঞ্চল, কাহার মঞ্চল ? তোমার আমার মঞ্চল দেখিতেছি কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের করজন ? আর এই কৃষিজীবী কর্মজন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে করজন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। •••বেথানে তাহাদের মঞ্চল নাই, সেথানে দেশের কোন মঞ্চল নাই।"

তা হ'লে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মৃষ্টিমেয় ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোকের স্বার্থবক্ষা এবং দেশরক্ষা একট কথা—এমন বিশাস বহিমের ছিল না। বরং তিনি উল্টা বিশাস করতেন। 'বলদেশের ক্রযকে'ই রয়েছে:

"জীবের শক্ত জীব, মসুবোর শক্ত সমুবা, বাঙালী কুবকের শক্ত বাঙালী জুবামী। ব্যাআদি বৃহজ্জন্ত ছাগাদি কুত্র জন্ত্বগণকে গুকুণ করে। রাহিতাদি বৃহৎ মৎসা সক্ষীদিগকে গুকুণ করে। জ্মীণার নামক বড় মানুব কুবক নামক ছোট নামুবকে গুকুণ করে।" দেশ বলতে তিনি ব্যতেন গ্রামের সহস্র সহস্র নিরন্ন হাসিম শেখ এবং রামাকৈবর্তকে। দেশরকা বলতে তিনি ব্যতেন ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি কীবস্ত নরকলালকে দারিস্ত্র থেকে, অক্ততা থেকে, ভীকতা থেকে, চিত্তের সন্ধীর্ণতা থেকে মুক্ত করা।

কিন্ধ কিসের জন্ম দেশের লক্ষ লক্ষ মাছ্য স্বাস্থ্য থেকে, সম্পদ থেকে, জ্ঞান থেকে, শক্তি থেকে বঞ্চিত হ'দে আছে ? দাস ব'লে। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা ভারতবাদীরা নয়। যারা আমাদের দশুমুণ্ডের কর্ত্তা ভারা আমাদের বোঝে না, বুঝবার চেষ্টাও করে না। ধর্মতন্তে গুরু শিষ্যকে বল্লেন:

"ইংরেজের বৃদ্ধি সকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙালী হইরাও বলি। আমি গোশাদ বলিরা বে ডোবাকে সমূল বলিব, এমত হইতে পারে না। বে জাতি একণত কুট্টি বংসর ধরিরা ভারতবর্ষের আধিপতা করিলা ভারতবাসী দিসের সম্বন্ধে একটা কথাও বৃ্ঝিল না, তাহাদের অন্তলক গুণ থাকে বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবৃদ্ধি বলিতে পারিব না।"

ইংরেজ শাসনে আমাদের ক্ষতি থে কেবল অর্থের দিক থেকে ঘটেছে তা নয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকেও যে এই শাসন মারাত্মক হয়েছে এ কথা বিশ্বসক্ষ বিশ্বাস করতেন। ধর্মতত্তে গুরু বলছেন শিষ্যকে:

"ইরেরজের শিকা অপেকাও বে আমাদের শিকা নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তা-কঠে বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত।"

ইংরেজের অফ্করণ করবার বিড্ছনা থেকে
আমাদিগকে মৃক্ত রাধবার জন্ত বিষম যে এতথানি চেটা
করেছিলেন তার কারণ ইংরেজ-শাসনের নৈতিক
প্রভাবকে আমাদের মহস্যত্ত্বে বিকাশের পক্ষে তিনি
অফ্কৃল ব'লে মনে করতেন না। ইংরেজ-শাসনে
আমাদের দেশের মৃচিরাম গুড় জাতীয় এক শ্রেণীর মেরুদগুহীন লোকের আর্থিক মঙ্গল হলেও এই শাসন দেশের
অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর যে কোন মঙ্গলই করে নি
এ কথা স্কল্ট ভাষায় প্রকাশ করতে বিজ্মচন্ত্রের কোথাও
বাধে নি। বিদ্দেশের কৃষকে' তিনি লিথেছেন:

"আর তুমি ইংরেজ বাহাছর—তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে' হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির স্টেট কিয়াইবার কলনা করিতেছ, আর অপর হতে ভ্ৰমণ্ডুক শাশুগুছে কপুদিত করিতেছ—তুমি বল দেখি বে, তোমা হ'তে এই হাসিম শেধ এবং রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে ? আমি বলি শাপুষাত্র না, কণামাত্র না ।"

বিষদক্ষ পরাধীনতাকে আমাদের অমলনের হেতৃ
ব'লে যে মনে করতেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যে
শাসন-ব্যবস্থার হাজার হাজার মাত্র পেট ভবে খেতে
পর্যন্ত পায় না, ডাকে অমলনের হেতৃ বলা ছাড়া উপায়
কি ? বিষম্চক্র স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কাবণ স্বাধীনতার
মধ্যে ডিনি দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের সমন্ত বৃত্তির
অন্থ্লীসনের ও পরিতৃপ্তির উপায়। বিষম স্বাধীনতার
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন:

"সমাজের যে **অব**ছা ধর্মের অনুকৃদ, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যার।"

এই জন্মই বিষমচন্দ্র স্বাধীনতা বলতে ৩ ধুইংরেজ শাসনের অবসান ব্যতেন না। তিনি লিখে গেছেন, "ম্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শক্ত।"

ইংরেজ-শাসনই বদি দেশের সর্বপ্রকার অমদলের কারণ হয়, তবে সে শাসনের অভিশাপ থেকে মৃক্ত হবার উপায় কি? ইংরেজ ত কেন্ডায় আমাদিগকে মৃক্তি দেবে না। কেন দেবে না তার যুক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে ইংরেজ লেথক অলডাস হাক্সনী নয় ভাষাতেই লিথেছেন:

But if I were a member of the I. C. S. or if I held shares in a Calcutta Jute Mill (I wish I did), I should believe in all sincerity that British rule had been an unmixed blessing to India and that the Indians were quite incapable of governing themselves.

তাংপৰ্যা। আমি যদি কোন আই-সি-এস্ অফিসার হ'তাম অথবা কলিকাতার কোন পাটের কলে আমার বদি পেরার থাকত (থাকলে ভালই হ'ত) তবে সর্ববাস্তঃকরণে আমি বিবাস করতাম ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ধের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় নি এবং ভারতবাসীরা বায়ন্ত শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষোগ্য।

বেহেতু স্বার্থ কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে না, সেই হেতুই চেয়ে-চিস্তে আমবা ইংবেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাব না। তবে কিসে আমবা স্বাধীনতা পাব ? বহিমচক্র বলনেন ভিকার ধারা কিছুতেই নয়, শক্তির ধারা। সেই শক্তির উৎস যে একতায়—অনন্যসাধারণ প্রতিভার আলোকে বহিমচক্র এই সত্যাকে সহক্রেই আবিদ্ধার করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আনন্দমঠের সন্থ্যাসীকে দিয়ে গাওয়ালেন মহাসনীত বন্দে মাতরম্। যাদের ভাষা বিচিত্র, ধর্মমত বিচিত্র, বেশভ্ষা বিচিত্র, আদব-কায়দা বিচিত্র ভাদের একই পতাকার তলে মেলাভে পাবে তথ্ দেশাত্মবোধের ভাষ্। আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্মমত

যাই হোক না কেন একটা কাষণায় আমবা স্বাই এক আব সেই কাষণাটা হ'ল ভাবতবর্ধ আমাদের সকলেবই মাতৃত্মি। থেদিন সমস্ত ভাবতবাদী ভেদবৃদ্ধিকে দ্বে সবিরে রেখে ভাবতবর্ধকে মা বলে ভাকতে আরম্ভ করবে, দেদিন থেকে আমাদের ইভিহাসের ধারা যে একটা নৃতন পথে চলতে আরম্ভ করবে—এ কথা বহিমচক্র সহজেই ব্রুতে পেরেছিলেন। নৃতন ভাবতবর্ধের জ্যোতির্ঘয় স্বপ্ন বাস্তবের মধ্যে কবে সভা হ'য়ে উঠবে, এ প্রশ্ন মহেন্দ্র ধ্বন জিক্সাশা করলেন—ব্রন্ধচারী উত্তর দিলেন, 'ঘবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ভাকিবে।' বিষ্কিষ্ঠ বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'বে শভধাবিচ্ছির ভাবতবাদীকে শেবালেন মাকে মা বলে ভাকতে। এই জন্মই অরবিন্দ বহিমকে বললেন ভারতবর্ধের 'পোলিটিকালে গুক।'

স্বাধীনতার মন্দিরে পৌছবার প্রথম সোপান তৈরি কবল বন্দে মাতরম। শতধাবিচ্ছির মাতুবগুলি একই আদর্শের পতাকাতলে মিলিত হবার মহামন্ত্রের সন্ধান পেল। কিন্তু শুধু ঐক্য ত স্বাধীনতা লাভের জন্ম যথেষ্ট নয়। যাবা আমাদের দেশকৈ গ্রাদ ক'বে আছে ভারা তোসহজে স্বার্থকে ছেডে দেবে না। একমাত্র শক্তির কাছেই তারা পরাজয় স্বীকার করবে। ব'হুমচন্দ্র ভাই আমাদিগকে 'কুকুবজাতীয় পলিটিক্স' চৰ্চচা ছেড়ে 'বুষজাতীয় পলিটিকো'র চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিলেন। আমরা যাচাই ভিকাপাত্তকে আল্লেয়ক'রে তাপাব না---তাকে জিতে নিতে হবে আমাদের পৌরুষের দারা। তিনি বললেন, স্বাধীনতা যদি পেতে চাও—তার জন্ম পুরা মৃল্য দিতে হবে। দেশমাতৃকার চরণমূলে সমস্ত স্বার্থকে নি:শেষে বলি দিতে পারলে ভবেই মিলবে মুক্তি, মিলবে সমষ্টির কল্যাণ। তাই তো আনন্দমঠে সভ্যানন্দের মুধ দিয়ে বৃদ্ধিচন্দ্ৰ নব্য শোনালেন ছঃখবরণের অগ্নিবাণী:

"সন্তাৰের কাজ অতি কটিন কাজ। বে সর্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেছ এ কাজের উপযুক্ত নহে।"

মহেন্দ্র জিকাসা করলেন:

"বে ত্রী পুরের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্ব্যের অধিকারী নছে?"

উত্তর এলো:

"পূত্র-কলত্ত্রের মুধ দেখিলে আমরা দেখতার কাল ভূলিরা বাই। সন্তানধর্মের নিয়ম এই বে, বে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

অবসর মতো দেশকে ভালবাসবার ভাববিলাসিভার

কোনো স্থান বইলো না বন্ধিমের দেশপ্রেমে। ঘরমুখো বাঙালীকে আমবাগানের আর কাঁঠালবাগানের স্লিগ্ধ চায়া থেকে টেনে এনে তিনি তাকে দাঁড করিয়ে দিলেন মক্ত পথের কর্মময় বৃক্ষে স্থী-পুত্র, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন আর কিছুকে যে মৃল্য দিত না-সেই দ্বীর্ণমনা বাঙালীকে তিনি ক'বে দিলেন গৃহধর্ষে উদাসীন। তাকে বললেন, যত দিন না মাতার উদ্ধার হয় গুহধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে—উপাৰ্চ্ছিত সম্পদ দিতে হবে বৈষ্ণব-ধনাগারে —ব্রাহ্মণ-শৃক্র বিচার ভূলে গিছে সকলের হাতের সঙ্গে মেলাতে হবে হাত। বৃদ্ধিচন্দ্র আমাদের ভাবের জগতে খুলে দিলেন একটা নতন জগতের তোরণ-ছার যার মাথায় লেখা রয়েছে: জননী জন্মভ্মিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। ছইট-मान् रथमन नवा चारमविकानरमत्र नृजन मधाम-मरख मिरमन দীকা-বিষমচন্দ্রও তেমনি নবা-ভারতবর্ষের আত্মাকে সন্ন্যাসের অগ্রিমন্ত্রে করলেন দীক্ষিত। আমাদের জীবনতবী নিশুরক নিরাপদ জলবাশিতে। ভাগছিল বন্দরের বহিমচন্দ্র সেই ভরীকে ঠেলে দিলেন কুল থেকে অকুলের পানে বেখানে মৃত্যু বয়েছে হাত বাড়িয়ে, বিপদ রয়েছে কোল পেতে। স্পেংলারের মতোই তিনি বললেন.

Greatness and happiness are incompatible and we are given no choice.

ষদি স্থও চাও---গৌরব থেকে বঞ্চিত পাকতে হবে, যদি গৌরব চাও, স্থেম প্রত্যাশা করে। না।

বৰিমচন্দ্ৰ শুধু গৃহধৰ্মের আদৰ্শকে ভেডেই ক্ষান্ত হলেন না-ভার একটা মন্ত আদর্শকে তিনি নির্মম আঘাত দিলেন আর সে আঘাত হ'ল ধৈয়ের আদর্শ, ক্ষমার আদর্শ, অহিংসার মুখোদ-পরা 'নিরাপদ নীরব নম্ভা'র আদর্শ। এখর্যো যারা ভাগ্যবান তারা করবে দীনকে দয়া, আর ভাগ্যহত দরিত্র যারা তারা থৈর্য্যের সঙ্গে অদ্টের দেওয়া তুর্ভাগ্যের বোঝাকে নতশিরে বহন করে চলবে-এই আদর্শই এতকাল ধরে পেয়ে এসেছে প্রশ্রের। এই আদর্শের আধিপতাই লক লক মাসুবের অভিশপ্ত জীবনকে আৰও বেখেছে শৃত্যলিত ক'রে। যারা এসেছে সাগ্র-পার থেকে রাজ্যক্তয়ের লোভ নিয়ে, পরবাজ্যে করেছে প্রবেশ. সেধানকার মামুবগুলিকে বানিয়েছে স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক, ভাদের জীবনকে বঞ্চিত ক'বে রেখেছে সম্পদ থেকে, জ্ঞান থেকে, মৃক্তির আনন্দ থেকে,—তাদের ঔদ্ধত্যকে আঘাত ক'রো না, বাধা দিয়ো না, ভা করা পাপ। এই যে নিরীহতাকে পঞ্জার অর্থা নিবেদন করতে গিয়ে অভ্যাচারীর শাসনদওকে নিংশব্দে সম্ভ ক'রে চলার বিভয়না—এ বিভয়নঃ দ্র করবার জন্ম বঙ্কিমচন্দ্রকে আঘাত দিতে হ'ল ক্লৈব্যের শাসনকে। সেই জন্ম তাঁকে বলতে হ'ল—

''চৈতজ্ঞাদেবের বৈফ্বধর্ম প্রকৃত বৈক্ষধর্ম নছে উহ। অর্জ্জেক ধর্ম-বাত্ত। কৈতজ্ঞাদেবের বিজ্ঞু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নছেন তিনি অনন্ত শক্তিময়।''

তাঁকে লিখতে হ'ল---

''প্রকৃত বৈক্ষবধর্শের লক্ষণ ছুষ্টের দুমন, ধরিত্রীর উদ্ধার ।''

অক্তায়ের শাসনকে নতলিরে মেনে চলবার যে সর্কনেশে থৈর্যাের আদর্শ তাকে ভাতবার জন্তই তাঁকে লিখতে হ'ল কৃষ্ণচরিত্র। কৃষ্ণচরিত্রে বৃদ্ধিম আহিংসা প্রম ধর্মের নৃতন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখলেন,

"ভবে অহিংসা পরমধর্ম, এ বাকোর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্মা প্রয়োজন বাতীত বে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্ত হিংসা অধর্ম নহে; বরং পরম ধর্ম।"

একটা নিক্ষার্থ্য শৃষ্থলিত পোষমানা জাতিকে শক্তিমন্ত্রে, ক্ষাত্রধর্মে, দীকা দিতে গিয়েই বহিমকে আনন্দমঠ, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র সব কিছুই লিথতে হয়েছিল।

বন্ধদেশৈর ক্লযক, আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র সমস্ত রচনাই জাতিকে একটি লক্ষ্যে পৌছে দেবার জন্ম লেখা---দেই লক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা। এই রচনাবলীর এক প্রাস্থে অন্তিচর্ম্মনার রামাঠকবর্ম এবং হাদিম শেখের ছবি—ভাজের প্রচণ্ড রৌলে শীর্ণকায় ছটি বলদে ভোঁতা হাল ধার ক'রে এনে তারা এক হাঁটু কাদার উপর দিয়ে চাষ ক'রে চলেছে; আর এক প্রান্তে গীতার উদ্গাতা অজ্বনের কপিধ্বজ রথের সার্থী কুরুক্তেত্তের কুফের প্রচণ্ড-মনোহর মুর্ত্তি। পর শ্লোক তিনি উচ্চারণ ক'বে চলেছেন ভয়োজ্য মহাবীরকে গাঙীব ধরিয়ে হুষ্টের দমন কার্য্যে নিয়োজিত क्त्रवात खन्छ। এই यে ছটো ছবি এদের মধ্যে বয়েছে প্রকাণ্ড একটা মিল। দেশের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন সর্বহারাদের মুক্তির জন্ম বঙ্কিমের চিত্ত কেঁদেছিল। দেই মজির উপায় তিনি দেখেছিলেন প্যার্টিয়টিজ্মের মধ্যে। বিদেশ থেকে এসে দেশকে জোর ক'রে দথল ক'রে নিয়েচে ভাদের রাহগ্রাস থেকে জন্মভূমিকে মুক্ত করবার উপায়কেই বৃহ্নি প্রাটিজুম্ বলতেন। কিন্তু ধৈর্বের আদর্শকে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পূব্দা ক'রে এসেছে তারা অক্সায়ের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াতে চায় না! চৈতক্তদেব নিরীহতার জয়ধ্বজা হাতে নিয়ে যাদের চিত্তকে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করেছেন তাদের অসহিফু ক'রে ভোলা যে এক ব্ৰুম অসম্ভব! বৃদ্ধিকে ভাই লিখতে হ'ল কুঞ্চবিত্র। এই কুফের ছাতে বাঁকা বাঁশরী নয় যার স্থবে मध ह'रम यम्नाव जीरव हुटि खटा शामनातीय नन :

বন্ধিমের কৃষ্ণের হাতে মহাশব্দ পাঞ্চল্প বার পর্কানে নৃতন প্রেরণা এল অর্ক্তুনের মনে, হৃৎকম্প জাগলো ছঃশাসনের প্রাণে। বেখানে ছিল চৈতক্তদেবের সিংহাসন সেথানে বন্ধিম বসালেন কৃষ্ণকে—গাত্রার দলের মযুরপুচ্ছধারী কৃষ্ণকে নম্ব—কুকক্ষেত্রের ভীষণ-স্থানর কৃষ্ণকে বার কঠ থেকে রণভূমিতে উৎসারিত হ'ল:

> "মরৈবৈতে নিহতাঃ পূর্কমেব নিমিত্তমাত্রং তব স্বাসায়িন।"

# বাঁকুড়ার পুঁথি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

ব্ৰশ্ববৈৰ্ধপুৱাণ নাকি বাঢ়ে বচিত হইয়াছিল। মলভূম বাজ্য বাঢ়ের কত দ্ব প্র্যান্ত বিস্তৃত ছিল কে জানে।
বামাঞী পণ্ডিতের শৃক্তপুৱাণ ঢাকা বিশ্ববিভালম হইতে
প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদ্ চণ্ডীদাসের
ক্ষমকীর্ত্তন প্রকাশ করিয়াছেন। বাকুড়ায় প্র্বেবছ শাজের
আলোচনা হইত। কবিচক্র গোবিন্দ্যকলে লিখিয়াছেন—

"ক্ষকর পড়িয়া হরি পড়ে অভিধান। বড়শাল্ল পড়িয়া হরি হৈলা বৃদ্ধিমান ১ বাকেরণ পড়িয়া হরি জানিল সকল। চারি বেদ পড়িয়া হরি হইল বিকল। রামারণ পড়ি হরি বড় পালা হুও।

কাবাহলকার পড়ি হরি নাটক নাটকা।
প্রাণ ভারত পড়ি আঅড়ালা টাকা।
নানা রসকলা হরি দিখিলেন শীত।
বৌদ্ধনিদা শিখিলেন হরি বিচিত্র চরিত ।
শূগাল চরিত্র পড়ি কাগশার পড়ি।
অক্ষভার (?) নাগবিদ্যা শিখিল গাড়ুরী।
ক্ষেত্রিবিদ্যা শিখিল হরি ছত্রিশ বিবরণ।
গঙ্গবিদ্যা শিখিল হরি হইল সিরান।
চুড়ি কর্মকার বিদ্যা শিখিল মারারণ।
সকল বিদ্যা শিখিল হরি অভি বিচক্ষণ।
মারবিদ্যা শিখিল হরি নিজ ভুজবলে।

ধনুবিদা। শিখিল হরি বড় রুথ বুঝে। ' ছল মাদের পথে থাহার বাণ বুঝে। ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস আচাধ্য এজগিরিমাঝ ইইতে গ্রন্থমেদ আনিয়াছিলেন। বাঁকুড়া পুঁথিব দেশু। রামাঞী পণ্ডিড, চণ্ডীলাস কোন্ বেদব্যাসের পোথা অন্তুসরণ করিয়া পুঁথি লিখিয়াছিলেন—বলেন নাই। ১০ডক্তদেবের পরবর্ত্তী কালেও বাঁকুড়ায় আনেকে পুঁথি লিখিয়াছিলেন।

ক্তক জ্ঞাত, বহু অ্জাত। বাঁকুড়ায় ক্থনও প্ৰছ-য্ৰু অনুষ্ঠিত হয় নাই। বাঁকুড়ার সংস্কৃত পশুিত্রগণ পোথা নকল করিভেন। ভাঁহার। প্রভ্যেকেই এক একজন বেদব্যাদ ছিলেন। বাঁকুড়ার ভবিষাপুরাণে নাগবিছা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার বায়পুরাণে শ্রীচৈতন্ত-মহাপ্রভুর অবতারত্ব বর্ণন পরিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া বায়। বাঁকডায় শাবিদ্বত, 'চণ্ডীদাসচরিতে' অশুতপূর্ব পৌরাণিক কথা আছে। বাঁকুড়ার কবিচন্ত্রের গোবিন্দ-মঙ্গল শুনিয়াছি একবার ছাপা হইয়াছিল। উহা দেখি নাই। মনে হয় উহা সম্পূৰ্ণ ছাপা হয় নাই। গোবিন্দ-মকল স্ববৃহৎ গ্রন্থ। কবিচন্দ্রের অনেক রচনা কাশীরাম দাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। কবিচন্দ্রের গোবিস্মঞ্চলেও নুতন বকমের পৌবাণিক কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ সংস্কার-সমিতি দেশে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। বাঁকুড়ায় অফুদদ্ধান করিলে এখনও বছ পুরাণ, উপপুরাণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। শুগাল-চরিত্র, গ্রহবিষ্ঠা, গাড় রী বিভা ইত্যাদি সকল বিভা এই সব পুরাণে পাওয়া যাইবে। বহু পুরাণ, কাব্য, জ্যোতিষ, দর্শন, অলহার, ব্যাকরণ আদি বাঁকুড়া হইতে আবিদ্ধৃত হইয়া ব্দবশু অক্তম গিয়াছে। এই স্কল পুঁথির অধিকাংশগুলিতেই লিপিকরের নাম, ধাম, লিপিস্থান ইত্যাদির উল্লেখ নাই। পুঁথিগুলির সহিত দেগুলি কোথায় কিব্নপ ভাবে আবিষ্ণুড হইয়াছে অবশ্য ভাহাব লিখিত বিবরণ আছে। না থাকিলে ভবিষাতে উহাদের সংস্কর্তাগণের শ্রমে পডিবার বিলক্ষণ স্থাবনা আছে। ধর্মমকলের পানের কাল এখনও সঠিক নিণীত হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে বছ ধর্মমন্ত্রের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়া অক্তত্র গিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ বচয়িতাই বাকুড়ার। 'জিডরাম'-

এর ধর্মমৃদ্ধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বাকুড়ায় ধর্মফলের গানের ছড়াছড়ি ছিল। এখনও অফুসভান করিলে বছ 'নোতনমঙ্গল' পাওয়া হায়। কোনও পুথিশালায় আছে কিনা জানি না। বাঁকুড়ায় ইহার প্রচলন ছিল। এই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে উহা হইতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমার বিশাস। তরণীরমণের 'অষ্টাদশপদ' বাঁকভার আবিষ্ণত হইরাছে। উহাতে কবি নিন্ধকে চণ্ডীদাৰ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। ছাতনার প্রমানন্দ দাস 'বসকদম' পুঁথি লিখিয়াছিলেন। উহা বৃহৎ গ্রন্থ। উহার শেষ পত্রটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে ৷ প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস চরিত'-এর পরিশিষ্টশেষের— 'তাকো নিবাদছ ছাতনা স্থন্দর স্কঠাম'—ইত্যাদি পদটি दमकनश्र श्रुणित त्नव भन। आमात मत्न इम्न 'दमकनम्न' পদসংগ্রহের পুত্তক। উহাতে চণ্ডীদাদের বহু পদ থাকিলেও 3 আবিদ্ধার নিতাস্ত থাকিতে পারে। পুঁ থির প্রয়োজন। বাঁকুড়ায় 'বিদ্যাপতি' প্রবাদ এখন আর ভুনিতে পাওয়া যায় না। বাঁকুড়ায় অনেক বাজপুত ছত্রির বাস। ইহাদের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিলেও দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়। এইরূপ পুথিতে গোবর্দ্ধন নামক কোনও কবির কৃষ্ণলীলার স্থললিত পদ আমি দেখিয়াছি। এই কবি 'গীতগোবিন্দে'র কবি গোবর্দ্ধন কিনা জ্বানিবার চেষ্টা করি বাকুড়ায় পাঁজি উণ্টাইলেই জ্যোতিয-শান্তালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে শহরের বুকেই এখনও রকমারি জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রাচীন পুঁথি আবিদ্ধৃত হইতে পারে। বাঁকুড়ার পাঠক-পাড়ায় পর্বের এই শান্তের বিশেষ আলোচনা হইত। সমীত-শাস্তালোচনায়ও বাঁকুড়া অগ্রণী। সঙ্গীতশাস্ত্রেরও নানারূপ পুঁথি বাঁকুড়ায় অনুসন্ধান করিলে এখনও পাওয়া ষাইতে পারে। নীলাচল হইতে বুন্দাবনের পথে ঐচৈতক্ত-দেব পথ হারাইয়া রাডের জন্মে তিন দিন প্রমণ করিয়া-ছিলেন। বীর হাষীর তথন রাড়ের রাজা। ঐতিচতক্তদেব विकृत्र भार्मिन कविशाहित्मन कि ना-वीत शंशीर कर्ड़क তাঁহার স্বৃতিপূজার কোনও ব্যবস্থা হইয়াছিল কি না, এ প্রশ্নের সমাধান কি প্রকারে হইবে ? ভক্তিবত্নাকরের ক্রায় স্কুরুহ্থ বৈষ্ণৰ গ্রন্থের প্রচলন বাঁকুড়ায় ছিল না। বাঁকুড়ায় শাবিদ্বত বৈষ্ণবামৃত পুঁথি হইতে বীর হাষীরের দহ্য-অপবাদ গিয়াছে। 'নবোত্তমবিলাস' গ্রন্থ বাঁকুড়ায় পাওয়া ষায় না। বাঁকুড়ায় 'খামানন্দবিলান' পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থ এখনও মৃত্রিত হয় নাই। বাঢ়ে চৈতক্ত মহাপ্রভূব অপ্রকট লীলা। বাঁকুড়ায় চৈতলুধর্ম প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাদ আচার্য্য বীর হামীরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচাগ্য বাঁকুড়ার লোক ছিলেন-এরপ জনশ্রুতি বাঁকুড়ায় আছে। পুঁথিতে ইহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। বীর হামীর, বিষ্ণপুরে জীনিবাস আচার্য্যের বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন: কবি যতনক্ষন শ্রীনিবাস আচার্যোর কয়া হেমলতা দেবীর শিষ্য ছিলেন। যতুনৰ্শন কোথ্য বসিয়া রূপগোশামী-আদির গ্রন্থসমূহের ভাষা করিয়াছিলেন কে জানে। যতুনন্দন-ক্বত বে-সব ভাষার পুঁথি বাঁকুড়ায় পাওয়া যায়, সেগুলি সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের। বাঁকুড়ীর রাধাদাস স্থলালত পদ ছন্দে হংসদৃতের ভাষা করিয়াছিলেন। রূপ, সমাতন, রঘুনাথ, এজীব প্রভৃতির বহু অনাবিষ্ণত গ্রন্থ অফুসন্ধান করিলে বাঁকুড়ায় পাওয়া যাইবে। ক্লফ কবিরাজ ভুধু চৈতনাচরিতামৃতই লেখেন নাই. তিনি আরও গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ছয় গোস্বামীর অষ্টক তিনি লিথিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর অষ্টকে তিনি উহাদের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন। কবিবান্ধ ঠাকুবের 'নিগুড় তত্ত্বসার' গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে চৈতক্সদেবের **অহু**সার ষে ধর্ম, তাহাই কথিত হইয়াছে। বিশ্বমঞ্চল 'শ্রীকুঞ-করিয়াছিলেন। বিশ্বম**কলে**র কণামুত' বচনা নাম লীলাম্বক ছিল কি না গুনি নাই। বাঁকুড়ায় 'লীলা-স্থাকন' বির্দ্ধিত কৃষ্ণকর্ণামতের প্রচলন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-কবিবাজ ঠাকুর তাঁহার এক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুব বদাখাদন ব্যাপাবে জহদেব, লীলাস্থক এবং চণ্ডীদাদের উল্লেখ করিয়াছেন, বিশ্বমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত কবিবাজ ঠাকুবের স্মার এক গ্রন্থে চৈতক্ত-চরিতামুতে'র 'শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আশ'-এর রঘুনাথ, রঘুনাথ ভট্ট-এরপ উল্লেখ আছে। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত চণ্ডী-মকল কাব্যের পুঁথিতে নিম্নলিখিত নৃতন রক্ষের ভণিতা পাওয়া যায়:---

''মহামিশ্রি জগল্লাধ জনর মিশ্রির তাত কবিচন্দ্র হনর নন্দন তাহার অনুদ্র ভাই চন্তীর আদেশ গাই বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্গে।

वृद्दे ऋत्वः---

ললিত প্ৰবন্ধ দিজবর মৃকুন্দ শ্ৰীকবিচল্লে ভণে। পির কয়েক স্থলে :—

করগো করণামনী শিবরামে দরা :"

ইহা হইতে বুঝা যায়—'কবিকরণ' মুকুন্দের ছোট **डारे हिल्म। पृक्त्मत डे**शाधि हिल-'कविठन्त'। 'কবিকম্বণে'র আগল নাম ছিল শিবরাম। 'চণ্ডীম্মল' কাব্য---'কবিচন্দ্ৰ' এবং 'কবিকঙ্কণ' অথবা মুকুন্দ এবং শিবরাম—ছই ভায়ে রচনা করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ায় বহু লোকে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। জগ্রামী রামায়ণ ৰীকুড়া লক্ষ্মপ্রেদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। জগলামের তুর্গাপঞ্চরাত্র ছাপা হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। বাঁকুড়া কেলায় আগে এই ছগাঁপঞ্চাত্ত মতে ছগাপুড়া হইত। বাঁকুড়ার প্রসাদদাস পদছন্দে রামায়ণ লিখিয়া-ছিলেন। বাঁকুড়া পাঁড়বহাটী বা পাঁড়বা গ্রামের এক वाकि बामायन निविधाहितन। त्म बामायत्व कियमः न আমি দেখিয়াছি। অঙ্গাঞ্জে বাঁকুড়ার দানের তুলনা নাই। ভ্ৰত্মৰ 'ভ্ৰত্মৰী' বিবিধাছিলেন। সে ভ্ৰত্মৰী এখনও আবিদ্ধুত হইয়া মুদ্রিত হয় নাই। পঞ্চানন বাবু শুভঙ্করের অঙ্ক ক্ষিবার প্রণালীগুলি মাত্র লিপিবন্ধ ক্রিয়া পিয়াছেন। বাঁকুড়ায় আবিষ্কৃত পুঁথি হইতে জানা যায় — ভতমর এবং ভৃগুরাম ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাঁকুড়ায় ভ্ডহবের 'কাগজনার' নামক এক পুঁথি আবিয়ত

হইয়াছে। শুভবর বগী-হাশামার কালের লোক ছিলেন। বাঁকুড়ায় আবিষ্কৃত বতন কবিরাজের 'মদনমোহনবন্দনা' হইতে তাহা জানা গিয়াছে। কোনও বিশেষক ভঙ্কবীর 'কুডোবা' শব্দ ধরিয়া গুভন্কবের কালকে বছ পিছাইয়া দিতে চান: নিত্যানন্দ ঘোষের শান্তিপর্ব মহাভারতে 'কুড়োবা' শন্ধ আছে। নিত্যানন্ধ বোষ বাঁকুড়ার লোক ছিলেন कि ना क कारन। क्रथकीर्खरनद 'बाडिंगे' नव दीकुड़ाय প্রাপ্ত সহজিয়া 'দেহনির্ণয়' গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থে 'আউট' আট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আউট' শব্দ শুভঙ্কীতে আছে। 'আউটী', বৃদ্ধ 'আউটী, 'অতিবৃদ্ধ আউটী'— অভ। আটটি করিয়া অভ লইয়া এক প্রকারের অভ। বলভাষা ও সাহিত্য গঠনে বাঁকুড়া কভ না মালমসলা যোগাইয়াছে। বাঁকুড়ার পুঁথি লইয়া কত পুঁথিশালা সমুদ্ধ হইয়াছে – হইতেছে। বংসর বংসর বাঁকুড়ার কত পুলি উইয়ে, ইতুরে নট করিতেছে-কত পুঁথি বকায় ভাষাইয়া লইয়া যাইতেছে। তথাপি এখনও বাঁকুড়ার পুথিদংগ্রহ ও দংবক্ষণের কোনও ব্যবস্থা इटेरलह ना। जाहे शिंग इटेरिन, लाय बीवजूम **बीव**जूमहे থাকিবে, মেদিনীপুর মেদিনীপুরই থাকিবে, বর্দ্ধমান বৰ্দ্দানই থাকিবে-মল্লভ্ম বাকুড়ায় পরিণত হইবে (क्न।

## মেঘে ও রোদে

#### শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

मकारमण्ड (यच हिन, ष्माकाम पिरव। कथाना हिन्ह क्रम्ड, कथाना पीरव। कथाना वा माना-माना, कथाना कारमा। कथाना वा (हड़ा हिंड़ा, प्रथाय डारमा। कथाना वा (वान डार्ड), (यद्यव क्रांटक। कथाना वा (यद्यम द्वारक।

তার পর এ কি হ'ল,—রোদ বিজয়ী।
গাছে পাতে পড়ে তেজ ভরিয়ে মহী।
তার পরে একেবারে সব উজলি
বোদে রোদে গলা রূপা উঠিল জলি।
সবুজ পাতায় আর বনের গায়ে,
মায়াময় মহারোদ রহে জড়ায়ে॥

# স্থার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

### ঞ্জীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বলের বাহিরের: বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা যশ ও প্রতিষ্ঠা ज्ञांन कविशा व्यवनीय हहेगा निशाहन. छाहारास्त्र मध्य স্তার :লালগোপাল মুখোপাধ্যায় অন্তত্ম। তাঁহার বাল্য-কালের অভিভাবকস্থানীয় শুর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ভিনিও হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াও জনসাধারণের মাঝধানে থাকিয়া নিজম্ব একটা ভান সৃষ্টি করিয়া লইয়াভিলেন। লিখিতে কট হয় যে প্রবাসী বাঙালীদের ষে-দক্ষ বিভালয় আছে ভাষাতে প্রাতঃশ্বরণীয় প্রবাদী বাঙালী কর্মবীরগণের ইতিহাস নিয়মিতভাবে **िका (मध्या हय ना। अथह, आभवा मकरनहे मृत्थ वनि** যে জাতীয় ইতিহাস না জানিলে আগম্প গঠন হয় না। জ্ঞানেন্দ্রমোচন দাস মহাশ্যের পর আবে কোন লেথক ভারতব্যাপী বাঙালী জীবনের ইতিহাস বচনায় মনোনিবেশ कर्त्वन नाहे; ফলে, ज्यानक श्रकारव्य भूनावान छे अकदन থাকা দত্তেও আমাদের যে একটা বিশিষ্ট জাডীয় ইতিহাদ আছে তাহা আমাদের বালক ও যুবকগণ জানেওনা; সাহিত্যিকগণ ভাহার পরিচয় পরিবেশনের চেষ্টা করা কর্ত্তবা বলিয়া মনেও করেন না।

লালগোণালের জন্ম হয় নবখীশের রাণাঘাট মহকুমাছ
আংশুমালী বা অনিশমালী গ্রামে ২০ জুলাই, ১৮৭৭ তারিখে।
তাঁহার পৈতৃক ভিটা বর্তমানে এককালের "সিংছ্
দরকা" ও নহবংখানার ভয়বিশেষ বুকে করিয়া স্থানীয়
"বাব্"দের অতীত গৌরবের স্থতিমাত্র বহন করিয়া পড়িয়া
আছে। লালগোপালের বংশাবলীর আখ্যায়িকা তাঁহার
ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, যদিও তাঁহার
দ্র ও নিকট আত্মীয়গণের অনেকেই রায় বাহাত্র ও
উচ্চপদাভিষ্কি রাজকর্মচারী। তাঁহার পারিবারিক
বিত্তার কলিকাতা অঞ্চল হইতে দিল্লী পর্যন্ত থাকিলেও
তাঁহার নিজের কর্মক্ষেত্র বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশেই সীমাবন্ধ।

তাঁহার পিতা অক্রফুমার ১৮৭৪ সালে যুক্তপ্রলেশের পূর্ব্বপ্রাম্ভে গান্তীপুর শহরে ওকালতি আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি সর্বারী উকীল ছিলেন, কিছ কোন কারণে সেই চাক্রী ত্যাগ করিয়া তিনি খাধীনভাবে কার্য্ আরম্ভ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। অনেক আশা করিয়া বিপুল অর্থব্যয়ে



ক্তর লালগোপাল মুখোপাধ্যার

একখানি প্রকাণ্ড বাসতবনও নির্মাণ করান এবং ছেলে-মেয়েদের বাংলা শিকার স্থবিধার জন্ম দেশ হইতে প্রীযুক্ত নবগোপাল চক্রবর্তী নামে একজন শিকককে গাজীপুরে আনান ও একটি বাংলা পাঠশালাও স্থাপন করান; কিছু সকল উদ্দেশ্য সফল হইবার পুর্বেই, মাত্র ৪২ বংসর বয়সে, ১৮৮৯ সালে, অকালে পরলোকগমন করেন। সে সমরে তাঁহার চারি পুত্র ও এক কয়া ছিল। লালগোপাল জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

গৃছশিক্ষকের নিকট বাংলা, অহ ও কিছু ইংরেজী শিক্ষা

করিয়া তিনি ৯ বংসর বয়সে গাঞ্জীপুরের ভিক্টোরিয়া হাই স্থলে ডর্জি হন ও তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারিণী-চবণ ভাহড়ী মহাশয়ের পরামর্শমত "ঘিতীয় ভাষা" হিসাবে উর্দ্দু শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এক দিন শিক্ষকের হাতে কানমলা খাইয়া ভিনি উর্দ্দু ছাড়িয়া হিন্দী গ্রহণ করেন। হিন্দী সাহিত্যের সহিত পরিচয় ও সপ্রেম ব্যবহার তিনি শেষ জীবন পর্যান্ত রক্ষা করিয়া-ছিলেন।

পন্র-যোগ বংগর বয়স পর্যান্ত সকলে তাঁহাকে এক জন খুব সাধারণ ছাত্র বলিয়াই জানিত। কিছু ১৮৯০ সালে প্রথম বিভাগে একীকা পাস করিবার পর হইডেই জাঁহার প্রতিভা বিকশিত হয় ও পর-পর ইন্টার-মীডিষেট এবং বি-এ পরীক্ষাও ডিনি প্রথম বিভাগে পাস কবেন ও "এলিমট" বৃত্তি লাভ কবেন। ১৮৯৪ সালে তাঁহার মত ক্ষর তেজবাহাত্বর স্প্রান্ত প্রথম বিভাগে বি-এ পাস করেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অধ্বচক্র মিত্র, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপর্ক বিচারপতি শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন বন্যোপাধাায়, অধ্যাপক প্রীযুক্ত সতীশচক্র দেব প্রভতির নাম উল্লেখযোগা । ইহারা সকলেই লালগোগালের পর্বেই স্বর্গনাভ করিয়াছিলেন। যে বৎসর তিনি বি-এ পাস করেন সেই বংগরে উাহার দিতীয় সহোদর ননী-গোপাল এক । ত্রু করেন। পরে ননীবার সরকারী এঞ্ছিনীয়ার হট্যা বরিশাল, ফরিদপুর, রাজগাচী প্রভৃতি श्रात हाकरी कविशाहित्सन ।

বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা করিলেও লালগোপাল চিবজীবন বাংলা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। জগদীশ
ঘোষের "গীতা" তাঁহার অভিশয় আদরের সাথী ছিল এবং
তিনি অভ্যন্ত শ্রহ্মার সহিত উপনিষদ পাঠ করিতেন।
তিনি টেনিস খেলিতে ভালবাসিতেন এবং ৫২।৫৩ বংসর
বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে নিয়মিতভাবে এই খেলা খেলিতে
দেখা গিয়াতে।

কলেকে গণিত ও বিজ্ঞান লইবার উদ্দেশ ছিল যে তিনি কালে রড়কীর এঞ্জিনীয়ার হইবেন। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্থ প্রকার ছিল। পিডার সঞ্চিত্ত অর্থ বাটী নির্মাণে ব্যয় হয় ও বাকী বাহা কিছু ছিল তাহা কলেকের ব্যরা ও সংসাবের পিছনে যায়। লালগোপালের প্রাপ্ত রাঝে বাহায় করিলেও তাঁহার এম্-এ পড়িবার ধরচা চালান সম্ভব হইল না। কলে এলাহাবাদ ছাড়িয়া তাঁহাকে গাজীপুরে ফিরিয়া ঘাইতে হইল। বি-এ পড়িবার সময় ভিনি বে-সরকারীভাবে আইন অধ্যয়ন করিভেছিলেন

ভাহাই এখন তাঁহার কান্ধে লাগিল। বাটাভেই আইনঅধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি ১৮৯৫ সালে এল্-এল্-বি পরীক্ষা
দেন ও বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পর-বৎসর সাজীপুরেই তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন ও প্রায় বিনা
আয়াসেই পিতার লুগু প্রভিপত্তি ও পসারের পুনক্ষার
করেন। প্রথম বৎসরের ওকালতিতে ৬০০০, বিতীয় বৎসরে
১২০০ ও তার পর মাসে মাসে ৩০০।৪০০০, আয় বে
করা বাবহারজীবীর পক্ষে শ্লাবা ও গৌরবের বিবর বলিয়া
মনে করা বাইতে পারে।

১৯০১ সালে তিনি একবার দেশে ঘান। ফলে
ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জারিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন;
সারিয়া উঠিতে তাঁহার প্রায় বংসরাবধি সময়
লাগিয়াছিল।

১৯০২ সালে গবর্মেন্ট তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে মুন্সেফ নিয়ক্ত করিয়া বন্ধিতে পাঠান। অনিচ্ছাসত্তেও তিনি এই চাকরী গ্রহণ করেন, ফলে কিন্তু তাঁচার এই সময় হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভই হয়। তাঁহার চাক্রী-জীবনের ইতিহাদের প্রধান ঘটনাগুলি,—গোরকপুরের মুন্দেকী (১৯০৪-৯), আলীগড়ের স্ব-জন্ধীয়তী (১৯১৬), (सना-असीवजी (১৯১৯-२৪), हाहेरकार्टिय असीवजी (১৯২৪-৩৪): ১৯২১ সালে তাঁহাকে ভারত-প্রর্মেণ্টে ডেপুটেশনে ঘাইতে হয়, কারণ সে সময়ে তাঁহার Transfer of Property সম্বন্ধ গভীর জ্ঞান ও গবেষণার সাহাযোর প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণা বলিয়া স্বীকৃত এবং আদৃত। ১৯৩২ সালে তিনি "শুর" উপাধি লাভ করেন। ভাহার বহু বৎসর পুর্বে তিনি বাম বাহাত্র হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে তিনি তুই বার প্রধান বিচারপণ্ডির আ্থাদন অবঙ্কুত করেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার তৃতীয় লাতা খনামধন্ত ও সর্বজনমান্য ডাক্তার জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাত্ত্র,
মহাশরের নামও উল্লেখযোগ্য। সভ্যনিষ্ঠ, নিস্পৃহ ও
বৈরাগ্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ জয়গোপালকে লক্ষ্ণে শহরে কে না
চেনে গু সেখানে মেডিকাল কলেজে বহু বৎসর Pathologyর
অধ্যাপকের কাজ করিয়া তিনি এখন জ্বালে অবসর প্রহণ
করিয়া তাঁহার অতি সাধের বাগান ও অধ্যাত্ম-চর্চ্চা লইয়া
লারীরিক রক্তের চাপের পীড়ার বিক্লকে মানসিক লাভ্যি
নিয়োজিত করিয়া বাদশাবাগের বাড়ীতে প্রায় নিজনেই
বাস করিডেছেন।

৬০ বংগর বয়সে পেজন সইখার পরও সালগোগালকে

চাকরী হইতে মৃক্তি দেওয়া হয় নাই। কাশ্মীরের রাজদরবার তাঁহাকে জন্মু-কাশ্মীর রাজ্যের "ন্যায় সচিব" বা
Judicial Minister নিযুক্ত করেন, কিছু তিনি ছুই বংসর
মাত্র, তাহাও মাঝে মাঝে, কাজ করিয়া শেষে ১৯৩৬ সালে
অবদর গ্রহণ করেন। কয়েক বংসর পূর্ব্বে তিনি মস্থরী
পাহাড়ে বিধ্যাত চালভিল হোটেলের কাছে একথানি
বাড়ী ক্রম্ম করেন ও অবসর গ্রহণের পর গরমের পাঁচছয়্মান সেইখানেই থাকিতেন। বাকী সময়ের
অধিকাংশই তিনি এলাহাবাদের বাড়ীতে পরিবারবর্গের
সহিত কাটাইতেন।

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাস পর্যান্ত তাঁহার স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই চিল, যদিও তাহার দেড বৎসর পর্বের তাহার সহধশ্মিণীর দেহাস্ত হইবার পর হইতেই তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষতিও আনন্দ তেমন আরু দেখা যায় নাই। আমার বিশাস যে তাঁহার অসাধারণ আত্ম-সংখ্য পত্নী-বিয়োগের मारुग ब्याकटक वाहित्व श्रकाम इटेट्ड दमग्र माटे विनिधा তাঁহার অন্তর কাতর ও পীডিত হইয়া পডিতেছিল। ভাহার উপর তাঁহার বছ দিনের হাঁপানি রোগ দেহযন্ত্রকে ক্রমশঃ कीर्व कविया (कनिट्डिहिन। य कार्त्राव्हे इडेक, ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাদে মসুরীতে তাঁহার রক্তের চাপ হঠাৎ বাডিয়া উঠে এবং শ্বন্যান্য উপদর্গও দেখা দেয়। চিকিৎসক-গণের প্রামর্শ মত তিনি প হাড হইতে নামিয়া আসেন ও প্রথমে মোরালাবাদে তাঁহার মিতীয় পুত্রের নিকট ও পরে এলাহাবাদে প্রথম পুত্রের নিকটে বাদ করিতে থাকেন। শীতকালে তাঁহার শরীর একেবারে ভাতিয়া পড়ে ও একাধিক বার ভাঁহার ধমনী কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া জ্ঞান-সঞ্চার করিতে হয়। এই সময়ে ডিনি "প্রবাসী-বন্ধ-সাহিত্য সম্মেশনের" সভাপতি ছিলেন বলিয়া আমাকে ভাকাইয়া পাঠান ও বাবাণদী অধিবেশনে যাহাতে সম্মেলনের কোন প্রকার অনিষ্ট বা কর্মক্ষেত্রের সভোচ না হয় ভব্দশ্র উপদেশ দেন। তাঁহার অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা দেওয়ায় কিছু দিন তাঁহাকে লক্ষেণতে তাঁহার ভ্রাতা অয়গোপানবাবুর নিকট প্রসিদ্ধ ডাক্টার বীরভান ভাটিয়ার চিকিৎসাধীন রাখা হয়। স্বামরা জুন মাসে ভাঁচাকে दार्थिए त्रिशाहिनाम, किन्ह दार्था कविएक साल्या हम माहे. তাঁহার অবস্থা তথ্ন এডই থারাপ ছিল। জুলাই মালের भारत, छाहात निरक्त विस्ति **पश्**रताथ ६ जाशहत करन. তাঁহাকে প্ৰায় সেই অবস্থায় এলাহাবাদের বাদ-ভবনে ক্ষিরাইয়া আনা হয়। ১ই আগষ্ট তারিখে খন্তন-পরিবৃত ব্দবস্থার ভাঁহার দেহাত হয়।



কাশ্মীর রাজ্যের জার-সচিব বেশে শুর লালগোপাল

উ'হার পরলোকগমনে এলাহাবাদের বাঙালী-সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পুরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব। গত কয়েক বংগরের মধ্যে মেজর বামনদাস বহু, ভাস্কার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তুর্গাচরণ বস্থ্যোপাধ্যায়, স্তব প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যার ও তাঁহার কৃতী পুত্র ললিত-মোচন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাক্তার স্থাকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পর পর হারাইয়া আমরা অনাথ হইয়া পড়িয়া-क्रिनाम। किंद्ध नानाभागान अकारे मिरे नकन श्राह्मव বন্ধ-সম্ভানদের স্থান অধিকার করিয়াভিলেন এবং কোন প্রতিষ্ঠানকেই কোন প্রকারের অভাব অমূভব করিছে দেন নাই। বেধানে জল পডিয়াছে সেধানেই তিনি ছাতা ধরিয়াছেন : তাঁহার অসাধারণ সৌজয় ও মিট বাবহার. তাঁহার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও দেই দক্ষে দ্বতি দ্ব ভাবের কেরাপরায়ণতা, উচ্চাকে সকলের নিভান্ত "আপন জন" জরিয়া রাখিয়াছিল। ২০ বংসর ধরিয়া ডিনি এলাছাবাদের কি যে ছিলেন তাহা কাহাকেও জীবদ্ধার

ব্ৰিতে দেন নাই, আৰু আমরা তাঁহার অভাব প্রাণে প্রাণে

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তাঁহার প্রাত্তর্মণ, আহার ও বিপ্রামের সময় স্থনিদিষ্ট ছিল, তেমনই জনসাধারণের কাজে তিনি কথনও প্রচলিত নিয়মের ব্যত্তিক্রম হইতে লিভেন না, এবং কোন কারণে নিয়ম ভল হইলে তিনি অভ্যন্ত কই বোধ করিতেন। তিনি বলিভেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা তেত দিন ভাল হইবে না যত দিন না কর্মকর্তারা স্থ-ইচ্ছান্ন এবং কর্ত্তারবাধে বাঁধাধরা নিয়মের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। এলাহাবাদের প্রায় সকল বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি নিবিড্ছাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার গভীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় মাত্র একটি উদাহরণের ভারা দিতে পারা যায়।

প্রায় আঠার বংসর পূর্বের বখন মেজর বামনদাস বস্থ মহাশরের মৃতি-বিজড়িত "জগভারণ গার্গস্ হাই মৃলে"র অবস্থা অভ্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে, তখন লালগোপালবার্ হাইকোর্টের জক্ষ হওয়া সত্তেও ঐ বিভালয়ের সভাপতির পদ পরিভাগ করিয়া অ-ইছোয় সম্পাদক বা সেক্রেটরীর কার্য্য গ্রহণ করেন ও কয়েক বংসর নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিভালয়টির অবস্থা কিরাইয়া আনেন। একবার বিভালয়-সংক্রান্ত কোন কাজের জক্ত তংকালীন শিক্ষাবিভালয়-সংক্রান্ত কোন কাজের জক্ত তংকালীন শিক্ষাবিভালয়-সংক্রান্ত কোন কাজের জক্ত তংকালীন শিক্ষাবিভালয়-সংক্রান্ত কোন কাজের সাহেবের সহিত তাঁহার দেখা করিবার প্রয়োজন হয়। হাইকোর্টের জক্ষ আদরকায়দা অফ্লসারে নিম্নপদস্থ ভাইরেক্টরের নিকট বাইতে পারেন না, সেই কারণে তিনি ম্যাকেঞ্জী সাহেবকে স্বগৃহে চায়ের নিমন্ত্রণে ভাকেন ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন।

এলাহাবাদের এংলো-বেললী কলেজ ও কর্ণেলগঞ্জ হাই
ছলের সভাপতির পদে তিনি বছ বংসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন
এবং স্থানীয় বাঙালী বিভালয়, গ্রন্থারার, কালীবাড়ী,
ব্যায়াম-সমিতি, নাট্য-সমিতি প্রভৃতিকে নিয়মিত অর্থদাহায় করিতেন। তাহা ছাড়া হিন্দু-মিশন, রামকৃষ্ণমিশন, হরিজন-সেবক-সংঘ প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানশুলিও তাঁহার নিকট প্রচুর অর্থ-সাহায়্য পাইত।
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের Court ও Faculty of Law
এবং কিছু দিনের ক্ষয় Executive Council-এও তিনি
দলত ছিলেন এবং হরিজন-আশ্রম, পাবলিক লাইত্রেরি,
ক্রপ্রেট পার্ল্ কলেজ ও অধুনা-স্থাপিত কমলা নেহক
হাসপাডালের পরিচালক-সমিতির সভ্য ছিলেন। সকলেই

তাঁহার উপস্থিতি এবং পরামর্শ ম্ল্যবান্ বলিয়া মনে ক্রিতেন।

লেখকের নিকট লালগোপালবাবুর অন্তবের পরিচয় ক্রমণঃ প্রকাশিত হয় "প্রবাসী বন্ধ-সাহিত্য-সম্মেলনে"র বিংশবর্ষব্যাপী কর্মক্ষেত্র। সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৯২৩ সালে প্রয়াগেও সেই বৎসর লাল-গোপালবাব সভায় সমাগত সকলকে স্বাগত-সম্ভাবণ জ্ঞাপন কবেন। সেই যে পরিচয়-স্তুর তাঁহাকে সম্মেলনের সহিত আবদ্ধ করিল তাহা বিংশতি বংগর পরে কেবলমাত্র কাল আসিয়াই ভিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কাশীর) ললিভবিহারী সেন রায়, ডাব্ডার স্থবেজনাথ সেন প্রমুখ প্রবাস-গৌরব মনস্থিগণের সহিত লালগোপালবাবও যোগদান করিয়া সম্মেলনকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেন। এলাহাবাদে প্রথম যথন সম্মেলনের কেন্দ্র ছিল তথন তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। পুনরায় যথন ১৯৪০ সালে কানপুর হইতে এলাহাবাদে কেন্দ্র স্থানাম্বরিত হয় তথনও তাঁহাকেই তাহার কর্ণধার হইতে হয়। ১৯২৮ मार्ल हेत्सारत এवः श्रुनवात्र ১৯৩৪ मार्ल क्लिकाजात्र সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে মূল-সভাপতি নির্বাচন করা হয়। তাঁহারই আগ্রহে ১৯২৯ সালে সম্মেলনকে বেজিষ্ট্রী করান হয় ও ন্যাদিল্লীর অধিবেশনে তাঁহারই প্রভাবমত অতুলপ্রসাদের স্বৃতি-রক্ষার্থ "অতুল-স্থৃতি-ভাণ্ডার" স্থাপন করা হয়। বর্ত্তমানে সম্মেলনের যে বিপুল নিয়মাবলী আছে তাহা তাঁহারই তত্তাবধানে প্রস্তুত করা হুইয়াছিল এবং পরিচালক-সমিভির কার্য্যাবলীক প্রতি প্রায় তাঁহার প্রবীণ অভিজ্ঞতা ও নিপুণ কর্ম-কুশলতার নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। তাঁহার "বজ্ঞাদপি कर्फातानि मृतृनि कुञ्चमात्रनि" উপদেশমালা আবার যে करव কি ভাবে কাহার কাছে আমরা পাইব তাহা ৩৫ বিধাতাই कारनन ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্ধ প্রতালগতিকভার বিষময় ফল সথজে একটা বিষয় লইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন যে যত দিন না আমরা আমাদের থাওয়া-দাওয়া ও রালাবালার নিয়ম বা অভ্যাস সমূলে পরিবর্তিত করিতে পারিব তত দিন আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। আমাদের ঘবের মেয়েদের জীবন কয় হয় সারাদিন রালা করিতে করিতে ও পুরুষদের শক্তির অপব্যয় হয় সেই রালা উদবস্থ করিয়া ইক্ষম করিতে করিতে। অথচ, সেই রালাযাত্র করি লইলা মেয়েদের জীবন কোন মতেই বিভারে প্রাজিত ও নিহত হন। বালালার বৌদ্ধ পাল-স্মাট্গণ
একলা ভারতব্যাণী বিত্তীর্ণ সামাজ্যের অধীশর ছিলেন।
বালালার ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের "রার বাঘিনী" রাণী ভবশদ্ধরীর
সহিত যুদ্ধে পাঠান-সমাট্ কুতলু থার বীর সেনাপতি
ওস্মান থা পর পর তিন বার পরাজিত ও বিতাড়িত হন।
বাললার বারো ভূরার প্রতাপে "দিল্লীশরো বা জগদীশরে"র
হ্রধনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত। জুলা থা ও চাঁদরায়, কেদার
রায়ের সহিত যুদ্ধে মোগল দৈল্ল কয়েক বার প্র্যুদ্ভ হয়।
প্রতাপাদিত্য ও তৎপুত্র উদয়াদিত্যের বীর্যাবভায় মোগলবাহিনী আঠার বার পরাজিত হয়। বাললার নৌ-দৈল
তথন অজেয় ছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ পাঠান ও মোগল
রাজ্বের মধ্যাক্কালেও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াভিল।

মেদিনীপুর, হাওড়া, হগলী, বর্দ্ধমান, বীরভ্ম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের মল্লক্ষিয়ে ও মাহিব্যগণই আলেকজাণ্ডার, অংশক, সম্প্রগুপ্ত ও ওস্মান থার সহিত যুক্ষে তৃর্জ্জ্ম বিক্রম প্রদর্শন করে। পূর্ববিক্রের নমঃশুদ্র, কৈবর্ত্ত, জলদাসগণকে লইয়াই ঈশা থাঁ ও চাঁদ রায়, কেদার রায়ের ত্র্দ্ধর্ব নৌবাহিনী বচিত হইয়াছিল। গৌণ্ড-ক্ষম্মিয়ণ ই (পোত বা পোত্দৈক্ত) রাজা প্রতাপাদিত্যের তৃর্জ্মে স্থল ও জল বাহিনী গঠন করিয়াছিল।

বাগালী হিন্দুর ক্ষজিয় বীর্ঘ্য মুসলমান যুগে কদাচ ন্তিমিত, কদাচ প্রজ্ঞলিত ছিল; বিটিশ শাসনে সেক্ষজিয় বীর্ঘ্য নির্ব্বাপিত ই পলাশীর যুক্তক্ষেত্রে পরাজয়ের সঙ্গে সন্দের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাললার ক্ষজিয় শক্তির স্থান রহিল না। বিদেশী শাসনকর্তার বিধানে নিরস্ত্র বালালীর ক্ষজিয় বীর্ঘ্য চর্চার জ্ঞভাবে ধীরে ধীরে তিরোহিত হইল। তথাপি রাজা ও জমিদারগণের জ্বধীনেও তথন বরকন্দাজ-বাহিনী থাকিত। দেবী চৌধুবাণীর বরকন্দাজ-বাহিনী প্রাক্তি। দেবী চৌধুবাণীর বরকন্দাজ-বাহিনী প্রাক্তি। দেবী চৌধুবাণীর বরকন্দাজ-বাহিনী প্রাক্তি। দেবী চৌধুবাণীর বরকন্দাজ-বাহিনী প্রাক্তির তেজস্বী জমিদার রতন রায়ের বরকন্দাজ বাহিনী যশোহরের ম্যাজিট্রেট্কে আটক ক্রিয়া রাখিয়াছিল। মাইকেল মধুস্বন দত্ত প্রাপ্তধ্যক ক্ষার্ট উইলিয়মে যথন আশ্রম গ্রহণ করেন তথন তাঁহার পিতা তেজস্বী জমিদার রাজনারায়ণ দত্ত সাত শত বরকন্দাজ-সৈপ্ত লইয়া কোট উইলিয়ম আক্রমণের সঙ্কয় করেন।

বাদলার ক্ষত্রিয় বীর্বোর বেলা রাষ্ট্রক্ষেত্র হইডে
নির্বাসিত হইয়া বাদলার রাজা, জমিদার ও ধনী
ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার ধার্মিক ও
সামাজিক অষ্ট্রানসমূহের মধ্যে কথঞিং আত্মরকা
ক্রিতে লাগিল। জ্মাইমী, বীরাইমী, পৌষ-সংক্রান্তি,
বিশ্বক্মা পূজা, কোজাগরী পূর্ণিমা, মনসাপূজা, বিবাহ,

অরপ্রাশন প্রভৃতি পূজাপার্কাণ এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে নমংশুল, পৌণ্ডু-ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, বাগ্দী, মলক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীর স্ক্রারগণ দলবল সহ লাঠি, ঢাল-সড়কী ও অসিখেলা প্রদর্শনপূর্কক ক্ষত্রিয় বীর্ঘ্যের অস্থালন ক্রিত। ত্রিশ বংসর পূর্কেও এইরূপ অন্ত্রশন্ত্র চর্চার অভাব ভিল না।

বাষ্ট্র-গঠন ও রক্ষণের জন্য থেমন ক্ষত্রিয় শক্তির আবশ্রক, সমাজের শাসন ও রক্ষণের জন্যও তেমনই উহা অত্যাবশ্রক। বর্ত্তমানে বাদলার হিন্দু সমাজ আত্মনক্ষায় একাস্ত অক্ষম। ভিতরের ও বাহিরের শত বিশদ, শত অভ্যাচার, শত আঘাত বাদলার হিন্দু সমাজকে ক্রমাগত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। উপায় কি ? বাদালী হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উপায় কি ?

ভারত সেবাশ্রম সজ্মের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী এই প্রখের সমাধানের জন্ম "হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল গঠন" কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করিয়াছেন। আতাবিশ্বত ও শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দক্রগণকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সংহত করিয়া জনশক্তি সংগঠন মিলন-মন্দিরের উদ্দেশ্য। আর আত্মরকা সকলে উদ্বন্ধ করিয়া সংহত হিন্দু জনগণের মধ্যে ক্ষত্তিয় বীর্ষ্যের সঞ্চার বক্ষীদল-গঠনের উদ্দেশ্র। তিনি বলিতেন—"নমশুল, মাহিষ্য, পৌত -কত্রিয়, রাজবংশী-এরাই বাদদার লুপ্ত কত্রিয় জাতিক বংশধর; এদের মধ্যে প্রস্থু আছে—বাদালী হিন্দুর ক্ষত্রিয় বীষ্য, এদেরকে জাগিয়ে তুললে বালালী হিন্দু সমাজ আতারকার সামর্থ্য ফিরে পাবে।" সজ্যের বাজিত-পুর আশ্রমে বঞ্চীয় হিন্দু সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে আর্দ্ধ লক্ষাধিক জন-সমাগ্যে সন্দারগণের অধীনে সহত্র সহস্ৰ নম:শুত্ৰ ৰোদ্ধারা যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, ভাহাতে দ্রিয়মাণ বাজিব ধমনীতেও শোণিতলোত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বিশ্বকর্মা পূজা কোজাগর পূর্ণিমা, দশহরা প্রভৃতি উপলকে পূৰ্ববেদে যে বিবাট বিবাট মেলায় সঙ্ঘ হইতে অন্ত-শন্ত সঞ্জিত বহু নৌকায় সহত্র সহত্র নম:শুরু সন্ধার সহ तोका वाहे हु अ अनगुरक्षत आरमायन कता हम **उ**हात मधा দিয়া সম্মিলিত লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে বীরত্বের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় ৷ বালালী হিন্দুজাতির ক্ষত্রিয় বীর্ঘ্য এখনও সুম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই ৷ শিক্ষা ও সংগঠনের মধ্য দিয়া মাহিক্স, নম:শূড, পৌও -ক্তিয়, রাজবংশী, মলক্তিয়, বাগ্দী প্রভতি শ্রেণীর হিন্দুগণকে উৎসাহ ও সহায়তা দান করিলে পুনরায় সমাজ-বন্দাকারী ক্তিয় জাতি গড়িয়া উঠিবে---निःगरम्मरः।

# বিচ্ছাপতি ও বাংলা গীতিকাব্য•

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ্. ডি

বর্তমান ভারতের সকল আর্থা ভাষারই প্রাচীন বুগে জ্বরিস্তর দী।তকারা লেখকের সকান মেনে, কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে মৈথিল কবি বিদাপেতিই বোধ হর সর্বাপেক্ষা কুতী। বড়ই আক্টায়ের বিবর এই বে, এ হেন প্রতিভাষান বাজির রচনা তার জ্বাভূমর লোকদের নিকট বহু দিন বাবং অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ছিল। মিথিলার বিদ্যাপতির কারোর যে অনাদর তার ইতিহাস হয়ত যেশ প্রচীন; রাজা শিবসিকের মত অনুরায়ী পেলেও, গুব সম্ভব বিদ্যাপতির সমসামারক নিম্পুকের অভাব ছিল না। এ প্রেণীর লোকের প্রতি লক্ষা করেই তিনি তার কীর্ত্তিলতাই ভূমিকার লিখে গেছেন:—

"বাল চন্দ বিজ্ঞাবই ভাষা, ত্ব নহি লগ্গই ত্জন হাষা।" (নুতন চাল ও বিল্যাপতির উক্তি, ত্জনের উপহাস এ দুইকে শ্পন করে না)

উদ্ধৃত উ ক্লিটিডে বিদ্যাপতির বে দুও আন্ধ্রপ্রিটার চেটা দেখতে পাই তার সম্মত্রত প্রতিভার পকে তা নোটেই বেমানান মন নি। বাজানীর একান্ধ গর্কের বিষয় এই বে, বিদ্যাপতির কবিত্ব প্রসিভা সম্বক্ষে একান্ধ প্রসেশন মনসাধারণের প্রশংসমান দৃষ্টি বহু দিন থেকেই একান্ধ লাগ্রত। এ সথকে "বাজানীর অকুরাগ আল্ট্রাজনক ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল কবির জন্মরান সম্পর্কিত জ্বজ্ঞতার সঙ্গে। বহু দিন বাবং এ প্রদেশের লোকের ধারণা ভিল যে তিনি বাঙালী কবি। বলা বাছলা, আলকালকার দিনে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যাপতির জ্যারান সম্বক্ষে কোন অন্ধ্রপা নেই। এখনকার সম্বত্তা বিদ্যাপতির রচনাকে নিজুল ভাবে সনাক্ষ করা নিয়ে। বিদ্যাপতির হাতে মৈখিল নীতিকাবোর অভ্যতপুর্কা বিকাশ হওরার পরে, উৎকল, বল্প, আসাম প্রভৃতি কেম্পের থারে বারে বারে বার বিশেষ সমালর ও তদামুখলিক অমুকরণ দেখা গিছেছিল। বাংলা দেশে এ অমুকরণের ম্রোড বে বিশেব প্রবল হ্রেছিল তার প্রধান কারণ জ্রীটেডক্ত মহামন্ত্র আবির্ভাব ও বিদ্যাপতির গীতে তার ব্যাহ্ব প্রস্বাপ।

বিল্লাপতির ভাষা ও ভাষ থেকে যে সকল বাঙালী পদকর্জা শীতি রচনার প্রেরণা ব। ইঙ্গিত পেছেছিলেন উদ্দের সকলকে কেবল সাধারণ অসুকরণকারী বিবেচনা করলে চলবে না। উদ্দের মধ্যে একাধিক বাস্তিব্যাল, জ্ঞানলাস, গোবিক্ষণাস, বলরাম লাস ইত্যাদি] অস্তরের রস্কার্থাকে এমন কৃতিছের সক্ষে উদ্দের পদ রচনায় রূপারিত করেছেন যে, উদ্দের স্কানীপ্রতিভা অধীকার করার জো নেই। নানা কারণে মনে হল, নাম-খনের থাতি না চেয়ে ভাবের সহল্প আবেশ্বণত শুধু রচনার আনক্ষেও কেউ কেউ বিল্লাপতির পদ্যামুসরণে বিল্লাপতির নামে বা উপনাদে পদ রচনা করে গিলেছেন। উল্লিখিত পদনিচ্ছেরও ছানে ছানে উচ্চপ্রেলীর কবিছের আভাস মেলে। এ সকল কারণে বিল্লাপতির নামে

প্রচারিত পদ সমূহের মধাে কোন্ কোন্ট মৈথিল বিদ্যাপতির এচনা তা
নির্বাহ করা অনেক ক্ষেত্রে তুবাই হয়ে পড়েছে। কিন্তু তুবাই হ'লেও এ
কাণ্ডটি সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের পক্ষে অবশ্য কঠবীয়। আর
বিদ্যাপতির মতাে এক জন প্রথম শ্রেণীর কবিকে তাঁরে নিজন সাহিত্যিক
মানিকান সম্প্রান দেখতে উৎপ্রক হওরা সাহিত্যা রসিকদের পক্ষে একাস্ত্র
নাভাবিক।

কথানে উল্লেখ পাকা উচিত বে, বিদ্যাপতির প্রভাব এ বৃপের বাংলা
দীতিকাবেও এনে পৌছেচে, আর এ প্রভাব খীকার করেছেন অয়ং
রবীক্রনাথ। 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীই এ কথার প্রমাণ। কিন্তু
এথানেই রবীক্রনাথের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব পর্যাবসিত হয় নি।
কবিওক্রর গণা রচনার বহু ছলে তিনি বিশেষ প্রশাসার সক্ষে বিদ্যাপতির
যে উল্লেখ করে পেছেন তার থেকেই জানতে পারা বার মৈথিল কবির
প্রতি তাঁর ক্ষমুরাপের গভীরতা। এমন অমুরাগ থাকাতে হয়ত তাঁর
পরিশত ব্যদের ক্ষিতায়ও কদাচিং বিদ্যাপতির রচনায় এক-আথট্
সাদ্ভা দেখা বায়। যেমন তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পানের গোড়ায়
আছে:—

"আজি বসস্ত জাগ্ৰত ছারে তব অবগুটি 5 কুটি 5 চীবনে কোবো না বিভূমিত তারে।" প্রায় ঠিক এ ধরণের কথা বিদ্যাপণিত্র একটি পদের গোড়ারও আছে:—

''সরস বসস্ত সময় ভল পাওলি দৃছিৰ প্ৰৰ বহু ধারে। স্পৰ্য রূপ বচৰ এক ভাগিএ মূধ সৌদুর কক্ষ চীবে।" [পৃষ্ঠা ২৬৬]

কিন্ধ কণাচিৎ এক্লপ সাণৃষ্ঠ আবিহার করা গোলেও রবীক্রনাথের কবিতা বিদ্যাপতির কবিতা খেকে একেবারে পৃথক্ ধরণের। তবু বৈ এখানে ঐ শ্বর সাণৃষ্ঠাটি দেখান বাচ্ছে, ভার উদ্দেষ্ঠ শুধু বাঙালীর সঙ্গে বিদ্যাপতির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে প্রমাণ করা। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এ প্রেশীর ঘনিষ্ঠ বোগের জন্তে বিদ্যাপতি-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অন্মুসন্ধান আমানের একটি অন্ত্যাবস্থাক কর্ত্তর।

বাঙালীনের পক্ষ থেকে এ বিক দিরে প্রবাস উদ্যাম করবার গৌরব্
বার্মীয় সারদাচবণ মিত্র মহাশায়ের। ম্থাত তাঁর উৎসাহ ও অর্থবারে
বামীর সাহিত্যিক ফুপণ্ডিত নলেক্রনাথ গুপু মহাশার নানা প্রামাণা পুঁথি ও
অক্টাক্ত মালমাশালার সাহাবো বিদ্যাপতির পদাবলীর বে সংগ্রবণ প্রকাশ
করেন (১০১৯ বাং) তাই হ'ল এ উদ্যামের প্রথম ফল । বর্ত্তমান দিনে এ
পুত্তকের নানা দোব-ফ্রেটি আবিদ্যার করা সম্ভবণর হলেও বলা বার বে,
এর প্রকাশের সক্ষে সক্ষে বিদ্যাপতি সম্বন্ধীয় স্বেবণার এক নব্যুগ আরক্ত
হক্তেরিল। ক্ষেত্রক বংসর আগের প্র পুত্তক নিংপ্রেমিত হওগার, স্বর্গীর
পণ্ডিত অমুল্যান্তবর্ণ বিদ্যান্ত্রপের প্রথম গন্ত, ও বিত্তীর পণ্ডের কির্মান্ত্রপ স্থিত, কিন্তু প্রস্তাধিত সংস্করণের প্রথম গন্ত, ও বিত্তীর পণ্ডের কির্মান্ত্র মৃত্তিক হওরার পরে বিদ্যান্ত্রপ্র মহাশার অধ্যম গন্ত, ও বিত্তীর পণ্ডের কির্মান্ত্রণ

দিশাপতি [৺সাবলাঙ্বণ মিত্র মহালহের বাবে বঙ্গার সাহিত্য-পরিবং কইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী] দিতীয় সাক্ষরণ,
অম্লাচরণ বিদ্যাপ্রণ ও ত্রীধ্যেক্রনাথ মিত্র [রার বাহাছ্ব] সম্পাদিত,

ক্রীপরংক্ষার মিত্র প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩৪৮, ভবল ক্রাউন অইাপেত
৭৫৭ পুঠা, মুলা ৭、।

করতে বাধ্য হন। এমত অবস্থার বিদ্যাপতির আরম্ভ সংকার কার্য্য সম্পাদনের ভার পড়ে অধ্যাপক শ্রীনুক্ত খংগক্ষনাথ মিত্র (রার বাংগার) মহালরের উপর। অধিকাংশ মুদ্রিত পদের প্রাপ্তন বলানুবাদ, তুরুছ স্থানত পদের বাধ্যা, উক্তি-সামা নির্দ্দেশ, টিপ্লনী এবং প্রস্থারক্তে একটি ভূমিকা ঘোগ করে অধ্যাপক মিত্র বিদ্যাপতির পদাবলীর অভিনব সংস্করণ্টিকে সম্পূর্ণ করেছেন।

উপস্থিত সংস্করণের প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম প্রলোকগত বিভান্ধণ মহাশরের সম্পাদিত অংশই আলোচা। কিন্তু ছুৰ্ভাগাৰশতঃ এ অংশে তিনি তাঁর বছবিখাতে পাণ্ডিতোর কোন বিশেষ নিদর্শন রেখে যেতে পায়েন নি। তার সাম্বাভ্যক্তর ফলেই যে এরপ ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তব তার কাজের প্রশংসাই করতে হবে। কারণ তিনি কিছু নতন মাল-মদলা যোগ ক'রে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদসংগ্রহকে পর্ণতর করে গেছেন। স্বৰ্গীর নগেক্রনাথ গুপ্ত মহাশরের সংস্করণে পদসংখ্যা ছিল ৯৩৫, আর উপন্থিত সংক্ষরণে ১০৭০টি পদ ধৃত হরেছে। কিন্তু নগেনবারর সংস্করণে সংগৃহীত ১০০টি পদকে বিদ্যাভূষণ মহালয় আয়ে অপরিবর্ত্তিত ভাবেই গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনা থেকে নগেনবাবুর পাঠনির্বাচনের গুরুছ ভাল ক'রে বুঝা বার। অবশিষ্ট নৃতন ১৩০টি পদের মধ্যে বিদ্যাপতির রচনা কী পরিমাণে আছে সে সম্বন্ধে মন্তভেদ থাকলেও, এগুলিকে তাঁর রচনা-সম্বনীর বিরাট প্রস্থের অঙ্গীভূত ক'রে বিদ্যাভূষণ মহাশর বিদ্যাপতি-সাহিত্যের অমুসন্ধিৎস্বর্গের বিশেষ ধ্স্তবাদভাজন হরেছেন। ভূমিকার তিনি অক্তান্ত কথার মাবে মুদ্রিত পদগুলির মধ্যে প্রায় ৩০০ পদের প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য সম্বন্ধে যে মতামত দিয়েছেন তাও বিবংসমাজের বিলেষ কাজে লাপ্তবে। মূল পদাবলীর সম্পাদন ও প্রকাশ ছাড়া, গোড়ার ৩১০টি পদের অমুবাদও বিদ্যাভূষণ মহাশত্তের কাজ। এ অমুবাদে তিনি প্রায় সর্বত্র নগেজ্ঞনাথ গুপ্ত মহাশরকেই অনুসর্ণু করেছেন। তবে তিনি তাঁর অনুবাদের পাদটীকার মাথে মাথে পদ-বিশেবের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তবাও ধোগ করেছেন।

পূর্বেই বলা হরেছে বে বিদ্যাপতির অসমাগু দিতীর সংস্করণকে সম্পূর্ণ করবার ভার পড়ে অধ্যাপক থগেক্রনাথ মিত্র মহাশরের উপর। ভার সম্পাদিত অংশের জালোচনার জারতে এ কথা নিঃসভোচে বলা যার যে, এ কাজ তিনি এমন নিপুণতা ও পাণ্ডিতোর সঙ্গে নিম্পন্ন করেছেন যা হয়ত আর কারুর কাছ থেকে আশা করা বেত না। সর্বপ্রথমে আলোচা জার কৃত অবশিষ্ট ৭৬০টি পদের অফুবাদ ও তৎসংলয় বিবিধ টিপ্লনী। বর্তমান সংস্করণের এক বিশেষত্ব বিদ্যাপ্তির পদাবলী সমূহের বক্সামুবাদ। বসীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহালয় তাঁর সংস্করণে পদ-সংলগ্ন টীকার মাঝে মাবে (তাঁর মতে) দুরছ ত্বলগুলির আক্ষরিক বলাদুবাদ দিরেভিলেন। বর্তমান সংস্করণে একপ টীকার বদলে সমগ্র পদাবলীর পূথক বলামুবাদ ও একটি বৰ্ণামক্ৰমিক শব্দাৰ্থ সূচী দেওৱা হয়েছে। একপ ব্যবস্থাৰ বাবা বিদ্যাপতির মূল পদগুলির সম্বন্ধে সাহিত্য-রসিকদের নিকট বে মনোবোর দাবী করা হয়েছে তা একান্ত ভাবে বাঞ্চনীয়। তারা শব্দার্থ সূচীর সাহায্যে ৰুণ পদটির আবাদন করবার চেষ্টা করবেন এবং বাংলা অসুবাদ সে চেষ্টার সহায়ক হবে। বিদ্যাভ্যণকৃত ৩১০টি পদের জনুবাদ সর্বাক্ষত্রন্দর না হ'লেও পাঠকবর্গ মূল পদের আবাদনে তার সাহাব্য পাবেন। কিন্তু এ ৰিবরে তাঁরা বিশেষ উপকার লাভ করবেন অধ্যাপক মিত্র-কুত পদসমূহের অনুবাদ বেকে। তাঁর প্রাপ্তল অনুবাদ ও তৎসংলয় নানা চিগ্নৰী বারা বিভাপতির ভাষা ও ভাব আশ্চর্যজন করণে সহরুবোগ্য হয়েছে। সাধারণ অফুবানে বেমন একটা আড়েষ্ট ভাব থাকে এতে তা চুল'ভ। অধ্যাপক নিত্ৰ যে কেবল বৈষ্ণৰ সাহিত্যে স্থপণ্ডিন্ত তা নয়, তিনি একজন স্থপরিচিত সাহিত্যিকও বটেন। এ জন্তেই তাঁর কুত বিদ্যাপতির অনুবাদ ক্ষরগ্রাহী ৰবেছে। এ অনুযাদ আত্রা ক'লে বীলা বিভাপতির পদসমূলে প্রবেশ করবেন তাঁদের যে রত্নতান্ত ঘটবে সে সছকে সংগর নেই। কিন্তু সুক্ষর ভাষাতেই এ অসুবাদের উৎকর্ম পর্ব্যবসিত নয়, বিশুদ্ধির দিক দিয়েও এ অসুবাদের উৎকর্ম পর্ব্যবসিত নয়, বিশুদ্ধির দিক দিয়েও এ অসুবাদ থাতিলাভের দাবী রাথে। বসীর নমেক্রনাথ গুপ্ত মহাল্মের সংব্রুণ প্রকাশিত হওরার পরে বিভাগতি, তথা বৈক্ষর পদাবলীর স্থক্তে আমাদের জ্ঞান নানাভাবে শাইতর হরে এসেছে, তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবিত বাখ্যা আর গ্রহণবােরা মনে হর না। অধ্যাপক মিত্র এ সকল ক্ষেত্রে নৃতন ভাবে বিদ্যাপতির অর্থনির্গ্র করবার চেটা করেছেন। তাঁর এ চেটা বে কিল্লপ কলবতী হয়েছে তা ইতঃপূর্ব্বে সাধারণ ভাবে বলা সিরেছে। এ বিবরে বাঁরা প্রতাক্ষ প্রমাণ চাল তাঁলের, ৩০৪, ৩৪৬, ৩৪৬, ৩৫৫ ও ৩৬০ প্রভৃতি সংখ্যক পদগুলির অমুবাদের প্রতি চৃষ্টি দিছে অমুবােধ করি। এ সকল ক্ষেত্রে প্রায়ণ ছু একটি কথার ব্যাখ্যার সংশোধন খেকে সমগ্র পদ্টির ভাব বেশ পরিদ্ধার হয়ে উটেছে। কিন্তু এলা প্রশংসনীয় অমুবাদেই অধ্যাপক মিত্রের একমাত্র কুতি নয়। তিনি এ সংস্করণে যে পাণ্ডিতাপূর্ণ ভূমিকা বোজনা করেছেন তাতেও এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ভূমিকার তিনি বিদ্যাপতির সাওটি নৃতন পদ মুক্তিত করেছেন ।
বিদ্যাপতির ভাষা ও 'ব্রজবৃলি' সম্বন্ধে তিনি মে সকল কথা বলেছেন
তাতে আমরা এ সম্পর্কে নৃতন করে ভাষধার ইঙ্গিত পাই।
বিদ্যাপতির সম্মনকার মৈথিল ভাষার সঙ্গে তংকালীন বাংলা ভাষার
যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা অধ্যাপক নিত্র বলেছেন (পৃ. ৭) তার
সম্বন্ধে কোন মতভেন্দ হতে পারে বলে মনে হর না; এবং এরাল ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধের কথা মনে রাখলে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা আলোচনার
প্রধ অনেক প্রথম হতে পারে।

বিদ্যাপতি কোন ইষ্ট দেবভার উপাসক ছিলেন এ বিষয়ে অধ্যাপক মিত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হরেছেন তা বেশ দৃঢ় বলে মনে হয় ৷ এ বিষয়ে প্রচলিত মত এই যে বিদ্যাপতি লৈব ছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক মিত্র পদাবলীর 'আভাস্তরীণ প্রমাণে ও অভাস্ত আফুবলিক প্রমাণের বলে, বৈক্ষৰ ভাত্তের প্রতি বিদ্যাপতির বিশেষ অসুরাগের কথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তার সহক্ষী বিদ্যাপুষণ মহাশর তৎকৃত ভূমিকাতে লিখে পেছেন :-- "দাধারণত বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব বলিয়া জানি। কিছ মিখিলার ভিনি শৈব কবি বলিরা প্রসিছা।"≠ (পু. ১১)। এ মতের পোষকতার ভিনি বলেছেন বে, বিদ্যাপতির লিখিত হরগৌরীর श्वावनीहे विधिनांत्र चाम्छ, छात्र शूर्वश्क्रवरमत नामममूह थ्यातक শিষাত্মক্তির প্রমাণ যেলে এবং তাঁর দেহাস্ত হলে চিভান্তলের উপর শিবমন্দিরই নির্ণিত হয়। নাম উল্লেখপুর্বাক না করলেও অধ্যাপক মিত্র তার দেওবা প্রমাণের বারা এ মত থাকন করেছেন। তব আমরা এ বিষয়ে ছু-একটি কথাবলা সঙ্গত মনে করি। বিদ্যাভূবণ মহালরের প্রদেশ্ত ঘটনাগুলি সতা হলেও অস্তান্ত ঘটনার সলে একত্র করে দেখলে-সেঞ্জল থেকে বিদ্যাপতির শৈবছ প্রতিপাদনের চেষ্টা চুর্বক হয়ে পছে। কারণ বিদ্যাপতির যে কয়খানি সংস্কৃত ও অবহট পুস্তক পাওয়া গিয়েছে. সে সকলের মঙ্গলাচরণে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম কীর্ত্তন করেছেন। বেমন 'পুরুষ পরীক্ষা'র আন্যাশব্দির, 'লিখনাবলী'তে গণেশের, 'চুর্গাভব্দি ভরজিণা'তে তুর্গার, 'দান বাক্যাবলী'তে বিকুর ৷ 'শিবসর্কার সারে' শিবের ও 'কীর্ত্তিনতা'র, হরপার্বতীসই গণেশের। এ সকল দেখে বিল্যাপতিকে কথনো শৈব, কখনো শাক্ত, কথনো বা গাণপত্য বলে খাকার করতে হয়, অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে হর যে, তাঁর ধর্ময়তের

<sup>৬ উপছিত প্রসঙ্গে এ কথা দরণীর বে, প্রীয়ার্সনি (Grierbon)
সাহেব ব্রিছত জেলার বিভাপতির বে ৮২টি পদ অনেক কটে সংগ্রহ
করেছিলেন, তার বধ্যে ৬টি ছাড়া আর সব কটি রাধারুক লীলা সববে।</sup> 

কোন ঠিক ছিল না। কিন্ধ বিদ্যাপতির মতে। এক স্থপন্তিত ও উচ্চ প্রণীর সাহিত্যিকের সম্বন্ধে আমরা এ কথা ভাবতে পারি না। এক।ও শুখুলাবোধ মহৎ চরিত্রের এক শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। বিদ্যাপতির চরিত্রে এ লক্ষণ বিদামান ছিল মা, ও তাঁর আখাজ্মিক চিন্তার সামনে কোন এক দ্বির আমূর্ণ ছিল না এ কথা কেমন ক'রে চিস্তা করা বার ? আমাদের মনে হর আধান্মিকতার বে উচ্চ ভূমি থেকে বিদ্যাপতি নানা দেবদেবীর প্রতি তার ভক্তি নিবেদন করে গেছেন, সেথান খেকে দেখলে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থকা নেই। এরূপ উদার দ্বষ্টি সন্ত্রেও, যে রকম নরদ ও আবেগের সঙ্গে বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকুঞ্-জীলা বিবন্ধক পদগুলি রচনা ক'রে গেছেন ভাতে মনে হর যদি জাঁকে কোন মতবাদের পক্ষপাতী ভাবতে চয় তবে সে হচ্ছে বিশেষ বৈক্ষ মুতবাদ। কোনো বিষয়ে প্রবল আস্তুরিক অনুভৃতি না ধাকলে সে সম্পর্কে কোন উচ্চাত্রণীর 'কিরিক' স্বন্ধ হতে পারে না। বিদ্যাপতির রাধ্যকক বিষয়ক 'লিরিক'গুলির অতুলনীয়তা সর্বাথ্যসামত। কাছেই, বিদ্যাপতি 'ভূগান্তক্তি তরঙ্গিনী'ই লিখে থাকুন আর 'লৈবসর্বাধনার'ই লিখে থাকন, রাধাকুক্ষের জীলা সম্পানিত রসই যে তাঁর আধাব্যিক, ভাষা শিলী লীবনকে সমৃদ্ধ ক'লে তুলে ছিল ভাতে বিন্দুমাতা সন্দেহ ছতে পারে না।

বিদ্যাপতির জীবন সম্পর্কিত নানা তথা আলোচনা ছাড়াও
আধাপক মিত্র তাঁর রচনার কাবাগুণ, ছব্দ ও উক্তি বৈচিত্রাদির
সমালোচনা দ্বারা বলিথিত ভূমিকাকে উপাদের করে তুলেছেন। বড়ই
ছুপ্রথের বিষয় যে এ ভূমিকা আরো বিভ্তুত হয় নি অর্থাৎ কোন কোন
প্রাসন্তিক বিবর এতে অনালোচিত থেকে গেছে। বিদ্যাপতির অনুস্তত্ত
বৈক্ষর তন্ত্ব ও সে সম্পর্কে পদাবলীর আদিরস্বাহলা আদি সম্বন্ধে তাঁর
মত্যে বিশেষক্ষের মত এথানেও প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি

ভার 'পদামুভ্যাধুবী' নামক পদসংগ্রহের দ্বিভীয় থণ্ডের ভূমিকার বা বা বা বেলেকেন তার অনুস্তাপ কিছু বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকার সাক্ষেপে বকালেও বিদ্যাপতির পাসকবর্গ সমধিক উপকৃত হতেন। বিদ্যাপতির পদসম্বেহর প্রেমীবিভাগ সক্ষেক্ষ অধ্যাপক মিত্রের মূলাবান মন্ত জানবার কৌতুভলও আমাদের অনিযুক্ত রহে গেল। পুর সম্ভব ভার সদ্যা পরলোকগত সহকর্মী বিলাভ্রণ মহাশবের মতের সমালোকান হবে বলে তিনি সোজজ বলত এ কাজে হাত দেন নি। আশা করি তিনি অক্ত কোন প্রস্কেল বিদ্যাপতির সম্প্র পদাবলার প্রেমী বিভাগ সক্ষেক্ষ ভার মত বাস্ক্র করবেন। ভারতের পদাবলার অন্তর্গত বিভিন্ন পদের সাহিত্যক মূলানির্দ্ধবেশ অপেক্ষত্ত সহজ্বতর হতে পারে।

ভূমিকার পরেই উল্লেখ করতে হর শক্ষার্থপারীর। এটিও আলোচ্য সংকরণের (অধ্যাপক মিত্র-কৃত্র) বিশেষত । বাগীর নগেক্তনাথ ওপ্ত-লিখিও মূল্যবান ভূমিকার মূপ্য আশেটি এ সঙ্গে মূলিত করাও বিশেষ স্থাবিবেলার কাল হরেছে। বিলাপতির নূহন সংকরণটিকে উত্তম ভাবে পরিসমাও ক'বে অধ্যাপক মিত্র পাঠকসমান্তের মহন্থপার কালেন (ভিনাপতিবলার সংকরণ বিবায়ভূবণ মহাপরের সম্পাদকভার অকাশিত বিলাপতিবলার অভিনব সংকরণ দাবিকাল বাবে বংলালীর পালিছোর উত্তম নিম্নপন বলে পণা হবে। এ বিরাট সাত শত পৃষ্ঠার পুস্তকে যদি সামাভ ভূসক্রটি বাব করা সভবও হর, তব্ এ কথা অভ্যান বীকালা বে, প্রার ভিত্তিল বছর আলে বলীয় নগেক্তবাব্ বিলাপতির পদাবলী সম্পাদন ক'রে বাঙালীর পাণ্ডিছাকে যে ক্ষোব্র দান করে প্রেছন বর্জমান সংকরণ সে পৌবর সমধিক বর্জিত হয়েছে। আশা করি বাংলার সাহিত্য-রসিক ও পান্তিত্রপ্র এ কথা জেনে বুনী হবেন এবং বিদ্যাপতির এ সংগ্রমণ সর্কত্তে ক্ষোপ্ত হবে।

## জনদেবা-মণ্ডলী

তের বংসর পূর্বে জনদেবা-মণ্ডলী পঠনের চিন্তা আমাদের মনে উদয় হুইয়াছিল। তিন বংসর কাল এ স্বছে চিন্তা ও প্রার্থনা করিবার পর পরিকরনাট লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের তিন জন শ্রদ্ধান্দাদ বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ডাজনের প্রোপক্ষ্ম আচার্থ্য মহাশয় আজ পরলোকে। তিনি আগ্রহ্ ও সহাক্ষ্মভৃতির সহিত পরিকরনা স্বদ্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া এই কাজে আমাদিপকে সাহায় করিতে ও ইহার কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে স্মত হুইয়া-ছিলেন। শ্রদ্ধান্দান রামানক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জনসেবান্দ্রক আমাদের সকল কাজেই চির্দিন আভ্রিক

সহাস্থভৃতি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াকেন। তিনি এই পরিকল্পিত মণ্ডলীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সনে প্রকাশিত জনসেবা-মণ্ডলীর পরিকল্পনা নামক পুন্তিকায় এ সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রশ্বাম্পদ ও প্রিয় বদ্ধু আচার্য্য সতীশচক্ষ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার চিন্তা ও লেখনী বারা এ বিবয়ে আমাদের অনেষ সাহায়্য করিয়াছেন। জনসেবা-মণ্ডলীর প্রথম পুন্তিকা—হাহাতে পরিকল্পনাটি পূর্বাভরণে প্রকাশিত হইয়ছিল, আমাদের মনের ভাব গ্রহণ করিয়া সতীশবার্ই তাঁহার স্ক্ষর ভাবায় উহা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

নিয়ে যে নিবন্ধটি আজ প্রকাশিত হইতেছে তাহারও প্রায় সমগ্র অংশই সভীশবাব্রই রচনা। অন্তরের কতথানি আগ্রহ থাকিলে, কার্যটির প্রতি কটো একান্মতাবোধ জন্মিলে এমন ভাবে সাহায্য করা সন্তর ভাহা অন্তরে অন্তর করিয়া আমাদের গভীর ক্কতজ্ঞতা তাঁহাকে জ্ঞাপন করি।

প্রায় দশ বংগর হইল, পরিকল্পনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এত ধীরে ধীরে কাজ অগ্রসর হইতেতে যে, শ্রদ্ধান্তাক্তন বন্ধগণের নাম ইহার স্হিত জড়িত করিতে মন অগ্রদর হয় নাই। এই ধীর গতির প্রধান কারণ মর্থাভাব। আমাদের প্রতিষ্ঠিত "ঢাকা অনাথাখ্য", "হিন্দু বিধবাখ্রম" ও "বঙ্গ ও আসাম অমুন্ত জাতিদমহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি" এখন প্রচর সাফল্য লাভ করিলেও আমাদের ক্মিগণকে এ সকলের জন্ম অর্থ ভিকাকরিতে কত এন ও লাঞ্না ভোগ করিতে হইয়াছে ভাগে ভাবিষা আমাদের মন নিভান্ধ পীডিত হয়। মনে হয়, তাঁহাদের অস্কৃতঃ বার আনা শক্তি এই প্রয়োজনীয় কিছ অংবাঞ্জনীয় কাৰ্যো বায়িত না হইলে তাঁহারা আরও কত ভাল কবিয়া এই কাজগুলি কবিতে পাবিভেন। এই জন্ম সংকল্প কবিয়াছিলাম, সাধারণের নিকট অর্থলাহায়া ভিকা না করিয়া নিজেই অর্থ উপার্জন করিয়া জনদেবা-মঙলীর काक षर्छ छ: প্রথম কয়েক বৎদর চালাইব। ভাই প্রথম প্রকাশিত পুন্তিকায় দশ বংসর পর্বে লিথিয়াছিলাম: "প্রযোজন বোধ হইলে জনসেব:-মংগ্রীর জন্ম সাধারণের নিকট অর্থ সাহাযা চাহিব। ইহার জন্ম এখন কাহারও নিকট অর্থ যাক্তা করিতেতি না।" এখনও সেই কথারই পুনবাবৃত্তি করিতেছি। আমাদের মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে কাহারও নিকট এই কাজের জক্ত অর্থভিকা না করিয়া. আমাদের পবিকল্পিত প্রবালী কার্যো পবিণত করিলেই তদাবাই প্রয়েজনীয় অর্থাগম চইবে।

-- औररामसनाथ पर ७ औमत्रय्वामा पर

#### জনদেবা-মণ্ডলীর উদ্দেশ্য

লেশের জনসাধারণের সর্বান্ধীণ কল্যাণ সাধন জনসেবা-মগুলীর উদ্দেশ্য।

দেহ মন ও আত্মা লইয়া মানুষ। ইহার কোন একটির অপূর্ণতা থাকিলে মানুষের প্রকৃত বিকাশ ছয় না।

আমাদের এই দেশের জনসাধারণ শরীর মন ও

আত্মার উন্নতি সাধনের বছ উপায় হুইতে বঞ্চিত। উপায়ুক থাতের জন্ম দেশে উন্নত প্রধানীতে কৃষি ও শিল্পের প্রচলন আবশুক। আমাদের দেশে তাহা নাই। যে সাধারণ শিক্ষা না পাইলে মাহুয অজ্ঞানতার মধ্যে ভূবিয়া থাকে, তাহাও দেশের শতকরা ১০ জন লোক পাইতেছে না।

যাহাদের শরীর ও মন এইরপ অবিকশিত, প্রকৃত ধর্মভাব, আত্মার প্রকৃত বিকাশ তাহাদের মধ্যে কড্টুকু হইতে পারে। প্রকৃত ধর্মভাব ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিকাশ হইলে সম্প্রদায়-নিবিশেষে সকল মান্ত্র পরস্পরাকে একই পরমেশ্বের ক্ষেষ্ট বলিয়া ভালবাসিতে ও সম্মান করিতে পারিবে। কিন্তু প্রকৃত ধর্মভাবের অভাববশতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রেম ও হিংসাই বিভার লাভ করিতেছে; সত্যান্ত্রাগ ও সংয্মশীলতা হারাইয়া মান্ত্রের জীবন নীচু হুইয়া যাইতেছে।

এ দেশের নরনারীর সর্বান্ধীণ উরতি সাধন, অর্থাৎ পূর্ণ
মন্থ্যান্থের বিকাশ সাধনে সাহায্য করা, জনসেবা-মগুলীর
উদ্দেশ্য। এই স্থম্থ উদ্দেশ্য কার্বে পরিণত করা অতি
কঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।
সত্যের ও প্রেমের জয় হইবেই, এই বিশাস অন্তরে
দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া ও ঈশরের দ্বার উপর পূর্ণ নির্ভর
শ্বান করিয়া কর্মে অগ্রসর হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ
অবশ্রহারী।

আমাদের দেশের শতকর। ৮৯ জন লোক পদ্মীগ্রামে বাদ করে এবং শতকর। ৭৫ জন কৃষিকর্ম ছারা জীবন ধারণ করে। তাই এ দেশের উন্নতি বলিতে প্রধানতঃ গ্রামের উন্নতি এবং জাতির উন্নতি বলিতে প্রধানতঃ কৃষকের উন্নতি ব্রধায়। স্থতরাং জনসেবা-মগুলীর কার্যক্রেম প্রধানতঃ পদ্মীবাদীর প্রতি দৃষ্টি রাধিয়াই রচিত হইয়াছে এবং ভদস্পারেই কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

### জনসেবা-মণ্ডলীর কর্মপরিকল্পনা

শিক্ষাবিষয়ক—(ক) বেখানে বিভালয় আছে সেধানে ভোট ছোট ছেলেমেমেদিগকে বিভালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা; (খ) বেখানে বিদ্যালয় নাই সেধানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা; (গ) বয়স্কদিগের শিক্ষার অস্ত নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই সকল বিদ্যালয়ে শুধু সাধারণ বিদ্যালয়ের মত পুত্তক পাঠ করিতে ও অহ কবিতে শিক্ষা

দেওয়া ইইবে না; ইভিহাস, ভূগোল, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পলীস্বাস্থ্য, অর্থনীতির মৃলস্ত্র, এবং দেশের সকল প্রকার অবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞানদান করিবার চেটা করা হইবে। বিবিধ চার্ট, গোলক, মানচিত্র ও আলোকচিত্র ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি বাখা হইবে; (ঘ) চরিত্রগঠন ও জনসেবার ভাবে অফুপ্রাণিত করিবার জন্ত বালক-বালিকাদিগকে লইয়া ব্রতীদল সংগঠন করা হইবে; (ও) মাঝে মাঝে নানাবিষয়ক প্রদেশনীর ব্যবস্থা করা হইবে।

ষাস্থাবিষয়ক—(ক) গ্রামন্থ জনসাধারণকে খাস্থাতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান; (খ) ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের কারণ, চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোকচিত্র সহযোগে শিক্ষাদান; (গ) খাস্থ্য প্রদর্শনীর বন্দোবন্ত করা; (ঘ) স্ত্রীলোকদিগকে প্রস্থাতি-পরিচর্য্যা ও শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষাদান; (ভ) গ্রামের জলল পরিভার, জলাশ্য়ের পরোজার এবং রান্ডাঘাট ও পরংপ্রণালীর সংস্থার করা; (চ) যেথানে পানীয় জলের অভাব সেধানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা; (ছ) ধেলাধূলা ও ব্যায়ামচর্চার উৎসাহ দান!

অপনৈতিক—(ক) ক্রবক্দিগকে মহাজনদের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্ম জমি-বন্ধকী ব্যান্ধ এবং সমবার অপদান সমিতি স্থাপন; (খ) ক্রবিতত্ব এবং ক্রবিকার্য্যের উরত প্রণালীসমূহ শিক্ষাদান; (গ) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ক্রবিকার্যের আবশুক যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ইত্যাদি সন্তা দামে কিনিবার জন্ম সমবার ক্রমসমিতি স্থাপন; (ব) মধ্যবন্ত্রী দালালদের হাত হইতে ক্রযক্দিগকে কক্ষা করিবার জন্ম এবং ক্রবকেরা বাহাতে শক্ষের ভাল দাম পায় সে জন্ম সমবার বিক্রয়সমিতি স্থাপন; (উ) চাবের উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের জন্ম অনেক চাবের জমি একত্র করিয়া সমবার প্রথার ক্রবিকার্য পরিচালন; (চ) ক্রযকের অবসর সমবের সন্থাবহার করিয়া ভাহার আর বৃদ্ধির জন্ম রেশম উৎপাদন, মধুমক্ষিকা পালন, পশুপক্ষী পালন, এবং নানা প্রকার ক্রিবিলল্পের প্রবর্তন।

ধর্মশিকা: সাম্প্রদায়িক ঐক্যন্থাপন—(ক) গ্রামের কেন্দ্রন্থালে গ্রামবাসিগণের অবসর সময়ে ছিন্দু, মুসলমান ও জীয়ীয় ধর্মপুত্তক অবলম্বনে সাধুদিগের জীবনী ও আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন ধর্ষের প্রতি সকলের প্রদা উৎপাদনের চেটা করা; (খ) জনসেবা-মগুলীর কর্মিগণ যখন বেখানে বাইবেন দেশের সর্বত্ত সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শ প্রচার ক্রিবেন, এইশ্লপ ব্যব্দা করা।

### জনসেবা-মণ্ডলীর আরব্ধ কার্য কেন্দ্রীয় আশ্রম

চিক্সিশ-পরগণা জিলার ভাষমগুহারবার মহকুমার অন্তর্গত ধামুয়া বেল ষ্টেশনের নিকটে ১০ বংসর পূর্বে কেন্দ্রীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার জক্ত ১০ বিঘা জমি লওয়া হয় ও বাড়ীঘরের কান্ধ আবস্ক করা হয়। এই কেন্দ্রীয় আশ্রম সকল কার্যের মূল ভিত্তিস্বরূপ থাকিয়া সর্ববিধ প্রেরণা বোগাইবে।

একনিষ্ঠ জনসেবক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন এই আশ্রমের যাবভীয় কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আশ্রমবাসিগণের মিলিত ধর্মসাধনার জন্ত একটি মনোরম উপাসনা-গৃহ নিমিত হইয়াছে। এই উপাসনা-গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নিয়মিত ভাবে ঈখরোপাসনা, পাঠ, ধর্মালোচনা ও সন্ধীতাদি হইয়া থাকে।

শিক্ষানিকেতন। এখানকার কর্মক্ষেত্র প্রভিটিত হওয়ার সলে সলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়ছিল। সম্প্রতি বিদ্যালয়টিকে হাইস্কলে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইডেছে; ঐ সলে মেয়েদের জুনিয়র টেনিং ক্লাসও (Junior Training Class) থাকিবে। এই ক্লাসের পাঠ সমাপ্ত করিবেল মহিলাগণ গ্রাম্য বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে পারে এইরূপ একটি স্কুলগৃহ ও মেয়েদের জন্ত বোর্ডিং নিমিত হইয়াছে।

এই विमानिष्मत शृष्ट वश्यक्षामत क्या देनम विमानिष्म विमानिष्मा

একজন কর্মীর চেষ্টার নিকটবর্তী এক কাওরা-প্রধান গ্রামে একটি নিম্ন-প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কাওরাগণই এ অঞ্চলে স্বাপেক্ষা অনুমত শ্রেণী।

হোমিওপ্যাথিক দাভব্য চিকিৎসালয়। গত ১৯৪১ সালে একটি হোমিওপ্যাথিক দাভব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। এখন পর্যন্ত এই চিকিৎসালয়ের জঞ্চ পৃথক্ কোন গৃহ নির্মিত হয় নাই, শীঘ্রই পৃথক্ গৃহ নির্মিত হইবে।

পাঠাগার। এই কেন্দ্রীয় আশ্রমে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার জন্ম বিভিন্ন বিষয়ের পুন্তকাদি সংগৃহীত হইতেছে।

প্রচার। জনসেবা-মওলীর আদর্শ ও উদ্দেশ্ত প্রচারের জন্তু নানা ভাবে চেটা করা হইতেছে। পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া পদ্ধীসমাজের সহিত মেলামেশা ও জালাপ আলোচনাদি করা, কৃত্র কৃত্র সভাসমিতি করা; নানা শ্রেরীর লোকদিগকে এই জাশ্রমে আহ্বান করিয়া প্রস্কাদি করা, বর্তমানে এই প্রণালীতে কান্ধ চলিতেছে। ক্রমে আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা ও অক্তান্ত কালোপ্যোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আরও ব্যাপক ভাবে প্রচারের আলোকন করা হইবে।

রাস্তাঘটে। ধান্যা বেল টেশন হইতে আশ্রমবাটীর দ্বস্থ অর্থ মার্গলের কম হইবে না। বাতায়াতের স্থবিধার জন্ম টেশন পর্যন্ত একটি রাভা তৈয়ার করা হইতেছে।

#### মফ স্বৰ্জ

এ পর্যাপ্ত ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, ফরিদপুর, ও নোয়াধালি এই সাতটি ক্লেলায় জনসেবামগুলার তেরটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাখাগুলাতে আপাততঃ কুড়ি জন কমী কাজ করিতেছেন।
ক্মিগণের মধ্যে তুইজন বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার সভা।

জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐকোর ভাব সঞ্চাবিত করা সমিতির একটি প্রধান কার্যা। হিন্দু-মৃদলমান নিবিশেষে জনসাধারণ মণ্ডলীর ঐক্যের আহ্বানে সাড়া বিয়াছেন, নিজেদের অভাব-অভিষোগ বিরোধ ইত্যাদি সথক্ষে মণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। ক্মিগণ হিন্দু মৃদলমান তুই সম্প্রদায়েরই নানা ফ্রাট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, ভাহাও জনসাধারণ শ্রহার সহিত শ্রবণ কার্যাছেন।

কোন কোন স্থানে কোন কোন কর্মী স্তার 
রুষ্ল্যভার ফলে বস্ত্রবহনকারী সম্প্রণায়ের ক্রমাবনভি লক্ষ্য
কার্যা অল্প মল্ল করিয়া চরথা কাটার ও তুলা চাষের
প্রচলন করিতেছেল। অনেক শাখার ক্রমিণ স্থল করেয়া প্রাথমিক
উৎপাণী ভার দগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রাথমিক
চিন্কিংসা, সাম্প্রশায়িক ঐক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ
বক্তৃতা দিয়াছেন, গ্রামরকী পেরকদল গঠন করিয়াছেন,
নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, মকন্মার বাদী ও
প্রতিবাদীকে ব্রাইয়া তাহাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা
কার্যা দিয়াছেন। বহু ক্ষেত্রে কর্মিগণ জনসাধারণের
সহিত মিলিত হইয়া পুল তৈয়াবী, থাল সংস্কার প্রভৃতি
জ্ব-হিত্রক কার্যের চেন্তা করিতেছেন। এই সকল
কার্যের কল্প ক্রিগণকে জ্বন্থবে বহু ক্লেপ স্থীকার করিতে
ছুইয়াছে, পদর্ভ্রে নৌকা্রোগে নানা উপারে জাহারা
প্রামে গ্রামে প্রিক্রমণ করিয়াছেন।

## জনদেবা-মণ্ডলী হইতে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিদাধন

মণ্ডলীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম বিপুদ্দ অর্থের প্রয়োজন।
পাশ্চান্ডা দেশের ধনীদিগের মন্ত আমাদের দেশের ধনিগণ
জনসাধারণের হিতকার্থে তেমন মৃক্তহন্তে দান করেন না।
এ জন্ম এদেশে শুধু চাদা এবং দানের উপর নির্ভর করিয়া
কোন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে প্রায় দেখা যায় না।
এজন্ম আমাদের ইচ্ছা এই যে, এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়
নির্বাহের জন্ম আমবা স্থায়ী আয়ের নানা পথ প্রস্তুত
করিব। তন্মধ্যে বড় বড় যৌথ কারবার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষ
ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা হইবে প্রধান।

ক্রমে হয়ত আমর। এমন কতকগুলি বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, বেগুলি অংশীদারগণের সম্পত্তি না হইরা শুধু এই মগুলীরই সম্পত্তি হইবে। এই সকল শিল্প ও ব্যবসায় হইতে যে লাভ হইবে তাহার উপরে মগুলীর পূর্ণ অধিকার থাকিবে, ও মগুলী তাহা পল্লী-সংগঠনের এবং অক্সান্ত জনহিতকর কার্যে ব্যন্ত করিবেন। মগুলীর অধিকারভুক্ত যে সকল শিল্প ও ব্যবসায় থাকিবে, ভাহা প্রকৃত পক্ষে জাতীয় সম্পত্তি হইবে। এইরূপ শিল্প ও ব্যবসারের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে কাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

আঞ্চলাল পৃথিবীর সর্বত্র ধনিক ও শ্রামিকে, জানদার ও প্রজার স্থার্থজনিত বিরোধ উপস্থিত হইরা ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রামের স্পষ্ট করিতেছে। তাহার তরক্ষ এ দেশকেও স্পর্শ করিতেছে। হিংসামূলক এই সকল বিরোধ যাহাতে এ দেশে বন্ধমূল হইতে না পারে, তাহার জন্ম সাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ গ্রামবাসীদিপের অবস্থার উন্ধতির উদ্দেশ্যে, প্রতিষ্ঠিত এইরূপ যৌথ কারবার বিশেষ সহায় হইবে বলিয়া আমাদের বিখাস।

### ক্রিদল গঠন

জনসেবা-মণ্ডলীর স্বমহৎ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণড করিতে হইলে গঠিতচরিত্র বছসংখ্যক ত্যাগী পুরুষ ও নারী কর্মীর আবশ্যক। এই কমিদল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাডা হইতে একুশ মাইল দ্রে মণ্ডলী একটি আশ্রম দাশন করিয়াছেন। এই আশ্রমে কমিগণ সম্প্রদায় ও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একত্র বাস করিবেন ও উপযুক্ত পরিচালকগণের তত্বাবধানে মণ্ডলীয় উদ্দেশ্যের অমুক্ল ভাবের চর্চ্চা ও তত্ত্বেশ্যে অধ্যয়নাদি করিবেন এবং প্রতিদিন আত্মপারীকা

•ও ধর্ম সাধনের বারা অন্তরের সংক্রমেক শুদ্ধ ও দৃঢ় করিয়া কাইবেন।

আমরা আশা করি একত্র বাস, একত্র অধ্যয়ন, একত্র সাধনধারা এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই কর্মীদল একটি ঘন-সন্ধিবিট ধর্মপ্রায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ প্রাত্মগুলীতে পরিণত হইয়া দেশের পল্লীসমাজে এক উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক্রিতে সমর্থ হইবেন।

এই আশ্রম হইতে মাঝে মাঝে করেক জন কর্মীকে জারতবর্ধের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গ্রামহিত্যুগক প্রতিষ্ঠান সমূহে (বধা, শান্তিনিকেতনের নিকট স্ফলের শ্রীনিকেতন, আসানসোলের নিকটবর্তী উষাগ্রাম, স্থন্দরবনের গোসাবা, পঞ্জাবের গুরগাঁও, ত্রিবাঙ্ক্ডের অন্ধর্গত মার্ভণ্ডম প্রভৃতি) তত্ত্বতা কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের জন্ম প্রেরণ করা হইবে।

জনস্বো-মওলী বিখাস করেন যে, ধর্ম ও নীভির ভূমি ভাগে করিয়া কোনও লোকহিতসাধনের প্রয়াস ছায়ী ও কার্য্যকরী হয় না। মানব-মনে সাধু চরিত্র ও নিম্ল জীবনের জন্ম ব্যাকুলতা, আছোছতির জন্ম স্পৃচা ও সকলের প্রতি মৈত্রীভাব সঞ্চার করা সর্ববিধ কল্যাণের উপায়। জনসেব:-মগুলী কলাচ শ্রেণীবিশেষের প্রতি শ্রেণীবিশেষের বিষেবকে কিংবা অধিকারঘটিত স্বন্ধের ভাবকে প্রশ্রেষ দান করিবেন না। কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত এই মগুলীর সম্পূর্ক থাকিবে না।

উপসংহারে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, সকলে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিয়া পল্লীভারতের লুগুনীর পুনক্ষরার, দেশের শিল্লোরতি এবং জাতীয় সম্পদের শ্রিবৃদ্ধি সাধন করিয়া দেশকে শক্তিশালী করুন। সকলের সাহায্য বে এক ভাবে পাইব, তাহা নয়। আত্মত্যারী কর্মী আপন কর্মশক্তি দিয়া, শিল্পী ও ব্যবসায়ী আপন আপন আন জ্বান্তি বিদ্যুণ তাহাদের প্রামর্শ দিয়া, দেশের মনীবার্শ আপন আপন মনীবা দিয়া জনসেবা্মগুলীর মহন্ত্রেশ্ব সাধনের সহায়তা করিবেন, আমরা এই আশা করি।

#### সহমরণ

#### শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে

প্রাচীন কালে সহমরণ-প্রথা পৃথিবীর সকল মহাদেশেই প্রচলিত ছিল। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়ার খীপপ্রু, সর্ব্বেই। সহমরণ অর্থে কেবল ত্রীর মৃত্যুকেই বুরায় না—ভৃত্যু, পরিচারিকা, পাচকণাচিকা, মছ-প্রদানকারিণী নারী, সহিস এবং ঘোড়া, প্রভৃত্ত সকলকেই মরিতে হইত। বান্ধা হইলে মন্ত্রী পারিবন, সেনাপতি, প্রস্থিক নাগরিক, রান্ধাও উপাধিধারী, এমন কি, দোকানদার যে রান্ধাকে জ্বিনিসপত্র সরবরাহ করিত তাহারাও মরিত। তবে ত্রী সর্ব্বেই আছে।

মরিবার এবং মারিবার প্রক্রিয়া দেশ-বিশেষে পৃথক্
পৃথক্। ফাঁসিমঞ্চের উপর উঠিয়া পলায় ফাঁসি লাপাইয়া,
ছামীর সহিত কবর দিয়া অথবা ছামীর কবরের উপর জীকে
ভরবারি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া, ছামীর মৃত্যুর পর জীকে
ছোরা দিয়া হত্যা করিয়া এবং এক চিতায় দল্প করিয়া
জীবন শেব করা হইত। এশিয়া মহাদেশে ফাঁসিটাই

অধিক প্রচলিত ছিল। পলিনেশিয়ার কোন কোন দ্বীপে অতি বাল্যাবন্ধা হইতে দ্বীলোকের গলায়, সর্বলা অস্তিম দশা স্মরণ করাইয়া দিবার জাল্য, দড়ি রাখিয়া দেওয়া হইড।

অনেকে বলিবেন, ভারতবর্ধে ত কই কথনও ভূত্য, পরিচারিকা প্রভৃতির মৃত্যুর কথা জনা যায় নাই। সাধারণ মৃত্যুর ক্যাপারের ক্রাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। সাধারণ লোকের ইভিহাস কেহ রাখে নাই, তবে রাজা-রাজভাদের কথা কোথাও কোথাও পাওয়া যায়:—

কাসীরের রাক্ষা শত্তরবর্দ্ধার সহিত ও রাণী ও ৪ জন ভূত্য

এ উচ্চলের পিতামনের সন্থিত ২ রাণী ১ থানো বোণপুরের বালা অভিত সিংহের সন্থিত এরাণী ৩০ জন দাসা পঞ্জাবের বালা রণজিৎ সিংহের , ৪,, ৭, এই সহমরণ-প্রথা পৃথিবীতে কত দিন হুইতে প্রচলিত হইয়াছিল ভাহা কেহ বলিভে পারে না। পৃথিবার প্রায় দকল আদিম সমাজে সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া বার, ব্যভিচার! ব্যভিচারের অবস্থা পার হইয়া সমাজ যথন আইনসঙ্গতভাবে অক্ত নারী বাথিবার প্রথা, বছ-বিবাহ প্রথা এবং এক দার-পরিগ্রহ প্রথা গ্রহণ করিভেছে, বৈধব্য সেই অবস্থায় সম্ভবপর স্তরাং অহ্মান করিতে হইবে এই কপ কোন দমত ইইতে এ প্রথার স্প্রী হইয়াছিল। ভারভবর্বে মহাভারতের যুগের পুর্বের সহমরণের উল্লেখ নাই।

ব্যভিচার যে দেশের নিয়ম, বিধবার বিবাহ যে দেশের নিয়ম, স্থীলোকের বছস্থামিত্ব যে দেশের নিয়ম (ভিব্বভ, ভোট, সিকিম, আবব, মালাবার ভূভাগ, নীলগিরি উপত্যকা, পঞ্চাবের কুন্বার প্রদেশ ), দেবরকে বিবাহ করা যে দেশের (ইছ্বার দেশ, উভ্বিয়া ভূভাগ) নিয়ম, সহমবণ দে সকল দেশে থাকিতে পারে না।

সহমরণের কারণ কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে পৃথিবীর স্কল জাডিরই মনে একটা অবিচলিত বিখাণ এই ছিল যে, মান্ত্য মৃত্যুর পর কোন একটা অজ্ঞাত প্রশেশে পিয়া পৌছে, দে বছ দূব, কড দূর কল্পনায় আদে না, স্থল শ্রীরে কেই দেখানে যাইতে পারে না এবং একাকীও ভত দূর পথ ঋতিক্রম করা শক্ত। সেই অজ্ঞাত বহু দুব প্রদেশে ভাহাকে বাস করিতে হয়। দুব পথের এবং দেই মহাযাত্রার সন্ধিনী বা সঞ্চী আবশুক এবং स्म-तम्भ वात्र कविवाद क्रम्म मात्रमात्री, भाठकभाठिका. স্বই প্রয়োজন। যদি সমাট বা গাজা হয় তবে মন্ত্রী, সেনাপতি, দেহরক্ষী, সহিস এবং অস্ব, স্বই চাই। রাজার অমুরক্ত প্রজা, রাজদন্ত উপাধিধারী সম্রাপ্ত নাগরিক এবং বন্ধবান্ধব তাহারাই বা এরপ প্রজাবৎদদ ও ধর্মপরায়ণ বাজার সঙ্গ ছাড়িবে কেন ? আফ্রিকার কোন কোন দেশে এবং শক জাতির মধ্যে মালিকের দহিত বোড়া এবং স্হিদকে কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। আমেরিকার ইকা (Inca) রাজার মৃত্যুতে, তাতার জাতির বাজাদের মৃত্যুতে এবং চীন-সমাটের মৃত্যুতে, দশ-পনর দিন ধরিয়া মুরণের উৎস্ব চলিত। স্কলকে সঙ্গে না লইয়া গেলে সে দেশে পাইবে কোথায় ? স্ত্রী এবং অক্তান্য অসুংক্ত নারী চিবলিন জীবন-খাত্রার সলিনী, ধর্মের সলিনী, করে ছংকে मुलात ও विभाग मिल्नी, खुडवार घवरणद मिल्नीहे दा ना হুইবে কেন্ লাকিণাড্যে মাত্রার এক জন পাণ্ডা রাজার মৃত্যুতে তাঁহার এগারে৷ হাজার (!!) পদ্ধী সহযুতা হইয়াছিল। কুকের বৈড়িশ সহজ্বকে পর মনে করিবার কারণ নাই।

স্বামী বলি বিদেশে মরিত সে অবস্থায় ভারতবর্ষীর স্ত্রীলোকপণ পরজগতে মিলিত হইবার কবিত্ময় আশা বক্ষে লইয়া স্বামীর পাত্কা প্রভৃতি কোন স্থরণচিফ্ সঙ্গে লইয়া পরে মরিত, তাহার নাম অস্থ্যরণ।

সংমরণ দর্বাদাই বাধ্যতামুগক ছিল না। অনেকে নাম এবং যশের মোহে এবং জীবনের কর্ত্তব্য হিদাবে মরিত। মনের উত্তেজনা, ক্রেমের উত্তেজনা, নৈরাশ্রের অদীম মর্মবেদনাও ইহার মধ্যে আছে। সংমরণ ত কত কাল উঠিয়া পিয়াছে, কিন্তু এখনও ত যুবক-মুবতী একত্রে হাতে সিঙ্কের ক্রমাল বাঁধিয়া লেকে, না-হয় গলার জলে তুবিয়া মরিতেছে। প্রেমের নিকট মরণটা ধে কিছুই নয়!

ভাষার পর আসিল বাধ্যভামূলক অফুশাসন। জগতের চক্ষে নারী চিরাদন হেয় এবং পাপের আকর বলিয়া প্রভিশন্ত ইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন জগতে এমন দেশ বা সম্প্রদায় দেখিলাম না যেখানে নারীকে অবিশাস বা ঘুণা না করিত। এমন কি, খুটান সমাজ যাহার মধ্যে সহমরণ ছিল না ভাহারাও নারীকে অজন্ত গালি দিয়াছে, as an impure creature almost devilish as the door of hell, as the mother of all human ills, she should be ashamed at the very thought that she is a woman, she should be ashamed of her dress, she should especially be ashamed of her beauty, for it is the most potent instrument of the demon.

ষধন স্থাশাক্ষত গ্রীষ্টান চার্চ্চ স্থীক্ষাতির উপর এইরপ মধুবর্ষণ করিয়াছে তথন অক্সান্ত সম্প্রদারের মনোভাবের ত কথাই নাই। পুরুষ যথেচ্চাচার করিবে তাহাতে সমাজ্ব কলম্বিত হয় না কিন্তু নারীকে কোন অধিকারই দেওয়া চলিতে পারে না। এইরপ মনোভাববিশিষ্ট জগতের শাস্ত্রকার বলিয়া দিল, নারীর ধর্মই যথন জগতকে ভ্রষ্টাচার দ্বারা কলম্বিত ও অপবিত্র করা, তথন তাহাকে তাহার স্থামীর মৃত্যুর পর দগ্ধ করা, করর দেওয়া, বা হত্যা করিয়া ফোলা আপন আপন নাম এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষার একমাত্র প্রতিকার।

এইরপ অবস্থায় সহমরণ ভারতবর্বে পরবর্তী যুগে ভীবণ বাধ্যতামূলক অফুলাসনে দাঁড়াইয়াছিল। বলদেশে সে নিষ্ঠুবতার তুলনা ছিল না। সতীলাই শব্দে বাধ্যতা– মূলক ধ্বনিই ফুম্পাট। মরণ তথন মারণ অর্থ প্রকাশ ক্রিতেছে।

কালের অগ্রগতির সক্ষে পৃথিবীর সোকের মনোভাবের প্রিবর্ত্তনে এবং কোধাও কোথাও ইউরোপীয়দের আগমনে সক্ষরণ পৃথিবীর সক্ষ ভূভাগ হইতেই উঠিয়া গিয়াছিল, কোথাও আইন করিতে হইয়াছিল কিনা জানা যায় না,
কিছ ভারতবর্ধে কিঞ্চিলধিক এক শত বংসর পূর্বের
আইনের বারা এই নিষ্ঠ্র প্রথাকে বন্ধ করিতে হইয়াছিল।
পূড়াইয়া মারিবার জন্ত উৎপীড়ন ও অভ্যাচার এত
অধিক হইয়াছিল বে আইন ব্যতীত সে-প্রথাকে রোধ করা
অসম্ভব হইড। উৎপীড়ন বন্ধদেশেই সর্ব্বাপেকা অধিক।

মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দুর সহমরণে কথনও আপত্তি করেন নাই: অনেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুড়াইয়া মারিবার বিপক্ষে চিলেন। ইংরেজও আপত্তি করেন নাই: এমন কি চুই একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ এ বিষয়ে আন্দোলন করার জন্ম কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বামমোহন রায় প্রভৃতি কয়েক জন দেশীয় সংস্থারকের চেষ্টাই ইংরেঞ্জের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। বেন্টিক্ষের বহু পূর্বা হইডেই সহমরণ সম্বন্ধে আলোচনা এবং বিবরণ সংগ্রহ চলিডেছিল। ১৮২৯ এটাজে সহমরণ (সতীদাহ) আইনের খারা নিষিত্ব হয়। যত দূর অঞ্-সন্ধান তখনকার যুগে সম্ভবপর ছিল তাহা হইতে জানা যাহ বে, এই বন্দদেশের গণ্ডীর মধ্যে প্রতি বৎসর প্রায় এক হাজার করিয়া নারীকে দাহ করা হইত, তাহার মধ্যে নিভান্ত শিশু এবং অভিবৃদ্ধাও বছজন থাকিত। ১৮২৩ প্রীষ্টাব্দে ৩৭৫ জনকে দাহ করা হইয়াছিল, তন্মধ্য ৩২ জন নিভাস্ত বালিকা এবং ১০৯ জনের বয়স ৬০ বংসরের উর্চ্চে। শাল্পে নিয়ম আছে, হৃতবাং মরিতেই हरूरत. वानिकार रुक्षेक किःवा वृक्षारे रुक्षेक। উৎপীডনমূলক প্রথা যখন উঠাইয়া দেওয়া হইল, হিন্দু সমাজ দলবদ্ধ হইয়া বিলের বিক্লমে বিলাভে আপীল করিতেও ছাড়ে নাই।

বন্ধদেশ এই প্রথার যে ইতিহাস মাহ্যবকে দান করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। প্রথমে নিয়ম হইয়াছিল খেল্ছায় রাজী না হইলে পোড়াইডে পারিবে না। যে সমাজ ৮।০ বংসরের বালিকা এবং বাটের উর্দ্ধের কুখাকেও চিরদিন পোড়াইয়া মারিয়াছে, ভাহার আছবিশাস এবং অমাহ্যবিক নিচুরতা কি কম ? রাজী করিবার জল্ল নেশা থাওয়ান আরম্ভ হইল। নেশার কোঁকে উৎসাহ আসিত বটে, কিছু অগ্রির সংযোগে নেশা কাটিয়া গেলেই চীৎকার করিডে আরম্ভ করিড, তথন তাহার দেহের উপর কাঁচা বাশ চাপাইয়া ছু-দিকে জাকিয়া ধরিতে হইত। বদি কেছ নামিয়া পড়িয়া পালাইবার উপক্রম করিড, নেপালের ছিলুরা লাটি মারিয়া ভাহার মাথার খুলি ভাকিয়া দিত

এবং বন্ধদেশে ভাহাকে ধরিয়া পুনরায় চিতায় ঠেলিয়া ফেলিত। যাহাতে পলাহতে না পারে একক্স চিতায় আন্তন লাগাইবার পূর্বে নারীকে মোটা মোটা কাঠের সহিত মোটা মোটা কাঁচা লতা এবং কাঁচা কঞ্চি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। করুল চীৎকার ও মৃত্যু-ম্মুণায় যাহাতে দর্শকগণ অভিত্ত না হয় একক্স চাকটোল এবং খোলকরতাল বাজাইয়া যথেষ্ট ঘটা করা হইত। ইহার মধ্যেও যদি কেহ দৈবাৎ পড়িয়া গিয়া কিংবা পলাইয়া দগ্ধাবস্থায় জীবন পাইত, সমাক্ষ আর ভাহাকে ফিরিয়া লইত না, সে ভিক্ষা বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, কিছ সে সমাক্ষের চক্ষে এতই হেয় যে ভিক্ষাও তাহার ভাগ্যে জ্বিত না। এই বীভংশ উৎসবের অভিনয়ে ঠেলিয়া ফেলিতে ফেলিতে, বাঁশ চাপিতে চাপিতে, ইছন যোগাইতে যোগাইতে মৃর্চিত হইয়া অথবা হার্টকেল করিয়া বাক্ষে লোকও মুই এক জন সহমরণের সন্ধী হইত।

গর্ভবতী নারীর সহমরণ নিষিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ
বহু-বিবাহের দেশ, বিশেষতঃ বদদেশে কুলীন আদ্ধাদের
বহু পত্নী থাকিত। সকল নারীর প্রতিই জােরজুলুম করা
হইত কিন্ধু কথনও কথনও কেহ কেহ বাদও পড়িত।
যে বাদ পড়িত, লােকের গঞ্জনা এবং উপহাসে ভাহার
সমাজে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। হৃতবাং আন্দীবন
নিন্দা, গঞ্জনা ও উপহাসের ভয়ে বাঁচিয়া থাকা অপেকা
সহমরণই অনেকে পছন্দ করিত রাজপুতানা, কাশ্মীর,
পঞ্জাব, দক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে দেখা যায়
বহু রাণীকে সহ্মরণে যাইতে হয় নাই। নানাবিধ
নিতক কারণও প্রতিবন্ধক হইত। রাজা মানসিংহের নাকি তুই হাজার পত্নী ছিল, ভয়্মাধ্যে

মনের অপরিমিত বল এবং বীরবের মৃত্যুও এ
পৃথিবীতে ছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে জহর ব্রড
(শুনিয়াছি মধ্য-এশিয়ায় কোন কোন মোগল-সম্প্রদারের
মধ্যেও জহর ব্রত ছিল) এই শ্রেণীর মৃত্যু, হাজার হাজার
একসঙ্গে মরিয়াছে। কথনও বাধ্য করিতে হয় নাই।
সতীলাহেও এই প্রকার মরণের কথা শুনা গিয়াছে। এই
বন্ধদেশেই এমন নারী ছিল হাজারা সহমরণের সম্জায়
ভূষিত হইয়া পুত্রকক্ষা ও পুত্রবধ্বে শেষ উপদেশ ছিডে
দিতে অবিচলিত হলরে হাসিতে হাসিতে সেই মহায়ুত্যুকে
বরণ করিতে যাইত, পুড়িবার সময় কেহ ভাহারের কর্মণ
চীৎকার শুনিতে পাইত না এবং অলবিকৃতি বা মুখবিকৃতিও লক্ষ্য করিত না।

৬০ জন পুড়িয়া মবিয়াছিল।

প্রভা-পার্বণ, মন্ত্রপাঠ, পৃশ্পাল্য এবং বেশভ্যা ইহার এল। বহু লোকের সমাগ্য হইত এবং প্রত্যেকই কছু-না-কিছু একটু শ্বরণচিহ্ন লইবার জন্ম চেষ্টিত থাকিত।

পৃথিবীর কোন দেশে স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষের সহমংশের কথা ভনাষায় নাই। প্রেমের ব্যাকুলতা এবং মাদকতা বেধানে অভাধিক, সেধানেও না। সিন্দবাদ নাবিকের গল্পে কোন্দেশ নাকি পুক্ষেরও সহমরণের কথা লেখা আছে, কিন্তু সেটা আরবা উপত্যাস। জগতের কোন দেশে স্ত্রীলোক কথনও শাস্ত্রকার হয় নাই, হইলে পুক্ষেরও সহমরণের বিধান পাওয়া যাইত এবং "সভী" শন্ধ বেলি:ছব সময় যে অর্থ প্রকাশ করিতেছিল ভাহার বিপরীত শন্ধ অভিধানে তুর্লভ হইত না।

## মাছের বাদা

#### শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাত্মকা, সম্ভান পালন ও অন্যাক্ত বিবিধ প্রয়োজনে নাম্বৰ ছইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নন্তবের কীটপতত্ব পর্যান্ত প্রায় প্রত্যেকটি প্রাণীই কোন-না-কোন প্রকারের আবাদ-হল নির্মাণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মহুষ্যেত্র প্রাণীদিগকে কিন্তু সম্ভান প্রতিপালনের উদ্দেশ্রেই বাসগৃহ নিৰ্মাণ করিতে দেখা যায়। কতকগুলি প্ৰাণী অব্দ্য বাদগৃহ নির্মাণ না করিয়াও প্রকৃতিদত জুবাবভায় স্বাভাবিক সংস্কার বশে অসহায় সম্ভানদিগকে অন্তভ কৌশলে বন্ধণাবেক্ষণ কবিয়া থাকে: কাঞাক ভাগার অগহায় শিশুকে নিজের উদর-দেশের থলির মধ্যে রাখিয়া প্রতিপারন করে। স্বাবলয়ী না হওয়া পর্যান্ত অপোদাম তাহার বাচ্চাগুলিকে পিঠের উপর লইয়াই গাছে গাছে ইতন্তত: বিচরণ করিয়া থাকে। বাচ্চাগুলি ভাহাদের লেকের সাহায্যে মাথের লেজ আঁকডাইয়া অবস্থান করে। উপযুক্ত নাহওয়া প্রয়ন্ত কাকডা-বিছা ও আমাদের দেশীয় মৎশু-শিকারী মাক্ডদারাও তাহাদের বাচ্চাগুলিকে পিঠে করিয়া বেডায়। ডিম প্রাসবকারী বিভিন্ন জাতীয় কতক-গুলি কটিপত্র বাদস্থল নির্মাণ না করিলেও ডিম বুক্ষার জ্ঞ বিচিত্র গঠনের ডিম্বাধার নির্মাণ করিয়া থাকে। ক্ষেক জাতীয় মাক্ডসা আবার স্থগঠিত ভিম্বাধার নির্মাণ করিয়াই নিশ্চিত্ত থাকিতে পারে না; বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্ব্যস্ত তাহারা, ডিমের থলি মুখে, বকে বা শরীবের পশ্চাদ্রাগে সংলগ্ন করিয়া ইতন্ততঃ ঘুরিয়া বেডায়। বিভিন্ন জাতীয় কীটপতক বিচিত্র আকারের ভিষাধার নির্মাণ করে এবং ইহাতে ভাহারা অসামায়

শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়ও দিয়া থাকে। সাধারণ ব্যাং, নিউট প্রভৃতি প্রাণীবা শীজ-ঘুমের জন্ম গঠ ির্মাণ করিলেও ডিম বা বাজ্যা রক্ষার জন্ম কোন আত্ময়ন্থল তৈয়ার করে না। স্তী ধাত্রী-ব্যাং ডিম পাড়িবার পর পুরুষ-ব্যাং সেই



'বিটারলিং' মাছ

ভিমগুলি লইয়। নিজের পিছনের পাষে জড়াইয়া রাথে এবং ডিম ফুটাইবার জন্ম যথে। চিত ব্যবস্থা অবলঘন করে। "স্থারনাম টোড" নানক এক জাতীয় ব্যাং নিজের পৃষ্ঠ-দেশের গর্ভগুলির মধ্যে এক একটি ডিম গুজিয়া রাথে। বাচা ফুটিবার পর, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার মত উপযুক্ত না হওয়া পর্যান্ত বাচাগুলি মায়ের পিঠের গর্ভের মধ্যেই অবস্থান করে। কিছু আমাদের দেশীয় গেছো-ব্যাং গাছের ভালে, পাভার ভগায় থুথুর সাহায়ে বাচাদের



ন্ত্ৰী-ষ্টাকল্ব্যাক বাদায় প্ৰবেশ করিয়াছে

জন্ম মতি মতুত আশ্রেষ্ট্র প্রস্ত করিয়া থাকে। 'মিথ' নামক ব্রেজিল দেশীয় খ্রী-গেছোব্যাঙেরাও বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্ম অগভীর জন্মে মাটির সাহায্যে চমৎকার বাসা নির্মাণ করে। কছেপ, শামুক, ঝিছুক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী অবশ্য স্বতন্ত বাসগৃহ নির্মাণ করে না। কারণ প্রকৃতিই তাহাদের শরীরের অংশবিশেষকে স্বদৃঢ় বাস-গৃহে রূপাস্করিত করিয়া দিয়াছে। কাঁকড়াদের শরীর শক্ত চর্মাবৃত্ত হইলেও সন্ধ্যাসী-কাঁকড়া কিছু এইরূপ খাভাবিক আ্থারক্ষার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভাহারা মৃত শামুক গুগলির থোলাগুলিকে আ্থায়ন্থলরূপে ব্যবহার করে এবং বাসগৃহকে সঙ্গে লইয়াই আহারায়েষণে ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

সন্তান প্রদাব কবিবার পূর্ব্বে পেছো ইত্র থড়কুটার সাহায্যে ঝোপঝড়ে বা লতাপাতার উচুস্থানে বাদা বাধিয়া থ্লাকে। নেটে ইত্রেরাও ঘরের নিভ্ত স্থানে কাণড় বা কাগজের টুকরা দাতে কাটিয়া সইয়া তাহার সাহায়ে বাদা নির্মাণ করে। বাচা হইবার পূর্বে কাঠবিড়াল থড়কুটা ও পরিভ্যক্ত পশম বা ভূলা সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষকোটরে বাদা নির্মাণ করে। ডরমাউস নামক প্রাণীরা বাচ্চাদের অন্ত বাদা নির্মাণ ত করেই, অধিকন্ত সারা শীতকাল নিক্ষণেগ খুমাইয়া কাটাইবে বলিয়া নিজের জন্ত স্বতম্ম আপ্রয়েশ তৈয়ার করে। থরগোস জাতীয় প্রাণীরা মাটির নীচে গর্ভ

খুঁ ডিয়া বাচাগুলিকে আরামে রাথিবার জন্ত নিজের বৃত্রে লোমের সাহায়ে কোমল আন্তর্গ দিয়া বাসা নির্মাণ করে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই বিভিন্ন জাতীয় পাবীরা কেহ গাছের ভালে, কেহ মাটির নীচে, কেহ দেওয়ালের ফাটলে বা বৃক্ষকোটরে বাসা নির্মাণ ক্ষরু করে। কচ্ছপ, কুমীর, সাপ প্রভৃতি প্রাণীরা ডিম পাড়িবার সময় কোন না-কোন রক্ষের আশ্রয়ন্থল নির্মাণে উত্যোগী হয় মোটের উপর বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই কোন-না-কোন রক্ষের বাসগৃহ বা আশ্রয় ম্বল অপরিহার্থ বিলয়া বোধ হয়। কিন্ধু মংস্ত জাতীয় প্রাণীদের উপরও বি

জীব-জগতে মংস্থ জাতীয় প্রাণীরা এক বিরাট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের জীবন্যাত্রা-প্রণালী । ষে অলাল প্ৰাণীদেৱ মুক্ত বৈচিত্ৰ্যপৰ্ণ—এ সম্বন্ধে অনেকের্ট পরিষ্ঠার ধারণা নাট। কারণ:-স্তল্চর প্রাণীদের কার্যাকলাপ আমাদের গোচরীভূত হয়, জলচর প্রাণীদের জীবনধাতা প্রণালী তত সহজে দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ক্য कार्जिहे,--मार्किता प्रमाय कि ना--हेशांपत मरधा श्वी পুরুষ ভেদ আছে কি না, - হুখ-ছঃখ বোধ কিরূপ,-ইহাদের মধ্যে পিতজেহ এবং মাতজেহের বিকাশ হইয়াটে কি না-প্রভৃতি প্রশ্নে অনেকেই বিব্রত হুইয়া পড়েন কিন্তু মাছেরাও যে অক্টাক্ত প্রাণীদের মতই আহার, নিজা ক্রোধ, উত্তেজনা, বাৎসন্যা, হিংসা প্রভৃতি জীবের স্বাভ: বিক প্রবৃত্তির বশেই পরিচালিত হুইয়া থাকে—এ সম্বা সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই: তবে বর্ত্তমান প্রসঞ্জে : সকল বিষয়ে আলোচনা না করিয়া সম্ভান পালন অথবা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্তে অক্যান্ত প্রাণীদের মত ইহারা বাদা নিৰ্মাণ করে কি না সে দম্বন্ধেই কিঞ্ছিৎ আলোচনা ক বিব ।

অনেকের ধারণা—মাছ যখন জলের নীচে বাস করে



গোৰি মাছ শংখ্য মধ্যে ৰাসা বাঁধিয়াছে



দশ কাঁটা-ওয়ালা খ্ৰীকল্ব্যাক মাছ

খন আবার তার বাসা বাঁধিবার প্রয়োজন কি ? জলই ত াচাকে আতাগোপনে যথেষ্ট সহায়ত। প্রদান করিয়া থাকে। ্র মান্তবেরা মাছের প্রবল্তম শক্ত হইলেও অভ্যাতা জলচর ক্তবৰ অভাব নাই। মাছের অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা এইরূপ লেচর শক্রর কবলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ য় প্রাকৃতিক নিয়মে ইহারা দৈহিক আয়তনের তুলনায় াসংখ্য ডিম প্রদ্র করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। াহা হউক, অন্যান্য প্রাণীদের মতই বিভিন্ন জাতীয় মাছেবও মবেশী সন্তান-বাৎসলা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ানেক মাছট ডিম পাডিয়া খালাদ হয়। তাহারা ডিম াবাচ্চার আর কোন থোঁজখবর লয় না। কিন্তু কয়েক াতীয় মাছের সন্তানের প্রতি তীত্র বাৎসন্য দৃষ্টিগোচর য়। এই বাংসলোর ফলেই ভাহার। সম্ভানের নিরাপতা ক্ষার জ্বল্য কলের নীচে বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে। কল জাতীয় মাছেবই স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য রহিয়াছে। ক্তুমংস্থাসমাজে সাধারণতঃ স্ত্রী-মাছের সংখ্যাই বেশী াবং বাহিবের আরুতি দেখিয়া তাহাদের স্ত্রী, পুরুষ নির্ণয় ারাও সহজ্ব হে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ মাছই স্ত্রী-মাচ অপেকা ৰ্গোৱৰে বা পাখনার সৌন্দর্য্যে াধিকতর চিত্তাকর্যক হইয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় ইলেই প্রথম মাচ তাহার স্ত্রিনীকে লইয়া কোন স্থবিধা-ানক স্থানে উপস্থিত হয় এবং উভয়ে মিলিয়া অতি ংশাহের সহিত কিছুকাল লাফালাফি ও ছুটাছুটি করিয়া বড়ায়। এই সময়ে পুরুষ-মাছ মাঝে মাঝে জী-মাছের গৈবদেশে 'ঢুঁ' মাবিয়া থাকে। স্ত্রী-মাছ তথন ডিম াড়িয়া দেয়। পুরুষ-মাছও দক্ষে সঙ্গে এক প্রকার তবল াদার্থ পরিভ্যার করে। ইহার সাহায্যেই ডিম নিষিক্ত হইয়া পাকে। নিবিকা, ডিম হইডে, মণাসময়ে বাচ্চা

ফুটিয়া বাহির হয়। যে সকল মাছ ডিম পারিবার পর তাহাদের আর কোন থোঁজখবর লয় না—তাহারা এমন ভাবে স্থান নির্বাচন করিয়া ডিম পাড়ে যেগানে স্থাভাবিক বিপদ-মাপদ বা শক্ত কর্তৃক বিনষ্ট হইবার আশকা থুবই কম। ইহাই তাহাদের সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয়। বিভিন্ন শ্রেণীর 'ডগ-্ফিদ' নামক মাছেরা আবার ডিমের থলি নির্মাণ করিয়া তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। কিন্তু কতকগুলি মাছ উন্নত প্র্যাহের প্রাণীদের মতই সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় শাল, শোল ও কাটা মাছ সকলের निकटेंडे भविष्ठि। इंशामिश्य थान, विन वा वक्ष জনাশয়ে বিচরণ করিতে দেখা যায়। বর্ধার প্রারম্ভেই हेहारनत स्थीन মিলন ঘটিয়া থাকে। যৌন-মিলনের সময় হইলেই পুরুষ-মাছ দল্পিনীর থোঁজে বহির্গত হয়। অবশেষে সৃদ্ধিনীদ্হ ঘনসন্ধিবিষ্ট জলজ লতাগুলুসমাকীৰ্ণ একটি স্থান নির্বাচন করিয়া তাহার অভাস্তরে প্রবেশ করে। উভয়ে মিলিয়ামুধ ও লেজের সাহায়ে ধানিকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া একটি প্রশস্ত আশ্রয়স্থল গড়িয়া তোলে। এই বাদা নির্মাণে পুরুষ-মাছটিরই বেশী কর্ম-ব্যস্ততা দেখা যায়। বাসা নিশ্মিত হইবার পর কিছুকাল (সময়ে সময়ে ছুই-ভিন দিন প্র্যাস্ত ) উভয়ে সেই স্থাস এবং ভাহার আশেণাশে ছুটাছুটি এবং লুকোচুরি থেলিতে থাকে। ভার পর উভয়ে বাদার পরিষ্ণত স্থানে উপস্থিত হইয়া অনেকটা স্থিরভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। লেজ ও পাধনাগুলিকে অবশ্য অনবরতই ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরেই স্ত্রী-মাছ ধীরে ধীরে



ৰাটারফিদ্ বিদ্যুকের খোলার ডিম পাড়িয়া পাহারা দিতেছে



ডগ-ফিনের ডিমের থলি জলাজ উল্লেখ্য সঞ্চিত সংলগ্ন হইয়া বুছিয়াছে ডিম ছাড়িতে থাকে। পুরুষ-মাছটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডিম গুলিকে নিষিক্ত করিয়া দেয়। ডিম পাডিবার পর স্ত্রী-মাছটি এদিক ওদিক ঘুরিতে বাহর হয়; কিছ পুরুষ মাছটি অতি স্তর্কভাবে ডিন পাহারা দিতে থাকে। মাবে মাবে স্ত্রীমাছটি পাহারা দিলেও পুরুষ্টিকে কলাচিং সেম্বান পরিত্যাগ করিয়া অন্তর যাইতে দেখা যায়। ডিন ফুটিয়াবাচ্চা বাহির হইবার পরও ভাহাদের সন্তান-বাৎদল্য কিছুমাত্র হ্রাদ পায় না। পিতামাতা উভয়েই বাচ্চাওলিকে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক সময় বাজাগুলি পিতার সঙ্গেই বেডাইয়া থাকে। নিরাপদ কোন স্থান দেখিলেই বাচ্চাগুলিকে ইচ্ছামত খেলাধুলা করিবার হুযোগ দেয়। তথন একদঙ্গে শতাধিক বাচ্চা জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং কিলবিল করিয়া ধেলা করিতে থাকে। কিন্তু কোনরূপ বিপদের আশহা ক্রিলে বোধ হয় অভিভারকের ইঞ্চিতেই তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের নীচে অদৃত হইয়া পিতামাভার নিকটে অবস্থান করে। মুরগীর ছানাগুলি ধেমন মায়ের দক্ষে চড়িয়া বেড়ায় এবং বিপদের কারণ উপস্থিত হইলেই ছুটিয়া গিয়া ভাষার ভানার নীচে আখ্র গ্রহণ করে—এই মাছের বাচচাওলিও অবিকল সেইরপ আচরণ করিয়া থাকে।

উত্তর-আমেরিকার নদী, হদ ও অক্তান্য প্রশন্ত জলাশয়ে বোফিন নামে এক প্রকার ছোট মাছ দেখিতে পাওয় ঘাষ। ইহাদের স্বভাব অনেকটা আমাদের দেশীয় শোল মাছের মত। যৌন-মিলনের সময় হইলে ইহাদের পুরুষ-মাছ ঘনস্লিবিষ্ট জলজ লতাপাভার পরিষার করিয়া উপযুক্ত আশ্রয়স্থল গড়িয়া ভোলে এবং খুব সৃষ্টার্ণ একটি প্রবেশ পথ রাখিয়া দেয়। তৎপরে সে স্ক্রিনীর থেঁছে বহির্গত হয়। স্ক্রিনী জুটিবার প্র তাহাকে প্রলোভিত কবিয়া সেই বাসার মধ্যে লইয়া আসে। স্ত্রী-মাছটি বাদার মধ্যেই ডিম পাড়ে। পুরুষ-মাছটি ডিম নিষিক্ত করিয়া বাজা বাহির না হওয়া পর্যান্ত সেই স্থলেই ধাড়া পাহারায় নিয়ক্ত থাকে কারণ ভাহার প্রতিদ্বী ও অপেরাপর শত্রুর সংখ্যা খুবই বেশী। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর পুরুষ মাছটিই বাচ্চাগুলিকে ইতস্তঃ চডাইয়া বেডায়।

আমাদের দেশীয় মধ্যমাক্তির কই মাছও জলজ ঘাস পাতার মধ্যে অনংস্কৃত এক প্রকার বাসা নির্মাণ করিয়া ডিম পাড়ে। বাচনা বাহির না হওয়া পর্যাস্ত উভয়ে মিলিয়া পর্যায়ক্রমে লেজ ও পাথনার সাহায্যে ডিমের উপর জলের স্রোত প্রবাহিত করিয়া রাখে। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র ডিম ফুটবার যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে।

চিতল ও ফলুই মাছেৱাও ইষ্টক নিৰ্মিত পুরাতন দোপানের ফাটলে বাটির মত গর্ত খুঁডিয়া বাসা নির্মাণ করে। সময়ে সময়ে জলনিমজ্জিত বৃক্ষকাণ্ডের নীচের দিকে মাটি খুঁড়িয়া গঠ নির্মাণ করে। ডিম পাড়িবার স্মা হইলেই জ্বী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া কয়েক দিনের পরিশ্রমে এইরূপ আশ্রয়স্থল গড়িয়া ভোলে। লম্বানলের মত একটি হন্ত্র বাহির করিয়া স্ত্রী-মাছ একটি একটি করিয়া গর্ক্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। তৎপরে পুরুষ মাছ ডিম-গুলিকে নিষিক্ত করিয়া দেয়৷ গর্ত্তের মধ্যে স্থর্বক্ষিত অবস্থায় থাকিলেও পিতামাতা কিন্তু সে স্থান পরিত্যাগ কবিয়া যায় না। দিনের পর দিন উভয়েই সতর্কদৃষ্টিতে ডিম পাহার। দিতে থাকে। এ সময়ে কেহ বাসার নিকটে উপস্থিত হইলে ভাহারা ভাহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। অসতর্কভাবে জলে নামিয়া মানুষ চেতল মাছের কামড়ে কত্বিক্লত দেহে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে— এরপ দুষ্টান্তের অভাব নাই।

বাসা নির্মাণে আড়-মাছেবও বিশেব কৃতিথের পরিচয় দিয়া থাকে। যৌন-মিলনের পূর্বে পুক্ষ আড়-মাছ তাহার শ্রীরেব দৈর্ঘ্য অহবায়ী জলের তলার মাটি



লাম্পদাকার নামক মাছ

খু-ডিয়া কুপের মত ত্ই-ডিন ফুট গভীব গর্ত নির্মাণ করে।
গত্তের নীচের দিক স্টোলো, উপরের দিক প্রায় ত্ই ফুট,
আড়াই ফুট চওড়া। বাদা নির্মাণ করিতে ভাহার প্রায়
ত্ই-ভিন দিন সময় অভিবাহিত হয়। ভার পর সন্ধিনী
নির্মাচন করিয়া ভাহাকে বাদায় লইয়া আদে। দেখানে
দে ডিম পাড়িয়া গেলে পুক্ষ-মাছ সর্কক্ষণ পাহারা দিতে
থাকে। বাচ্চা ফুটিবার ভিন-চার দিন পর পুক্ষ মাছটি
অপেকাকত দ্বতর স্থানে আহারাঘেষণে বহির্গত হয় কিছা
নিয়মিতভাবে বাদায় ফিরিয়া আদে। বাচ্চাগুলি দেড় ইঞ্চি
হইতে তুই ইঞ্চি পর্যান্ত বড় হইলেই ক্রমশঃ পিতার নিকট
হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে।

জোরাকাটা ভোট ছোট ট্যাংডা মাছেরাও স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া মাটতে পর্ত খঁডিয়া ডিম পাড়িবার জন্য বাসানির্মাণ করে। ডিম ফুটিয়া বাচচা বাহির নাহওয়া পর্যন্ত পুরুষটিই প্রধানতঃ ডিমগুলিকে ভদারক করিয়া থাকে। বেলেমাছও অগভীর জলে কোন কিছুব আড়ালে মাটিতে থানিকটা গর্তের মত পুঞ্জিয়া ডিম পাডে। ডিম নিষিক্ত হইবার পরে তাহার উপরে মাটি চালা দিয়া রাখে। যথাসময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চাগুলি অব্যন অপেন বিষয়-কর্মের ব্যবস্থাকরিয়ালয়। জী ভাষস মাচ ডিম পাডিবার সময় হইলেই ঘাস পাতার অভবালে কাদামাটিতে জনজ শেওলা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বাসা নির্মাণ করে। ইহাদের বাদার কোন নির্দিষ্ট গঠন नाई-कान वकरम এक है आहान कविराख भावितनई হইল ৷ বাসায় ডিম পাড়িবার পর পুরুষ-মাছ দেগুলিকে निविक कतिया हिनया यात्र। त्यारहेत छे पत, व्यामारमत অনেক মাছের নাম পারে যাহারা ডিম বা সম্ভান বন্ধার জন্ম কোন-

না-কোন বকমের বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে।
আমাদের দেশীয় চিতি-কাঁকড়া ও অক্সান্য কাঁকড়ারা
গর্ত্ত খুঁডিয়া বাসা নির্মাণ করে বটে; কিন্তু
দেগুলি ডিম পাড়িবার জন্ম হাড়িয়া দেয়। কিন্তু চিতি-কাঁকড়া
ভিম হইতে আরম্ভ করিয়া বাচ্চাগুলিকে প্রাপ্ত বুকের
সম্প্রস্থাবার মত আধারের মধ্যে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।
চিংড়িরাও তাহাদের ডিমগুলিকে শরীরের নিম্নদেশে
আটকাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া গাকে।

বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের উপকলে 'লাম্প-সাকার' নামক এক প্রকার কদাকার মাচ দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যায় ইহার। বেশী না হইলেও সমজের ধারে প্রায়ই ছই-একটিকে চুপ করিয়া বদিয়া থাকিতে দেখা যায়। যৌন-মিলনের সময় ইহাদের পুরুষ মাছগুলি উজ্জ্বল লাল রঙে বঞ্জিত হইয়া উঠে। শরীরের নিম্ন ভাগে লেজের সম্মুখন্ত এক প্রকার শোষক যমের সাহায়ে। ইহারা জলমগ্র প্রস্তার অথবা পাছপালার পায়ে দট ভাবে সংলগ্ন ইইয়া নিশ্চিম্ব মনে অবস্থান করে। প্রী-মাছ ডিম পাডিলেই পুরুষ মাছটি জননিমজ্জিত প্রস্তবসংলয় শেওলা বা আবর্জনাদি পরিষ্কার করিয়া প্রায় পাচ-দাত মিনিটের মধ্যেই গর্তের মত এক প্রকার বাসা প্রস্তুত করে এবং ডিমগুলিকে লইয়া গিয়া সে-স্থানে রক্ষা করে। এক প্রকার আঠার মত পদার্থে ডিমগুলি প্রস্তারের গায়ে লাগিয়া থাকে। এই সময়েই পুরুষ মাছ ডিমগুলিকে নিষিক্ত করিয়া দেয়। ডিম ফুটবার পর বাচ্চাগুলি শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে শিভার গায়ের সহিত সংলগ্ন ইইয়া থাকে। ডিম্ব-নিষেক-প্রক্রিয়ার পর হইতেই পুরুষ-মাছের বর্ণের ঔজ্জন্য ধীরে ধীরে কমিয়া যায়।

চীনদেশীয় 'বগীয়-মাছ' দেখিতে কতকটা আমাদের দেশের কই-মাছের মত। ডিম পাড়িবার সময় ইহারাও বাসা নির্মাণ করে। ইহাদের বাসা নির্মাণ প্রণালী অতি অন্তত। যৌন-মিলনের সময় হইলে পুরুষ মাছ অগভীর



'বোফিন' নাছ



'ল্যাম্ম্রে' মাছ ব্রী-পূর্ব মিলিরা ডিমের উপর পাধরের মুড়ি ভূপাকার ক্রিরা রাধিতেছে

জলে কোন একটি স্থান নির্বাচন করিয়া জলে উপর মুখ বাহির করিয়া বাতাস সংগ্রহ করে। জলের নীচে ভবিয়া **শেই বাভা**স ছাড়িয়া দিলেই ভাহার মুখ হইতে নির্গত এক প্রকার আঠালো পদার্থের মিশ্রণে জলের উপর ফেনার মত বুদ জমা হইতে থাকে। কিছুক্ষণের পরিশ্রমে ফেনার সাহাযো অন্ধ-নিমজ্জিত একটি স্থদ্ভ বাসা নির্মিত হয়। বাসা তৈয়ারীর পর পুরুষ মাছটি সঞ্জিনীর থোঁজে বহির্গত নানা ভাবে প্রলোভিত করিয়া সন্ধিনীকে সেই বাদার নিকটে লইয়া আসে। সন্ধিনী দেখানে একটি একটি করিয়া ভিম ছাড়িতে থাকে। জ্বলের তলায় পড়িতে না-পড়িতেই পুরুষ মাছ ডিমটিকে ধরিয়া লইয়া বাদার মধ্যে রাখিয়া দেয় ৷ এক প্রকার আঠাল পদার্থের সাহায়ে ডিমগুলি বাদার সহিত আঁটিয়া থাকে। আশ্চর্যোর বিষয় এই বে, ভিম পাড়িবার পর মা ভাহার ভিমগুলিকে থাইয়া ফেলিবার জন্ত উত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু পুরুষ মাছ সন্ধিনীকে ভাডাইয়া অভি যত্তে ডিমগুলিকে বকা করে। আফ্রিকার জলাভূমিতেও ফেনার সাহায্যে বাদা নির্মাণকারী এক জাতীয় মাছ দেখিতে शास्त्रा शहा शुक्रव মাছেরাই এইরূপ বাসা নিশাণ ক্রিয়াথাকে। এই মাছের বাজাগুলির কপালের উপর এক প্রকার শোষণ-

যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। বাচ্চাগুলি এই শোষণ-ঘদ্তের সাহায্যে বাদার গান্ধে মাধা আটকাইয়া ঝুলিয়া ধাকে।

কুইস্লাতের নদন্দীতে 'ল্যাম্প্রে' নামক কতকটা আমানের দেশীয় বান মাছের মত এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বী-পুরুষ একত হইবার ত্রসায় উভ্যে মিলিয়া একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়। দেই ভানে ডিম পাড়িবার পর বাদার কাছাকাছি উজানের দিক হইতে পাথরের কুচি সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর গুপাকারে সঞ্জিত করে। পাথরের কুচি সংগ্রহ করিবার জন্ম তাহারা অভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ভাহাদের মুধ কতকটা শোষণ-ঘল্লের মত। খ্রী-পুরুষ উভয়ে একদকে এক একটা পাথরের টকরা মুখের সাহাব্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিন্দিষ্ট স্থানে লইয়া আদে। পাথরের টুকরাগুলি সরাইবার ফলে সেই স্থানের বালি আল্ল। হইলা স্রোতের টানে ভাদিলা আদে এবং সজ্জিত স্থাপটকে বালির আবরণে ঢাকিয়া ফেলে। ডিমগুলিকে এই ভাবে স্থৱক্ষিত করিবার পর মাতা-পিতার কেইই আর ভাহাদের থোঁজধবর লয় না। দক্ষিণ-আমেরিকার এক জাতীয় 'ল্যান্ড্রে' ন্রীর পাডে গর্ভ খঁডিয়া বাসা নির্মাণ করে এবং গর্ভের ভিতরে জলজ শেওলা ও ঘাসপাতার সাহায্যে আপ্তরণ দিয়া দেয়।

'পাইপ-ফিন্' নামক নলাকৃতি মাছেরাও তিম পাড়িবার প্রের জলজ উদ্ভিজ পদার্থের মধ্যে এক প্রকার অসংস্কৃত আশ্রম্থন্ধ তৈয়ার করিয়া লয়। কিন্তু নিষিক্ত হইবার পর পুরুষ-মাছ তিবও লিকে তাহার উদরের নিম্নভাগে অবস্থিত থলির মধ্যে স্বত্তে রক্ষা করে। ক্যালিকোর্নিয়ার সম্জেপক্লে 'শ্রেন্ট' নামক এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে জোয়ারের জলের সহিত তালার উপর চলিয়া আসে। সেথানে উভয়ে মিলিয়া বালির মধ্যে স্বর্ভ থনন করে। গর্ভের মধ্যে তিম পাড়িবার পর বালি দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং উভয়ে কিলবিল করিয়া জলে ফিরিয়া যায়। বার-ভের দিনের মধ্যেই তিম ফুটিয়া বাচনা বাহির হয় এবং পুনরায় জ্লোয়ারের সহিত তাহারা জলে নামিয়া আসে।

উত্তর-আমেরিকার অগভীর জলে 'বাটারফিন' নামক মাছও স্থাকিত স্থানে ডিম পাড়িয়া থাকে। তবে নিজেরা পরিশ্রম করিয়া বাসা নির্মাণ করে না। ইংারা পরিত্যক্ত বিহুকের খোলাকে বাসার মত ব্যবহার করে। এই খোলার মধ্যে ডিম পাড়িয়া ত্রী মাছ ভাহার শ্রীরটাকে



ষ্টাৰল্ৰ্যাক নামক মাছের বাসা। উপরে-প্রতিষ্ণী পুরুষ মাছটিকে ভাড়াইয়া দিয়াছে।

কুণ্ডলী পাকাইয়া ভিমপ্তলিকে ঘিরিয়া বাবে। গোবি নামক এক প্রকার মাছও ভিম পাড়িবার সময় শব্ধ অথবা বড় বড় শাম্কের খোলাকে আশ্রয় স্থলরূপে ব্যবহার করে। সময় সময় শাম্ক ঝিছকের খোলাকে উপুড় করিয়া ভাহার ভলা হইতে মাটি বাহির করিয়া বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে।

মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিটারলিং নামক পুঁটি মাছের অঞ্চরপ এক প্রকার ছোট ছোট মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌন-মিলনের সময় পুঁক্ষ মাছটি—
মুখ খুলিয়া রহিয়াছে এরূপ একটি ঝিছুক খুঁজিয়া
বাহির করে এবং সন্ধিনীকে লইয়া তাহার নিকট
উপস্থিত হয়। স্ত্রী-মাছটি তথন সক্ষ নলের মত একটি
য়য় প্রসারিত করিয়া অতি সম্ভর্পণে জীবস্থ ঝিছুক্টির
অভ্যন্তরে ডিম পাড়ে। সঙ্গে সংক্ষেই পুরুষ মাছ
কর্ত্ব ভিন্থ হিওয়ার পর উভয়েই সরিয়া পড়ে।
বাচা বাহির না হওয়া পর্যান্ত ঝিছুক্টিই পালক-মাভার
মন্ত ভিন্ত প্রকার করিয়া বিভার ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বঞ্চলে বাসা নিশাণকারী আরও দ্বনেক রক্ষের অভূত মাছ বহিয়াছে; এ ছলে ভাহাদের

সকলের বিষয় আলোচনা করা অসম্ভব। 'ষ্টিকলব্যাক' নামক এক প্রকার মাছের কাদা নিশাণের অন্তত কাহিনী বলিয়াই এই প্রদক্ষের উপদংহার করিব। কয়েক জাতীয় 'ষ্টিকলব্যাক' দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও পিঠে ভিনটি কাঁটা, কাহারও পিঠে দাতটি কাঁটা: আবার কাহারও পিঠে দশটি কাঁটা থাকে। পিঠের কাঁটার সংখ্যাত্র্যায়ী ভাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যৌন-মিলনের সময় হইলেই পুরুষ মাছগুলির গাত্র-বর্ণে উজ্জ্বল সবজ্ঞ ও লাল রঙের বাহার খুলিয়া যায়। তথন ক্রলজ ঘানপাতা সংগ্রহ করিয়া পুরুষ মাছটি বাদা নির্মাণে মনোনিবেশ করে। মুথ হইতে নিঃস্ত এক প্রকার ঘন পদার্থের সাহায়ে পাতাগুলিকে পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন করিয়া জুড়িয়া দেয়। বাদায় প্রবেশ করিবার একটি মাত্র অপ্রশস্ত পথ রাখে। সর্ব্ধশেষে বাসার সৌন্দর্যা বিধানের জন্ম অবিন্যস্ত বা অসংলগ্ন লভাপাভাগুলিকে জাটিয়া-কাটিয়া বাদ দেয়। তার পর সঙ্গিনীর থোঁজে বাহির হয়। মনোমত দক্ষিনী খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ কিছু সময় ব্যয়িত হয়। অতঃপর সন্দিনীকে প্রলোভিত করিয়া বাদার নিকটে লইয়া আদে। কিছ এই সময়ে প্রায়ই ভাহার তুই একটি প্রতিষ্দী জুটিয়া যায়। প্রতিদ্বন্দীরা আসিয়া সন্ধিনীকে প্রলোভিত করিয়া



চীন দেশের অগীয় মাছ। জলের উপরে বৃষ্দের বাসা দেখা যাইতেছে

অক্সত্র লইয়া যাইবার জনা প্রবোচিত করে। স্তী মাছটি তথন বাদার বাহিরেই ইতন্ততঃ ঘোরাফেরা করিতে থাকে। সহজে বাসায় ঢুকিতে চাহে না। তথন পুরুব মাছটি প্রতিষ্দীকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে সময় সময় উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়া থাকে। অপরের এলাকায় অনধিকার প্রবেশের ভীতি জনিত চুর্বলতার ফলেই হয়ত প্ৰতিঘদী আক্ৰান্ত হইয়া অনেক ক্ষেত্ৰেই शनायन कविटल वांश ह्या। প্রতিখন্দা অদৃতা হইবার শর স্ত্রী-মাছটি বাদায় প্রবেশ করিয়া ডিম পুরুষ মাছটিও তাহার পিছনে পিছনে বাদায়

ক্রিয়া ডিম নিষিক্ত করিয়া দেয়। ডিম পাড়িবার পর স্ত্রী-মাছটি-বাদার বিপরীত দিকে নৃতন একটি পথ করিয়া বাহির হইয়া যায়। বাদা ছইতে নির্গত হইবার পর জী-মাছের প্রকৃতি বেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়; সে নিজের ডিমগুলিকে উদর্দাৎ কবিবার জন্ম ব্যাগ্র ইইয়া উঠে। কিন্তু পুরুষ মাছ এই বাক্ষণী মায়ের কবল হইতে ডিম-গুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্যান্ত দৰ্বকণ ডিমের পাহারায় মোতায়েন থাকিয়া মাঝে মাঝে পাথনার সাহায্যে জ্বলের স্রোত প্রবাহিত করিয়া ডিমের জ্রত পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করে।

## পূজা-স্পেশাল

### শ্রীশোরীক্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্যাৎসেতে পথঘাট চন্চনে রোদ্র জনমরা গলার ছল, পল্লীর ক্ষেতে আজ্ঞধান নেই, লোকজন বর্ষার বানধোয়া কান্তার প্রান্তরে সন্ধায় ওঠে পচাগন্ধ। গ্রামভবা জন্দল পাক ভরা ডোবাগুলো মশকের দলে হ'ল ভত্তি. ম্যালেবিয়া কালাজ্ব এলো দিয়ে ভ্রমার কেপে ওঠে জীবনের বর্ত্তি। ডাক্তার কোবরেন্ধ তাহাদের পোয়াবারো দিন-রাত উড়ে মনপক্ষী. ভাহাদের ঘরে আজ রূপা হ'ল লক্ষীর বোগাদের ছেড়ে গেল লক্ষী। ছেলেদের পাঠশালা থালি হ'ল দিন দিন বিছানায় কাদে ভারা জন্ম গো, ত্ধ-সাক্ত-বালির প'ড়ে গেল ধুমধাম ওযুধের শিশি ঘর ঘর গো। বাংলার ছেলেদের হয়নিকো জামা-জুডো, কিনবার টাকা নেই বাঙ্কে, বাপ–মার দল বলে কাজ নেই বাংলায় আন্মিন-কাত্তিক মাসকে। দামনে যে অভাগ দেও যেন যমদৃত ভাবে সৰ হাড় মট্মট্ গো, কোনো দেশে পোড়ামাঠ বৃষ্টির লেশ নেই, दः (पद मूचवाना होँदिक्र एक ठाना निष्म अन अ

বোধনের ঘট গো।

वक्षक मिर्द्य देविन निरम्छ, হুদ্খোর খং লিখে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলে—সব শ্রীহরির ইচ্ছে। বান্ধারের দরদাম মাঘ্যির একশেষ কাঙাল বলির বাজে বাভ, কামা-আঁটা অতি দীন আধুনিক ভল্তের মূথে হাসি পেটে নেই খাছ। জমীদার বাবুদের শম্বরাৎ বাড়ে পিছে এই ভেবে গেল ভারা চেঞে. বাংলাকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচবার চেষ্টাটা হায় হায় হরে' নিল টেন যে। ঘরমূখো বেকারেরা চেকারকে ফাঁকি দিয়ে **(ऐंदिन 5'एफ (मर्ट्स (मर्द्र मश्र)**, আল্দের দল সব বলে ভেবে কাজ নেই যা করেন মাতা জগদখা। পল্লীর পথে চলে নারী-নর-কন্ধাল কাঁদে পিডা পুত্ৰ ও কন্তা,

क्लांका (मरण (डर्म याव नक्षा)

কেপে ওঠে যুণকাঠ কেঁদে ওঠে বলিদান
কেঁদে ওঠে মন্ত্রের ছিল্লোল,
ধর্মের জনাচার লজ্জারে চেকে দিতে প্রাক্তন
হুর্গতিবিনাশিনী রজ্জু ও মাটি থড়ে তক্তায় হয়ে র'ল বন্দী,
পুরোহিত মগুণে কাঁকা শুধু আওড়ায় চন্তীর
পাঠে কথা ছন্দি'।
বিখের সব পাপ ধনতন্ত্রের বুকে ধনিকের
ঘরে বাদা বাধলো,
পণ্যের লক্ষ্মীমা দোকানীর পাপভাপে থান্ডের
ভেক্কালেভে কাঁদলো।
মান্থবের 'ব্লাকাউটে' ক'বে দিয়ে 'ব্লাক-আউট' বিখেতে

চলেছে অন্ধকারে পাপের মহোৎসব শকায়
হাক ছাড়ে ধাত্রী।
মিথ্যা কথার চেউ হত্যার বিভীধিকা আনন্দ রবি গেছে অন্ত,
চাল নেই, ভারা নেই, অন্ধকারের মাঝে ভূত-প্রেভ
বাডায়েছে হন্ত।

বিষের দাহে ওঠে ব্যোমণথে সম্ভাপ বিধাতার বেদীতল কাপছে. ক্রম্ব সে মহাকাল সংহার মৃত্তিতে মামুষের মহাপাপ মাপচে। উড়ে তাই এরোপ্নেন বোমা ছোটে তুমদাম গৰ্জায় কামানের অগ্নি. মৃত্যুর মাঝধানে বাঁচবার সাধ ব'য়ে দিন-রাভ কাদে ভাইভগ্নী। निकृत तुक । थटक वन्मूटक इकाति शब्दाय नगरतत इन्स, সংবাদপত্রেতে বিষ হয়ে এল আজ মামুধের যত মকরন। যুদ্ধেতে দেশবাসী থাবি খায়, থেমে আসে রাস্তায় মাদিকের ভীড় গো. অস্তবে হাহাকার বাহিরেতে দাবা-তাদে বাঁধা এই ত্বংখের নীড় গো। হাস্কের রেলপথে কান্নার ধোঁয়া ছেড়ে এল তবু শারদীয়া টেন যে. হুখের পাণ্ডুলিপি ত্বংখেতে বেচে ভাই আয় চল কে কে হাবি চেঞে।

## মহিলা-সংবাদ

এল মদীবাতি.

শ্রীমতী কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের একজন কতী ছাত্রী। তিনি ১৯৩৮ সালে বীটন্
ভূল হইতে ক্লভিছের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হন ও দশ টাকা সরকারী বৃত্তিলাভ করেন। স্থলে অধ্যয়ন
কালে 'বিভাসাগর-বৃত্তি' ও অফান্ত পুরস্কারও তিনি পাইয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে আই-এ পরীক্ষায় তিনি একাদশ
স্থান অধিকার করেন। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি দর্শনে
আনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বি-এ পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ ইইয়াছেন। তিনি ১৯৪০ সালে বীটন কলেজ হইতে
'নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্থবর্ণ পদক' এবং কালকাতা বিশ্ববিভালয়
হইতে 'উমেশ-চক্র মুখোপাধ্যায় স্থবর্ণ পদক' এবং 'নগেন্দ্র স্থবর্ণ পদক' পাইয়াছিলেন। শ্রীমতী কনকপ্রভা গীত,
বাদ্য, স্চীশিল্ল, চিত্রাহণ ও রন্ধনবিদ্যায়ও নিপুশা।

বেকল পাত্রিক সার্ভিস কমিশনের সদত্য শ্রীযুক্ত ক্থান্ত-মোহন বস্থ মহাশয়ের কন্তা এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের নৃতত্ত-বিভাগের অধ্যক্ষ ভক্তর বিরক্ষাশকর গুহ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী উমা গুহ ১৯৪২ সালের কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এন্সি পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছেন। শ্রীমতী উমা কলিকাভা বিশ্ববিভালয়ের এক্জন কৃতী ছাত্রী। তিনি বি-এস্সি পরীক্ষাতেও মনোবিজ্ঞানে জনার্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ইইরাছিলেন এবং দমন্ত বি-এ ও বি-এদ্-দি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান জধিকার করিয়া মন্মধনাথ ভট্টাচার্ব্য স্বর্থ-পদক প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন।



ঐটিমা ভ্র

## প্রাচীন ভারতে নারীর সম্পত্তিতে অধিকারঃ পত্নী ও মাতা

### ঞ্জীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রাচীন ভারতে কন্তার সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করেছি।\* এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পত্নী ও মাতার সম্পত্তিতে অধিকার।

#### পত্নী

বৈদিক ধর্মমতে পারমাধিক ও সাংসারিক সর্ব বিষয়ে পতি ও পত্নীর সমান অধিকার বিজ্ঞমান। বিবাহদিবদ থেকে মৃত্যু-দিবদ পর্যন্ত—স্বামীর জীবদ্দশায় বা তার পরলোকসমনের পর—সম্পত্তিতে প্রীর সমান বা পূর্ণ অধিকার অবশ্ব স্বীকার্য। গৃত্ব-স্ত্রোক্ত স্বামি-প্রীর "চাক্রবাকং সংবননং", অর্থাৎ চক্রবাক-মিথুন সদৃশ নিবিড় সম্মেলন, কবিত্বব্যঞ্জক বর্ণনামাত্র নয়, ইহা সত্যকার জীবনের নির্থুত চিত্রন; দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে, সম্পত্তি-বিভাগে, পার্বিক সঞ্চ্যাদিতে—সর্ব ব্যাপারে স্বামি-স্ত্রী সত্যই সর্বতোভাবে অবিক্রেত্ব—ইহাই অ্বিদের মৃত। যথা—ক্রৈমিনি ও তাঁর ভাষ্যকার প্রব্রামী এই মৃত অকুওভাবে প্রচাব করেছেন। আধিক ও যাক্রিক সর্ব ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর প্রস্পরের স্মতির প্রয়োজন: অন্তথা, সব বার্থ।

#### সধবা পত্নী

সম্পত্তি বিষয়ক ব্যাপারে স্থামী ও স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্ক বিবেচনা প্রসক্ষে স্বভঃই প্রশ্ন উঠে—>। যথন উভয়ের নিবিড় সালিধ্যে ও প্রীতি সৌহার্দ্যে উভয়ে আনন্দ-বিপ্লুত, তখনকার বিষয়ে মূনিদের কি বিধান; ২। পতি যথন স্থায় বা অক্সায় ভাবে স্থীকে গৃহ-বিতাড়িত করেন, তখনকার জক্তও বা মূনিদের কি ব্যবস্থা; ৩। পত্নী যথন স্থেক্তায় স্থায় বা অন্যায় ভাবে পতিগৃহ ত্যাগ করেন, তখনকার জক্তও বা স্মাতেরা কি বিধি-ব্যবস্থা করেছেন; ৪। এবং সর্বোপরি—সম্পত্তির উপভোগের দিক থেকে পত্নীর কোনও স্থাতন্ত্র আছে কি না।

১। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোনও জটিলতা নাই বিবাহস্ত্রে বদ্ধ হওয়ার সেই শুভ মুহূর্ত্ত থেকেই সর্বহি ব্যাপারে—বিষয়-আশয় সব কিছুতে—পতি ও পত্নী এক। ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বগের প্রতি বর্গের অমুধানে বা অমুধারনে পতি ও পত্নী স্বাভন্তা বিরহিত। স্বভরাং দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে, সর্ব বস্তুর উপভোগে বা ঘূর্ভোগে, উভয়ে যুগপৎ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হন। সম্পত্তি বিষয়ক সব কিছুর বিধান উভয়ের হাতে; জল্পনা-কল্পনা, সংকল্প, কার্য-পরিণতি—এ সবের জন্ম উভয়ে সমান দায়ী ও সমান ফলভাগী। অবশ্র পতি যদি কোন কারণে অমুপস্থিত থাকেন, তা হ'লে পত্নীকে ত একেলা সংসারের ব্যয়ভার গ্রহণ করতেই হয়, সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তথন তাঁর একেলার উপর।ই

২। পরবর্তী যুগে থেমন কারণে অকারণে—পত্নী অপহতা, অপমানিতা বা বিশ্বস্তা হ'লে বা অন্ত কোনও সামান্য অভিযোগে পত্নী-ভাগে সমাজে চল্ত, প্রাচীন কালে সে সব সম্ভবপর ছিল না। মহর্ষি বশিষ্ঠ তার ধম শাস্ত্রে স্পষ্ট ব'লে গেছেন যে ঐ উপরিলিখিত কারণগুলি অতি ভ্রুছ, ঐ সব কারণে পত্নী ভ্রাগ চল্তে পারে না। ই দি স্বামী অন্যায়ভাবে সত্তী, সাধ্বী, প্রিয়বাদিনী, বীব-প্রসাবিনী স্ত্রীকে পরিভাগে করেন, তা হ'লে পত্নী মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধোর বিধানাহসারে ই স্বামীর সমগ্র সম্পত্তির একভ্রীয়াংশের অবিকারিণী হবেন। পরিভ্যাগের কথা দ্রে থাকুক, যদি স্বামী স্বেক্সায় সম্পত্তি নষ্ট করেন বা পত্নীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত্র করেন, তা হ'লেও পত্নী আদানতের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সে সম্পত্তির পুনক্ষার সাধন করতে পারেন। ই স্থাবর ও অস্থাবর এই উভয়বিধ সম্পত্তির বেলায়ই এ আইন প্রধাজ্য, সন্দেহ নাই।

যদি অবশ্য কাষ্য কাৰণে পতি পত্নীকে ত্যাগ করতে

প্রবাসী, ভাক্ত সংখ্যা, ১৩৪৯

<sup>·</sup> ১। जी ठावित्यवार- • के अशांत, मीमारमा वर्णन।

२। जालक्ष सम्बद्ध २, ७. ১८, ১७-२०।

<sup>41 34.3</sup> 

৪। বাজবদা সংহিতা, ২. ৭৬।

 <sup>।</sup> মিতাকরা, বাজবভা সংহিতার ২. ৩২র চীকা, বভুভরোত,
 ইতাদি।

চান, তা হ'লে পত্নীকে সে শান্তি বরণ ক'বে নিতেই হয়, এবং স্বামীর দম্প ততে অধিকার থেকেও তিনি সঙ্গে সংক্ষ বিষ্ণতা হন। অবশ্র এ ক্ষেত্রে বলা বাছলা যে স্বামী স্থায়-সঙ্গতভাবে পত্নী ত্যাগ তথনই করতে পারতেন, যথন বান্তবিকই পত্নী এমন গুরুত্ব অপরাধ করতেন—যার কোনও প্রায়শ্চিত্র নেই।

০। পত্নী যদি অত্যাচারে উৎপীড়িভা হরে বা অক্স কোনও ভাষ্য কারণে স্বামীর গৃহ-ত্যাগে বাধ্য হতেন, নিশ্চয় তিনি স্বামীর বিকল্পে অভিযোগ আনমন করে— যাজ্রবন্ধ্যের বিধানাশ্ল্যাবে—এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দাবী করতে পারতেন। অবস্থা অন্থাষ্য ভাবে পতিগৃহ ভাাগ করলে পতির সম্পত্তিতে তাঁর কোনও অধিকার থাকত না।

৪। স্বামি-প্রীর যৌথ সম্পত্তি ছাড়াও স্ত্রীর স্বতম সম্পত্তির বিধান মহর্ষিরা ক'রে গেছেন—যে সম্পত্তির উপর খামীর কোনও হাত নেই: বিবাহের সময়ে স্ত্রী যে যৌতুকাদি প্রাপ্ত হতেন, তা বৈদিক ঋষিরা "পারিণাহ্য" নামে অভিহিত করতেন। এই পারিণাছ পতীর একেলার দম্পত্তি ছিল, এর উপর স্বামীর কোনও অধিকার ছিল না।<sup>৬</sup> এই পারিণাফ্ট পরবর্তী কালে পরিবর্ধিতাকারে "জীধন" নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পারিণাঞ কেবল পত্নীর বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত সম্পতিতে সীমাবদ্ধ চিল: কিন্তু স্ত্রীধন পত্নীর বিবাহ সময়ে ও তৎপরবর্তী যে কোনও সময়ে প্রাপ্ত ধনদৌলভের সমষ্টি। স্থামী যদি কোনও কারণে সমগ্র সম্পত্তি পত্নীকে দিয়ে দেন. <sup>৭</sup> তা হ'লে ঐ সমগ্র সম্পত্তিও স্ত্রীধন রূপে পরিগণিত হ'তে পারে। মহূ<sup>চ</sup> এই স্ত্রীধন ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন-মাত-পিত-ভাতৃ-দত্ত ধন, বিবাহানস্তর পতি কতু ক দত্ত ধন, বিবাহের দময়ে ও নববধুর গৃহ প্রবেশের দময় প্রদত্তধন। বিষ্ণু এই চয় প্রকারের স্তীধন ব্যতীত আরও তিন প্রকারের স্ত্রীধন মেনে নিয়েছেন—পত্রদত্ত ধন, অক্সমত্ত ধন, এবং সামীর • বিতীয় বার বিবাহ সময়ে হিসাবে প্রদন্ত ধন। শাদেবলের মতে বুভি, আভরণ, শুৰ ও লাভমূলক অৰ্থও স্ত্ৰীধনের অন্তৰ্গত।<sup>১</sup>° বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর মিতাক্ষরায় ভধু পূৰ্বোক্ত ধন বা বিষ্ণু প্রভৃতি স্বীকৃত নয় প্রকারের ধন নয়—

উদ্ভবাধিকার, ক্রয়, দৈব প্রভৃতি যে কোনও প্রকারে স্নীর প্রাপ্ত সম্পত্তি স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১ কমলাকর ভট্ট, অপরার্ক, নন্দপণ্ডিত, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি স্মাতেরি বিজ্ঞানেশ্বরের এ মত মেনে নিয়েছেন। স্নীধনের অন্ধর্গত স্থাবর সম্পত্তি স্ত্রী হস্তাস্কর করতে পারতেন কিনা, বিষয়ে মতকৈ আছে: কিছ পিত্ৰমাতপতি প্ৰভতি দত্ত উপহারাদি যে তিনি নিজের ইচ্ছামুদারে হস্তাস্থরিত করতে পারতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যদি স্বামী স্বকীয় কোনও কারণে স্ত্রীধন গ্রহণ করতেন, স্থদ সহ তাঁর দে ধন শোধ করতে হ'ত। ১২ ছর্ভিক্ষাদি অতান্ত ত্ব:সময়ে পরিগৃহীত স্ত্রীধন স্বামীর অবশ্র প্রত্যর্পণ করতে হ'ত না।<sup>১৩</sup> কিন্ধ যদি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা দিয়ে স্ত্রীধন নেওয়া হ'ত, পতি সে ধন প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হতেন।<sup>১৯</sup> জীবিত সময়ে স্বামী কর্তক প্রতি<del>শ্র</del>ত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি পত্নী পতির মৃত্যুর পরেও স্ত্ৰীধন হিসাবে প্ৰাপ্ত হতেন<sup>়১</sup>

এর থেকে দেখা যায় যে যদিও পতির সম্পত্তিতে পত্তীর পূর্ণ দাবী ছিল, পত্নীর নিজস্ব সম্পত্তিতে, অর্থাৎ পারিণাছ বা স্ত্রীধনে পতির কোনও আইনসদত অধিকার ছিল না—স্প্রেহের অধিকার অবশ্য ভিন্ন। এই হিসাবে আইনত: পত্নীর একটি বিশিষ্ট অধিকার ছিল, যা পতির ছিল না।

#### বিধবা পত্নী

বৈদিক সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন হেতৃ > বিধবা নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে বিশেষ আইন-কান্তনের তেমন হয়ত প্রয়োজন ছিল না। কারণ, বিবাহের পর বিধবা নৃতন সংসারে প্রবেশ করায় পূর্ব স্থামীর সম্পত্তিতে জাঁর আর কোনও অধিকার থাকত না নিশ্চয়ই। তবু স্থানে স্থানে বা প্রমাণ পাওয়া যায়, ভার থেকে জানতে পারি যে, যে-বিধবা পুনরায় বিবাহ করতেন না, তিনি স্থামীর বিষয়-সম্পদে অধিকারিশী হতেন। অতি প্রাচীনকালে যে দাক্ষিণাত্যে পত্নীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল, নিক্তেই তার প্রমাণ। ১৭

<sup>🔸।</sup> তৈভিরীয়-সংহিতা, ৬. ২. ১. ১।

१। जुलना कङ्गन--(ध्योशाधा >२---ध्यमिता।

F1 8.388

১৭. ১৮। ১-। বৃদ্ধিরাভরণ্য শুব্ধ লাভদ্য প্রীধন্য ভবেং।

১১। বাজ্ঞবন্ধা, ২. ১৪৩—১৪৪। ১২। বৃথাদানে চ ভোগেচ দ্রিদৈ দলাং সমৃদ্ধিকন্, বাবহার-মমৃদ্ধাক্ত দেবল। ১৩। বাজ্ঞবন্ধা, ২. ১৪৭। ১৪। স্বৃতিচল্লিকা, বাবহার কাও পৃ. ৩০৯। ১৫। ঐ, ঐ, ভ্রম্বিতিশতন্, ইত্যাদি।

১৬ | Modern Reviewতে আদার Widow Marriage in Ancient India শ্বিক ধাৰ্ম দেশুন, 1942.

কালে কালে যথন বিধবা-বিবাহ সমাজে অগৌরবকর ব'লে প্রান্ন অপ্রচলিত হয়ে উঠল, তথন হিন্দু ঋবিরা বিধবা নারীদের প্রতি ঋবিচার নিরোধ করার জগু সর্ববিধ প্রমাসে তৎপর হয়েছিলেন। বিধবার সম্পত্তি-প্রাপ্তি-বিষয়ক শালোচনা মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা চলে:—

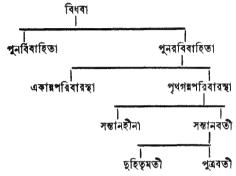

বছ প্রাচীন স্মাতের মতে বিধবা সকল অবস্থাতেই যৌথপরিবারভুক্তই ছোন, বা পথ্যয়পরিবারস্থাই হোন, নিঃস্কানাই হোন বা স্কান্বতীই হোন, ছহিত্যতীই হোন বা প্রত্বতীই হোন—স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হন। এমন কি, স্বামীর সম্পত্তির উপরে পুত্রের চেয়েও তাঁবই দাবিদাওয়া বেশী। যথা—বুহস্পতি<sup>১৮</sup> উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন--"পত্নীকে বেদ, স্বৃতি প্রভৃতি সর্বশাল্তে স্বামীর অধেক, পুণা ও অপুণা ফলভোগে সমান ব'লে বিঘোষিত করা হয়েছে: পত্নীর জীবিত অবস্থায় স্বামীর অর্ধেক অংশ জীবিত থাকে: স্বতরাং সে অর্ধেক অংশ জীবিত সম্পত্তি পাবে কেন গ" প্রজাপতিও<sup>১৯</sup> বলেছেন--বিখবা স্ত্রী স্বামীর সর্ববিধ সম্পত্তির অধিকারিণী: তাঁর গুরুজনেরা বিশ্বমান থাকলে ডিনি তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তা'তে তাঁর সম্পতি প্রাপ্তি বিষয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটতে পারে না। যদি কেউ তাঁর দায়াধিকারে বিশ্ব ঘটায়, তা হ'লে তাঁর যথোচিত শান্তিবিধান করা রাজার অবশ্রকত বা ।

কিছ পরবর্তী স্থৃতিকারের। এই সাধারণ নিয়ম মেনে নেন নি। তাঁরা বিভিন্ন অবস্থায় বিধবার কল্প বিভিন্ন নিয়ম বিধান করেছেন। তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যদি বিধবা পত্নী স্বামীর স্কৃত্যুর পরে পুনবায় বিবাহস্ত্তে আবদ্ধা হন, তা হ'লে তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর সম্পত্তির উপর কোনওক্রপ দাবীদাওয়া থাকতে পারে না।

যদি তিনি পুনরায় বিবাহ না করেন, তা হ'লে প্রশ্ন উঠে—তিনি স্বামীর ল্লাতাদির দক্ষে একপরিবারভূকা কিনা। যদি একই পরিবারের অন্তর্ভুক্তা হন, তা হ'লে মিতাক্ষরা-মতে পত্নী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারেন না। পুত্রহীনা পত্নীকে স্বকীয় সম্পত্তির অধিকার-প্রদানের নিমিন্ত মিতাক্ষরাত্বসারে স্বামীকে জীবদ্ধশায় যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হ'তে হয়। ২° কিন্তু জীমৃতবাহনের মতে যৌথ-পরিবারস্থা হ'লেও পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হন। ২১ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে অন্ততঃ ভারতের কোন কোন স্থানে, যেমন বঙ্গদেশে, বিধবা পত্নী যৌথপরিবারভূকা হ'লেও স্বামীর অংশ দাবী করতে পারতেন।

এখন পৃথক পরিবারস্থা বিধবার বিষয় আলোচনীয়।
পৃথগন্ধ-পরিবারস্থা বিধবা সন্ধানহানা হ'লে স্বামীর
সম্পত্তির অধিকারিণী হ'তেন। ইহা স্বাত দের উত্তরাধিকারি-নির্ণয়ের তালিকা থেকে জানা যায়। অবশ্য,
মন্ত্র ও দারভাগের মত ভিন্ন ।<sup>২ ২</sup>

যদি বিধবা সন্ধানবতী হন—কেবল কলা থাকে, পুত্র নয়—তা' হ'লে পত্নী নিজে স্বামীর উত্তরাধিকাবিণী হবেন। বিষ্ণুং °, ষাজ্ঞবন্ধ্য, ২৪ প্রভৃতি এ বিষয়ে এক মত। মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত বৃদ্ধমন্থর ২৫ বিধানামুসারে অপুত্রা স্ত্রী স্বামীর ঔর্ধাদেহিক ক্রিয়াকলাপের অধিকাবিণী বলেই স্বামীর সম্পত্তিরও অধিকাবিণী হন। মিতাক্ষরায় এই প্রসক্ষে কাত্যায়ন ও হারীতের মতও উদ্ধৃত করা হয়েছে। জীম্তবাহনও দায়ভাগের একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই পত্নী পতির সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁর জীবন্ধশায় এই অধিকার থেকে তিনি কিছুতেই বঞ্চিত হ'তে পারেন না। স্বতরাং তিনিই স্বামীর মথারথ উত্তরাধিকারিণী। ২৬ এই সব যুক্তি অকাট্য। স্ক্তরাং

১৭ I পতা রোহিশীর ধনলাভার দক্ষিণালী; ৩. ৫ I

<sup>:</sup>৮। দায়ভাগের একাদশাধ্যারে উদ্ত—আমারে শ্বতি-তত্তে চ, ইত্যাদি।

<sup>&</sup>gt;»। পরাশন্ত্র-মাধ্বীর, তৃতীর বঙ্ঙ, পৃঠা ৫৩৬।

२०। वाळवका, २, ३७७।

২১। বারভাগ, একাদশ অধ্যার, ন হি সংস্টেচছাপি, ইভাাবি। নিরে "মাতা" দেখুন।

२२। निस्त "बाठा" प्रथम ।

en 34, 801

<sup>28 | 2. 304-306 |</sup> 

२६। वाकारकात्र २. ১७६-১७७ এর চীকা।

২৬। পরিশরনোৎপরং ভর্তুখনস্, ইত্যাদি।

মেধাতিথি প্রমুধ স্মার্ডদের তুর্বল মত প্রবল স্থোতের মূধে শেওলার মত ভেনে গেল, সমাজের কেউ তার প্রতি কর্ণপাত করলে না।

যদি বিধবা পুত্রসম্ভানের জননী হন, তা হ'লে আইনতঃ সম্পত্তি পুত্রের প্রাপ্য। কিন্তু জননীর জীবদ্দশায় পুত্রেরা সে সম্পত্তি ভাগ করতে পারত না, এবং পত্নীই বাস্তবিক পক্ষে পতির সম্পত্তির সর্বময়ী কর্ত্রী খাকতেন। যদি পুত্রেরা ভাগ নিতান্তই করত, তা হ'লে জননীকে সমানাংশ প্রদান করতে হ'ত—বিজ্ঞানেশ্বর প্রমৃথ আত দের এই মত। ২৭ শুক্রের মতে অবশু তিনি এক ভাগের চতুর্থাংশের মাত্র অধিকারিণী, ২৮ কিন্তু এ মত আর কোনও আতের কাছে সমাদর লাভ করে নি। জননীর সম্মান ভারতীয় সমাদে এত স্বপ্রতিষ্ঠিত যে জননীর সামাত্র অবমাননাও সহনীয় নহে। জননীর জীবদ্দশায় সম্পত্তির লোভে যে পুত্র জননীর ছংথের কারণ হ'ত, সে নিতান্ত কুপুত্র ব'লেই পরিগণিত হ'ত।

বিধবা তাঁর জীবদ্ধশার স্থামীর স্থাবর সম্পত্তি ভোগের সম্পূর্ণ অধিকারিশী বটে, কিন্তু তিনি ঐ সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয়াদি করতে পারেন না—এ কোন কোনও স্থাতের মত। ২ বৃহস্পত্তির মতে কেবল ধর্মদক্ত ক্রিয়াকলাপের জগুই স্থী স্থামীর স্থাবর সম্পত্তি থেকেও ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। তবে মিত্র মিশ্রের মতে বিধবা পত্নী স্থামীর অধিকারস্থ স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি হতান্তর করতে পারেন। ৬°

২৭। বাজ্ঞবন্ধা, ২, ১৩৬ এর টাকা।

2 1 B. C. 2291

২৯। স্মৃতি চন্দ্রিকা, ব্যবহার কাণ্ড, পু. ৬৭৭।

७०। बीत्रमित्जापत्र, मश्यात-श्रकाण, श्र. ७२४-७२०।

অবশ্য চরিত্রহীনা বিধবা স্বামীর সম্পত্তি কিছুই পাবেন না—এ বিষয়ে স্মাতেরা একমত।\*\*

#### মাতা

জননীর জীবদশায় পুরের। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করতে পারবেন না, এবং যদিও ভাগ করেন, তা হলে জননীকে সমান অংশ প্রদান করতে হবে—স্মাত দের এ মত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আহ্ব-মতে বিবাহিতা সন্তানহীনা ক্যার সম্পত্তি জননীর প্রাপ্য। তুঁ মহুর মতে নিঃসন্তান মৃত পুরের সম্পত্তিরও মাতাই অধিকারিণী হবেন; অবশ্য অন্তান্ত স্মাতেরা মহুর এ মত বে মানেন না, ভা পুর্বেই বলা হয়েছে।

আমাদের এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে প্রাচীন ভারতে নারী-ক্সা, পত্নী ও জননী হিসাবে-সম্পত্তির অধিকারিণী চিলেন। প্রাচীন ঋষিরা নারীদের হিতজনক বছবিধ ব্যবস্থা উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে বিহিত করেছিলেন। নারীদের আর্থিক অসম্বতি মোচনের সর্ববিধ উপায় তারা উদ্ধাবন করেছিলেন বা করবার প্রচেষ্টা করে-ছিলেন। উত্তরাধিকার-নির্ণয় বিষয়ে পুরুষের তুলনায় নারীর অমর্যালা বা অপৌরবের কিছুই ছিল না। ভঙ্ ভাই নয়---সম্পত্তির উপর নারীদের শ্বভন্ত অধিকারমূলক বিধিব্যবস্থা করতেও ভারতীয় সমাজপতিরা পশ্চাদণদ হন নি। নারীদের সর্ববিধ উন্নতি তাঁদের চর্ম কাম্য ছিল ---কারণ, নারীর উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি যে সম্ভব-পর নয়, এই মহা-দত্য জারা পরিপর্ণ উপলব্ধি করে-ছিলেন। কালক্রমে সমাজে নারীদের সে সম্মান ও অধিকার হাসপ্রাপ্ত হলেও, বর্তমানে নারী ও পুরুষের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় যে অচিরে তার পুনক্ষার সাধিত হ'বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।



৩১। যথা, মিতাকরা, ২. ৩ ; দায়ভাগ, ১১, ১, ৪৭-৪৮।

७२ । मधु, २, ३२१



উত্তর-আফ্রিকা। এলজিয়াস বন্দরের দৃষ্ঠ

# বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

## শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভূমধ্যদাগর ও আটলাণ্টিকের কুলে রক্কভূমির দৃষ্ঠপটে অতি সহসা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাক্ষয় কোনও যুদ্ধকেত্রে হয় নাই। হইয়াছিল প্রেণিডেন্ট উইলদনের আমেরিকার পক্ষ হইতে ঘোষণার ফলে এবং কশ দেশে জার্মান রাষ্ট্রবিশারদগণের বৃদ্ধিলোপের ফলে জার্মানীর লোকসমষ্টির মধ্যে হতাশা ও রাষ্ট্র বিপ্লব। তাহার ফলে জার্মান সেনার রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় তাহারা কীণবল ও হতবৃদ্ধি হইয়া পশ্চাদ্পদ হইতে বাধ্য হয়। এই অধোগতি ক্রমে এরপ বিপরীত অবস্থায় পৌছায় যে জার্মান সম্রাটের পলায়ন এবং জার্মান রাষ্ট্রের পরাজয় স্বীকার ভিন্ন অন্ত কোনও উপায় ছিল না। এইরূপে প্রবল প্রতাপ, "অক্ষেয়" জার্মান দেনা, জনমতের সহায়তার অভাবে—পরে বিরোধের ফলে—বিধ্বন্ত হইয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধে রুশ সাম্রাজ্যের পরাজয় স্বীকারেরও একই কারণ ছিল। যুদ্ধকেত্রে কশসেনা বিষম ক্ষতিগ্রন্ত হয়—প্ৰায় আশী লক্ষ লোক হতাহত ও বন্দী হইয়াছিল— কিন্ধ বিপ্লবের ফলেই ভাহাদের পতন হইয়াছিল। যুদ্ধকেত্রে শৃশূর্ণ পরাজয় স্থীকার করিয়া ভাহারা অন্তত্যাগে বাধ্য হয় , নাই। জনমত কিরপে এই ছুইটি বিশাল সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ণয়ে শল্পবলেয় উপরে আসন গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখন জগতের ইতিহাসের অংশ। আশ্চর্য্যের বিষয় এইমাত্র ষে এখনও, এই আধুনিক জগতে, বছ শান্তশালী ব্যক্তি আছেন বাঁহাদের মন্তিকে ইভিহাদের লেখনের এই অতি স্থুস্পষ্ট ব্দর্প প্রবেশ করিতে পারে নাই। যাহা হউক সে অন্ত क्था ।

এতদিন যুদ্ধ যে পথে ও যে ভাবে চলিয়াছিল ভাহাতে অকশ কিপুঞ্জের অন্তর্গত ও অধিকৃত দেশগুলিতে জনমত বিকাশের কোনও পথ ছিল না৷ চারিদিকেই অক্ষশক্তির দোৰ্দণ্ড প্ৰভাপ প্ৰভিষ্টিত ছিল, প্ৰভ্যেক দাৱেই অকশক্তিব-সশস্ত্র শাস্ত্রী সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিতেহিল। অকশক্তি-পুঞ্জের নেতৃবর্গের সদর্প ঘোষণা দেশ-দেশাস্তরে বিস্তৃত হইতেছিল, "অকশক্তিপুঞ্জ অজেয়, তাহাদের বর্ষে কোনও ছিল্র নাই।" প্রায় সম্ভ ইয়োরোপের মহাদেশে এবং পরে, পূর্ব-এদিয়া ও ভারত মহাদাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালায় অঞ্চশক্তি অপ্রতিহত ছিল, সে সকল দেশে ভিন্ন মতাবলধীর স্থান তো ছিলই না, বরঞ্চ ভাহাদের আশা ভরসার উপর ক্ষীণ্ডম আলোকর খিও প্রতিফলিত হয় নাই। ভিন্ন মতাবলম্বী যে সকল রাষ্ট্র—ডেমক্রাসী নামে পরিচিত—সম্মিলিত ভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করিতেছিল, এত দিন তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে নিক্দেশ যাত্রার মত তাহাদের কার্যক্রম, গতিরূপ, পরিকল্পনা ও বিচার, সবই অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট বলিয়াই দেখা যাইতেছিল। "সম্মিলিড" স্বাতিবর্গের মিলনের পথ এখনও অতি ছুৰ্গম ও বিপৎসঙ্কুল, পরস্পারের মধ্যে আদান-প্রদানের যোগস্ত্ত এখনও অভি ক্ষীণ, পরস্পরের সাহায্য করিবার পছা এখনও নিতাস্কই দোষ্যুক্ত। এত দিন এই অবস্থার শোধনের ক্ষমতা যে সন্মিলিত জাতি-পুঞ্জের থাকিতে পারে ভাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায় नारे।

অল্প কয়দিনের মধ্যে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পর্ব আফ্রিকার যাহা ঘটিয়াছে—এবং ঘটিভেছে—তাহাতে 🗗 উপরোক্ত আন্মায় কোনও ক্রত পরিবর্জন না হইতে পারে. কিন্তু এখন ইছানিশ্চিত যে অক্সম্ক্রির ভাগানির্গয়ের এক সন্ধিকণ আসিয়া উপস্থিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এত দিনে खेलरम्हे। ७ "क्षानानमारव"त जानन हास्त्रिश. यानात तर्म পাশ্চাতা সমরান্ধনে উপস্থিত। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার কি ফলা-ফল হইবে তাহা পরে দেখা যাইবে। রাইনীতির ক্ষেত্রে ইচার ফল এখনই দেখা যাইতেছে। এবং যদি সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতিভ্রম আর না হয় তবে এই নৃতন পরিস্থিতির প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। ভূমধ্যসাপর এত দিন প্রায় "রোমদাগর" রূপেই চিল। এখন অক-শক্তির এই ক্ষেত্রের অধিকারে প্রবল প্রতিছন্দী উপন্থিত। যদি অক্ষশক্তির এই অধিকার যায়, তবে রুশকে যথাযথ সাহায্য দান, ইয়োরোপের মহাদেশ অঞ্লে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র স্থাপন, মধ্য-এসিয়ার স্থদ্ট সংরক্ষণ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে অভিযান চালনা—সকলই কল্পনার রাজ্য হইতে বান্তবের রাজ্যে আসিতে পারে। অক্ষশক্তির অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে—বিশেষতঃ ফ্রান্সে—জনমতের চাঞ্চল্যের স্বস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে, অকশক্তির অন্তর্গত দেশগুলিতে জনমতের বিক্ষোভ হইবার সন্তাবনাও এত দিনে হইয়াছে, কেননা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাইতন্ত্রের প্রতীক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার দেনাদল এখন সশস্ত্র বেশে ইয়োরোপের দ্বারে উপস্থিত। এখন সব কিছুই নির্ভন করিতেছে কি ভাবে এই নৃতন অভিযান চালিত হয়-বলে এবং কৌশলে, ছলে কিছুই इইবে না। নতন অভিযানের স্ত্রপাত করা হইয়াছে অতি নিপুণ ভাবে, কিছু ইহা এখনও কেবলমাত্র স্ত্রপাত মাত্রই, অভিযান পুর্ণোজ্যে চালিত এখনও হয় নাই। বিপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া সবলে অধিকার স্থাপনের কার্যো যুক্তরাষ্ট্রের রণনেতাগণ নরওয়েতে অকশক্তিদলের কার্যোরই মত ক্ষিপ্রকারিত। দেখাইয়াছেন। তবে এখনও বিপক্ষের বল পরীক্ষা হয় নাই ৷ তাহাতে বিলম্ঘটিলে অক্ষণক্তির বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া ঘাইবে, কেননা অকশক্তি এখনও যে প্রবল ও বিষয় শক্তিশালী ভাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং এই নৃতন অভিযানে তাহাদের বিপদের সামান্য স্চনা হইয়াছে মাজ সমূহ বিপদ উপস্থিত হয় নাই।

মিশবের বণক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘটিতেছে ভাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও আমরা পাই নাই। যাহা পাইয়াছি ভাহার কতক অংশ সামরিক সংবাদ বাকী



এলজিরিয়া। ওরান অঞ্চলের বেনিবাধেল বাঁধ

অনেক অংশ বাস্তবিক বা আফুমানিক অবস্থার উপর
গঠিত দাংবাদিকের জল্পনা-কল্পনা। যাহা দঠিক দামরিক
দংবাদ তাহার সমীচীন রূপে চর্চচা করিবার সময় এখনও
আাসে নাই, কেননা অনেক কিছুই এখনও অপ্রকাশিত
রহিয়াছে যাহা যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

মিশরে জেনারেল রোমেলের দৈর্জনল প্রচণ্ড আঘাতে বিধবস্ত হইয়াছে ভাহা স্থম্পষ্ট। এখন রোমেলের সৈতাদল রণে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষার জন্ম জ্রুতবেগে পিছাইয়াই চলিয়াছে। বলক্ষ অস্ত্রক্ষয় ও লোকক্ষয় ভাহাদের সাংঘাতিক ভাবেই চলিতেছে, এবং মিত্রপক্ষের সেনা ভাহাদের পশ্চাদ্ধাবন ও আক্রমণ সমানেই করিয়া চলিতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, মিত্রপক্ষের সৈত্র क्रमादिन द्यारम्पनद रममाश्चनित्क मन्पूर्व ऋए चिदिश লইয়া বিনষ্ট করিতে পারিবে কিনা। ষ্টালিনের মতে মিশরে অক্ষণক্ষির দলে ১১টি ইতালিয় এবং ৪টি জার্মান ডিভিশন চিল অর্থাৎ চই লক হইতে আডাই লক সৈতা। ইহার মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার বন্দী হইয়াছে এবং হতাহতও অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ হাজার হইবে। স্বতরাং দৈয়ের হিসাবে রোমেলের শক্তির এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-ত্তীয়াংশ ক্ষুপ্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্টের যুদ্ধক্ষমতায়, অবিশ্রাম যুদ্ধ ও পশ্চাৎপদ হওয়ার ফলে, ভাটা পড়িতে বাধ্য, সেটা সময়ের প্রশ্ন মাত্র। অত্তের হিসাবে রোমেলের শক্তিক্ষয় কতটা হইয়াছে সঠিক বলা যায় না. কেননা কোনও সামরিক সংবাদে বিশদ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই! প্যাঞ্চার যুদ্ধশক্ট রোমেলের নিক্ট ক্ত ছিল ভাহাও প্রকাশিত হয় নাই, তবে বোধ হয় তিন ডিভিশনের —অর্থাৎ প্রায় ১৫০০, ছোট বড় মিলাইয়া ছিল— মধিক নহে। ইহার মধ্যে ৫০০ সম্পূর্ণ নষ্ট বা মিত্রণক্ষের হস্তগভ

হওয়ার সংবাদ ইভিপুর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর আরো বেশ কিছু ক্ষতি হওয়া সম্ভব। স্থতরাং প্যাঞ্জার যুদ্ধশকটের হিদাবে ক্ষতি এক-তৃতীয়াংশের অধিক -- সম্ভবতঃ প্রায় অর্থেক—নিশ্চয়ই হইয়াতে। কামান ইডাাদির কোকসান আরও অধিক পরিমাণে হওয়াই সম্ভব। রসদ, পেট্রোল, অত্মশন্ত, গোলাবারুদ ইত্যাদি সুরবরাহের ব্যবস্থায় বিশুৰালা হইয়াছে ভাহাতেও সন্দেহ নাই। স্থতরাং জেনারেল রোমেলের অবস্থা এখন নিতান্তই সন্ধীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিত্র পক্ষে ক্ষতি নিশ্চয়ই হইয়াছে কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারীর ক্ষতি অনেক কম অনুপাতেই ঘটিয়া থাকে, দেই জন্স মিত্র-পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ রোমেলের ক্ষতি অপেকা কমই হওয়া সম্ভব। কেবল মাত্র প্রথম নয় দিনের বাহভেদ ও বন্ধবৃদ্ধে মিত্রপক্ষের ক্ষতি অধিক হইয়া থাকিতে পারে।

রোমেলের সেনাদল যদি আরও বেশী দুর পিছাইয়া যাইতে পারে, তবে মিত্রপক্ষের সরবরাহের ব্যবস্থা-কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এত দিন অন্ত্রশন্ত্র রসদ আসিতেছিল বছদ্র হইতে, মিত্রপক্ষের ব্যবস্থা ছিল সহজ্ঞ। ইহার পর মিত্রপক্ষ যত দুর ঘাইবে এবং যদ্ধক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইবে ততই মিত্রপক্ষের বাবস্থার উপর টান পড়িবে। এরোগ্রেন আক্রমণেও সেই একই কথা। রোমেলের পক্ষে এরো-ডোমের ব্যবস্থা ক্রমেই অফুকুল হইবে, মিত্রণক্ষকে বিধ্বস্থ এরোডোমগুলি মেরামত করিয়া তবে এরোপ্লেনের ঘাঁটি বসাইতে হইবে। স্বতবাং জেনারেশ আলেকজাণ্ডারের পক্ষে এখন প্রয়োজন রোমেলের চত্দিকে বেড়াজাল **एक निशा नवववाद्य ७ भन्नामगग्रास्तव १४ क्य. कविशा** বিপক্ষকে যুদ্ধদানে বাধ্য করা। বাদিয়া টোক্রক ইত্যাদি দ্রুল করার অর্থ সরবরাহের পথরোধ, কিন্তু দক্ষিণের ও পশ্চিমের অসীম মরুভূমিতে অভেগ্য ব্যহ-যোজনা সম্ভব নহে! কেবলমাত্র জ্রুতগামী যুদ্ধশকটের চালনায় চতুর্দিকে প্ৰৱোধ সম্ভৱ। সেই জন্মই এখন গতিশীল যুদ্ধ চলিতেছে যাহাতে এক দিক প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বেড়াঞ্চাল ছি ডিয়া ভাহার শক্তি বৃদ্ধির আকরের দিকে যাইতে, অন্ত मन ८५ हो कविरक्त विकासामय स्वयं करमहे नदीर्व कविषा विशक्तिय मण्युर्व स्वरममाधन । রোমেশের দল এখন ক্ষীণবল, মিত্রপক্ষ প্রবল, স্বতরাং রোমেলের কৌশল মিত্র-

পক্ষের প্রবন্ধ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া বেড়াজান ছি ডিয়া পলাইতে পারিবে কিনা তাহাই প্রশ্ন।

রোমেলের দেনা মিশরের বণক্ষেত্রে এইরূপে আক্রান্ত, বিধান্ত ও বিভাড়িত হওয়ার ফলে সম্মিলিত জাতীয়দলের মনে আশার সঞ্চার হইরাছে। শেষরক্ষা হইলে ইহার পরিণামে অকশক্তিপুঞ্জের রাষ্ট্রগুলিতে জনমতের কিছু পরিবর্ত্তনও সন্তব। কিন্তু মিশরে বা উত্তর-আফ্রিকার যাহাই ঘটুক শেষ নিষ্পত্তি এখানে হইতে পারে না। রোমেল সদলে বিনই হইলেও অক্রশক্তির অভি সামান্ত এক অংশই বাইবে। স্বভরাং সে দিক দিয়া মিত্রপক্ষের লাভ বিশেষ কিছুই হইবে না। আসল লাভ হইবে বিভিন্ন বণক্ষেত্রে চলাচলের পথ সরল হইবার ব্যবস্থা সম্ভব হওয়ায় এবং অক্ষশক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রের লোক্মভের পরিবর্ত্তনে।

ন্টালিনের বির্তিতে ছিল রুশসেনা অক্ষশক্তির ১৭২ ডিভিশনের পথরোধ করিয়া লড়িতেছে এবং মিশরে মাত্র ১৫ ডিভিশনের বলপরীক্ষা হইতেছে। বৃটিশ পার্লামেন্টে সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, বৃটেনে মিত্রপক্ষ যে পরিমাণ শক্তি গঠন করিয়াছেন, ফ্রান্সে বিপক্ষদলের শক্তি প্রায় সেই পরিমাণেই গচ্ছিত আছে। স্থতরাং প্রকৃত বল পরীক্ষার আরম্ভ এখনও হয় নাই ইহা বলা বাছল্য। সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে ভাহা ঘিত্রপক্ষের উদ্যোগ পর্বের অংশমাত্র।

মাদাগাস্থাবের অভিযানের শেষ পর্যায়ের সংক্ সংক্ ভারতমহাসাগরের এক প্রান্তে মিত্রপক্ষের এক স্থান্ট স্থাপিত হইল। ইহাতে মিত্রপক্ষের যুদ্ধচালনায় কোনও ইতর্বিশেষ হইবে কিনা সন্দেহ। তবে জাপান যদি উহা স্থান্তরপে অধিকার করিতে পারিত, তবে ভারত-মহাসাগরে মিত্রপক্ষের অবস্থা শহাজনক হইত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে জাপানের পক্ষে দক্ষিণ প্রশাস্ত মহা-সাগরের শীপ্রমানে জাপানের পক্ষে দক্ষিণ প্রশাস্ত মহা-সাগরের শীপ্রমানে জাপানের পক্ষে করাই প্রধান সমস্তা দাঁড়াইয়াছে। সলোমন শীপপ্রে এবং নিউনিনিতে যে যুদ্ধ চলিয়াছে তাহা বঙ্গুদ্ধের পর্যায়ে পড়িলেও ভাহার ফলাফলের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিয়তেছে। এবন পর্যান্ত চূড়ান্ত নিম্পত্তির কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। তবে মার্কিন অধিনায়কের চালনায় মিত্রপক্ষ এবন আক্রমণই যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।



এলজিরিয়া। ওরান বন্দর



এলজিবিয়া। এলজিয়াস বন্দর



মরকো। কাসারাকা বন্দরের দৃশ্য



মালাগান্ধার। বাৰধানী টানানাবিভের দৃশ্য



কীর্ত্তন-গীতি প্রবৈশিকা—(ব্রালিপিসছ কীর্ত্তন গান) ম থপ্ত (১৩৪৮) শ্রীগণেক্রনাথ মিত্র মূল্য ২০ টাকা; গুরুদাস ট্রাণাথার এপ্ত সঙ্গ লিমিটেড।

কীর্ত্তন গানের ব্যাপক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সমগ্রভারত ক্ষেব তীর্থ পরিক্রমা প্রয়োজন। স্রদ্ম মধ্রা-বৃন্দাবন তথা দক্ষিণারতের ভক্তপ্রধর ভ্যাপরাজের "কীর্ত্তন" সাধন কেন্দ্রগুলিও পরিদর্শন রা দরকার। তর্ বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের বাঙলা দেল বাঙলা ভাষা কীর্ত্তন-সঙ্গাতে ও পদসাহিত্যে শীর্ষহান অধিকার রিরা আছে। অধক এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করিবার ব্যবহা নাই বং উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তন গারকের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। খ্যোপক থগেন্দ্রনাথ মিত্র মহালয় আমাদের এই জাতীর উত্তরাধিকার ক্ষাক্রের বহু দিন পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বড় বড় কট র্ত্তন-গারকদের মাদর করিয়া ও কীর্ত্তন-সঙ্গীতের সাধন করিয়া এ বিষয়ে বহার্থার্থ গোলক্ষর হই রাছেন। কীর্ত্তন শীর্তি প্রবেশিকার বহু তথাপূর্ণ ও প্রাপ্তল নিবেদন"টি পড়িলেই সকলে সেটি অমুক্তব করিবেন। বর্বিপির হিব্যে বীর্ত্তন শিক্ষা এই প্রথম এবং আমাদের

বিখাস এক্লপ বিজ্ঞানসম্ভত অধচ সরল প্রণালীতে শিক্ষা দিবার বাবড়া করিলে কীর্ত্তনের বছল প্রচার হটবে। সুথে মুখে গান শিখাইবার ও শিথিবার সুবিধা ও অসুবিধা ছুই আছে। কীর্ন্তনের শ্বরবিভাসকে যদি composition এর গুরুত্ব দিতে হর তাহা হইলে পাশ্চাতা হারপ্রষ্টাদের রচনার স্থায়িন্দানের চেষ্টা করিতে হইবে। স্বরলিপির সাহাব্য বাতীত সেটি সম্ভব নয়, সুতরাং গ্রন্থকার ও প্রকাশকের এই সাধ প্রচেষ্টার সমর্থন করা উচিত। কীর্মনাচার্যা জ্রীনবন্ধীপচন্দ্র ব্রজবাদী ও ডাঃ অমিয়নাথ সান্ন্যাল 'কীৰ্ত্তন-সলীতে ভাল' ও 'কীৰ্ত্তনে রাগরাগিণী' শীৰ্ষক ছটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভূমিকার উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থের মূল্য বাড়াইয়াছেন। আধুনিক কীর্ত্তন রচরিতাগণের মধ্যে অকিঞ্চন দাস, অখিনীকুমার দন্ত ও বিজেল্র-লাল বাহের ডিনটি গান সন্তিবেশিত হুইয়াছে। বাকী ২৬টি কীর্ত্তন মুগ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের রচনাঃ শ্রীক্লপ পোষামী ও বিভাপতি, জ্ঞানদাস ও নুসিংছদেব, রামানন্দ রার ও গোবিন্দ দাসের পদগুলি রাগ ও ভাল মাত্রাসমেত পবিবেশন করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধরুবাদার্থ হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের একটি পদও এই খণ্ডে নাই, আশা করি তার অমূল্য পদাবলী পুথক খণ্ডে ভিনি উপহার দিবেন। পদসম্বিত স্বর্গীপির ছাপা সুন্দর



স স্ব স্বে

ৰাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মৌলৰী ফজলুল হক সাহেত্বের অভিমত

## "প্রীঘ্মত

আমি গত কয়েক মাস যাবৎ ব্যবহার
করিয়াছি ইহা যে উৎকৃষ্ট তাহা আমি
আনন্দের সহিত বলিতে পারি। এই মৃত
স্থাদে উপাদেয় এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি
নিঃসন্দেহে বলি যে ইহা খুব ভাল মৃত এবং
সম্ভবতঃ ৰাজারের সেরা মৃতগুলির অভ্যতম।"

স্বাঃ—মৌলবী কঞ্চলুল হক।

ছইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীগণকে প্রভৃত সাহাব্য করিবে। আমাদের প্রত্যেক সন্ধীত-বিদ্যালয়ে কীর্ত্তন-দীতি প্রবেশিকার প্রবেশ বাছনীয়।

শাকাল জীহরগুর ঘোষাল। শ্রীকাণ্ড চটোপাধ্যার কর্তৃক
>>, সন্দার পদর রোভ হইতে প্রকাশিত। নাম ১৮০।

হাতের কাজ--- জীছিরগুর ঘোষালা।

'ৰহত্তর বুজের প্রথম অধ্যার' নিরে বাংলা সাহিত্যের আসরে নামেন धाः दिवक्षत्र रचावान : उथन मत्न इरविक्रन Tolstoy-এव War and Peace ধরণের গালা মহাকাবা রচনাই লেথকের অভিত্রেত। হঠাৎ তাঁর 'শাকার' পড়ে থোঝা গেল যে গত খণ্ডকাবা রচনাতেও ভার প্রচর আনন্দ ও निपुर्ग्छ। Warsaw विश्वविकालाहरू एकहेदबढ़े जिनि शान Tchekov এর মূল ক্লব ভাষার রচিত প্রস্থাবলী নিরে গবেষণার ফলে: তাই অমর লাট্যলিক্সী চেকভেরই মন্তন তিনি মানুষের ক্ষণিক আলা আকাঞা প্রেরণা-কামনার লাম দিতে শিথেছেন। এই 'মনস্কামের' তাগিদে দেখি বিলেভ-প্রবাসী ধনী ছাত্ররা গড়ে Ivory Tower আর গরীব ছাত্ররা অমরে মরে ভরতরালে কামনার 'অথাত্মকর চোরকুঠরি'তে। 'ফগ' (fog) গলটি তিন পাতার শেষ অব্বচ তারই মধ্যে লেখক 'কামনা' নাটোর অভাবনা থেকে দেফা-ম (denoument) প্ৰয়ন্ত স্বটা দেখিয়েছেন করাসী চিত্রীর সংক্ষিপ্ত সবল তুলির টানে। 'ত্রিভুক্ত' গঞ্জীর, কাল্পনিক िलाखमा आविष् उ राजन 'राष्ट्रेपुष्ट आधान देवपिनी' काल. जात शरमीत নীচে লাভি ও নাকের নীচে গোঁফ নিরে: সঙ্গে সঙ্গে মাটা হল্পে পেল দেশী থোকাদের বিলাড়ী প্রেমতর্পণ। 'অবদান' এবং 'লেল ও রেশম'

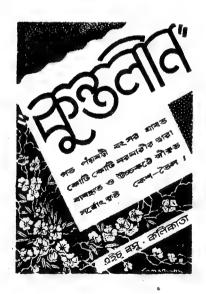

গলে লেখকের করাসী কারদার ইংরেজ নারীর 'মাছাত্মা' বর্ণন উপভোগা। লেখকের হাসির ছটা কেন কান্নার বেখে চাপা পড়ে 'প্রথম প্রেম' গলে. নোঙর। বাচাল ইছনী দরজীর দোকানে গাঁটরির ভারে শুরে পড়া মেয়েটি শীৰ্ণ মধ বেন etching-এর রেখার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারই পালে ভেনে ওঠে আইরিল মেরে শীলার (Sheila) মুখ; ২২ বছরের ছাত্র কুক্ষনয়াল এই প্ৰবীশ তক্ষণীর প্ৰেমে হাব্ডব খেতে ৰ'মে হঠাৎ পেলেন বাড়ীর চিঠি: ছোট বোনের বিয়ের ধরচের তালিদ ও পিতার খণের বোঝা এकमतन (वर्ष्ड्डे हरनाइ-जात मरथा जादी I. C. S.-cun -Barrister কুক্দয়ালের বার্থ অভিদার নৈপুণাের সঙ্গে দেখান হয়েছে তাঁর 'কারা গাছ' গল্প। শাকার গল পর্যাহের ত্রেষ্ঠ গল্প মনে হ'ল ভার পুডল নাচ': আটিষ্ট অমরেশ রার ও তার maid Anna নড়ছে চলুছে কণা বল্ছে গুধু তুজন মানুষ রূপে নর তাদের বুগের নরনারীর বেন প্রতীক হরে--বেমন দেখা বার চেকভের একান্ত নাটা মণিমঞ্চবার। শে Anna बरह शाल रनके कालभारमहरू स्वरह कांत्र कांत्र कांत्र Panch and Judyর পুতুল নাচ থেকে বেরিয়ে এল ভারতীয় ছাত্রের এক পোড়-থাওয়া রূপ নিয়ে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মেলামেশার মধ্যে প্রতীক রূপে ফুট উঠল কফি-লীমের 'বর্ণসঞ্চর' সমস্তা। ছবি **জ**াকার দেখি ঘোষা শিলীর হাত পাকা কিন্তু 'পুতুল নাচ' গলে প্রথম যেন তিনি আভা দিয়েছেন যে সাহিত্যে স্থপতি হবার লোভও তাঁর আছে, তাই এ যুগেঃ "মনস্কামেশরে"র মন্দির ধাপে ধাপে কি করে গড়া যায় তার পরিকল্পনাৎ তিনি দিতে চেষ্টা করছেন। ভূপা দেবদেবীদের শাকালের কুচো নৈবে। না দিয়ে তাদের বৃত্তকা ও তকার শাখত তাৎপর্যা ফলাও করে তিনি দেখিয়ে বান এই আমরা চাই।

'ছাতের কাজ' গল্পসমষ্টি হিরগার লেখেন পোলীর (Polish) দৈনন্দি जीवन व्यवन्त्रन क'रत । ७ स्तर्भ तीर्घकान थाकात करन शानाएक নরনারী ও পাছপালার সঙ্গে যে আত্মীরতা গড়ে উঠেছিল তারই স্বাভাবিক প্ৰকাশ হরেছে এই মৌলিক গলগুছে। লাভ জাতি এশিয়া থেকে শেষ প্রবেশ করে ইউরোপে, তাই এশিয়ার সঙ্গে নাড়ীর যোগ যেন প্লাভদের মধ্যেই এথনও পাই। তাদের গলসল কাহিনী-কুসংস্কার যেন প্রাচ্য ষেঁবা; 'মাদননা' গঞ্জের নগুশিগু-কোলে বেদেনীর মধ্যে এ সভ্য খেন রূপ নিরেছে। ভারতবর্বের অমুকানন্দ খামী ও তাঁর ভাবী শিহা কাউণ্ট হরেন্ডোর কালনিক দানের উপর নির্ভর করে আর্যাদেরতা মিত্রের মশ্দিরপ্রতিষ্ঠার বার্থ প্রয়াদ 'বিগদ্' গলে চমৎকার ফুটেছে। পোলাও অবাদী যুবকের Curry Powder অন্তার দিয়ে আর Gunpowder plot আবিখার করার ভিতর হাস্তরদের ফোরারা ছুটেছে। 'ছাডের कारक' (अर्छ निज्ञनिष्ठर्गन शाहे जुन्नाक (Turlak) शरक ; दन व्यन व्याधा-মাকুষ আধা বন-দানব , গাছপালা কেটে নিজুল ক'রে বে-সব ধনী টাকা করে, তুরলাক তাদের চিরশক্ত। তাদের সঙ্গে নির্দ্রম সংগ্রামে সে মরল बटि किस मि प्राप्त स्वन वृद्धिया पिता शिक शाहरपत्र आर्थ आर्थ. তাদের কৃড়ল দিবে কেটে শুধু বারা প্রদা করে তারা জললের ব্দনেক পশুর চেয়েও বেশী হিংশ্র—এ ধরণের ভাব এক জৈন ভারতেই সভব। আর কোন ক্ষর পোল দেশে রয়েছে বেন জৈন ধর্মের মানবীয় রূপক অবদান। পোলাগুকে বাংলা সাহিত্যের ভিতর এনে হিলক্ষ বার্চালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন

আকিশি—-জীমূণানকান্তি দাশ প্ৰদীন্ত। ৰাদীচক্ৰ ভবন, জীহট। মুদ্যা এক টাকা।

কোষল বাঞ্চনামধুর শীতিক্ষবিভার সমষ্টি; আকালেরই মত অধরা, বংবিচিত্রো বিসোহন।

> "নিবিড় ঘ্মের চেউরে চেকে বার তথুদেহ তার ভেসে বার চেউগুলি ভীক কামনার।"

ক্ৰির প্রেমছবিতে রচ্ডার লেশ নাই ৷ প্রকৃতির ছবিও কবি নিপুণ গতে খাঁকিয়াছেন—

"চিলের পাথা আকাশপারে আঁকো ছবির মতো, রেজি ছারা ঝরে: বিষায় দিন ঝিঁ বিঁ পোকার ডাকে একটি ফুটি ছারার পাথি নড়ে পাডার ফাঁকে।" কোমল স্বপাবেশ খনাইয়া আনে মনে।

> "চেরে থাকি ক্লান্ত উদাস মন, চোথের 'পরে ভাসে দ্রের ছবি— মিলায় কোথা অগ্নে পাওয়া সোনায় পাথিগুলি ছিল্ল আশার আকাশপথে ছ'ট পালক কেনি'।"

কথা শেব হইলেও ধ্বনি শেব হর না। তত্ত্বাদবিভ্রান্ত অভি জাধুনিক বুগে এরূপে সরস কবিতা ছুল্ভ। কনকাঞ্জলি—-জ্ঞগ্ৰন্থকুমার সরকার এম্ এ., বি. টি., ভিপ্ এড. (এভিন্ ও ভাব্)। বীণা লাইত্রেরী, কলেজ স্বোরার, কলিকাতা। মূল্য IV-।

ছেলেমেরেদের জন্ম লেখা ছরটি গল। আধুনিক লীবনের কথা লইরা ছুইটি, আর চারিটি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী। রচনা চলনসই।

ভূমিকা--- একালীগোপাল চক্ৰবৰ্তী। ১০ নং নাথের বাগান খ্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছুই আনা।

করেকটি সমিল ও অমিল পদা। ভাবে ও ভাষা শিখিল।

পাঁচটি হোট গল। প্রথম গলের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইরাছে। প্রেমবগ্নভারাতুর বঙ্গ-সাহিত্যে প্রেমকে বাদ দিরা গল রচিবার সাহস ও নেপুণা লক্ষ্য করিবার বস্তু। 'বারণা কলম' গলে ছাত্রজীবনের থানিকটা আভাস এবং ভাইস-চালেলারের বস্তুকটোর কুসুমকোমল চরিত্র বেশ কুটিরাছে। প্রতি গলেরই কেন্দ্র বালক বা যুবকের জীবন। 'হেড মাটার' গলের পরিকলনা সুন্দর, বাহিরের ক্লক্ষতা এবং অন্তরের মেহ—উভরের হক্ষে কতবিক্ষত শিককের জীবন ইহার বর্ণনীর বিষয়,



কিছ লেখক চরিআছনে সামঞ্জত রক্ষা করিতে পারেন নাই। কথাবছর সূতনম্বের জভ লেখক আশংসাভাজন, তাঁহার রচনাভদীও ফলার।

তা'বা যা ভাবে—ৰামিশ্ল হৰ। : । নং কিখার ট্রাট, পার্কনার্কান, কলিকাডা! মূল্য হুই টাকা।

আধুনিক বাঙালী লীবন লইরা লেখা উপস্থান । মোটা নাহিনার সরকারী চাকুরী এবং ব্রী সেতারাকে লইরা নিম্মানিট আলমের দিন কাটিতেছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটিল রাণীর সহিত পরিচয়। সে এক অকুত রহস্তমরী নারী। তাহার বৃদ্ধিণীপ্ত হাসি-পরিহাস নেশা ধরাইরা দেয়, আবার দৃগু তেজবিতা সন্তমের উদ্দেক করে। আলম মৃশ্ব ইইরা গোল। কিন্তু রাণী তাহার দাম্পতাজীবনে কোনও বিশ্ব স্তুট করিল না, নিজেকে গোপন রাখিয়া সেবার আস্থোৎসর্গ করিরা পেল। গজের ঘটনা সামান্ত, বিভাগেও নিশ্তি নহে, কিন্তু বলিবার ভঙ্গী স্ক্রম

### শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ--এন. এল. রাণক্রক উইলিয়াম্স। জীনির্মানকান্তি মঙ্গুমধার কর্ত্তক জান্দিত। জন্মকোর্ড ইনিভার্সিট প্রেস। পৃ: ৩০। স্বল্যা তিন জানা।

'ভারতবর্ধ' অয়কোর্ড বিষয়তান্ত বিষয়ক পৃতিকামালার অন্তর্জ্জ ।
বলপরিসরে ভারতের বর্জমান সমভাসমূহ বর্ণনা ও তাহার সমাধানে
বিউপের কৃতিছের পক্ষে ওকাল নী পৃতিকাধানিতে পাঠক পাইবেন।
ইংরেজের দৃষ্টিকলী হইতেই ইহা বিশেষ করিয়া লেখা। ভারতবর্ধের
আনৈক্য ও ভেলাভেদ, সাংস্কৃতিক বৈষমা, আভান্তরিক শৃষ্ণা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের 'কছা বিটিশ সেনানীর আবশুকতা
প্রভৃতি সামৃতি কথা নিরপেকভার আবরণে বেন আরও বেশী করিয়া
দৃটিরা উঠিলাছে। এক্লণ পৃতিকা বারা ভারতবর্ধ সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে
প্রচারিত ভুল ধারণা অধিকত্বর দৃষ্টিভুতই হইয়া পাকে।

## গ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মা আনিক্সময়ীর কথা — লেখক জন্তর। জানক্ষরী বিধমিক্সির, কিলনপুর, দেরাদূন হইতে এছকার কর্তৃক প্রকালিত। বুলা—া
জালোচ্য পুতকে একটি সাধনার ইতিহাস বিবৃত করা হইরাছে।
সাধনার ছারা বাঁহারা জীবনে জমুভূতি লাভ করিরাছেন, তাঁহাদের
নিকট পুতকথানি বিশেষ সমাদৃত হইবে।

### ঞ্জিতেন্দ্রনাথ বস্থ

সভ্যতা ও ক্যমিজ ম্— এব্দদেব বসু। ফাশিষ্টবিরোধী বেশক ও শিলী সজ্ব কর্তৃক ২৯৯, বহুবালার ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পূ. ১৬। লাম ছ আনা।

ফালিজ ন্ধনত ত্রবাদ তথা সামাজ্যবাদেনই কপান্তর, তবে ইছা আরও
মারাক্ষক, ইছার প্রভাব আরও বিবাজ। ইছা তথু রাজনীতিক মতবাদ
নয় ইছা একটি বিশিষ্ট মনোভাব। ইছার উল্লেখ্য নয় নিজে বাঁচিয়া
অক্তকে বাঁচিতে দেওরা! সাব্য ও নৈত্রী ইছার আদর্শ নর, সামুবে
মাপুবে বে গ্লেছ ভালবানার মধুর সক্ষ তাহা ইছা বীকার করে না।

জনকলেক মৃষ্টিমের বাজি ছারা নিজ গেশের ও নিজ মতাবলবীদের প্রেলালনে সমন্ত দেশকে এক কলরহীন সামরিক যত্তে পরিবর্তিত করিরা পৃথিবীর দুর্বক দেশ ও দুর্বক মানুবের বাধিকার হরণ করিরা সভাতার ধ্বংসন্ত পের উপর লোভ ও লাভিকতা প্রাতিতি করাই ইহার উদ্দেশ্ত। বৃধ বৃধ ধরিরা সঞ্চিত বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য চিত্রকলা ও মানবসভাতার বা-কিছু পরম সম্পান নির্মাহতাবে তাহার ধ্বংস-সাধনে কাশিল্পের দানবীর উলাস দেখিরা লেখক ও শিল্পীসভ্যের কাশিল্পের বিকরে প্রতিবাদের প্রস্থাস প্রশাসনীর। বৃদ্ধদেবহার তাহার বভাবসিদ্ধ লোরালো ভাষার বক্তব্যপ্তিলি বেশ স্থাপাইভাবে প্রকাশ করিয়াকেন।

ফ্যশিজ্ম ও নারী—প্রতিতা বহু। প্রকাশক কাশিট-বিরোধী লেগক ও শিলী সজ্ম, ২০৯ বছবালার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পু.২০। দাম ছ-আনা।

রেনেস'সের আবির্ভাব কাল হইতে আজ পর্বান্ত প্রার পাঁচ-শ বছরে প্রধানতঃ ইরেরেরাপে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় প্রতৃতি বছবিধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইরাছে স্থনীর্থ দিনের আন্দোলনের ফলে। অবশু প্রাকৃতিক বৈবমা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবী উপেকা করিয়া পুরুষের সহিত সর্ব্ধার বেশার মধ্য দিয়া নারীপ্রগতি যে ধারার অপ্রসর ইইতেছিল তাহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু নাৎসী জার্মানীর নারীর আদর্শ "গৃহই তাহার একমাজ ছাল এবং প্রিশ্রান্ত সৈনিকের প্রমাবনোন্দই তাহার এক মাজ কর্ত্বয় "—ইহাও একটা নিছক প্রতিক্রয়া মাজ। আমাদের দেশে ঘেখানে নারীর অবস্থা অশেষ প্রগতিপূর্ণ, ঘেখানে না আছে তাদের মন্থ্যোচিত অধিকার না আছে তাদের মন্ত্রোবাধ, সেধানে এই প্রতিক্রয়াপন্থী ফার্লিষ্ট আদর্শ সমস্ত কল্যাণের পথ ক্রম্ক করিরা দিবে। এই পুরু

বহু জাতির দেশ সোভিয়েট—লোপাল হালদার। নোভিয়েট হুহল সমিতি, ২৪৯, বহুবালার ব্লীট কলিকাতা। পূ. ৩০। মূল্য ছু-আনা।

সোভিনেট ক্লশ বছ দিন তথু জাতি সক্ষ হইতে বহিত্ ত ছিল তা
নয়, ক্লল কলেজর পাঠ্য তালিকাতেও তাহার এখন পর্যান্ত দ্বান নাই।
পরীকা পাদের কল্য প্ররোজন বা থাকার সাধ্য-মৈত্রী-মাথীনতার প্রথম
বাত্তব কল পরিগ্রহকারী এই বিচিত্র দেশ সবলে জনসাধারণের মধ্যে
বিশেব কোনও ফুল্টার ধারণা নাই। লেখক সহজ্ঞ সরল ভাবার ক্লশ পেশের
লাসনপ্রণালী, শিক্ষাবিত্তার প্রয়াস, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি
জটিল বিবরগুলি সংক্ষেণে লিপিবন্ধ করিয়া একটি মহুহ কার্য্য
করিয়াছেন। মই শত জাতি, দেলুশত ভাবা ও পৃথিবীর এক-ষ্টাংশ
লইরা মটিত এই বিচিত্র দেশে কেমন করিয়া প্রত্যেক কৃত্র বৃহহ অংশগুলি
ভাবার ধর্মে আচার-ব্যবহারে শিক্ষা-দীক্ষার আপন আপন খাত্রা
ব্যান্ত এই ডিটাক্র দি ক্লানী মহাজাতির স্পৃত্তি হই য়াছে তাহার
বিবরণ প্রকৃতই চিন্তাকর্কন। সাধারণের মধ্যে গোভিরেট ভূমি সম্বন্ধে
জ্ঞানবিত্তারের উদ্দেশ্তে পৃত্তিকাতির বছল প্রচার বাহুলীর।

🗃 কালীপদ সিংহ

দাক্ষিণাত্ত্যের দেব-দেউল—- এপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী। ইঞ্চিরান প্রেদ নিমিটেড, এলাহাবাদ। পু. ২>১, মূল্য ২০০।

এছকার এই পৃত্তকে ওরালটেরার (ভিজিগাপট্রম্), সিংহাচলম্, রাজমাহেন্দ্রী (গোদাবরী), বেজওয়াদা, মাদ্রাজ, কাঞ্জিজরম্, পক্ষীতীর্থ ( মহাৰলীপুরম্ ), চিদম্বরম্, কুস্তকোনম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলী (জীরসম্), মাত্রা, রামেখর, ধমুকোটি, ত্রিবল্রম্ (ত্রিবাছুর), শুচীল্রম্, কন্তা-কুমারিকা ও আলপালের বাবতীর জ্ঞাইবা দেবমন্দিরগুলি পরিদর্শন করিয়া এই ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়াছেন। "দক্ষিণ-ভারতের দেবালর-গুলির বর্ণনা ও কাহিনী নিয়ে একাধিক বই খাকা সত্তেও দক্ষিণাপণের দেবমন্দিরগুলি ছাপত্যে, কামকার্য্যে ও ভাষর্যো অপরূপ ও অচিন্তনীয়, তা ছাড়া হিন্দুলাতির সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠা, ধর্মপ্রপাণতা ও কীর্ত্তি প্রভৃতির নিদর্শন ও আলেখা এসবের মাঝে ধরে ধরে সাজানো" থাকাতে এছকার এই নুত্রন পুত্তক লিখিতে প্রবৃদ্ধ হইগ্নছেন। লেখকের স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী পাঠককে তৃপ্তি দান করে। তিনি বৃদ্ধবর্গে ট্রিষ্ট কার বা দেপুনগাড়ী, মোটরযান ও গাইড সহযোগে এই ভ্রমণের কাহিনী লিখিলেও টুরিষ্টের অনায়াসলভা মামূলি বাঁধি গৎ ইহাতে নাই, পরস্ত এক অনুসন্ধিংফ, ধর্মগ্রাণ ও স্বস্পিপাঞ্র কৃক্ষ ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচর পাইয়া আমরা সান্দে ইহা পাঠককে পড়িতে অমুরোধ করি। বইখানি উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, অনেক ছবি আছে।

শ্ৰীবিজয়েশ্ৰকৃষ্ণ শীল

১। বাগানবাড়ীর বিভীষিকা ২। মরণসক্তে ৩। রহস্ত-প্রাহেলিকা ৪। চক্রনীর
মায়াজাল—রহস্ত রোমাঞ্-সিরিজ। শ্রীষ্ঠমরেলনাথ মুখোপাধ্যার
সম্পাদিত। দি স্তাশস্থাল লিটারেচার কোং। প্রত্যেকটির মুল্য—ছর
আনা।

রহস্ত-রোমাঞ্চ সিরিজের এই গ্রন্থগুলি তথাকথিত ডিটেকটিভ উপজ্ঞাসের মত হত্যাকারীর অনুসন্ধান-জনিত নানা অবাত্তব ঘটনার সমাবেশে ভারাক্রান্ত নহে। প্রত্যেকটি বইরে নৃতনতর রস পরিবেশনের চেষ্টা আছে, কাহিনী সরস ও কোতুহলোদ্দীশক। পড়িতে আরম্ভ করিলে কাজের ক্ষতি হইতে পারে—এইটুকু জানিরা রাধা ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্তগবদ্গীতা (শ্রীঅরবিন্দের বাাথাবলঘনে)—শ্রীঅনিল-বরণ রার কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—কালচার পাবনিশাস, ২০এ বকুলবাধান রো, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৩২। মূল্য পাঁচ সিকা।

ভারতবর্ধের বর্তমান কালের মনীবীদের মধ্যে ঘাঁহারা গীতার উল্লেখ-যোগ্য সারগর্ভ ব্যাখ্যা বা ভাবব্যাখ্যা নির্দেশ করিরাছেন ওঁারাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন বন্ধিমচন্দ্র, বালগন্ধাধর টিলক, মহাস্থা গান্ধী, শ্রীজ্ঞরবিন্দ প্রভৃতি । আলোচা গীতাটি শ্রীজ্যবিন্দের গীতা সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ ও পুত্তকের ভাব অনুসরণে সম্পাদিত। সম্পাদক মহালয় "মুখবন্ধে"



দেশী ও বিদেশী যে কোনও প্রাসিদ্ধ ক্যাক্টর অয়েল অপেক্ষা মনোমদ স্থান্দ্ধে ও যথার্থ উপকারিতায় শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে ক্যালকেমিকোর 'ভাইটামিন-এফ্' সংযুক্ত

# कार्धतन इ

উৎকৃষ্ট রেড়ির বীক্ষ থেকে বিনা উত্তাপে নিকাশিত এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহত্বে পরিশ্রুত ও স্থরভিত এই ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে কেশ-প্রাণ 'ভাইটামিন-এফ' সংযুক্ত হওয়ায় কেশ-তৈলের মধ্যে ক্যান্টরল হয়েছে অতুলনীয়! ৫, ১০ ও ২০ আউন্স শিশি পাওয়া যায়।

क्रान्काधे किपिकाल

বলিরাছেন — "বাহাতে বাঙালী পাঠক সহজেই মূল দ্লোকগুলি আরন্ত করিতে পারেন সেই জন্ত অধ্যরের সহিত সংস্কৃত কথার বাংলা প্রতিশব্দ দেওরা ক্টরাছে এবং শ্লোকগুলির সারস্থা সংক্ষেপে বৃথাইরা 'দেওরা ক্টরাছে। শ্রীজরবিন্দ দিবা দৃষ্টি লইছা শীতার বে অপূর্বব বাাখা দিরাছেন, এখানে তাহাই অনুসত কটরাছে।"

বান্তবিকই, থাঁহারা প্রীজরবিদ্দের এই জাতীয় রচনার সহিত পরিচিত আছেন এবং তাঁহার 'গীতার ভূমিকা'' নামক পুত্তক পড়িয়াছেন তাঁহারা তাঁহার ভাবদৃষ্টির অপুর্বান্থ লক্ষ্য করিয়াছেন। আনোচা গীতাটিতে সেই দৃষ্টি ও সেই ব্যাখ্যা সুপরিন্দৃট। তাহার ফলে পুত্তকটি ধর্মকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে পরম সহার বরূপ হইরাছে বলা বাইতে পারে। ইহা যে সাধারণের নিকট বিশেষ সমাধ্র লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

20

ঘরের লক্ষ্মী—জীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী। বাণী ভবন, ১৯ মাহিরীটোলা খ্লীট, কলিকাতা। ১৯৮ গুটা। মূল্য এক টাকা।

উপস্থানথানিতে প্রবীণা লেখিকা আদর্শ-বিপ্যিত ইক্ব-বক্স সমাজের পটভূমিকার বাংলার 'ঘরের লক্ষ্মী'র একটি রিশ্ধ-মুন্দর আদর্শ-রূপ কুটাইরা তুলিয়াছেন। নারিকা মুণালের মুখেই লেখিকার বস্তুবা স্পষ্ট,—
"ৰাঙালী পরিবার বা বাঙালী মেরে বলতে আমাদের আধুনিক অর্থাং আলট্রী-মডার্গ এই সব মেয়েদের বলছি নে, বলছি আমাদের আমের দিককার মেয়েদের কথা:—শিক্ষার অহতার বাদের মধ্যে নেই, দেশ ও বিদেশের হোটানার পড়ে যারা থিচুড়ি হরে যার নি।" মৃণাল নিজ্ঞোধুনিক শিক্ষার শিক্ষিতা, ব্যাক্টিরছহিতা হইয়াও থাটি 'দেশী' আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিতা, ব্যাক্টিরছহিতা হইয়াও থাটি 'দেশী' আদর্শকেই জীবনে বন্ধণ করিয়া লইল, এবং পানীর বুকে গিয়া গারীর স্বামীর ঘরেই গৃহলক্ষ্মী ইইয়া বসিল। একদেশ-দশ্মী আদর্শ-কলনার কথা ভলিয়া গোলে, বইবানি সরস ও ম্বথাঠা।

এজগদীশ ভট্টাচার্য

সঙ্গীত শাস্ত্র কণিকা—শুলেফালিকা শেঠ। 💷 পৃষ্ঠা, মুল্য ১।।•।

এই পুস্তকে স্থীত-সাধনা-সংক্রান্ত ক্ষনেক তথ্যের এবং নানা প্রকার দেশী ও মার্গ স্কীত বিষয়ে সংক্রিপ্ত আলোচনার সমাবেশ করা হইয়াছে।

শ্বরলিপি পূত্তকে সাধারণতঃ কডকগুলি গান ও তাহাদের স্বরলিপি বাতীত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর গঠন সম্বন্ধে কোন নির্দেশ লিপিবন্ধ করা হর না, এই পূত্তকে ইহার বাতিক্রম দেখা যাইতেছে। করেকটি রাগের গঠন ও ক্লপবিক্তাদের সন্ধান থাকার পূত্তকথানি সঙ্গীতপরীক্ষার্থীদের উপধোধী হইরাছে।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সামোজ্যবাদের সঙ্কট—রেবতীমোছন বর্ণা, এম্-এ। ২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রী, কলিকাতা। মূল্য বার জানা।

আলোচা পুত্তকথানিতে 'পু'জির প্রতিবোগিতা' 'ওলার সামাজ্যবাদ', 'ক্যাদিজমের কাদাদ', 'হিটলার একনারকত্বের-উত্তব', 'জাপ সামাজ্যবাদ' ইত্যাদি শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ আছে। পৃথিবীর শক্তিশালী দেশসমূহে সামাজ্যবাদের স্বরূপ, প্রকাশ ও তাহার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা ইইরাছে। ইংরেজী শক্ষক্রির উচ্চারণ সম্পর্কে অধিকত্বর সতর্ক হইলে ভাল হইত।

কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত—শীস্ণীলকুমার ৰহ। মুল্য দশ আনা।

আমাদের দেশে কৃষক আন্দোলনের আবির্ভাবের সলে সলে জন-সাধারণের, বিশেষভাবে মধাবিন্তের মনে নানা জাতীয় প্রশ্ন, সন্দেহ ও সংশ্রের উত্তব হইরাছে। আলোচা পুস্তকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় যুদ্ধি ও বিচারের দারা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর ও সংশর নিরসনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পাঠক পাঠিকা পুস্তকথানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীযোগেশচক্র ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য-সন্দর্শন — জীশচন্দ্র দাশ। চত্রবন্তী চ্যাটার্জি এও কোং, ১৫, কলেজ স্কোরার, কলিকাডা। পৃ. ১৩২; মূল্য ফুই টাকা।

ইংরেজি নন্দনতত্ত্ব ও আলংকার অফুদারে সাহিতোর রূপ ও রীতি বিচারের মূল কথাগুলি সাহিত্য-রুসিক এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রছাতাবৈর অবগতির ফল্ল এইটি লিগিত। আটেটি অধ্যারে লেথক আটে, সাহিত্য, কবিতা, নাটক, গদ্য-সাহিত্য প্রভৃতির রীতি-প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছেন এবং উপযুক্ত কেত্রে সংস্কৃত অলংকারের সহিত সাদ্শ্র এবং বাওলা সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিরাছেন। এরূপ প্রশ্ন বাওলা ভাষার নূতন; সাহিত্যের এই অতি প্রয়োজনীয় দিকে দৃষ্টি আপার কথা। কিন্তু সাধারণ পাঠক ও ছাত্রছাত্রীকে ছয় পৃষ্ঠার মধ্যে আটি বা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওরা অসম্ভব; অধ্যারগুলি আরো বিশ্বদ হইলে ভাল হইত। গ্রন্থ শেষে প্রস্থপন্তীটি মূল্যবান।

বিদেশী গল্প সংগ্ৰয়ন—শীগনেত্ৰকুমার মিত্র; মিত্র এও বোষ, ১০, ভাষাচরণ দে দ্রীট, কলিকাডা ক্রিপু. ৮২, মূল্য পাঁচ দিকা।

বিখাতি ১০টি বিদেশী বইয়ের গলাংশ বালকবালিকার উপযোগী করিয়া বর্ণিত। ইহার রচনাভঙ্গী সরল ও সহজ হইয়াছে। মনোরম প্রথম্পতি, ছাপা ও বাধাই তাহাদিগকে আতৃত করিবে।

শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



## দেশ-বিদেশের কথা



## রবীক্দ-স্মৃতিপূজা, কোকনদ, মান্দ্রাজ

গত ২২এ প্রাৰণ १ই জাগষ্ট কবিশুর রবীক্রনাণের প্রথম বার্ধিক ল্যতিপঞ্জা উপলক্ষে মান্তাজ প্রদেশের কোকনদ শহরে পিঠাপুরুম মহারাজ কলেজ ও কোকনদ ব্রাক্ষ সমাজের সন্মিলিত উদ্যোগে বিশেষ আফুষ্ঠান হয়। প্রাতে ৮টার ছানীয় ব্রহ্মমন্দিরে কবির বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপদক্ষে ভগবতুপাসনা হয়। প্রবীণ আচার্ঘ্য শ্রীবৃক্ত ভি. পি. রাজনাইড় পৌরোহিতা করেন। অপরাত্ন দাড়ে পাঁচটার ব্ৰহ্মমন্দিরের প্রাণন্ত 'হলে' কবির স্মৃতিসন্তা হয়। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কবির বিশিষ্ট অন্ধদেশীর ভক্ত ও প্রির শিষা শ্রীযুক্ত চলাময়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কবির সম্বংখ অনেক নৃতন তথ্যের উদ্যাটন করেন। কবির মানবগ্রীতি, :বিশভারতীর আদর্শ ইত্যাদি স্বক্ষে তাঁহার সাক্ষাং অভিজ্ঞতালক অনেক উদাহরণ দেন। পিঠাপুরম মহারাজ কলেজের অধ্যাপকমওলীর পক্ষ হইতে এীযুক্ত স্চিচ্যানন্দ্ৰ, শ্ৰীযুক্ত এন, বেষটেশ্বর রাও ও শ্রীমতী প্রেহশোভনা রক্ষিত কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অবর্ণণ করেন। অধ্যাপক সচ্চিদানন্দম্ তঃখবাদের ভিতর দিয়া ও ছঃখকে জন্ম করিয়া কবির জানন্দের উপলব্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক বেকটেখর রাও পৃথিবীর সাহিত্যে রবীক্রনাণের বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধে বক্ততা করেন। জীমতী স্নেহশোভনা রক্ষিত "মৃত্যুজনী রবীক্ষনার্ধ" ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি বিরাট সভামগুলী কর্তৃক সম্পরে গীত হয়।

প্রদিন কোকনদ্বিত পিঠাপুরম্ মহারাজের অনাধালয়ে ইহার প্রান্তন ছাত্র ভারর শ্রীরামচন্দ্রমূর্তি কৃত কবিঞ্চর আবক্ষ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচনে পৌরোহিতা করেন অধ্যাপক বিনয়ভূষণ রক্ষিত। সভাপতি কৰিকে ছোটদের বন্ধু হিসাবে উল্লেখ করিয়া শিশুদের মনের সর্কালীণ বিকাশের জন্ত তিনি কি করিয়াছেন তাহার আলোচন। করেন। অধ্যাপক এন বেকট রাও ও বেকটরমণ কবির বহুমুখী প্রতিভা ও কবির ধর্ম সথক্ষে বক্ততা করেন।

## পরলোকে জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

হগলী জিলার অন্তর্গত দিমলাগাড়ের জমীদার জ্ঞানানন্দ রার চৌধুরী গত ২রা কার্ডিক পরলোকগমন করেন। তিনি শৈশবে সাহিত্য-সমাট্ বিদ্যান্দ করে হৈমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাথাার প্রভৃতি লেখকগণের সংস্পর্শে আদেন এবং বহু প্রবদ্ধাদি লিখিরা সাহিত্য-সমাজে স্থপ্রতিতি হন। পরে ভারতবর্ষ, বহুমতী, ব্যাকবোন, উংসব প্রভৃতি বহু পত্রিকার উল্লোক প্রকাদির সংখ্যান্তর্গার প্রকাদির প্রকাশিত হয়। তাঁহার লিখিত পুন্তকাদির সংখ্যান্তর্গার প্রকাশির প্রকাশির প্রকাশির প্রকাশার প্রভৃতি বিশেষ উদ্ধেষগোগ্য। তিনি ভার জন উভরফ এবং বিখ্যাত সিভিলিয়ন জে, জি, ভারখের সাহাযোদ স্ফাইক এফিউনন্দ গর্মান্তর্গার প্রকাশ লিখান ক্রামান্তর প্রকাশ করেন। তিনি ইন্তির্গার কর্মান্তর্গার প্রকাশ করেন। তিনি ইন্ত্রাকা প্রকাশ লামক প্রকাশ সঙ্গার এবং অব্যোগ্যার রাজবংশের ইতিহাস সন্ধানক করিয়া একখানি পৃত্তক লেখেন। তিনি বহু জনহিত্তকর প্রতির্গানের সহিত সংসিষ্ট ছিলেন এবং ১৯২০ সালে 'অল বেজন মিনিট্রিয়াল কন্ধারেলা'র 'অভ্যর্থনা–সমিতির সভাপতি পদেবত হন।

## প্রবাদী বঙ্গনারীর সাহসিকতা

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রদেশের অস্তর্গত নাসিকে একটি চারি বংসরের বালক কুয়ার মধ্যে পড়িয়া বার। শ্রীমতী কমলা দাস ইহা



রবীন্দ্র-শ্বতিপুরার সমবেত ভত্তমশুলী, কোকনৰ, মান্দ্রাজ



ঞ্জিকমলা দাস

দেখিয়াই তংক্ষণাৎ জ্ঞানের মধ্যে ঝ'পাইয়া পড়েন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বালকটিকে উদ্ধার করেন। তিনি এরুপ না করিলে বালকটিকে বাচানো সম্ভব হইত না। তাঁহার সাইসিকতা প্রশংসনার।

## নিউ দিল্লীতে সাহিত্য-সম্মেলনের শতভম উৎসব

নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের উজোগে ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে নিম্নমিত-ভাবে প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আদিতেছে। এই সকল সম্মেলনে দিল্লীর অধিকাংশ সাহিত্যিক ও শিল্পী এবং বাহিরের বছ কুতবিভা মনীবী যোগদান করিয়াছেন।

গত ২০শে অক্টোবর সহস্রাধিক বিলিষ্ট ভন্তমহোদর ও ভন্তমহিলাগপের উপস্থিতিতে এই সন্মেলনের শততম উৎসব অসুন্টিত হয়। ক্লাবের
পক্ষ হইতে শ্রীবৃক্ত স্থারচন্ত্র সরকার প্রীতিসন্তাবণ জ্ঞাপন করিলে শ্রীবৃক্ত
দেবেশচন্ত্র দাস, আই. সি. এস. শারদোৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে
আলোচনা করেন। অতংপর ক্লাবের সাহিত্য-সম্পাদকের রচিত
একথানি 'পারদোৎসব' নাটিকা রবীশ্র-সন্দীত ও নৃত্য-সহ্বোগে স্থানীর
কিশোর-কিশোরীগণ কর্তৃ ক অভিনীত হয়। শ্রীবৃক্ত বিনারক্ষ ঘোরের
রবীশ্র-সন্দীত, কুমারী শোভা ভটাচার্ঘোর নৃত্য ও কুমারী অপর্ণা রারের
কঠসন্দীত বিশেষ উল্লেখবোগ্য হইয়াছিল। সর্বশেষে ক্লাবের সভাগণ
পরশুরামের 'ক্রি-সংস্থা অভিনয় করিয়া দর্শকগণকৈ সবিশেষ শ্রীত

## মেদিনীপুরে ঝড়

াগত ১৬ই অক্টোবর গুক্রবার মেদিনীপুর শহরের উপর দ্বিয়া এক,প্রবল ধটিকা বহিরা গিরাছে বাহাতে থগুপ্রলয়ের আছান পাইরাছি। সকাল চুষ্টতেই বর্বা ও দমকা বাডান অপরিক্ষয় আবহাওরার হাই করিয়াছিল। সমত দিন অবিজ্ঞান্ত বৰ্ধপের জন্ম বাংরের বাহির হইবার উপায় ছিল না।
সন্ধার সমর প্রবল ঝণাবাত আরম্ভ হইল। রাজি ২টা পর্যান্ত বড়ের
হুহুহুরার ও বাংহিরে গুরুক্তার প্রবান-পতনের শব্দ গুনিরাছিলাম। এক
রাজির বড়ে শহরের প্রায় একটিও বড় গাছ বা মাটির বর মাথা তুলিরা
দিড়াইরা নাই। সবই ভূতলগারী। বহু গরীব লোক ও গ্রাদি পশু
ভাহার চাপে জীবন্ধ সমাধি লাভ ক্রিরাছে। মোটকত প্রাণহানি
হুইরাছে ভাহার সংখ্যা নির্ণর করা কঠিন।

ঘারিবাঁথের খাল হঠাৎ বন্ধ ছইরা বাওয়ায় সমস্ত বর্ধার জলই চিড়িমারসহির ভিতর নিয়া এবাহিত হয়। ফলে, সে অঞ্চলের সমস্ত মাটির বরই
প্রবল জলপ্রোত ও ঝড়ের বেগ সক্ত করিতে না পারিয়া ভাতিয়া পড়ে।
শহরের বে কোন লোক যে কোন রাভার বাহির হইলে পখিপার্ঘের একই
ৢমর্মারদ দৃশ্য তাহার চোথে পড়িবে। সেধানে কাহারও গৃহের দেওয়াল
ভাতিয়া পড়িয়াছে, কাহারও বা চালা উড়িয়া গিয়াছে আর কাহারও বা
সাথের কোঠা বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া তথু মাটির পাহাড় রচনা
করিয়াছে— গরীকের তুংথের বেন সীমা নাই।

ৰছবার শহরের এই ধ্বংসভূপ দেখিয়া অভিভূত হইয়া ফিরিলাম।
প্রতি ২০০ হাত অস্তর বঢ় বঢ় বৃদ্ধ পড়িরা রান্তা বন্ধ হইয়া কিয়াছিল ও
কোধাও বা টেলিগ্রাম ও ইলেক ট্রিকের খুঁটি-সমেত তারে জড়ানো অর্ধ্বপতিত বৃদ্ধ মাধার উপর ঝুলিতেছিল ও কোধাও বা তা সম্পূর্ণ ভাছিয়া
পড়িয়াছিল। আলেণালে চাহিলে হাবয় আত্তিকত ছয়। কেহই বিচলিত
না হইয়া ধাকিতে পারে না।

গৃহহারাদের চোনের চাহনি নীরবে গভীর হুঃথ প্রকাশ করিতেছে। বেন অক্টবাক্ হুর্বল শিশু কাঁদিতেও পারিতেছে না, শুধু সাঞ্চনমন অপরের মুখের পানে চাহিয়া নিজের অসহায়তাকে ব্যাকুলভাবে বাজ করিতেছে। প্রকৃতি ইহাদের গৃহহারা করিয়া দিয়াছে।

> শ্ৰীবৈজনাথ মুখোপাধ্যয় [ সৰ্-জন্ধ, দেদনীপুর ]

মেদিনীপুরের ঝড় ও বঙ্গের লাট সাহেবের আবেদন

মেদিনীপুরে ও জ্ঞান্ত ছানে গত আদিন মানে বে ভীবণ ঋড় হইরাছিল তাহাতে বহু সহত্র নর-নারী, পশু-শক্ষী মারা গিরাছে এবং ততোধিক ঘর-বাড়ী বিনষ্ট হইরাছে। এ অঞ্চলের অধিবাদীনের ছুর্গতির অস্ত নাই। বঙ্গের গবর্ণর সার্ জন হার্বার্ট ছুর্গতদের সাহার্য্যার্থে আবেদন জানাইরাছেন। আবেদনের সার্মর্ম্ম এই,—

সম্প্রতিকার ভীষণ ঝটকাবর্ডে বঙ্গে বে-রক্ম প্রাণহানি ও অক্সবিধ ক্ষতি হইরাছে ভারাতে সকলেই অভিত্ত **হইরা পড়িয়াছেন।** ছুর্গতদের ছু:খ লাঘবের জন্ত প্রব্যেণ্ট ব্ধাসাধা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত এ কার্যো বেসরকারী দাতবা প্রতিষ্ঠানগুলিরও চের করণীর আছে। কাজেই. এই বিপদের সময় বাংলা দেলের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা কালবিলয় না করিয়া বংখাপযুক্ত সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন নিশ্চর। অস্তাস্থ বছ প্রতিষ্ঠান ও সহদর ব্যক্তিবর্গ ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্তে জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইরাছেন। বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য-সাস্য-হেতু সকলকেই তাঁহার সঙ্গে একবোগে স্বার্য্য করিবার জন্ত লাটসাহেব অসুরোধ করিরাছেন এবং এই উদ্দক্তে তিনি একটি প্রতিনিধি-ষ্লক কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব করিতেছেন। কাপড়-চোপড়, অস্থাস্থ প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি এবং টাকাকড়ি যিনি বাহা দিবেন সাদলে গৃহীত হইবে। টাকাকডি পাঠাইতে হইবে এই ঠিকানার—সেক্টোরী, সাইক্লোন त्रिणिक किमीहे, अवर्गस्यके हास्त्र, किनिकाला। जनामि शांत्रीहेस्ट हहेस्व कांत्रभाश कर्पांगती, गारेटकान त्रिलिक होत्र', २३, व्योबाकात क्रीहे, ৰুলিকাজা ।

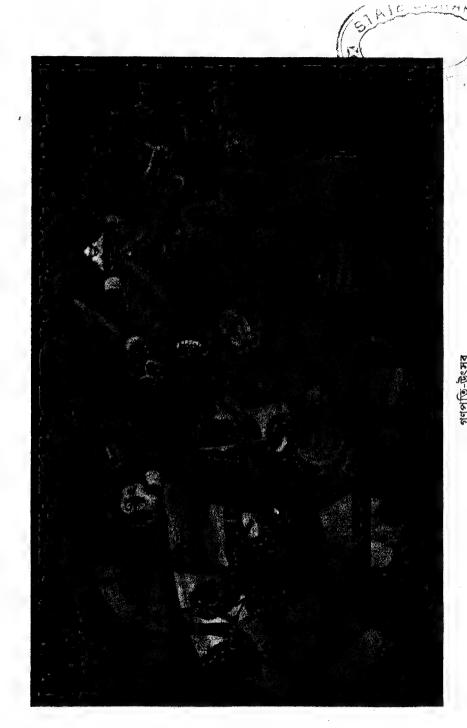

গণপতি-উৎসব শ্রীজ্যোভিরিক্স রায়

द्यदामी ट्यम, कलिकाज



[বিবভারতীর কর্ত্তপক্ষের অতুমতি অতুসারে প্রকাশিত ]

## অধ্যাপক কালিদাস নাগকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—

## প্রথম গুচ্ছ

ě

কল্যাণীয়েষু

সাহিত্য-পরিষদের একটা বিভাগ তোমরা দ্বল করে বসেছ এই ববরটা যথন তোমার কাছে পেলুম তথন মনে বড় সন্দেহ হল। তার পরে যথন শুনলুম এই বিভাগে আমাকে ভোমার ছান দিয়েচ তথন সন্দেহ আরো বাড়ল। আজ তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত পরিষার হয়ে গেল। আসল কথা ভোমাদের জিতটাও ভূল, আমার স্থানটাও তথৈবচ। মায়া থেকে নিক্ষতি পাওয়াই মৃক্তি। এথন তুমি মৃক্ত পুক্র। এথন যদি কোনো কাজে হাত দাও সেটা হোট হলেও সত্য হবে। যে ছাত্ররা idea-পিপাস্থ তাদের নিয়ে একটা ছাত্র-বৈঠক গড়তে কতকক্ষণ লাগে।

আমাকে চাও ? আমাকে পাবে। কিছু আমি তো এখন বেকার নই। বাংলা দেশের বয়য়দের কাছ থেকে ভাড়া খেরেচি কিছু চোটদের এখনো বিচারবৃদ্ধি হয় নি ভাই আমার নিরাপদ আশ্রম তারাই। বিধাতার আশীর্মাদে বাংলা দেশেও মামুষ কিছু দিন শিশু থাকে, ভাদেরই ভূলিয়-ভালিয়ে আমি কোনো রক্ষে রক্ষা পাব। এদের নিয়ে আমি আছি। আমেরিকা\* খেকে কিরে আসার পর জাল আবো নিবিড় হয়েচ। আমার

ক্লাস আছে এই জত্যে ছুটি পাইনে,\* আমার মত ঢিলে লোকের পক্ষে সেটা ভাল। বয়সের সলে সলে এই কথাটা প্রতিদিন স্পষ্ট করে বৃষতে পারচি যে, নিজেকে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলে কোনো লাভ নেই। যেখানে আছি সেইখানটুকুই বিশ্বক্রমাণ্ড। এরই কুলকিনারা পাইনে। ক্ষেত্রের পরিধি বাড়ালেই যে ক্ষেত্র স্তাই বড় হয় ভা নয়। তাই আমার এই শিশু-দেবভার অর্ঘ্য জোগাভেই আমি লেগে আছি—অক্ত কাজের ভাড়ায় পূজায় জাটি ঘটাতে আর সাহস হয় না। ক্রাটি অমনিতেই যথেট আছে।

অতএব আগামী শনিবারে বলি তুমি আস্তে পার ভ তোমার সলে আলাপ করতে পারি, বাক্য সংযোগে এবং স্থর-সংযোগে। তুই-একটি ছাত্রও সলে আন্তে পার।

কিছুতে বিচলিত হোয়ো না, মনটাকে খুসি রাখ। ইতি ৩রা এপ্রেল, ১৯১৭

#### ভোমাদের শ্রীব্রবীক্ষনাথ ঠাতুর

\* Rousseau এবং Pestaloszis মন্তন রবীক্রনাথ বে শিশুশিক্ষার বুগান্তর এনেছেন এ সন্দেহ হরত অলেকের মনে এখনও জাগে নি। ভিনি শুরু আফুর্ণ শিক্ষক ছিলেন না, বে কোন কুল নাষ্টারের চেরে বেক্ট গরিশ্রমণ (পারীরিক ও নানসিক) তিনি করতেন, সে বুলে আমরা বচকে দেখেছি।

১৯১৬ মে—১৯১৭ মার্চ পর্বাক্ত কবি জাপান হয়ে আমেরিকায় কাটান; সলে ছিলেন পিরায়সন এবং মুকুল দে। দেশে কিরবার এক মানের মধ্যে এ চিটিখানি লেখেন।

ă

( छोटकत्र होन अध्यम >>> )

**क्नानी**एवव् কালিদান, আৰু বিকালের গাড়িতে কলকাডায় शक्ति। इहे-এक मिन शाक्त। मतीत क्रास्त माह्य। हेलि

ভক্তবার

ভারধাায়ী প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ভাকের ছাপ শান্তিনিকেতন ১০ এথেল ১৯১৭)

ৰূল্যাণীয়েয়

পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন ? তুমিও অটল থাক্বে আমিও নড়ব না এমন আবস্থায় যে ব্যবধান মূচ্ডে পারে না বিশুমেটি না জানলেও একথা নিশ্চয় বলা যায়। বর্ষনেষের দিনে যদি এখানে উপস্থিত হতে পার তাহলে সমলে মিলে বর্ষার**ন্থে**র উৎসব করা যায়। আজ ডাক্তার -বেক্ট্লী \* এইমাত্র চলে গেলেন—বেশ ক্ষমেছিল—ভাক্তার হৈত্ৰ+ না আসাতে তাঁর সলে বাগড়া জমিয়ে রেখেচি---জাকে এই থবর দিয়ো। যদি ভাল চান ত নববর্ষের **ভংগবে আসতে যেন চেষ্টা করেন—এখানে তার কাজের** ক্ষেত্ৰ বিশ্বীৰ্ণ আছে। ইভি

> তোমাদের শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

( ডाকের ছাপ २७ खून ১৯১৭ )

কাল বুধবাবে সন্ধা সাড়ে-ছয়টার সময় বিচিতা সভায় বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থট্ট প্রকাশের নিম্নালোচনার করে একেন্দ্রবার ষ্টু দরকার প্রভৃতি অনেকে মিলিত হবেন। অতএব ভুমি ভোমার সিংহদের§ সঙ্গ ভ্যাগ করে কিছুক্ষণ নরসিংহ নবশার্দ্ধ লদের সালোক্য ও সামীপা উপভোগ করতে এস।

আমার বর্তমান ঠিকানা ৬নম্বর মারকানাথ ঠাকুবের স্টাট। মুখলবার ৷

(আক্রনাই)

কলাগীয়েষ

শান্তিনিকেতনে আমার সেই কোণ আগ্রয় করেছি। এখানে চারিদিকেই ছটির হাওয়া, কেবল আমারই ছটি নেই। দেশবিদেশের এড চিঠি ক্মেছে যে সমস্ত দিন ধরে উত্তর লিখ চি; উত্তরে বাতাসের বড়ে আমার ছটি থেকে কেবলি পত্র খসচে। এর উপরে বিদ্যালয়ের কাঞ্জও আছে।

অরুণদের» সকলকে আমার আশীর্কাদ জানিয়ো। আশা করি সে স্বস্থ আছে, শান্তিতে আছে এবং ব্যাসম্ভব বিনাবাক্যে কালাভিপাভ করচে। শুন্ছিলুম ভার প্রিশিপালকে নিয়ে কাগজে গোলমাল চলছিল, ভর্মা করি অরুণ তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নি। ইতি ১১ কার্তিক

> তোমাদের এববীজনাথ ঠাকুর

> > Shillong

कन्यानीरम्य

এখন ছুটি। তাই শিল্ভ পাহাড়ে বিশ্রাম অভ্নদানে এসেছি। কিছ একাদশীর দিনে কেউ কেউ যেমন ভাত ধায় না বলেই গুরুপাক দামগ্রী বিশুর থেয়ে বদে, আমার ছটিও সেই রকমের। নিয়মিত কাজ বন্ধ থাকে বলেই **অনিয়মিত কাজের চাপ অপরিমিত হয়ে পড়ে। মাঝে** মাৰে একটু আঘটু দৌখীন ধরণের যে বাংলা লেখা চল্ছিল তাকে আমি ভরাই নে কিছু ইংরেজি ভাষায় আনমনে লেখা চলে না। মোটর গাড়ির রান্তা বেষে জামাইষ্ঠীর নিমন্ত্রণে যাবার সময় খণ্ডববাডির স্থান্দভিতে যেমন মন উতলা করলে চলে না, সর্বাদাই হাওয়াগাড়ির শিঙে ফোঁকার প্রতিই কান রাখতে হয় তেমনি ইংরেজি লেখবার সময় কলমটাকে বেশ আরামে পায়চারি করাবার ला निर्—नर्यमारे माहात मनायात इकायात श्रिक कान পেতে থাক্তে হয়। এই ভূমিকার থেকে বুঝবে ছুটির क'ठा मिन हेश्टाक निर्ध कांग्रीकि-श्रूख्यार अ'रक छूटि

<sup>\*</sup> Director of Public Health, Bengal

<sup>+</sup> छा: विक्यानार्थ मिख: ১৯১६ माल वेखेरवाण-बारमविकाश কবির সহযাতী।

<sup>🛨</sup> পরিকলনটি কবির নিজব। জাচার্ব্য এজেজনার লীল ও অধ্যাপক বজুনাথ সরকার ছিলেন কবির এথান সহারক। কিন্তু গভ বিৰুদ্গোমের বড়ে বিশ্বিদ্যা গ্রন্থ-প্রকাশ কার্ব্যে পরিশত করা সম্ভব ন্দ্ৰ নি। শুধু বিষয় ও লেখক তালিকাটী ১৩২৪ সালের আবন সংখ্যা এবাসীতে ছাপা হরেছিল।

৪ আমার পরলোকসভ মাতৃল বিজয়কৃক বস্থ আলিপুর পশুশালার অব্যক্ত ভিবেন ও তাঁর কাছেই আদি পাক্তাস সিংহসদনের কাছে---**धारे** कवित्र अरे विश्व शक्तिराग ।

বছুবর অধ্যাপক অরশচন্ত্র সেন ও তাঁর পরলোকগতা পদ্মী চক্রা त्रयो ।

বলা চল্বে না । অট্টেলিয়ায় যতগুলি বিশ্বিভালয় আছে
সবগুলির কাছ থেকেই নিমন্ত্রণ পেয়েচি । বাঙালীর মনের
কথা বদি বাংলা ভাষায় বল্লে চল্ত তাহলে ভাষনা ছিল
না—কিন্তু মন সহজে যে ভাষায় কথা কয় ঠিক তার উপ্টো
ধরণের ভাষার লাইনে কলম চালাতে হবে—এই অত্যন্ত্র বেয়াড়া রকমের সার্কাস প্র্যাকৃটিস করতে আমার শারদীয়
অবকাশ কাটাতে হবে ।

এবারে আশ্রমে ছুটি হবার আগের দিনে শারদোৎসব অভিনয় হয়ে গেচে। তোমাদের দলের মধ্যে প্রশাস্ত এবং সিদ্ধান্ত\* এসেছিলেন। এরা বলেন এবারকার অভিনয়টা সকল বারের সেরা হয়েছিল। এ থবরটা যে আত্মসাবার জন্তেই তোমাকে দিলুম তা নয়—লহাবীপে তোমার কিঞ্চিৎ চিত্তদাহ হবে সে অভিপ্রায়ত আছে।

ভোমাদের কলেজেরণ যে বর্ণনা করেচ তা পড়ে খুদি হলুম। এই বিভালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার ভার তুমি গ্রহণ কর। আপনাকে হারিয়ে ফেলা যে কি সর্বনাশ সেটা এদের বৃথিয়ে দিয়ো—নিজের দেহটাকে বিক্রি করে অন্তের প্রানো কাপড় কেনার মন্ত এন্ত বড় ঠকা আর কিছু হতে পারে না সেটা যেন প্রা উপলব্ধি করে। সিংহলে একবার বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করে। সিংহলে একবার বাঙালী উপনিবেশ প্রানে স্থাপিত কর। যদি তুই-এক জনকে বাংলা ভাষাঞ্চ শিধিয়ে দিতে পার তাহলে বাংলার সদে সিংহলের আর একবার নাড়ীর যোগ হতে পারবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ধাবার পথে একবার ভোমাদের সক্ষেদ্রেশাসাক্ষাৎ হবে। ইতি ৩ কার্তিক ১৩২৬৪

শুভাকাজ্জী শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর

পু: রথী বল্চেন তুমি তাঁকে কোন্ চিঠি কপি করে

ঋধাপক প্রশান্ত মহালানবীল ও নির্মালকুমার সিদ্ধান্ত

দেবে এবং ভার বদলে ভিনি ভোমাকে ছবি দেবেন এই কথা ছিল। (প্রবাসী: বৈশাধ ১৩৪নতে মুদ্রিত ছু'শানি চিঠি)

[১৯২ • অক্টোবর—১৯২১ মার্চ পর্যান্ত কবি তৃতীয় বার আমেরিকার কাটান। দেখানে Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিছে বাবার চেষ্টা চলেছিল কিন্তু হয়ে ওঠে নি। সেই সময়ে আমেরিকা খেকে ছ'বানি চিঠি লেখা।

Ř

কল্যাণীয়েষু

আর ঘণ্টা ছুই-ভিনের মধ্যে রেলগাড়িতে উঠছে
হবে। তার পরে কাল চড়ব জাহাজে। নিজেকে যেন
একটা মালের বস্তা বলে মনে হচে। যদি ভোমাদের বয়স
থাক্ত তাহ'লে ভাবী আশার নেশায় এতক্ষণে ভোর
হ'য়ে থাক্তুম—কিছ যৌবন যে গেছে তার প্রমাণ
এই যে নড়াচড়া ভাল লাগচে না— স্থবিরত্ব হচ্চে
ভাবরত্ব।

স্কুমারের দিনির বই\* এণ্ডুজ সাহেবের কাছে
ছিল—অতি সত্ত্ব সেটা আদায় করবার পরামর্শ দিয়ো—
কেন না তার জিনিষপজের মধ্যে নখর জগতের নখরতা যত
সপ্রমাণ হয় এমন আর কোণাও না।

হার্ভার্ডে লানমানের (Lanman) সলে দেখা হ'লে ভোমার সম্বন্ধে আলোচনা করব—যদি কোনো স্থবিধা করতে পারি চেষ্টার জটি হবে না। কিছু আবার মনে করিছে দিয়ো।

আবার বসম্ভে দেখা হবে---

শুভান্থগায়ী শ্রীবাজনাথ ঠাকুর

ě

कन्यानीय्यय्

আমার এথানকার মেয়াদ প্রায় শেষ হ'রে এল।
মার্চ্চ মানের মাঝামাঝি আটলান্টিক পাড়ি দেবার ইচ্ছে।
মুবোপে কেরবার জল্পে মন ব্যাকুল হয়ে আছে। এ দেশটা
মুবোপের উপগ্রহ; তার সঙ্গে বাঁধা কিন্তু মন্ত একটা ডকাৎ
আছে—মুবোপের চার দিকে যে প্রাণমর বায়্মগুলী আছে
এ দেশের তা নেই—ভারি শুক্নো। বাতাস থাক্লে
আলোতে ছায়াডে যে পলাগলি হয় এথানে তা নেই—
সব ষেন কাটা-কাটা ছাটা ছাটা। আমার ত এথানে প্রতি

<sup>†</sup> Mahinda Collegeএর অধ্যক্ষপদে বৃত হরে আমি ১৯১৯ সালে সিংহলে বাই।

<sup>্</sup>ব সিংহলীদের বাংলা শিথান হক্ত করি কবির 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানটি সিংহলী অক্তরে Mahinda College Magazine তে ছাপিরে। কথা ও হর গুনে ভারা মুগ্ধ হয়েছিল গুধু আক্ষেপ করেছিল সিংহলের নাম কবি বাদ দিয়েছেন বলে। এবিবরে তাঁকে লিখে ও তাঁর অমুমতি নিয়ে উৎকলের বললে সিংহল বসিরে আমি সিংহলের জাতীয় সঙ্গীত ছিসাবে গানটি গাইতে শেখাই। বধা:—

<sup>&</sup>quot;পপ্লাৰ সিৰ্জু গুজরাট মারাঠা জাৰিড় সিংহল বল"।
অবস্থানৰ ১৩৯৬০ জেখা আৰু একখানি চিটি 'প্ৰবাসী' আৰি

ওু অগ্ৰহায়ণ ১৩২৬এ লেখা আৰু একথানি চিটি 'প্ৰবাদী', আৰিন ১৩৪৯ ছাপা হয়েছে।

পরলোকগত বছু সুকুমার রায়ের ভরী স্থবতা রাও তাঁর বেহলার ইয়োজী সংকরণ করেন।

মৃহুর্ত্তে প্রাণ হাঁপিরে উঠ চে। আমি এ দেশকে এত কম
আনি বে, বিচার করতে পারি নে, কিছ তব্ আমার মনে
হয় এথানে ঘেটা আমাকে পীড়ন করে সে হচে এখানে
বেশি জান্বার নেই;—বেন আমাদের কোণাই নদীতে
ডুব সাতার কাটবার চেটা—আর সব আছে, পাঁক
আছে, বালী আছে, গর্ভ আছে, জন এক হাঁট্র বেশি নয়।

Dr. Woods\*কে ভোমার কথা বলেছিলুম ভিনি বলেছিলেন মার্চ্চ মাদের মধ্যে দরখান্ত করলে ভোমার পক্ষে স্কারশিপ পাওয়া শক্ত হবে না। ভাতে যেন উল্লেখ থাকে যে তুমি কলেজের প্রিশিপাল ছুটিভে আহ। আমি রখীকে বলেছিলুম ভোমাকে জানাতে—েলে বোধ হয় ভূলে গেছে। যাহোক তুমি অধ্যাপক লেভির Certificate সহ দরখান্ত কোরো।

আমার গানের তর্জ্জ্মাক পেয়ে আমি বড় খুসি হয়েছি।
অধ্যাপককে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো—শীঘ্রই
উাদের সঙ্গে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় এখানকার প্রবাদ
ছুঃখ ভোলবার চেষ্টা করচি। একটা জিনিয় এখানে দেখা
গেল—বর্জ্জমানে সমন্ত United States ইংলণ্ডের হাতে—
ভারাই এখানকার মন ধন এবং রাজ-সিংহাসন অধিকার
করেচে। এখানে ভারতবর্ধের স্থান সমীর্ণ হয়েচে—ফ্রান্সের
বিক্তম্বেও এখানকার মন উত্তেজিত। তোমরা যখন এ
দেশে আস্বের স্থাী হবে না।

ভভাকাজ্জী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ৰি ২৪পে মাৰ্চ আমেরিকা থেকে কিনে লগুন হয়ে ১৬ই এপ্ৰেল উড়ো ভাছাজে পারিসে নামেন। ১৭ই এপ্ৰেল মনীবী রমাা রলার (Romain Rolland) সঙ্গে তাঁর প্রথম সাকাং ও কথা-বার্ত্তা হয়, তার মু'দিন পরে এ চিটি লেখা।

ğ

কল্যাণীয়েষু

প্যারিদে এদে দেখি, তুমি নেই। ফাঁকা বোধ হচ্ছে। এখানে দেই আমার জানলার কোণে\* লেখবার ডেম্বের

\* Prof J. H. Woods शांकीक विविवागिता कांत्रजीय मर्गत्वत अधानक

ণ পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সিলভা লেজী শুধু প্রাচীন চৈনিক ও ভারতীয় ভাষায় বিশেষক্ষ ছিলেন না। রবীপ্রনাথের শিষ্য জীয় লিবছে প্রহণ ক'রে প্যারিসে থাক্বে জেনেই আমায় সলে অধ্যাপক জ্লেনী রবীপ্রনাথের কবিতা কিছু দিন পড়েন ও আমরা হুজনে মূল বাংলা থেকে করাসীতে কিছু অনুবাদ করি। পরে বলাকার সম্পূর্ণ করাসী অনুবাদ "Oygne" পারিস খেকে প্রকাশিত করি কবি-বছু P. J. Jouvo-এর সাইচর্ব্য।

কাছে চূপচাপ বদে আছি। আলোচনা করবার মড কথা অনেক জমে উঠেচে—ভূমি থাকলে বদে বদে ক্রেলি থালাদ করবার চেটা করা যেত। যা হোক ক্রাদর্গে যাব। প্রথমে যাচি স্পেনে—আগামী মকলবারে যাজা করব। সেধান থেকে কোথা দিয়ে কোথার যাওরা সহজ্ব দেটা হিদেব ক'রে দেখতে হবে। ইটালি, স্ইজারল্যাও, জার্মানি, ডেনমার্ক, হল্যাও, স্ইডেন এবং নরোয়ে—এই কটা দেশ দেখতে হবে। ডোমরা কেউ দক্ষে থাকলে বেশ হ'ত। যা হোক এই ঘুরপাকের মধ্যে কোনো একটা ভাগে ক্রিদর্গ যেতে পারব।

দেশে ফিরব জুনের শেষে। তথন আকাশের পূর্ক प्रिशंख नवरमध्यत जरूणै-अखतारम करन करन विद्युरक्रा দেখা যাচে। তুমি কি ভাবচ আমি তখন দেশে রাষ্ট্র-নায়কের পদ গ্রহণ করে চরকার চক্রান্তে যোগ দেব ? আমাকে তুমি কান্ধের লোক মনে করচ ? আমি যদি জগতের উপকার করবার লোভে পড়ে বিধাতার থাতাঞিখানায় গিয়ে কান্ধের মজুরা নিয়ে আসি তা হলে আমার জাত যাবে যে,—বেকার কুলীনদের পংক্তিতে আমার স্থান হবে না। ভাহলে আকাশের মেঘ যখন তার বার্তা পাঠাবে তখন ধরণীর মেঘমলারে তার জবাব দেবে কে? আমি দক্ষিণ হাওয়ার পথের পথিক, আমাদের চাল হচ্চে এলো-মেলো চাল, আমাদের কাজ হচ্চে কাজে ফাঁকি দেওয়া — আমরা সভাসদদের দলের লোক নই—দরবার ভাওলে তবে আমাদের ভাক পড়ে। এত দিনে এটকু ভোমার বোঝা উচিত ছিল যে আমি মহাযান সম্প্রদায়ের। যা হোক দেখা হলে বোঝা পড়া হবে। ইতি ১৯ এপ্রেল ১৯২১

> শুভাস্ধ্যারী জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য্য দেভীকে আমার নমস্কার দিয়ো এ সময়ে তিনি প্যাবিদে নেই এ আমার তুর্ভাগ্য।

> Shantiniketan Oct. 20, 1921

कन्यानीरम्

কালিদাস, তোমার এবারকার চিটিখানি পঙ্কে বড় খুদি হলুম! কাল যে নির্বধি এবং পুথিবী যে বিপুলা

কএই জানলার কোণ্টি Albort Kahn-এর Autour du Monde
নামক উদানবাটকার; এইখানে বসে কবি তাঁর বিশ্বভারতীর
পরিকল্পনা ফরাসী সনীবাদের কাছে জানান ১৯২০ সালে, তথম প্রথম
আবি পাারিসে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাল আবস্ত করেছি !

আমাদের এ দেশে সে কথা বার বার ভলে বেতে হয়। তমি ইটালিতে দাস্তে-উৎসব \* থেকে আহরণ করে সেই নিরবধি কালের হাওয়া ভোমার চিঠিতে এখানে পাঠিয়ে দিষেচ-এতে আমার হৃদয় ধেন অনেক দিন পরে ধানিকটা হাঁফ ছেডে নিতে পারল। আমাদের দেশে লোকসমাজে জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিত যে কত সম্বীর্ণ তা মুরোপে থাকতে একেবারে ভূলে যেতে হয়, তাই দেখানে যে-সব সম্ম করেছিলেম এখানে দেখি ভার প্রশন্ত স্থান নেই। এখানে যে ভাষা সে গ্রাম্য ভাষা. এবং ভার মধ্যে দিয়ে যে বার্তা দেওয়া যায় ভা বিশের বার্দ্রা নয়-তাতে কলহ করা চলে এবং খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখা যায়। কোনো বভ সময় যখন মনের মধ্যে বছন করা যায় ভখনি নিজের পরিবেটনের যে অনৌদার্য্য সেটা নিষ্ঠরভাবে আঘাত করতে থাকে। এতদিন শান্তি-নিকেতনের সৃষ্টিকার্যা আমার একলার হাতেই চিল-এর দ্বারা মন্ত কোনো লোকহিত কর্মি সে কথা ভাবিও নি-কেবলমারে একলা মাঠেব মধ্যে বলে অভবেব ভাবনাকে বাহিবের সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড করাচ্চিলেম। কিন্ত বিশ্ব-ভারতী ত লিরিক জাতীয় কর্ম নয়, এহচে এপিক জাতীয়। আমার দেশ যদি এ কাজ গ্রহণ না করে তবে আমার পক্ষে এ একটা বিষম বোঝা হয়ে উঠ বে। আমি কিন্তু বোঝা বইবার মন্ত্রী করব বলে' বিধাতার ত্রুম পাই নি-আমাকে স্বাধীন থাকতে হবে। যুরোপে আমি এত বেশি আদর পেয়ে এসেচি আমার দেশের কাছে সেইটেই আমার পক্ষে লাগুনার কারণ হয়ে উঠেচে। সবাই বলতে চায় বে, বে-হেতু আমি অন্তরে অন্তরে বিজ্ঞাতীয়ভাবাপর সেই জ্ঞেই বিদেশীর কাছে আমার সমান। ধেন ভারতবর্ষের যে আলো সে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের চক্ষকেই দষ্টি দেয় অন্ত দেশের পক্ষে তা অন্ধকার--যেন ভারতবর্ষের ক্ষেতে যে-ক্ষুল কলে বিদেশের কাছে তা অরই নয়। ৰূপচ এই সব অভাচ্চ স্বাঞ্চাতিকরাই, উড্ডফ (Woodroffe) সাহের যথন ভন্নশান্ত্রের গুণগান করেন, তথন বলেন না, অভএব ভব্রশান্তে ভারতীয়ভার অভাব আছে।

ষাই হোক এই সব নানা দৌরান্ধ্য থেকে বক্ষা পাবার জন্তে আমি জানকীর মতই আমার বর্ত্তমান অবস্থাকে বলচি তুমি বিধা হও আমি অস্তর্ধান করি। সে আমার অস্তুরোধ মত বিধা হল! একদিকে কাব্য, আরেক দিকে

গান। আমি এর মধ্যেই তলিয়ে গেছি। আমি আংর রোজই একটি ছটি করে বালাকালের কবিতা লিখ চি। এই বয়:প্রাপ্ত বৃদ্ধিমানদের জগৎ থেকে আমি ষেন প্রতিকা। আমার আরেকবার বোঝা দর্কার হয়েচে रि এই अंगर्डी र्यनावर धावा--आव विनि এই निष् আছেন তিনি নিতা কালেরই ছেলেমামুধ। চক্ত পূর্বা গ্রহ তারার কোনো ব্যাবহারিক অর্থই নেই, তামের পারমাধিক অর্থ-ভারা হ'চে, ভারা হ'ল, আর কিছুই না। তারা রূপ, তারা কথা, তারা রূপকথা। এইজন্মই যথন আমরা রূপ দিচ্চি, কথা গড়চি, রূপকথা বলচি ভখনট সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের কর মিলচে। ভাই যেদিন সকালে ছোট্ট একটখানি গান তৈরি করি সেদিন প্রকাণ্ড এই কর্ত্তব্য-জগতের ভারাকর্ষণটা একেবারে শল্প হ'য়ে যায়, সেদিন ইণ্টারক্তাশনাল য়নিভার্সিটির\* গাছীয়্টা দেখে হাসি পেতে থাকে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন কীর্ভিষ্ক্ত স জীবতি--হায়রে হায়, জীর্ণ কীত্তির ধূলি-ন্ত পের নীচে কত অসংখ্য নাম আরু চাপা পড়ে আছে। কিন্তু আমার আজ সকালের গান্ মাতুষ ওকে ভূলে গেলেও ও চলে' যেতে যেতে অন্ত গানকে জাগিয়ে দিয়ে ধাবে-জগতের সেই গানের চির ধারার মধ্যে ওর গতি-त्वशं मद्रत्व मा—विश्वरुष्ठित इन्स्तिनात् मत्था अत सामन-টকুরইল। ভাই বার বার মনে ভাবি আমি আমার খেলার দোলরকে তাঁর চক্ত ক্যা পুলা পলবের মধ্যে একা বসিয়ে রেখে আজ কার বোঝা ঘাড়ে করে কোন চলোয় চলেচি। সম্প্রই ধলোর মধ্যে ধপাস করে ফেলে দিয়ে দৌড মারতে ইচ্ছে করচে। ইম্বলে পড়তে গিয়েছিলেম পারি নি. সম্পাদকী করতে গেলেম ছেড়ে দিলেম, পলি-টিকদে টানে যখন, বাঁধন কেটে পালাই। অতএব আমার নিৰ্বাসন সমস্ত কবাবদিহি থেকে—আর আমি আমার ছে দোসরের কথা পূর্ব্বেই বলেচি তাঁরও সেই অবস্থা।

সকালে যে ছটো গান তৈরি করেচি লিখে পাঠালুম। ইতি ৩বা কার্ত্তিক, ১৩২৮

> ন্বেহাস্থ্যক্ত শ্রীববীক্সনাথ ঠাকুর

অবর কবি লাজের সপ্তান শতাব্দিক উৎসব ১৯২১ কেপ্টেম্বর হয় , সেই উৎসবে তাঁর লক্ষছান Florence-এ বোগ দিরে সারা ইতালি পরিত্রমণ করে কবিকে চিঠি লিখি ৷

<sup>\*</sup> গত বিষযুদ্ধন পর বেশ্রিনমে International University
দ্বাপনের প্রথম চেষ্টা হয়; ভাল কিছু পরে সেই প্রচেষ্টা দেখি সুইট্জরলভে কিছু কোনটাই কার্যাক্রনী হয় নি । অবচ কোন মাষ্ট্রবজ্জির অববা
ধনক্রেরের নাহাব্য প্রত্যাপা না করে রবীক্রনাথ তার বিষভারতীর ভিতর
দিরে আন্তর্জাতিক বিষবিদ্যালয়ের প্রথম স্চনা ভারতে তথা প্রনির্দ্রা
মহাদেশে করেন; সেপ্টেবর ১৯২০ গ্যারিনে তার মুখে এই পরিকল্পনা
ভবেছি।

## শাশ্বত পিপাসা

## শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শাবণ মাসের মাঝামাঝি এক দিন সকাল বেলায় ছবিপুরের সদর দরজার মধুমালতীর ঝোপে বদিয়া বেনেবউ
পাখী ভাকিডেছিল, একটা খোকা—ওকা হোক, একটা
ধোকা—ওকা হোক।

লবলনতা উঠান কাঁট দিতে দিতে বলিলেন, আহা, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমার মায়ার যেন একটি টুক্টুকে রাঙা খোকাই হয়।

লাওয়ায় বসিয়াছিল যোগমায়। পাথীর ডাক ও মায়ের মস্ভব্য স্বই ভাহার কানে গেল। মনে মনে খুসী হইয়া দে ঘুঁটের ছাই ভাঙিয়া দাঁত মাজিতে লাগিল। যোগমায়ার অনাবুত বাম বাছমূলে একথানি কবচ ও পোটা ছই মাতৃলি লাল স্থতা দিয়া বাঁধা বহিয়াছে। মুধধানি তার আলস্তের ভাবে ভারাতুর। সকাল হইতে সন্ধ্যা পথ্যস্ত কোন ভাবি কাজই দে কবিতে পায় না. তথাপি সারা দেহে তার আলতা লাগিয়া আছে। যত রাজ্যের আলস্ত কি যোগমায়ার (महरकड़े आखा করিয়াছে। কাজ করে না বলিয়াই শুইয়া বদিয়া যোগমায়া দিনরাত অনাগত ভবিষ্যতকে রঙীন করিয়া তুলে। তার সঙ্গে অতীতও উকি দেয়। কুষ্টিয়ার সেই বাসা, বিদায় দিনে সেই সকলের অশ্রুপজল মুখ। কিন্তু এ সব চিন্তার উপরেও যে সোনার স্থপ্ন যোগমায়ার বুকে আগ্রন্থ লইয়াছে, ভাহার নারী জীবনকে দার্থক করিয়া তুলিবার चारमाञ्चन कविरक्षह—जाहात्रहे छेळ्न द्वशा छे भहाहेमा পড়িতেছে তার সার। মুথে-চোখে। সকলেই বলে, বাঙা খোকা হোক একটি--কোল আলো-করা খোকা। ছেলের মৃদ্য নাকি মেয়েদের কাছে অমৃদ্য। ভাহার। রহক্তজ্বলে একবারও বলে না ভ—একটি মেয়ে হোক। मि-७ व्यक्तिकान मत्न मत्न श्रार्थना करत, ११ जगवान, (थाकाই यिन हय। তाहारक ठीम ध्रिया मिवाब अन्त्र, घूम পাড়াইবার জন্ম, ভাহার ত্রস্থপনাকে শাস্ক করিবার জন্ম-অনেকওলি ছড়া বোগমায়া মূবস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নজাল বুনিবার ফাঁকে গুন্গুন্ করিয়া গানের হারে অত্যন্ত সন্তর্পণে যোগমানা সেই ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে।

ভয়—ইা, ভয়ও তাহার মনে হয় বইকি। সকলেই
ত ঠাকুব-দেবতার মানত করিয়াছেন স্থ্রসবের জয়।
নারীর জীবন-মরণের সদ্ধিকাল এই সন্ধান প্রসবের মৃহ্রত্ত ।
তা ছাড়া অগণিত উপদেবতারা নাকি ভাবী জননীর উপর
অকল্যাণের দৃষ্টি দিবার জয় ঘৃরিয়া বেড়ায় চারি দিকে।
ভর সন্ধাবেলায় বোগমায়া দাওয়া হইতে নামিতে পায় না,
দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি তার বহু দিন হইল বন্ধ হইয়া
গিয়াছে। ফরসা কাপড় পরিবার বা গয় তৈল মাঝিবার
উপায় নাই, স্থপদ্ধি মশলা দিয়া গাত্র মার্জনাও নহে।
বিনি আসিতেছেন—ভাঁহার কড়া শাসন বোগমায়াকে
মানিতেই হয়। ছাচতলায় এক দিন আচল্যধানি লুটাইয়া
ছিল—ও ঘরের দাওয়া হইতে লবক্লতা দেবিতে পাইয়া
ছা—হা করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন।

বাবা ত প্রায়ই এটা-ওটা আনিয়া দেন। তাঁসা পেয়ারা, আনারস, ইলিস মাছ, ল্যাংড়া আম, পাঁপর ভাজা, চিনা বাদাম ও তিল ভাজা দিয়া মৃড়ি, কলাইয়ের ডালের বড়া, বিত্তে পোন্ত ইত্যাদি কত জিনিসই যে যোগমায়ার খাইতে ইচ্ছা হয়। কাঁচা লকা ও কাফ্সিব আচারে ভাহার প্রীতি জন্মিয়াছে। মা বলেন, ছেলেটাকে বাগী না ক'বে ছাড়বে না মায়া। এত ঝালও ভাল লাগে! একটু মিষ্টি খা না বাপু।

মিই—নাম শুনিলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠে—ভার খাওয়া!

সধীবা তৃই-এক জন এখানে আছে। সকলেই সন্ধান
লাভ করিয়া গৃহিণী-দবাচ্যা হইয়াছে। যোগমায়াকে
একান্তে পাইলে—জননী-জীবন ও ভাহার কর্ত্তব্য পালন
সম্বন্ধে উপদেশ ভাহারা অজ্ঞাই দিয়া থাকে। প্রায় সকলের
সন্তানই ত্রন্তপনায় ও বৃদ্ধিমন্তায় অফিনীয়। কেই হামা
টানিয়া ঘরের জিনিসপত্র একাকার করিয়া দেয়, কেই হৃটি
মাত্র লাভে 'কুটুন্' করিয়া এমন আঙ্ল কামড়াইয়া ধরে,
কেই মাড়ি দিয়া নাসিকা লেইন করিতে ভালবাসে, কেই
'মা' 'বাবা' প্রভৃতি বলিতে শিথিয়াছে, কেই মায়ের কোল
না ইইলে ককাইয়া বাড়ি মাথায় করে, কেই বা বে-কাহার্ত্ত কোলে কচি হাত বাড়াইয়া বাণাইয়া পড়ে এবং অপরিমিন্ত
হাসে—এই সব কাহিনী যোগমায়া অহরহ ভনিভেছে। সম্ভানের পৌরবে সকলেই আত্মহাবা। ঘাহাদের কোলে তিন-চারিট আসিয়াছে —তাহারা কিছু বলে না—মুখ টিপিয়া ভুধু হাসে। হাঁ, ভাহারাও বলে, কিছু সে সম্ভান-সোহাগের কথা নহে—কৃত্র কৃত্র অস্থ্রের কথা, আলাতনের ব্যা—সংসারের দারিস্ত্রের কথাও।

সোনার বথের মোড়া আত্মবিশ্বত দিনগুলি। কথনও
আশহা প্রবল হয়, কথনও আশার বাতি পূর্ব্যের মত জলিয়া
উঠে। বোকা আদিতেছে—পিছনে তার মায়া কাননের
পটভূমিকা। একটি সমগ্র সংসারের হাসি-হিল্লোলে সেই
কাননে বসম্বন্ধী জাগিয়াছে। যোগমায়ার সংসারকে
কেন্দ্র করিয়া আর একটি অস্পষ্ট সংসার—ধুসর দিগস্ত কোলে বেলালুন্তিত নীল সম্প্র-জলরেধার মত দেখা যায়।
ধোগমায়া য়থন শাভড়ী হইবে—তাহার বর আলো করিয়া
একটি ফুটফুটে বউ আদিবে। খোকাকে সে বিদেশে
চাকরি করিতে পাঠাইবে না; নিজের স্বেহডোরে বাঁধিয়া
রাখিবে। খোকার উপার্জনে শশুর-ভিটার শ্রী উজ্জল
ইইবে। তার পর নাভি-নাতিনীদের লইয়া…

কোন্ অনাগত শতালীর সাগরজলে যোগমায়া এই সব ম্প্র-ভরদের স্প্রী করিতেচে মনে মনে।

ষারও বাল্যকালে ইটের থেলাঘর পাতিয়া—কাঁকড়ের মূর ও পাতার ব্যঞ্জন বাঁধিয়া—পুতৃলের বিবাহ দিয়া— এই অপ্পষ্টতম সংদারকে থেলার ছলেই ত ঘোগমায়ারা মাপন মনের উত্তাপে গলাইয়া আাকার দিয়াছে কভবার। থেলা আজ সভ্য ইইয়াছে, ভবিষ্যতের অপ্পষ্ট রেধাগুলি কেনই বা আকার লাভ কবিবে না।

সেই অপরাক্লেই আকাশে মেঘ জমিয়া বৃষ্টি নামিল। লবকলতা বলিলেন, আজ কি বার রে মায়া ? ষোগমায়া বলিল, মঞ্চলবার।

্লবন্ধলতা বলিলেন, তা হ'লে তিন দিনের খেয়া। কথায় বলেঃ

> শনির সাত, মঞ্চলের তিন, আর সব দিন দিন।

বোগমায়াকে মুখ বিহৃত করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞানা করিলেন, মুখখানা অমন সিঁটকে আছিদ কেন মায়া ?

—কি জানি মা, গা কেমন পাকিরে উঠছে—পেটটার মোচড দিচ্ছে।

— আঁটা, তাই নাকি! থানিক জিজাসাবাদ করিয়া জিনি ব্যক্ত হইয়া উঠিলেন, তাই ড, উনিও এখন ফিরলেন না—কি বে করি। মূলি ধাই মাণীকে একটা থবরই বা বের কে? বামকীবন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া লাওঘায় উঠিলেন। লবজনতা বলিলেন, ওগো গা-হাত মৃছে আর একবার ধাইরাড়ি থেতে হবে। তাল পাতার টোকাটা মাথায় দিয়ে যাও।

শাবণের মধ্য রাত্রিতে ম্বলধারে রৃষ্টির সক্ষের গর্জ্জনও শুনা বাইডেছিল। সেই প্রলয় গর্জ্জনের মাঝে এ বাড়িতে ক্ষীণতম একটি শব্দের ডাক গ্রামের কেছ শুনিডে পাইল না। যোগমায়াও না। সে তথন অবসন্ধের চক্ষ্ মৃড মৃদিয়া কাত হইয়া শুইয়াছিল। দেহের বৃত্তিশ নাড়ীতে তার টান ধরিয়াছে; সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া পরম যয়ণার মাঝে চরম কাম্যকলই বৃঝি লাভ হয়। আকাশের মেঘলোকের উৎসব, প্রবল বৃষ্টি ধারায় গাছপালা ও চালের মাথায় সব একাকার-করা শোঁ শোঁ ধ্বনি—মাঝে মাঝে চোধ-ঝলসানো বিভাতের প্রলম শিথার মাঝে কান-ফাটানো বজ্জের শক্ষ—প্রকৃতির সক্ষে মিলাইয়া মাফুষের দেহেও বিপ্রব বাধিয়া গিয়াছে বেন।

বৃষ্টির বেগ বৃঝিয়া ছাচতলায় দরমার বেড়া-বেরা পাতলা-ছাওয়া ধড়ের অস্থায়ী চালায় যোগমায়াকে স্থানাস্থরিত করা হয় নাই। দাওয়ারই এক কোণে— রাজাধিরাজের মত যোগমায়ার সম্ভান আদিল। লবজ-লতা সানন্দে সজোরে শব্দে ফুৎকার পাড়িয়া কহিলেন, ওগো মায়ার আমার থোকা হ'য়েছে।

ঘরের মধ্যে উৎকৃষ্টিত রামন্ত্রীবন পায়চারি করিজে-ছিলেন; তুমারের ফাঁকে মুধ বাড়াইয়া কহিলেন, থোকা ?

ঘরের মধ্যে কাঁথাখানা গায়ে জড়াইয়া হরি
ডজ্জাপোষের উপর বসিয়াছিল। কাঁথাখানা গা হইডে
ফেলিয়া ডড়াক করিয়া ভজ্জাপোষ হইডে লাফাইয়া
পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, দিদির খোকা হ'য়েছে।

আঁত্র্বর হইতে ধাই তথন বলিতেছে, একধানা কাপড় আর একটা ঘড়া নেব—মা ঠাকরোণ। প্রথম পোয়াতি—

এ বেন আনন্দ-কাকলি ধ্বনি উঠিয়াছে। বর্বার মধ্যেও এই ধ্বনি স্থাপাট। বজ্ঞধানি শঝধানির মধ্যে আত্মগোপন করিল। বোগমায়ার আচ্ছর ভাবটা সেই মুহুর্ত্তে কার্টিয়া গেল, মাথা উঠাইয়া সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

शाहे (इत्निक्टिक पृष्टे हाटल खेठीहेश (माना मिर्फ मिरल विनन, बहे नांच मा, जामशृद्ध व श्वीका हरहाइ । जांद्रव, जावात शृहे शृहे करत ठांडेटह स्मर्थ !

যোগমারা হাজ বাড়াইল, ট্যা ট্যা করিয়া খোকা

কানিয়া উঠিল। যোগমায়া ছেলেকে বুকে টানিয়া ধবিল। যোগমায়ার ছ'চোধ ভবিষা ঘুম আসিতেছে। ধোকাকে বুকে চাপিয়াই সে পাল ফিবিল।

সকলেরই যে লইবার পালা। পাঁচটের দিন নথ কাটিয়া দিবার সময় নাপিতানী বলিল, একটা সিকি দিয়ে। মা. পেরথম থোকা।

ছয় লিনের দিন যোগমারা গুনিল মা বলিতেছেন, আৰু রাত্রিতে বিধাতা-পুরুষ কি লেখা লিখবেন ছেলের কপালে, কে জানে! মাটির দোরাত আর কঞ্চির কলম একটা রাখিস হরি। আজ ধা লিখবেন-—তা খণ্ডাতে কেউ পারবে না।

ছরি জিজ্ঞাদা করিল, বিধাতাপুরুষ কথন লিথবেন মা

সেই তৃপুর রাতে—সবাই যথন ঘূমোয়। তথন চুপি চুপি এসে লিখে যান তিনি।

হরি প্রশ্ন করিল, কেউ দেখতে পায় না তাঁকে ?

যাদের তপিত্তে আছে—তারা পায় বইকি। একবার

এক—

মাষের গল্প শুনিয়া বোগমায়া মনে মনে করিল, আমিও আল জেগে থাকব। বিধাতাপুক্ব যদি কিছু মন্দ লেখাই আমার ছেলের কপালে লিখে দেন! তাঁকে মিনতি ক'রে সে লেখা পালটে নেব। এমনও তো হয়েছে।

গোৰবের উপর ছয়ট কড়ি বসাইয়া ও কঞ্চিরিয়া ভাহাতে তালপাতা লাগাইয়া কালার তালের উপর পুঁতিয়া রাখা হইল। লোয়াত ও কলম পালে সাজানো বহিল।

ক্রমে রাজি গভীরতর হইল। মধ্যযামের শেয়ালগুলি
এই মাত্র ভাকিয়া গিয়াছে। শ্রাবণের রাজি; বৃষ্টি নাই—
কাকেই গুমোট আছে। গাছের পাতাটি নভিতেছে
না। গভীর রাজির থমথমে ভাব অভন্তিত যোগমায়ার
মনে লাগিয়া বুকের স্পন্দনকে ফ্রন্ডতর করিল। এমনই
সময়—এই নিরালা মৃহর্ত্তে—ইয়াতুরঘরের ছোট দরমার
ছ্বারটি ঠেলিয়া বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ বৃদ্ধি পা টিপিয়া
টিপিয়া আসিয়া থাকেন। হয়ত এখনই আসিবেন ভিনি।
মাধায় তাঁর পাকা চূল, আবন্ধ-লখিত ভল্ল দাভিগোঁক
—এই টানা টানা চোধ, টিকলো নাসিকা, গোলাপ
ছলের মন্ড রং—আর বলিরেখাছিত শিথিল কপালে ও
গালে দে রং বেন ক্রপের প্রস্থা মেলিয়া ধরিয়াছে।
স্থোয়া প্রশান্ধ রূপ। বীপা বান্ধাইয়া হরিন্তুপ্রান করিতে
করিতে বে ধবিপ্রবর প্রতিদিন জ্যোৎআলাত বাজিতে

মেঘের গুরে গুরে—বর্গলোকের কিনারায় ছ্রিয়া বেড়ান—উারই মত অপরূপ তিনি। পরিধানে শুল্ল কোম বাদ, গলদেশে শুল্ল যক্তোপবীত, তত্পরি শুল্ল কোম উত্তরীয়। হাতে সোনার কলম, পায়ে সোনার বলো-দেওয়া খড়ম। খটু খটু করিয়া খড়মের ধ্বনি তুলিয়া তিনি স্তিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া নবজাতকের ললাট-লিপি লিখিয়া চলিয়া যান। কেই জাগিয়া থাকে না বলিয়া মনে করে, তিনি নিঃশব্দে আসিয়া—চুপিসারেই চলিয়া যান।

ধ—মায়া—মায়া, এত বেলা হ'ল—মেয়ের ঘুম দেখ একবার।

আঁ, বলিয়া যোগমায়া উত্তর দিল। তাই ড, দরমার ফাঁক দিয়া রৌল্র দেখা যায়—অনেকধানি বেলা হইয়াছে। ধড়মড় করিয়া যোগমায়া উঠিয়া বলিল। পাশেই ছোট কাঁথাথানিতে শুইয়া থোকা ঘুমাইতেছে। দরমার ছিল্রপথে ছোট একটু রোদের ফোঁটা আদিয়া থোকার ছোট কপালটিতে সোনার টিপ পরাইয়া দিয়াছে। তীক্ষদৃষ্টিতে যোগমায়া থোকার সেই রৌল্রেরখাহিত ললাটের পানে চাহিয়া বহিল। তাহার ঘুমের ফাঁকে বৃদ্ধ বিধাতাপুক্ষ কি লেখা দেখানে লিখিয়া রাখিলেন, কে জানে ?

আট দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার অনেক ছেলে-মেয়ে যোগমায়াদের উঠানে জড়ো হইয়া কলরব ত্লিল। লবজলভা একথানি ভালা কুলা লইয়া দাওয়ার উপর হইতে বলিলেন, হাঁরে ভোরা সব কাঠি এনেছিস্ ত ? বেশ ভাল ক'রে ছড়া না বলতে পারলে আট ভাজা দেব না।

ছেলের। কলম্বরে বলিল, হঁ, খুব ভাল ক'রে কুলো পিটব, ফেল্ন না কুলো। কঞ্চি, বাধারি, সজিনার ভাল প্রভৃতি উদ্ধে তুলিয়া তাহারা কুলা ফেলিয়া দিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করিল।

লবন্ধলতা বলিলেন, বেশ ক'রে কুলো পিটে আঁতুড়-ঘরের চালা ডিভিয়ে ফেলে দিতে পারবে ত ?

দলের মধ্যে বড় ছেলেট বলিল, আপনি ফেলুন ভ কুলো।

লবন্ধলতা কুলা ফেলিয়া দিলে ছেলেরা সন্ধোরে তাহাতে কাঠিও দয়া উচ্চৈ:খবে আবৃতি করিতে লাগিল:

আটকৌড়ে পাটকোড়ে ছেলে আছে ভালো ? মার কোল জোড়া হ'রে ঘরটি কর আলো। কি নে চীৎকার—কি নে কোলাহল! আঘাতে আখাতে কুলার কাঠিওলা ছাড়িয়া গেল। বড় ছেলেটি তাহার লখা কাঠির ভগায় সেই শতধা-বিচ্ছিত্র কুলাখানি তুলিয়া সন্ধোরে আঁতুড়খবের চালার পানে ছুড়িয়া দিল; আতি উচ্চে আঁতুড় খর ভিঙাইয়া কুলা প্রাচীবের ওপিঠে গিয়া পড়িল। আটি ভাজা কোঁচড়ে করিয়া ছেলেরাও মহানন্দে প্রস্থান করিল।

নয় দিনের দিন বোগমায়া খান করিয়া নথ কাটিয়া আর একবার আঁতুড়খরের সামনের দাওয়ায় বসিল। আৰু অশৌচের অর্থ্যেক নাকি কাটিয়া গেল, বাকিটা কাটিবে ষটাপ্জা শেষ হইলে বার দিন পরে অর্থাৎ একুশ দিনে ষটা পূজা সারিয়া শুদ্ধ হইবে বোগমায়া।

শ্রাবণ মাসের কুপণ দিনে প্র্যের সাক্ষাৎকার কদাচিৎ
ঘটে। তবু, সকাল—তুপুর—বা বৈকালে বধনই আকাশের
মেঘ-মহল হইতে প্রবাদেব উকি মাবেন,—যোগমায়া ছোট্ট
পিড়িখানি আঁতুড়ঘবের ছ্রার অভিমূবে ঠেলিয়া দিয়া
ধোকাকে রোদ পোহাইয়া লয়। যে বাগ্দী মেয়েটি
তেঁতুল কাঠের ওঁড়ি আলাইয়া রাজিতে প্রস্তি ও সন্তানকে
সেক ভাপ দেয়—সে-ও বলে, ওদের (বোদ) কাছে আর
কি আছে মা ঠাক্রোণ। আগুনের চেয়ে ওতেই ত
উব্গার হয়—ছেলের গা-হাত শক্ত হয়।

নয় দিন কাটিলে বাগ্দী-মেয়েটাকে লবজলতা ছাড়াইয়া দিলেন। দিন এক পালি সিদ্ধ চাউল, নগদ ঘু'টি পয়সা ও বিদায়কালে একথানি পুরাতন কাপড়; সচ্ছল সংসার ইইলে বঞ্জীপুজা না-হওয়া পর্যাস্ত গৃহস্থ ইহাদের রাখিতে পারে। 'নতা'র দিন কাটিলে আঁত্ড্ঘর নাকি তত্তী। অভিচি থাকে না। লবজলতা রাজিতে মেয়ের কাছে ভইয়া সকালে একটা ভূব দিয়া অনায়াসে সংসারের কাজকর্ম করিতে পারেন। তাহাতে নাকি তেমন দোষ নাই!

তা বোগমায়ার ছেলেটি তারি শাস্ত হইয়াছে। তুধের পলিতা মুথে পাইলে চুক্চুক্ করিয়া চোবে, অলপান করিয়াও চুপ করিয়া ঘুমায়। ছেলের রং বেশ কর্সাই হইয়াছে। মা বলিতেছেন, ছেলের মুখথানি নাকি ছবছ বোগমায়া বসান। মাতৃ-মুখী সন্তান স্থলকণের চিছ। কিছ বং দে বাপের মত পাইয়াছে—ভেমনই মটর ভালের মত ধবধবে। ছেলের হাত-পাগুলি লম্মা লম্মা, বাপের মতই দে লমা হইবে। তেমনই পাতলা, হয়ত বা রোগাই হইবে। তেমনই শাস্তা। বাবা বেমন মুচকিয়া মুচকিয়া হালে—খোকা এখনও হালিতে শেখে নাই—ভবে ভাল করিয়া দেখিলে মুবের রেখা বিকৃতিতে বোধ

হয়, সেই বৰুষ মৃচকি হাসিই সে হাসিবে এবং হাসিবার কালে বাম গালে সামান্ত একটু টোল পড়িয়া সৌন্দধ্যের স্ষষ্ট কবিৰে।

সবই শোনে যোগমায়া, আর ছেলের ম্থের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে, কোখায় এই সব সাদৃষ্ঠা! এডটুক্ রজের ডেলা—প্রভার যে আফুতির পরিবর্তনে একটু একটু করিয়া চঞ্চল হইতেছে—ভাহাকে লইয়া এত জল্পনা-কলনা কেন ? আগে বাঁচিয়াই থাকুক। যোগমায়া সাবধানে আঁভুড়ের ত্থারটা বন্ধ করিয়া দেয়, কোথাও বড় ফাক থাকিলে সেধানে নেক্ডা শুঁজিয়া বাতাসের গভিরোধ করে। ছোট্ট ছেলে—একবার ঠাখা লাগিলে কি আর বক্ষা আছে!

যন্ত্রীপৃজার দিন অনেকথানি হাঁটিয়া যোগমায়া গশামান করিয়া আসিল। সানাস্তে একথানি লালপাড় শাড়ী পরিয়া ছেলে কোলে লইয়া পাড়ার আর পাঁচ জন সধবা স্ত্রীলোককে লইয়া বচ্চীতলায় চলিল পূজা দিডে। গ্রামের প্রান্তে বহু পুরাতন অরথ বৃক্ষমূলে খেলাঘরের মন্ত ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির আছে। হাত-ছুই-আড়াই উচ্ হইবে মন্দির। এককালে চ্ব বালির পলন্তারা হয়ত ছিল, আজ শুর্ নোনাধরা পাতলা ইটগুলি বাহির হইয়া সেগুলিকে পতনের ক্রক্টি দেখাইডেছে। সেই ঈষৎ অক্ষকার ঘরে কয়েকটি শিলাখগু সিন্দুর হল্দ বিচিত্রিত হইয়া ও শুক্না ফুলের মালায় সাজিয়া বন্ধী দেবী রূপে বিরাক্ষমানা। মন্দিরের মাথায় দড়ি দিয়া বাঁধা অনেকগুলি মৃচির (মাটির ছোট গুঁড়) মালা ঝুলিতেছে।

বাশের চাঁচারি দিয়া প্রস্তুত ছোট ছোট এফুণটি পেতে
খই ও কলা সমেত দেখানে সাঞ্চাইয়া রাখা হইল। ফুল,
নৈবেছ ইত্যাদি দিয়া পুরোহিত দেবী অর্চনা করিলেন।
পুরনারীরা শব্দ ও ছল্খনি দিয়া গ্রামের মধ্যে এই
শুভবার্তাকে প্রেরণ করিলেন। পুত্র কোলে যোগমায়া
বটা পুজা সারিয়া গাড়ুর জলধারা দিতে দিতে ইহাদের
অগ্রবর্তিনী হইয়া ঘরে আসিয়া উঠিল। মেয়ের কোল
হইতে নাতিকে লইয়া লবকলতা তাহার গালে চুমা খাইতে
খাইতে বলিলেন, আমার ধন—আমার মাণিক।

আদরের মাত্রাধিকো ছেলে কাঁদিয়া উঠিন। মেয়েদের মধ্যে একজন বলিল, ভোমাকে নাভির পছন্দ হয় নি গো। লবদলতা হাসিয়া বলিলেন, ভাই বটে!

9

রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরে বদলি হইয়াছিল। দেখান ছইতে লে ৰোগমায়াকে লিখিল: ভোমার চেলে কা'র ইন্ড হয়েছে না বগলে আমি কিছুতেই বাব না। ৩ধু তোমার মতটি আমায় জানাবে।

যোগমায়া লিখিল: স্বাই ব'লছেন, মোহর দিয়ে ছেলের মুখ দেখবার ভয়ে ওর বাবা এলেন না। সন্তিয়, একদিনও কি ছুটি পাবে না? আবা তুমি না এলে আমি তো খোকার কথা কিছুই জানাব না। আমাদের না হোক, ওর কি একটা দাম নেই ?

বামচক্স লিখিল:—দাম বলে দাম। ও জিনিস অমৃল্য। মোহর দিয়ে ছেলে দেখা ভাগ্যের কথা। তবে মোহর যোগাড় করতে আমাদের মত লোকের একটু দেরিই হয়। তুমি কবে আমাদের বাড়ি আসবে জানিও। ভার আগেই অবক্স আমি থোকাকে গিয়ে দেখে আসব। মোহর একধানা যোগাড় করেছি।

যোগমায়া লিখিল: এবার আখিনে মলমাস ব'লে মা মেয়ে পাঠাবেন না, কাভিকে খণ্ডর-বাড়ি গেলে নাকি ভায়ের দোষ হয়। আমার যেতে সেই অভাগ। তুমি কি তত দিন পরেই আসবে ? পুলোর সময় কি ছুটি পাবে না ?

বামচক্র লিখিল: পোটাপিসের বিধানে ছুটির কথা লেখাই বাছল্য। তবে আমি প্জোর সময় যাবার চেটা করব। শুনছি নাকি বিষ্ণুপুর থেকে আমায় সোনামুখী বদলি করবে। ভাহলে দিন কতক ছুটিও পাওয়া যাবে:

অনেক দিন হইল-বাপের বাড়িডে আসিয়াছে হোগমায়া। এখানকার দিনগুলি আক্রকাল ভারি মন্থর বলিয়া বোধ হয়। দিন যদি কাটে ভ রাত্রি আব কাটিজে চাহে না। অমন যে গাঢ় ঘুম ছিল যোগযায়ার —আভকাল এমন পাতলা হইয়াছে যে, থোকা হাত নাড়িলে তাহার ঘুম ভালিয়া যায়। উ-আঁ। করিলে তো কথাই নাই। সর্বাক্ষণ ছেলেকে বুকের উভাপে উত্তপ্ত করিয়া রাখিতে ভালবাদে দে। বাহিরের পৃথিবীতে নিভাই ভ রোগের ছোঁয়াচ ঘোরাঘুরি করে। সর্দি, কাসি, গলায় ব্যথা, পেটের অস্তথ, তুধ ভোলা-কচি ছেলের একটা-না-একটা লাগিয়াই আছে। ভবু এই স্ব ঠেলিয়া—যোগমায়ার মনে হয়—ধোকা স্বাস্থ্যবান হইতেছে দিন দিন। পুরস্ত পালে তার রক্তের ছোপ গাঢ় হইয়াই লাগিয়াছে, ছোট চোথ ছ'টি বড় হইয়াছে, মাণা ভরিয়া শোভা পাইতেছে ঈষৎ কটা কোঁকড়া 🞢 কড়া চুল। হাত পা বেন অগ্রহায়ণের লিশির-থাওয়া শতেৰ লাউডগাঞ্চলির মত হঠাম হইয়া উঠিতেছে। मान लागात कमम कुल सिथियां श्याका अकारहे मिहित्क

চাহিয়া থাকে। মুধ্বের কুঞ্চিত রেখান্ন তার হাসির রূপটি বেন ধরা যায়।

যোগমায়া আসন পিঁ জি হইয়া বসিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া ক্ষৰ হাটু নাচাইতে নাচাইতে হার ক্রিয়া আবৃতি করে

> ও—ও—আয় রে টিয়ে ফ্রান্স ঝোলা, আমার থোকাকে নিয়ে গাছে ডোলা।

দুধ খাইতে খাইতে খোকা যদি কাসিয়া উঠে— খোগমায়া অমনি যাট যাট ধ্বনি করিয়া ভাহার মাথায় ফুঁ দিতে থাকে।

লবপলতা হাসিয়া বলেন, মায়ার আদর দেখে আর বাঁচি নে। ছোটবেলায় কাঠের পুতৃল নিয়ে ও অমনি করতো—মনে আছে ডোমার ?

রামঞ্জীবন হাসিয়া বলেন, তোমারও একদিন মাটির পুতুল নিয়ে অমনি দিন গেছে হয়ত।

লবন্ধলতা বলেন, আমরা গুছোই বলেই তো ঘর-ছয়োবের এমন ছিরি।

রামজীবন বলেন, আমরা ভালি বলেই তোমর। শুছোতে ভালবাদ।

তারপর অন্থ প্রসক্ষাসে। লবক্সতা বলিলেন,
কামাই নাকি ত্'থানা মোহর দিয়ে গেছেন মায়ার হাতে।
ধোকার ভাতের দিন ওর গ্লায় সোনার হাঁস্লি গড়িয়ে
দিতে বলেছেন।

রামজীবন বলিলেন, খোকা নাকি ভারি পয়মন্ত। জামাই বলছিলেন—এই মাস খেকে পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে, আর ইনস্পেক্টর হবারও আশা আছে।

ভাই নাকি ্নেস্পেক্টার কি গোণু

এই বড় চাকরি। যে চাকরি করছে ভার চেয়ে টাকাও বেশি পাবে, মানও বাড়বে।

আহা ভাই হোক! মায়া আমার রাজরাণী হোক। হাঁ গো, ভোমার একটা কথা মনে আছে।

—কি কথা ?

—মায়া যথন পাঁচ বছবেরটি—দেবার গ্রাসাগর ক্ষেরজ এক সাধু আমাদের গাঁয়ে ওই ষষ্টাতলায় এসে ধুনি জেলেছিলেন। রোজ মেলাই লোক তাঁর কাছে যেজ— অনেক ছেলেমেয়েও ভামাশা দেধতে যেত।

হাঁ, মনে আছে। মায়াকে কাছে ডেকে ডিনি ওর হাতথানি দেখে বলেছিলেন, এ মেয়ের লক্ষণ ভাল। যার ঘরে ও উঠবে— ভার ধনে-পুডে লক্ষী উপলে পড়বে।

ওছরে বসিয়া হোগমায়া সব ভনিল। ভনিয়া আনকে

সে খোকার গাল ছ'টি টিপিরা আদর করিয়া কহিল, দৃষ্ট কোথাকার, বজ্জাত কোথাকার !

কার্ডিকের শেষে কুঞ্জ ঘোষ আদিয়া এক্থানি চিঠি
রামজীবনের হাতে দিয়া গেল। চিঠিথানি পড়িয়া
রামজীবন সেথানি কৃতি কৃতি কবিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন।
নাওয়া হইতে লবন্ধলতা তাহা দেখিয়া বলিলেন, হাঁ গা,
কিসের চিঠি—ছিড়লে কেন ?

রামজীবন বলিলেন, মায়ার পিদ্শাশুড়ী কাল মারা গেছেন।

লবললতা বলিলেন, আহা, আমাদের মায়াকে তিনি বড় ভালবাদতেন। বৃড়ির বড় দাধ ছিল মায়ার ছেলেকে তিনি কোলে-পিঠে ক'রে মাছ্য করবেন। কি হয়েছিল গা ?

রামদ্ধীবন বলিলেন, মনে হয় কলেরা। শীতকালেও ওদব রোগ হয়—আশ্চর্যা। বেয়ান লিখেছেন, মৃত্যুকালেও তিনি মায়ার নাম করতে করতে চোখ বুল্লেছেন।

লবন্ধলতা কহিল, মায়াবই কপাল। শান্ত নী ওর একটু রাগী মাহ্ব, উনি ছিলেন একেবারে নিবেট ভালমাহ্ব— জোরে কথা কইতে জানতেন না। মায়া যেদিন এখানে আদে—চুপি চুপি ওঁর কানবালা মায়াকে দিয়ে বলেছিলেন —ছেলের ভাতের সময় যেন দোনার পুঁটে গড়িয়ে দেওয়া হয়। মায়ার শান্তড়ীকে লুকিয়ে দিয়েছিলেন কিনা।

- —মায়া কোথায় ?
- —ছেলে নিয়ে বোধ হয় চাটুজ্জেদের বাড়ি বেড়াতে

গেছে। ওদের মেজবউ আজ বাপের বাড়ি থেকে এলো কিনা।

—তা মায়াকে শোনাবে এ কথা ?

শোনাব না । তার অশৌচ না হোক—শোনাতে হবে বইকি। একটু থামিয়া বলিলেন, তাহ'লে ত অন্তাণের দোলরা তেসরাই ওকে পাঠাতে হয়।

—তা হবে বইকি। বেয়ান একা বয়েছেন।

হাত পাধুইয়াও গ্ৰাজন মাথায় দিয়া যোগমায়া সৰ কথাই শুনিল। শুনিল, কিছু তার বিশাস হইল না। এই ত সেদিন সে পিসিমাকে দেখিয়া আসিল। আর ইহারই মধ্যে—না না,—ছেলেকোলে যোগমায়া দেখানে গিয়া হয়ত দেখিবে, তিনি আধ্যোমটা টানিয়া একটা পেতেয় তুলা ও একটা বাটিতে জল লইয়া ঘড়র ঘড়র শব্দে চরকা কাটিতেছেন। জৈটে মাদের তপুর বেলায় কালে! ভোমরা যেমন ভৌ-ভৌ করিয়া ঘরের কড়ি বরগার পাশ দিয়া উড়িয়া বেড়ায়—তেমনই চরকার গুনগুনানি ধ্বনি ভোলেন পিদিমা। তাঁর নিপুণ হাতের তৈয়ারী পৈতা আহ্মণেরা আদর করিয়া কিনিয়া লন। সামায় উপাৰ্জন পিসিমার —তবু, ভাহা বাঁচাইয়া তিনি কুটুম অভ্যাগতের জল-থাবারের ব্যবস্থা করেন কোনদিন, কোনদিন দশমীর বাত্রিতে ছানা আনাইয়া শাশুডীকে পর্যান্ত জলযোগ করাইয়া থাকেন। তিনি না থাকিলে—দে বাড়ির একটা অংশই যে শুক্ত হইয়া থাঁ-থাঁ করিতে থাকিবে।

থোকা কোনে শুইয়া মিটি মিটি চাহিতেছে। ভাহাকে সহসা বুকে চাপিয়া ধরিয়া যোগমায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাসও সেই সঙ্গে বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিল। ক্রমণঃ

## প্রশ

## শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

আমি যেন ধরণীর চিরকর্য শিশু। জীবনের

বজ্ঞশালে তাই মোর প্রবেশ নিষেধ। ক্ষয়ককবাতায়নে কাটে মোর দিন—আশাহীন, শৃক্ত বক্ষ !
ভানি শুধু বলৈ: ধ্বনিতেছে দিকে দিকে নিধিলের
মর্ম হতে জীবনের জরগান। হেরি অন্তথন—
সহত্র সন্তান মাঝে উল্লোচিয়া গোপন সঞ্চয়

কৌতুকে বস্থা হাগে—চলে সেথা লুট, চলে জয়

পরাজয়, হানাহানি, কাড়াকাড়ি, শোষণ-দোহন।
আমি শুধু ফেলি দীর্ঘণাস, মৃছি আঁথিজল।
দিন যায়। আশার মঞ্জরী মোর সকলি শুকার।
নাহি পারি আহরিতে একবিন্দু অমৃত-কণায়
সংগ্রাম-গৌরব-স্থাধ—নাহি বল, না জানি কৌশল।
অভিমানী প্রশ্ন ডাই মাঝে মাঝে জাগে ভীক চিভে
কিছু কি রাখে নি মাতা, সদোপনে অক্ষমেরে দিতে ?

## কত বংসরে 'এক পুরুষ' ধরা উচিত

### শ্রীযতীক্রমোহন দত্ত

আমাদের দেশে কত বংসরে এক পুরুষ হয় ? এই কথার জ্বাবে কেই বলেন ২০ বংসরে, কেই বলেন ২০ বংসরে, কেই বলেন ২০ বংসরে, কেই বলেন ৩০ বংসরে। বিলাতে সাধারণতঃ ভিন পুরুষে ১০০ শত বংসর হয়— আনেকের এইরূপ বিশাস। আমাদের দেশ গরম দেশ; লোকে সাধারণতঃ দীর্ঘায় নহে—এ জ্ঞ চারি পুরুষে বা পাঁচ পুরুষে এক শত বংসর ধরা উচিত অনেকের এই মত। এই মতের পক্ষে আনেক কথা বলিবার আছে। বাংলায় লোকের 'গড় বয়স' বা mean age পুরুষদের ২০৩ বংসর; আর জীলোকের ২১°৭ বংসর। আর এই 'গড় বয়স' ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। যথা:—

#### 'গড় বয়স' ( বৎসবে )

১৯১১ ১৯২১ ১৯৩১ ২০ বৎসবে কমন্তি পুরুষ ২৩৮ ২৩ ৯ ২৩৩ • ৫ বৎসর স্ত্রী ২৩:২ ২৩:১ ২১:৭ ১'৫ ...

কিছ এই 'গড় বয়স'কে বা mean age কে এক পুক্ষ ধরা সম্ভ হইবে না। কারণ 'গড় বয়স' ধরিবার সময় শিন্তদেরও বয়স ধরা হয়। কিছ সকল শিন্তই কিছু আর বড় হইয়া শিন্তর জনক হয় না—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে শিন্তযুত্যর হার খুব বেশী। ইং ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই দশ বৎসরের শিন্তযুত্যর হার গড়ে পুক্ষদের পক্ষে ১,০০০ হাজারকরা ১৯১৬, আর স্ত্রীদের পক্ষে ১৮০৩ ক্রিয়া। কথাটা একটা কাল্পনিক উদাহরণ দিয়া পরিফ্ট ক্রিবার চেষ্টা করা যাউক। রামবাব্দের বাড়ীতে কেইই ৩০এর পূর্বে বিবাহ করেন না। তাঁহাদের বাড়ীর লোকের বয়স নিমের কুর্চিনামায় দেখান গেল।

ইহাদের বাড়ীতে এক পুরুষ অস্ততঃ পক্ষে ৩০ এ ধরা উচিত। কিন্তু ইহাদের বাড়ীর সব লোকের গড় বয়স হইতেছে ২০ ৩ বংসর। স্থতরাং 'গড় বয়স' ধরিয়া এক পুরুষ ধরা আদৌ সঞ্চত হইবে না।

বিলাত স্বাস্থাকর দেশ বলিয়াই হউক, বা রোগ হইলে চিকিৎসা করাইবার বছতর স্থােগ থাকার দক্রই হউক, বা বিলাতে বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা না थाकात मक्रनहे रुखेक, य कात्रांग्रे रुखेक विमार्फ मार्किक 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' বা expectation of life ভারতবাসীর অপেকা ঢের ঢের বেশী। বিলাতে সম্বন্ধাত পুরুষশিশুর ৬০'১৩ বংসর পর্যান্ত 'বাঁচিয়া সম্ভাবনা', আর স্ত্রী-শিশুর ৬৪:৩≥ বৎসর'। পক্ষান্তরে ব্রিটশ-শাদিত ভারতে দম্বজাত পুরুষ-শিশুর 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' ২৬.৯১ বৎসর, আর স্ত্রী-শিশুর ২৬'৫৬ বংশর। এ কারণে অনেকে মনে করেন যে বিলাতে যভ বংসরেই এক পুরুষ ধরা হউক না কেন, আমাদের **(मर्ट्स २० वर्षात वा वफ़ स्कात २० वर्षात এक शूक्य** ধরা উচিত। কিন্তু এই যুক্তিও আমাদের সমীচীন বলিয়ামনে হয় না। কেন মনে হয় না বলিতেছি। যতই বয়স বাড়ে ততই বাঁচিয়া থাকিবাক সম্ভাবনা কমিয়া আদে। এই জয় বিভিন্ন 'বাঁচিয়া থাকিবার বিশাতে সম্ভাবনা' কিরূপ নিমের কোষ্ঠায় দেখাইলাম। আর উভয়ের তাহা নিমে ভফাৎ বাহল্য ভয়ে কেবল মাত্র পুরুষদের 'বাঁচিমা



| থাকিবার        | সম্ভাবনা' | বা | Expectation | of | life मिथान |
|----------------|-----------|----|-------------|----|------------|
| <b>ट्हेन</b> । |           |    |             |    |            |

| বয়স<br>বিলাতে | • বংশর<br>৬০:১৩ | <i>৯০.০</i> ৮<br>১— | €@.8<br>>•—  | ۶۰ <u></u> |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| _ ,            | -               | <b>৩৪</b> .৯৮       | <i>∾</i> ∂.8 | ₹3.₽       |
| পাৰ্থক্য       | 00.55           | ২৮-৭                | २०'०         | 24.4       |

আমাদের দেশে অত্যধিক শিশু ও বালক মৃত্যুর কাবণে 'বাঁচিবার সম্ভাবনা' বয়দ বৃদ্ধির দহিত না কমিয়া ১০ বৎসর বয়দ অবধি বাড়িয়া চলে। আর এই বাড়িডিটিও সামান্ত নহে, প্রায় ১০ বৎসর (৩৬৪—২৬৯—৯৫ বৎসর)। তাহার পর অবশ্র আভাবিক কারণে ক্রমশাই ইহা কমিতে থাকে। আরও একটি বিষয়্ব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত। বিলাতের সহিত আমাদের দেশের লোকের 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা'র যে পার্থক্য আছে তাহা ক্রমশাই বয়দ বৃদ্ধির সহিত ক্রত কমিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ বয়দে পার্থক্য অতি সামান্ত।

আবও একটি কারণে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা'কে ব্নিয়াল করিয়া কত বংশরে এক পুরুষ হয় তাহা নির্দারণ করা উচিত নহে। বিলাতে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' কিরণ ক্রত বাড়িতেছে তাহা নিম্নের কোঠা হইতে বুঝা যাইবে। যথা:—

বাড়িয়াছে। সমগ্র ৪০ বংসর ধরিলে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' বাড়িয়াছে ১°০৭ বংসর। বিলাতে বাড়িল

| <del></del>   | 8    | t    | <b>%</b> ∘ | 90  |
|---------------|------|------|------------|-----|
| ৩৮.৫          | ₹3.₽ | ₹2.€ | 78.€       | p.9 |
| ₹ <b>७</b> .७ | ১৮•৬ | 78.0 | 20.0       | P.8 |
| 78.5          | 22.5 | 4.5  | 8.5        | २:२ |

শতকর। ৩৯ তাগ, আর ভারতে বাড়িল শতকর। ৫ ভাগ মাত্র।

আমাদের মনে হয় যে কত বৎসরে এক পুরুষ হয় এই প্রান্থের উত্তরে ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের উপর নির্ভর করা উচিত। আর ঐতিহাসিক রাজারাজভাদের জীবনের ঘটনাবলির অপেকা সামাজিক তথ্য বেশী মূল্যবান, কারণ রাজা-বাদশাহদের জীবন বা বংশক্রম আনেকটা সাধারণ জীবন বা বংশক্রম ইইতে বিভিন্ন। অনেক সময় জ্যেষ্ঠাস্থক্রম বিধান থাকায় তাঁহাদের পড় সাধারণ গড় হইতে বিভিন্ন হওয়া সভব। এইবার আমরা কয়েকটি রাজ-বংশের ও কয়েকটি সামাজিক তথ্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিব।

(১) নিম্নে আমরা ভারতের মুঘল বাদশাহদের বংশাবলী দিলাম। ধথা:—

#### বৎসরে বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা (বৎসরে)

|       | 764576957907797779077908                               | বৃদ্ধি      |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|
| পুরুষ | 80.8 -> 80.5 -> 86.3 -> 62.4 -> 66.6 -> 6p.4 -> 60.7   | >6.9        |
| প্ৰী  | 80'8-> 80'2-> 82'3-> 62'8-> 66'4-> 66'9-> 60'5-> 68'8- | <b>ን</b> ዓъ |

আর ভারতে 'বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা' প্রথমে কয় বংসর কমিয়াছিল, আনবার একলে বাড়িয়া চলিতেচে। ষথা—

বৎসবে বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা ( বৎসবে )
পুরুষ
 ১৮৯১—১৯০১—১৯১১—১৯২১—১৯৩১
 ২৫:৫৪ ২০:৯৬ ২৩:৩১ × ২৬:৯১

১৯২১ সালের 'বাঁচিয়া থাকিবার সন্তাবনা' সরকারের Actuary মহোদয় ক্ষিয়া বাহির ক্রেন নাই, এক্ষ্প উহা সহকে পাওয়া যায় না। দেখা বায় প্রথম ২০ বংসরে 'বাঁচিয়া থাকিবার সন্তাবনা' ২'২৩ বংসর ক্ষিয়াছিল, শেবের ২০ বংসরে উহা ৩'৬০ বংসর

- ১। करीत উদीन वावत (अन्न हे: ১৪৮৩-- मृजू हे:১৫৩०)
- ২ । মহমদ হমাযুন
- ৩। জালালুদীন মহমদ আকবর
- । नृक्कीन पर्चित्र काराकीत
- 🛊। শিহাব উদান মহমদ শাহজাহান
- । भृशेष्ठिकीन पर्याप खेतककीय व्यानमगीत
- ৭। ম্যাক্রম শাহ আলম বাহাত্র শাহ
- **৮। प्रेबंडेफी**न बाहामात शह

। जाकिक्कीन जानभगीव

>। মিৰ্জা আবহলা আলা গোহর, শাহ আলম

১১। স্বাকবর শাহ ( বিভীয় )

১২। বাহাত্র শাহ (২য়)(জনা ইং ১ ৭৮৫ - মৃত্যুইং ১৮৬২)

বাবরের মৃত্যু (ইং ১৫৩০) হইতে দিল্লীর শেষ মৃত্রু সমাট বিতীয় বাহাছের শাহের মৃত্যু (ইং ১৮৬২) পর্যান্ত ১১ পুরুষে ৩৩২ বংসরের পার্থক্য দেখিতে পাই। গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৩০ ২ বংসর পার্ডায়। আর যদি জন্ম সময় ধরিয়া হিসাব করি ভাহা হইলে ১১ পুরুষে ৩২২ বংসরের পার্থক্য পাই। গড়ে প্রভাক পুরুষে ২০৩ বংসর হয়।

(২) মহারাষ্ট্রের পেলোয়াগণের বংশ-পরিচয় নিয়ে লেওয়া গেল ৷ যথা:—

वानाको विश्वनाथ ( मृङ्गः :— हेः ১१२० )

২। বাজীরাও(১ম)

৩। রঘুনাথ রাও বা রাঘব

৪। বাজীরাও (২য়) (মৃত্যু:—ইং ১৮৫৩)

ইহাদের ও পুরুষে ১৩৩ বংসরের পার্থক্য, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৪৪'৩ বংসর। এই তথাটি গ্রহণ করা শ্ব সমীচীন হইবে না, কারণ নানা কারণে পেশোয়াগণের দেশেও যে দীর্ঘজীবী রাজবংশ হইতে পারে ভাগাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমরা পেশোয়া বংশের ভথা দিলাম।

(৩) অপর পকে অয়-জীবী রাজ-বংশও আছে।
 নিয়ে আমরা দাকিণাত্যের বাহমনী স্বভানদের বংশবতা
 দিলাম। যথা:—

১। আলাউদীন বাছ্মনী (মৃত্যু:--ইং ১৩৫৮)

হা আহমদ্বী

। হা আহম্মদ

৪। আলাউদীন আহমদ

¢। হ্যাউন

৬। মুহমাদ(৩য়)

। ৭। মহিম্দ

৮। আংমদ (মৃত্যু:—ইং ১৫২১)

পুরুষে এই রাজ-বংশে ১৬৩ বংদরের পার্থক্য দেখা
 যায়: অর্থাং গড়ে ইইাদের এক পুরুষে ২৩৩ বংদর।

(৪) এইবার আমবা বিশ্বকবি রবীক্সনাথের বংশের তথ্যাদি লইয়া কথঞ্ছিৎ আলোচনা করিব। নিম্নে আমরা ঠাকুর বংশের তিনটি শাধার বংশলতা দিলাম। ফগা:---



প্রথম তিন চারি পুরুষ দীর্ঘজীবী ছিলেন। আমাদের

বাহাছর শাংহর জন্ম সময় সহকে আমার কিছু সন্দেহ আছে।

ববীজনাথের নিজের শাখায় ( ৫ পুরুষে ) গড়ে ৩৭০০ বৎসরে এক পুরুষ দাঁড়ায়। মহারাজা ক্সর ঘতীজ্ঞযোহনের ধারার (৫ পুক্ষে) পড়ে ৩৫ ২ বংসরে এক পুক্ষ হয়।

ভার রাজা প্রফ্লনাথের ধারায় (৬ পুক্ষে) পড়ে ৩০ ৭

বংসরে এক পুক্ষ হয়। তিনটি ধারার গড় ধরিলে ৩৪ ৩

বংসরে এক পুক্ষ হয়। একই বংশের ছুইটি বিভিন্ন

ধারায় কতিপন্ন পুক্ষে গড়ের কিরুপ পার্থকা হয় তাহা

ভাইব্য। ববীক্রনাথের ধারায় গড় ৩০ ৭ বংসর; আর
প্রফ্লনাথের ধারায় গড় ৩০ ৭ বংসর—উভয় ধারার পার্থকা

৬৩ বংসর। এই সকল তথ্যের জাল্য শ্রীষ্ক আমল হোম

মহালয়ের নিকট ক্লভেজ।

- (৫) বিলাতের আমাদের সমাট বংশের পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে রাজা প্রথম জর্জ ইংরাজী ১৬৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তংপরে তাঁহার জোঠপুত্র দিতীয় জর্জ্ব রাজা হয়েন। দিতীয় জর্জ্বের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্দ ফ্রেডারিক পিতার জীবদশায় মৃত্যুমূপে পতিত হওয়ায় ফ্রেডারিকের জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় জব্দ নাম ধারণ করিয়ারাজাহয়েন। তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র হইতেছেন কেন্টের ডিউক এড ওয়ার্ড। তিনি আমাদের মহারাণী ভিক্টোবিবায় পিতা। মহারাণীর জার্চপুত্র সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড। তাঁহার বিতীয় পুত্র সমাট্ পঞ্ম জর্জ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদের ভৃতপুর্ব সমাট অষ্টম এড্-ওয়ার্ড ইং ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ আমরা ৮ পুরুষে ২৩৪ বংসরের ভফাৎ দেখিতে পাইভেছি। গড়ে এই সমাট বংশের এক এক পুরুষে ২৯'২ বংসর। যদি আমরা মৃত্যু ধরিয়া হিসাব করি তাহা হইলেও পার্থক্য বেশী হইবে না। প্রথম জর্জ ইং ১৭২৭ খু: আ: মারা যান; আবে সমাট পঞ্চম জর্জ ইং ১৯৩৬ খৃঃ আং মারা ষান। এইরূপে ৭ পুরুষে মৃত্যুর ব্যবধান ২০৯ বংসর; অর্থাৎ গড়ে প্রভ্যেক পুরুষে ২৯% বংসর।
- (৫) ডেনমার্কের রাজবংশের বংশলতা নিমে দিলাম। যথা:—
  - ১। ক্রিশ্চিয়ান নম (জন্ম:—ইং ১৮১৮)
  - ২। ফ্রেডারিক ৮ম
  - ৩। ক্রিশিচয়ান ১০ম
  - ৪। ক্রাউন প্রিক
  - द। दाजक्रमांदी—(क्य:-है: >>8.)

চারি পুক্ষে ডেনমার্কের রাজবংশের ১২২ বংসর পার্থকা। অর্থাৎ প্রত্যেক পুক্ষে ইহাদের ৩০°৫ বংসরের পার্থকা। (৬) এই বার জামবা জামাদের নিজস্ব বাংলার কতকগুলি সামাজিক তথ্যের আলোচনা করিব। এই সকল সামাজিক তথ্য বছ বংশের ও বছ ব্যক্তির নিজস্ব তথ্যের সমষ্টির ফল—স্বতরাং তুই-একটি রাজবংশের তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা অপেক্ষা এইরূপ তথ্যের উপর নির্ভর্কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ও যুক্তিযুক্ত।

দক্ষিণ রাটা কুলীন কায়ন্থগণের মধ্যে "পর্য্যায়" প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে আমরা সাধারণতঃ ২৬শ হইতে ২৯শ পর্যায় দেখিতে পাই। ২৪ পর্যায়ের অতি-বৃদ্ধ লোকও দেখিতে পাওয়া যায় ও দেখিয়াছি: অপর দিকে ৩০ পর্যায়ের যুবক দেখিয়াছি; এমন কি ৩১ পর্যায়ের শিশুর কথা অবধি শুনিয়াছি। আমরা এই অতি-বৃদ্ধ বা অতি-শিশু "পর্যায়ে"র কথা বাদ দিয়া ২৬শ হইতে ২৯শ পর্যায় ধরিয়া আলোচনা করিব। যে সময় হইতে কুলীন কায়ন্থ-গণের মধ্যে "পর্যায়" রাখা প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময় হইতে ধরিয়া কোন কোন বংশে ২€ পুরুষ অতিকাস্থ হইয়াছে; আবার কোন কোন বংশে ২৮ পুরুষ অতিক্রাম্ব হইয়াছে। স্বতরাং এক হিদাবে আৰু হইতে এই প্রথা ২৮×২৫— ٩০০ বংসর (এক এক পুরুষে আম্রা वानानौदा अज्ञ-कोदो विनया २० वरमद धदिनाम ) भूतर्क প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলা ঘাইতে পারে; ভাহার পরে ষে হয় নাই একথা খানিকটা জোরের দক্ষে বলা চলে। অপের পক্ষে এই প্রথা ২৫×৩৩−৮২৫ বংস্বের (যদি व्यामानित भूक्त-भूक्षवा नीर्घकीवी हिल्लन এই व्यक्ताए ৩০ বংসরে এক এক পুরুষ ধরি ) আগে প্রবর্ত্তি হয় নাই। এই তুইয়ের গড় ৭৬২ ৫ বৎসর; আবে পর্যায়ের গড় (२৮+२৫) /२=२७:६ श्रीाराव श्रृ मिया বংসরকে ভাগ দিয়া আমরা পাই ২৮৮ বংসর। এই হিদাবে আমরা ২৮৮ বৎদরে এক পুরুষ ধরিতে পারি। দক্ষিণ রাটী কুলীন কায়স্বরা সংখ্যায় অস্ততঃ পক্ষে কভিপয় সহস্র, স্বতরাং তাঁহাদের "পর্যাদ্ম"-তত্ত্ব হইতে সংগৃহীত তথ্য নির্ভরযোগ্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে অসন্ধৃত নহে, তাহা
নিম্নের বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইবে। দক্ষিণ রাটী
বস্থ বংশের প্রন্ধর থা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি
বাংলার স্থলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৬শ
পর্য্যায়ের লোক। বন্ধীয় কায়ন্ত্র সভার স্থযোগ্য সম্পাদ্ক
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বস্থ মন্ত্রিক তাঁহার "বংশ-গৌরব" নামক
পুত্তকে লিখিয়াছেন যে "প্রাচীন গ্রহাদি আলোচনা করিকে

মনে হয় যে ১৪৫০ খুটাক হইতে ১৫২০ খুটাক তাঁহার (অর্থাৎ পুরন্দর থার) অভ্যুদ্ধের সময়।" (৮৮ পূ. দেখ)। বর্জমানে তাঁহার বংশের ২৮শ ও ২৯শ পর্যায় চলিতেছে। কোন কোন ক্লেন্তে ৩০শ পর্যায় পর্যান্ত নামিয়াছে। আমরা যদি ২৯শ পর্যায়কে তাঁহার বংশের বর্জমান (ইং ১৯৪২) পর্যায় ধরি ত খুব একটা অস্তায় করিব না। এই হিসাবে পুরন্দর থা (২৯—১৩)×২৮৮ আ৪৯১ বংসর আগেকার লোক; অর্থাৎ তিনি ইং ১৪৮১ খুং অলে বর্জমান ছিলেন। পুরন্দর থা ঠিক্ ঐ সময়েই (১৪০২ শকাকে বা ইং ১৪৮০ খুটাকে) কুলীনগণের একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোটাপতি হয়েন।

(१) हेर ১৪৮० थृष्टोर्स भूतन्स्य थे। ১৩म পर्यारम्य একজাই বা সমীকরণ করেন। সমীকরণ বা একজাই সভায় সমগ্র মুখ্যাদি নব-শ্রেণীর কুলীন এবং সিদ্ধ মৌলিক-গণ একতা হইয়া প্রকাশ্ত সভার আহ্বানকারীকে মাল্য-চন্দনে ভৃষিত ও গোষ্ঠীপতিপদে সম্মানিত করিত এবং সমবেত সভ্যপণ সকলেই অঙ্গীকার করিত যে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে একজাইকারী সোষ্ঠীপতিকে সর্ব্বাগ্রে মান্য-চন্দন দিবে। ২২শ পর্যায়ে শোভাবাজার রাজবংশের **প্রেডি**ষ্ঠাতা মহারা**জা** নবক্লফ দেব বাহাতুর ২৪শে মাঘ ১৭০০ শকাব্দে ( ইং ১৭৮১ थृष्टोत्म ) একজাই কবিয়া গোষ্ঠীপতি হইলেন। ২৩শ পর্যায়ে মহারাজা নবক্নফের পুত दोका दोजकुष्ठ (एव वाःना मन ১२১२ मालिद ১৪ই ল্লাবণ (ইং ১৮১২) একজাই করেন। ২৪ পর্যায়ের একজাই তিনজন কায়ন্থ সন্তান আহ্বান করেন। মহারাজা नवकृत्कव कृष्टे भोज वाका निवक्नक मिव व वाका वाधाकास ८एव वाहाजूब ১१७७ गटकब ১२३ माच ( ३: ১৮৫৪ थुडाट्य) একজাই করেন; এবং ঐ বংসরেই ইহার কভিপয় দিবস वारम ১१ই माघ ভারিথে কলিকাভা দিম্লিয়া নিবাসী বামত্লাল দরকারের তুই পুত্র স্থবিখ্যাত "ছাতু" বাবু ও "লাটু" বাবু একজাই করেন। পুনরায় ১৭৭৬ শকের ৮ই বৈশাধ ( ইং ১৮৬০ খুষ্টাব্দে ) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাত্র ২৪শ পর্যায়ের একজাই করেন। ২৫শ পর্যায়ের একজাই वारका ১২৮७ সালের २७८म माघ (है: ১৮৮० थृहारक) "লাট্ট" বাবুর পুত্র অনাধনাথ দেব করেন। এমতে আমর। मिश्रिष्ठ भारेष्ठिह य २६-३० = ३२ भूक्त ३४४० -১৪৮० = ৪০০ वरमद श्रेटिक्ट; अर्थार এक এक श्रक्राव ভারিধওয়ারী একজাইয়ের হিসাব ৩৩:৩ বংসর। धवितम् ७ भूकस्य ১৮৮०-১१৮১=>> वरमव हमः **অর্থাৎ** এক এক পুরুবে ৩৩<sup>°</sup>। বৎসর।

(৮) কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের একটি 'ছাত্র-মঞ্চল-সমিতি' (Students' Welfare Committee) আছে। তাঁহারা ছাত্রদের সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। কয়েক বংসর পূর্ব্বে প্রথম পূত্র-জন্মের সময় পিতার বয়স কত ছিল এই সম্বন্ধে তাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করেন। দেখা যায় ত্রাহ্মণ ও কায়ম্থদের মধ্যে পড়ে প্রথম পূত্রের জন্মের সময় পিতার বয়স ছিল ২৭·২±০·২ বংসর। অর্থাৎ পড় বয়স ২৭·২ বংসর, ইহার মধ্যে ০·২ বংসর বেশীও হইতে পারে, ০·২ বংসর কমও হইতে পারে। প্রায় ৪০৩টি বংশের হিসাব হইতে উপরোক্ত তথ্যটি সংগৃহীত হইয়াছে।

কিছ তাহা বলিয়া ২৭'২ বৎসবে এক পুরুষ ধরা ঠিক্ হইবে না। কারণ প্রথম সন্তান পুরুষ হইতে পারে; স্ত্রীও হইতে পারে। কর্তৃপক্ষেরা যথন প্রথম পুত্র-জন্মের সময় পিতার বয়দের খবর লইতেছিলেন, তখন যে-যে ক্ষেত্রে প্রথম সন্তান 'পুত্র' সেই সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত তথ্য শংগৃহীত হইয়াছে। কিছু মে-যে ক্লেক্সে প্রথম সম্ভান 'ক্তা' সেই সেই ক্ষেত্ৰে দ্বিতীয় সস্তান 'পুত্ৰ' হইলে সেই শময়ে ভাহার পিতার বয়দ কন্ত ভাহার হিদাব ধরা হইতেছে। মোটামৃটি হিসাবে, অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত তথ্য ধরা হইয়াছে: আর অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভান-**জন্মের সময় পিতার যে বয়স তাহা ধরা হইয়াছে।** স্থতরাং উপরে প্রাপ্ত গড় ২৭ ২ বংদরে প্রথম সম্ভান জ্বাের পর হইতে বিতীয় সম্ভান জন্মের ব্যবধানের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ যাহাকে আমাদের মেয়েলী কথায় "আন্জা" বলে ভাহার অর্দ্ধেক যোগ দিতে হইবে : "আন্জা" খুব কম করিয়া ধরিলেও অস্ততঃপক্ষে ২ বংসর। ভাহা হইলে আমাদের ধৃক্তি অহুদারে এক পুরুষ হয় ২৭:২ + ১ = ২৮:২ বৎসবে।

- (৯) ইংরেজী ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসে অধ্যাপক প্রশাস্ত-চক্র মহলানবিশ কলিকাতাত্ব মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে পিতার কত বয়সে প্রথম সন্তান জন্মিয়াছে সেই সম্বন্ধে একটি ভদস্ত করান। ৪২০টি বংশের মধ্যে তদস্তের ফলে জানা হায় যে গড়ে পিতার ২৬.৭.৬.২ বংসরে প্রথম সন্তান জন্মিয়াছে। স্ক্তরাং এই হিসাবের বলে গড়ে ২৬.৭ বংসরে এক পুরুষ হয় বলা যাইতে পারে।
- (১০) আমাদের দেশে গড়ে আন্ধণ, কায়ন্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ের কোঠা অনুষায়ী সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও বাঁচিরা থাকে। যথা:—

| গড়ে ঘডগুলি সন্তান (পুত্র ও কন্তা) |             |             |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| জাতি ভ                             | বিয়াছে     | বাচিয়া আছে |  |  |  |  |
| ব্ৰাহ্মণ                           | <b>₽.</b> ⊘ | 8.8         |  |  |  |  |
| কায়স্থ                            | P.7         | 8.0         |  |  |  |  |
| বৈষ্য                              | 1.1         | ¢.3         |  |  |  |  |
| অপরাপর হিন্দু                      | ¢.p.        | ۵. ا        |  |  |  |  |
| মুসলমান                            | ø.?         | এ.৯         |  |  |  |  |
| অপরাপর সম্প্রদ                     | ায় ৬:0     | 8.7         |  |  |  |  |
| গড়ে                               | <b>9.</b> ° | 8.0         |  |  |  |  |

কত বৎসরে এক পুরুষ ধরিব এই প্রশ্নের ম্থায়থ ও সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হইলে কেবলমাত্র কোন্বয়সে প্রথম পুত্র বা প্রথম সন্তান হইয়াছে বা রাজা-বাদশাহদের মধ্যে বিশেষ করিয়া জোষ্ঠ পুত্রের বা যিনি সিংহাসন আরোহণ ক্রিয়াছেন তাঁহাদের ব্যুসের পার্থকা ধরিলেই চলিবে না। শেষ দম্ভান গড়ে কত বংশর বয়দে হইয়াছে—ভাহাও ধরিতে হইবে। উপরি উদ্ধৃত তালিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে গড়ে ৬'০টি করিয়া সন্তান জন্মায়।

এক্ষণে সম্ভান জন্মের মধ্যে গড় ব্যবধান কত বা মেয়েলী ভাষায় যাহাকে "আন্জা" বলে তাহার গড় কত তাহা বাহির করিতে হইবে। নিম্নের তালিকায় সম্ভান-জন্মের মধ্যে কিরূপ সময়ের পার্থক্য থাকে ভাহা দেখান হইল। যথা:---

শতকরা হিসাবে বিবাহের সময় ১ম ও ২য় সন্তান জন্মের মাধের বয়স মধ্যে বাবধান ( বৎসর হিসাবে ) বংসবে ২-৩ ৪এর উর্দ্ধে 0-20 ২৬ 38-36 23 >9-20 20 ₹8-₹₩ २२ গড় সৰ্বৰ বয়স ৬৮ 20

উপরোক্ত গড়গুলিকে যদি আমরা নিমের মতন করিয়া সাজাই ও 'গড়ের' গড় বাহির করি, তাহা হইলে পর পর স্ম্ভান জন্মের মধ্যে কত ব্যবধান বা "আন্জা" কয় বৎসরে ভাহার একটা মোটামুট হিদাব পাই। স্ফান জন্মের ১ম ও ২য় ২য় ও ৩য় ৩য় ও ৪র্থ সম্ভান (শতকরা হিঃ) মধ্যে ব্যবধান সন্তান সম্ভান ০-১ বৎসর 40 ২-৩ " ৪এর উছে

দেখা বায় ২-৩ বংদরের "আন্দা" শতকরা ৬৯টি ক্ষেত্রে। স্করাং "আন্জা" ।। বংসর মোটামৃটি ধরিয়া লওয়া ষাইতে পারে। আরও একটু স্বভাবে হিসাব করিলে গড় "আনুজা"র পরিমাণ নিম্নিখিত মৃত পাই। যথা :---

গড় "আন্জা" - <sup>১/২ × ৬ + ২ || × ৬৯ + ৪ × ২৫</sup> - ২ ৭৫ বৎসর

প্রথম সম্ভান জন্ম হইতে শেষ সম্ভান জন্মের গড় বাবধান ভাহা হইলে দাঁডাইভেছে ৬.০ × ২.৭৫ = ১৬.৫ বংশব। যে বয়সে প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে ভাগতে যদি উক্ত ব্যবধানের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৮ ২ বৎসর যোগ দিই তাহা হইলেই আমিরা এক পুরুষের নিট ভফাৎ হিদাব কবিতে পারি।

প্রথম স্থান জন্মের সময় পিডার বয়স এক হিসাবে ২৮'২ বৎসর, আর এক হিসাবে ২৬'৭ বৎসর। এই চুই হিসাবের গড় ধরিলে প্রথম সম্ভান জন্মের সময় পিতার বয়ুসূত্যু ২৭ ৫ বৎসর ৷ এই ২৭ ৫ বৎসরে যদি আমরা ৮২ বংদর যোগ দিই, ভাহা হইলে আমরা পাই এক পুরুষে ৩৫'৭ বৎদর ৷ আমাদের মনে হয় এই শেষোক্ত হিসাবটিই দর্বাপেকা যুক্তিযুক্ত ও প্রামাণ্য। অবশ্য প্রথম স্স্তান জন্মের বয়স ২৭ ৫ বৎসর স্মগ্র বাহালী জাতির হিসাবে কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া

৩য় ও ৪৩ সম্ভান জনোর

| ₹य              | প্ত ৩য়ু য | স্ভান জ   | শ্বর ৩          | ब्र १९ ६ | ।র্থ সং | ছান জন্মে       | র    |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|----------|---------|-----------------|------|
| মধ্যে ব্যবধান   |            |           | মধ্যে ব্যবধান   |          |         |                 |      |
| ( বৎসর হিসাবে ) |            |           | ( বৎসর হিসাবে ) |          |         |                 |      |
| 0->             | ২-৩        | ৪ এর 🖁    | উদ্বে •         | ->       | ২-৩     | ৪ এর উ          | দ্ধে |
| ٩               | ৬৬         | 2.1       |                 | ۵        | ৬৬      | ₹¢              |      |
| ¢               | ৬৮         | २१        |                 | P        | ৬৬      | 52              |      |
| ৬               | 90         | ٤5        |                 | ь        | 95      | ٤٥              |      |
| ь               | 90         | २२        |                 | • • •    | 92      | ٤٥              |      |
| 9               | ৬৯         | ₹8        |                 | ৬        | 90      | ₹8              |      |
| rat             | EME        | গুরুসেয়র | বিবাস্তব        | বয়স     | গড      | ভি <b>সা</b> বে | 20.4 |

যথন পুরুষের বিবাহের বয়স পড় হিসাবে ২০°৭ বংসরে দাভার।

দে যাহাই হউক, কোন একটি বিশিষ্ট তথ্যের উপর বা কোন একটি বিশিষ্ট যুক্তির উপর বিশেষ জোর না দিয়া আমেরা যদি সকল তথ্য বা সকল যুক্তিই সমান দরের ধরিয়া লই ত বিশেষ অতায় হইবে না। এক্ষণে সময় তথাগুলিকে যদি নিয়ের মতন সাজাই -ভাহা হইলে আমিরা পাই যে এক পুরুষ গড়ে ৩১৫ বৎসরে। এক শত বংসরে তিন পুরুষ ধরা যাইতে পারে।

|            |                      |        | এক পুরুষ |       |
|------------|----------------------|--------|----------|-------|
| (2)        | মুখল বাদশাহ          | _      | 5.40     | বৎসবে |
| (٤)        | শেশায়া              | _      | 98'9     | ,,    |
| (o)        | বাহমনী স্বতান        |        | 50.0     | "     |
| (*)        | ঠাকুর বংশ            |        | 48,5     | ,,    |
| <b>(t)</b> | কুলীন পৰ্যায়        |        | ২৮°৮     | "     |
| (*)        | একজাই                | -      | 60.0     | **    |
| (1)        | "ছাত্ৰ-মঙ্গল স্মিতি" |        | २५:३     | **    |
| (b)        | মহলানবিশ             |        | २७'१     | **    |
| (2)        | পড়পড়তা প্রথম ও     | শ্ব )  |          |       |
|            | সস্থান জন্মের সময় ব | য়েস } | 66.3     | **    |

সর্ব্ব পড় ৩১'৫ বৎসর

विवदः चामात्मत विमार्कत प्रश्चि वित्मव क्वांन भार्षका
 नाहै।

সর্বলেষে একটা কথা বলিয়া বাখি। অনেক সময় উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা হেতুগড়ে কত বংসরে এক পুরুষ হয় ভাহার হিসাব আলাহিলা ভাবে ধরা হয়। যেমন ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা কালে রাজা-রাজড়াদের বংশাবলী হইতে সংগৃহীত তথ্যের গড় ধরা উচিত। সকল রাজবংশের মধ্যেই জ্যোচামুক্রম বিধান প্রচলিত আছে। স্তর্বাং তাঁহাদের বেলায় শিতার কত বয়সে প্রথম প্রাস্কান হইয়াছে এই হিসাবে ঘে গড় পাওয়া যায় তাহাই প্রযোজ্য। সম্ভবতঃ এই কারণে শ্রীযুক্ত গিরীক্রশেধর বস্থ মহাশয় তাঁহার "প্রান-প্রবেশে" পিতার কত বয়সে প্রথম সন্ধান হইয়াছে ইহার গড় তাঁহার যুক্তির সাহায্য কল্পেনিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিশেষ করিয়া যথন আমরা কেবল মাত্র সামাজিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করি, তথন আমাদের উপরে প্রাপ্ত ব্যবহার করা উচিত।

পরিশিষ্ট । লেখাটি সমাপ্ত হইবার পর বন্ধুবর প্রীযুক্ত ব্রজ্ঞেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা'র ৪৮শ ভাগের ১১৮ পৃষ্ঠায় "কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্নত্ত প্রবাদ্ধে প্রীদীনেশচন্দ্র ভটাচার্য এম-এ, "এক পুরুবে কত বৎসর ?" সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন ভাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা নিম্নে দীনেশবাবুর সমস্ত মন্তব্যটি দিলাম। দীনেশবাবু ন্যুন কল্পের পরম্পীমা ১ পুরুবে ৩০ বৎসর; আর অধিক কল্পের পরম্পীমা ৪০ বৎসর হন্ন দেখাইয়া এক পুরুবে গড়গড়ভা ৩৫ বৎসর ধরিয়াছেন। ইহা আমাদের (৯) দকার সিদ্ধান্ধের সহিত মিলিয়া বাইডেছে।

এক পুরুষে কত বংসর ?

**"**কুন্তিবাসের জন্মকাল নির্ণয়ের দাহাব্যক**লে** মধ্যযুগের রাটীয় কুলীন-সমাজে কত বংসরে এক পুরুষ হইড,় ভাহার গড়পড়তা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আধুনিক ধূপের মেনী কুলীনদের অবস্থা দৃষ্টে ভাহা পণনা করিলে অভ্যন্ত ভূল হইবে। মিশ্র গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক স্থা ছড়াইয়া আছে, যাহাধবিয়া গণনা করা সম্ভব। আমরা ছই-একটি দৃঢ় সূত্র ধরিয়া গণনা করিতেছি। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীর রচনাকাল ১৫০০ হইতে ১৫২৫ সনের মধ্যে স্থানিশ্চিত। শেষ ১৫টি সমীকরণে (১০৩ হইতে ১১৭) যে সকল কুলীন সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রথম কুলীন হইতে ১০ম পুরুষ অধন্তন — কেবলমাত্র ছুইটি বংশে ( ধড়দহ মুখ ও ধনো চট্ট ) মম পুরুষ দেখা যায় (১০৫ সমীকরণ প্রষ্টব্য)। পক্ষাস্কবে, সমগ্র মিশ্র গ্রন্থে একটি মাত্র বংশে (ঘোষাল) ১১শ পুরুষ পাওয়া যায়। ১১৩ সমীকরণে ঘোষাল ভাতৃ-পঞ্ক সমানিত হইয়াছেন (পুঠা১৩৮-৩৯); ইহাঁদের কারিকায় ইহাদের পুত্রদের নামোল্লেথ আছে। তাঁহার। ১২শ পুরুষ হইডেছেন এবং ভন্মধ্যে ৩ জনকে 'কর্মাকুঠ' বলা ছইয়াছে অৰ্থাৎ এই তিন জন কুলক্ৰিয়া-সমৰ্থ বয়সে বিভাষান ছিলেন। শেষ ১১৭ সমীকরণের কাল ১৫০০ সনের পুর্বেষ কিছুতেই নহে, আর ১১৩ সমীকরণ দশ বৎসর পুর্বের হইয়া থাকিলেও ১৪০০ সনের পূর্বেকিছুতেই হয়না। ১২শ পুরুষ ভ্রাত্রয়ের বয়স তৎকালে ৩৫ ধরিলে তাঁহাদের জন্ম रुप्र ১৪৫৫ मृत्य: প্রথম কুলীন শিরো ঘোষালের জন্ম ১১২৫ শনের পরে নছে। গণনা ছারা ১ পুরুষে ঠিক ৩০ বৎসর इष, हेशहे नानक एक्स भवपनीया। यिखा अरहत वह मः शाक বংশধারার মধ্যে এই একটি মাত্র বংশে কমাইবার চূড়াস্ত চেষ্টা করিয়াও এক পুরুষে ৩০ বংস্রের কম হয় না, যুক্তিযুক্ত গণনায় ৩২ বৎদর হইবে। শেষ সমীকরণের ১০ম পুরুষীয় কুলীনদের ধারায় গণনা ছারা এক পুরুষে ৩৫-৩৭ বৎসর পাওয়া ষ্টবে। ১০৫ সমীকরণত্ব ১ম পুরুষীয় কুলীনের ধারায় বেশী পক্ষে চূড়ান্ত গণনায় এক পুরুষে ৪০ বংসর হয়। ইহাই অধিক কল্পে পরমসীমা ধরিয়ামিজা গ্রন্থের ১০ — ১২ পুরুষ ব্যাপী গণনার ফলে এক পুরুষে পড়পড়তা দাঁড়াইল ৩৫ বংসর অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যুন ৩ পুরুবে এক শতাবা। আমরা বাছলা ভয়ে অক্স গণনা পরিত্যাগ কবিলাম।"

হুপ্রসিদ্ধ ঔপত্যাসিক প্রীযুক্ত ভারাশন্বর বন্দ্যোপাধ্যার বীরভূমের পাঠান বংশীয় রাজনগরের রাজা বা ফৌজলার বংশের নিয়লিধিত বংশ-ভালিকাটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই পাঠান বংশ প্রথমে রাজশক্তি পরিচালনা করিতেন, পরে জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হইয়ছিল। বংশে জোষ্ঠাত্মকম বিধান থাকা সত্ত্বেও এই বংশ-ভালিকায় অনেক স্থাল কনিষ্ঠ সন্তান ধরিয়া ভালিকা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

পার্থকা। অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৩৮'৫ বংসর
হইতেছে। কিন্তু সামস থার মৃত্যুর ভারিথ সহত্তে
সন্দেহের অবকাশ আছে—এ জন্ত সামস থাকে বাদ দিয়া
আমরা ৮ পুরুষে জোনেদ থার মৃত্যু হইতে মহম্মদ জহরউদ
জমা থার মৃত্যু পর্যন্ত ২৮৫ বংসরের পার্থকা। অর্থাৎ

বীরভূম রাজনগরের রাজা বা ফৌজনার বংশ।

১। সামদ থাঁ (মৃত্যু—১৫৩৮ থু: জ:)

২। জোনেদ থাঁ (মৃত্যু—১৬০০ থু: জ:)

৩। রবমন্ত থাঁ (মৃত্যু—১৬০০ থু: জ:)

৪। দেওয়ান থাজা কামাল থাঁ বাহাছর (মৃত্যু—১৬৯৭ থু: জ:)

৬। দেওয়ান বাদীউলজমা থাঁ (মৃত্যু—১৭১৮ থু: জ:)

1। বাহাছর উলজমা থাঁ (মৃত্যু—১৭৮১ থু: জ:)

৮। মহম্মদ উলজমা থাঁ (মৃত্যু—১৮৮১ থু: জ:)

১। মহম্মদ জাওয়াউল জমা থাঁ (মৃত্যু—১৮৫৫ থু: জ:)

১০। মহম্মদ জাওয়াউল জমা থাঁ (মৃত্যু—১৮৮৫ থু: জ:)

দেখা যায় এই পাঠান-বংশে > পুরুষে সামস থাঁর মৃত্যু গড়ে প্রভেত্তক পুরুষে ৩৫ ৬বৎসর হইতেছে। এই গড় হইতে মহম্মদ জহরউল জমা থাঁর মৃত্যু পর্যান্ত ৩৪৭ বংসবের আমাদের (>) দফার সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া বাইতেছে।

## তুমি আমি

### গ্রীকমলরাণী মিত্র

ভৌমার বিশ্ব-বীণার পানগুলি
মোর মর্থ-বীণার স্থরে ধরি'
আমার মনের বঙে বঙে
রঙীন ক'রে স্থলন করি !
দে-গান ভোমার ছড়িয়ে আছে
আকাশ-ভরা ভারায় ভারায়,
ছড়িয়ে আছে দিগভরের
দূর-সীমানা বেধার হারায়,

ছড়িয়ে আছে তৃণে-তৃণে কু

ক্লে-ক্লে ভূবন ভরি ।
আমার মনের মধু হ'লে ভবেই তা'বা মধুর হবে
অ-রূপ এনে মহান্ হবে রূপের লীলা-মহোৎসবে !
আমার স্থরের রসে প্রিয়
হবে অনির্বচনীয়;—

তোমার আলোহ আমার ছায়ায়

বৃন্ধাবনের মাধুকরী।

## ডুরে শাড়ী

## ঞ্জীঅনিয়কুমার সেন

বস্তীর এক দরিক্র সংসারের স্বামী স্ত্রীর জীবনবাত্রার ছোট একটি মধায়ে।

ছুপুবের বেলা গড়াইয়া পাঁচটা বাজিতেই মণিয়া সতাই চঞ্চল হইয়া ওঠে। আরে আধ ঘটা পরেই ত দে যাইবে মান্কীর বাড়ীতে। দেখান হইতে দে, মান্কী, তুলিয়া স্বাই যাইবে সার্কাদ দেখিতে। ছ্যটায় সাকাদ আরম্ভ, অথ্য এখন ও মণ্ড আদিল না। দেখ ত কি কাও!

হঠাং একটা কথা ভাবিয়া মণিয়া শিহরিয়া ওঠে—মণক্র যদি ডুরে শাফী না আনে, ঐ ছুই টাকা দিয়া যদি নেশা-ভাঙ কবিয়া আদে গুদ্ব, তা কবিবে কেনে। মণক ত আনেই তার কত সংখ্য কান্দাশা মান্কীয় কাছে বছক রাখিয়া সে ঐ তুই টাকা আনিষাতে।

মণ্ডুই ত বলিয়াছিল, উরা যাবে ভূরে শাড়ী পরে, ভূব যে একখানাও ভাল কাপড় নেই মণিয়া!

কথাটা যে মণিয়াও ভাবিয়া দেখে নাই তা নয়। সে যে ভাল একধানা কাপড় পরিয়া না গেলে মান্কীরা তাকে ঠাট্র। করিবে, মণকর মুথ ছোট হইবে তা সে জানে। ভাই ত সে কানপাশা তুইটি নিয়া ছুটিয়া গিয়া টাকা তুইটি আনিয়া মণকর হাতে দিয়া বলিয়াছিল, এই নে ছুট্টে ধা, যাবি আর আস্বি, একধানা ভাল তুরে শাড়ী দোকান থেকে আনবি—বুঝালি ?

মণক্ষই ত বলিয়াছিল, এই যাব আর আস্ব। চারটে নাগাল তুকে শাড়ী এনে দেবই দেব। কিন্তু ছয়টা বাকার আর দেবিই বা কি গু মণকর জ্ঞান-গম্যি কিছুই নাই। দেখ ত কখন সে আসিবে, কখন মণিয়া শাড়ী পরিবে, কখনই বা যাইবে সাকাপ দেখিতে! সব মাটি হইয়া যাইবে, মান্কীরা কি আর ওর জ্ঞ লাড়াইবে—কথ খোনো না।

হঠাৎ বাহিবের ঝাঁপের দরজাটা কাঁচি করিয়া সশব্দে খুলিয়া ঘাইতেই শুধু হাতে মণককে জাসিতে দেখিয়া মণিয়ার বুকের ভিতর ছাাৎ করিয়া ওঠে— ওর হাতে ডুরে শাড়ী কই ?

মণিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—কি ভূরে শাড়ী আনিস্ নি মণক্ষ ? বলিয়াই অকমাৎ মণকর মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতেই রাগে, ক্ষোভে, ঘুণায় একেবারে শুক্ক হইয়া যায়। মণকর পা টলিতেছে, চোথ ঘূটি জবা ফুলের মতন লাল, তাহারই আভা যেন সারা মৃথধানায়। কিন্তু সে অনতা মণিয়ার মৃহূর্ত্ত মাতা। তার পরই আবার চীৎকার করিছা ৬১১—আমার শাড়ী কই মণ্রু প বল্— কুটিয়া গিয়া মণ্রুর হুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাতে বার বার বাবানি দেয়।

আরে শুন্—শুন্ সব বলি শুন্—চল্ আগে রোয়াকে বিদি, বলিয়া মণিয়াকে টানিতে টানিতে বারান্দায় উঠিয়া ভাঙা একটা ঠোকির একধারে ধপ করিয়া বিদিয়া পড়িল। তার পর মণিয়াকে কাছে টানিয়া, তার মাণায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কি হ'ল জানিস্ মণিয়া, ওই স্থনটাই আমার সর্জনাশ করলো। বলে যে গিরিধানীর দোকানে আল মদটা ভাল এনেছে—বাব্বা থায়, একেবারে টাট্ লা চীজ্। এমন, যে বাব্রা বোতল নিয়ে বদলে এক চুম্কেই নাকি বোতল ফুকা হয়ে যায়, তাই শুনে একটু লোভ হ'ল—থেতে খেতে ঐ তুই টাকাই শেষ করে ফেলে দিলাম—ভাবলাম সার্কাদ ত সাত দিনের মত তাঁর গেড়েছে। আমিই ত তুকে নিয়ে এক দিন যাব—দে দিন তুরে শাড়ী—

মণকর কথা শুনিয়া মণিয়া অকস্মাৎ তীরবেপে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়ায়, তার পরই ঘরে চুকিয়া সজোরে দরজাটা বন্ধ করিয়া, তাহাতে আগড় দিয়া মণকর শেষ কথাটি টানিয়া লইয়া অভিমান-বিকৃত কঠে বলিয়া ওঠে— ভূরে শাড়ী—চাই না ডুরে শাড়ী—হথনই তুর বড় হ'ল, আমি তুর কে?

- মণক উঠিল দরজার কাছে আসিলা বলে---রাগ করিস্ নিমণিলা-লক্ষ্মী---দোরটা খুলে দে---

—কেনে—যা স্থানের বাড়ী—ঐধানে পড়ে থাক্গে— সেই ভ তুর পেয়ারে।

—তুই সত্যি রাগ করলি মণিয়া? রাগ করিস্ নি দোরটা খুল--মণকর কঠে কাতরতা ফুটিয়া ওঠে।

—না কিছুতেই না—দে আমার টাকা—দিবি এখন, তবেই দোর থুলব—না দিবি, না—মণিয়ার অভিমানস্কড়িত কঠে এবার রাগের উঞ্চা ফুটিয়া ওঠে।

— দ্ব, টাকা কুথার রে— টাকা ত গিরিধানীকে দিয়ে এলাম।

মণক্র কথায় মণিয়া রাগে দপ্করিয়া জ্লিয়া উঠিয়া ঘরের মাঝা হইতে শাত মুখ থিঁচাইয়া ভেংচি কাটিয়া বলে--টাকা ত গিরিধারীকে দিয়ে এলাম আর ঢক্ ঢক্ করে তুর টাকায় মদ গিলে এলাম—ছিঃ ছিঃ, সরম হয় না তুর, বৌর টাকায় নেশাভাঙ্করতে ?

—কি যে বলিস্মণিয়া, তুই কি পর—তুর টাকাও ত আমার, শাস্তকণ্ঠে মণক জ্বাব দেয়।

মণকর কথায় মণিয়া ক্রমেই আগুন হইয়া ওঠে এবং তপ্তকণ্ঠে বলে—কেনে পর নয় ত কি ? তুর আপন ত স্থান, তুকে আদর করে মদ থাওয়ালে, আর তুই মনের আনন্দে ভূলে গেলি আমাত ভূবে শাড়ী—ফুর্তি ক'রে টাকা তুটো মদের বোতলে ঢাললি—বা:।

মণিয়া ষেভাবে এই কথাগুলি বলিয়া গেল, মণ্রুর তাহা ভাল লাগিল না, তাই দে একটু রাগিয়া বলিল--দেখ্ মণিয়া, তুই আমার ঘরের লোক--তুর সংক স্থানের তুলনা দিল্না--ভাল শোনাধ না।

- এ ভাল শোনায় না তবে কি বৌর টাকায় মদ গিলেছিস্বললে ভাল শোনাবে ?
- না তাও না, মদ থেয়েছি—থেয়েছি, তুর টাকা আমি কাল দিয়ে দেব--দর্জা খুলে আমার মেরজাইটা দে, মিলে যাবার সময় হ'ল। গভীর কণ্ঠে মণক কণাগুলি বলে।
  - --না কাল নয়--এখনই দে।
- এখন কুথায় পাব । বিরক্ত হইমা মণক জবাব দেয়। এনে দিতে পারি। কিন্তু মিলে যাওয়ার সময় হয়েছে—শীস্পির মেরজাইটা দেনা!
- তুর ত মিলে যাওয়ার সময় হ'ল, আর আমার সময়টা যে মদ সিলে মাটি করলি। মণিয়া রাগের ধমকেই কথা বলে।

একে ত মিলের ভিউটির সময় হইয়া আসিতেছে, তার পর এই সব গণুগোল, নেশার ঝোঁকে মণ্ডর মেলালটা হঠাৎ চড়িয়া গেল, দেও মণিয়ার কথার উপর সমান তালে জ্বাব দিল—দেব না তুর টাকা, দরজা খুল বল্ছি।

- —ইস্বিষ নেই ভার কুলপানা চকোর, থুলব না দরজা, দে আবে টাকা। রাগে আগুন হইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে মণিয়া।
- মুখ সাম্বে কথা বলিস্, ভাল চাস্ত দরজা খুল মণিয়া। মণক চীৎকার করিয়া সশবে জীব দরজায় আহাত করে।

—না কিছুতেই না। মণিয়ার কঠে স্থুস্পাই জিল প্রকাশ পায়।

এবার সভা সতাই মণকর মেজাজ অসম্ভব চিছরা যায়।
বার বার দরজা না খোলার উল্লেখে ভাষার বৈর্যাচ্যুতি হইল,
মদের নেশাও তথন সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; রাগে,
অপমানে চোধ-মুখের চেহারাও ভীষণ হইয়া উঠিল, সে
সশল্প দরজা ভাঙিয়া দিয়া বরে চুকিয়া পড়িল, ভার পরই
মণিয়ার পিঠে কয়েক ঘা সজোরে বসাইয়া দিয়া দড়ি হইডে
মেরজাইটা টানিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া বারানায়
আসিতেই মণিয়া কেলাধে, অপমানে, আঘাতের জালায়
কাদিয়া ফেলিয়া অশ্রমলিন মুখে বলিতে লাগিল—আমাকে
মারলি মণক্র—তুই আমাকে মারলি ?

- —মারব না—এক-শ বার মারব, বলিয়া মণক বাহিবের দরজায় পা বাড়াইল। রাগে তথনও ফাটিয়া পড়িভেছিল দে।
- —-বেশ, তবে শুনে যা, তুই আমাকে দেখতে পারিস না, আমি ও পাড়ার বাবুর বাগান-বাড়ীতে গিয়ে থাক্ব। বাবু আমাকে কত দিন নিজে সেধেছে, এবার যাবই দেখিস—দেখিস সেথানে বাবু কত স্থে রাথবে— বলিতে বলিতে কালায় মণিয়ার কঠ জড়াইয়া বায়।

বাহিবের দরজা পার হইতে গিয়া মণকর কানে
মণিয়ার শেষ কথাগুলি ঘাইতেই সে এক মৃহুর্ত্ত জ্ঞজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। ও পাড়ার বাবুর বাগান-বাড়ীর
কথাটা ভাবিতে গিয়া সে বার-তুই চমকাইয়া ওঠে।
কিন্তু সে মৃহুর্ত্ত মাত্র। তার পরই আবার চীৎকার
করিয়া ওঠে—বেখানে খুনী যা না—বলিয়াই অতি ফ্রান্ড সামনের গলি দিয়া হাঁটিতে থাকে।

মিলের শ্রমিকদের এক দল। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত তাহাদের ডিউটি চলিতেছে। মণকও ইহাদের মধ্যে একজন। শহরে পৌছিয়। মিলের ফ্যাক্টরীতে চুকিতেই ভাহার এক ঘণ্টা দেরি হইয়া গিয়াছে এবং এজজ কল-ঘরের মালিকের কাছে বকুনিও খাইয়াছে। দেরির কারণ তাহার কাছে মিথ্যা জানাইয়াছে। জানাইলেও সেবংবাপার আদ্ধ বাড়ীতে করিয়া আসিয়াছে তাহার সমস্ত ব্যাপারটুকু মনে মনে আলোড়িত হইয়া তাহার কাজের উৎসাহ তিমিত করিয়া দিয়াছে। সত্যই সেআজ কি করিয়া আসিল। মিণ্রাকে সে এত ভালবাসে, আর তাহাকেই বকাঝিক করিয়া, মারধর করিয়া আসিল সে। না কাজটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। মণিয়ার কি

লোব ? সে কত আশা করিয়া বলিয়াছিল ভূবে শাড়ী পরিয়া সার্কাসে ঘাইবে। কিন্তু ভার সেই টাকা দিয়া সে মদ বাইয়া আসিল। ছি:, সে আজ মণিয়ার কাছে সভাই মাপ চাহিবে। কিন্তু সভাই কি মণিয়া বাব্র বাগান-বাড়ীতে বাইবে ? দ্র — মণরুকে ছাড়িয়া সে কি স্থোনে থাকিডে পারে ? আজ না হয় একটু ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মণরুক কি মণিয়াকে ভালবাসে না ? বাব্র বাগান-বাড়ীতে সে কি ঘাইবে ?—না সে বাইতে পারে না। সেও ত ভাকে কত ভালবাসে। মণরু ভাবিয়াই চলে। রাগের ধমকে সভাই কি কাওটা সেকরিয়া আসিল।

রাত্রি বারটার পর মণক্লর ডিউটি ফুরাইতে দে বাড়ী ছটিল। কিন্তু বাড়ীতে ত মণিয়া নাই। সারা বাড়ী সে তয় ভন্ন কবিয়া খুঁজিল, আশেপাশে নীরবে খোঁজ লইয়াও তাকে পাইল না। অথচ বাডীতে দে বালাবালা কবিয়া কলায়ের ধালায় মণকর জন্ম ভাত, ভাল, তরকারি রাখিয়া ঢাকা দিয়া, পিড়ি পাতিয়া, গেলাদে জল পর্যস্ত বাথিয়া দিয়া গিয়াছে। কিছ দে ত নাই, তবে বুঝি সতাই দে বাগান-বাডীতে পিয়াছে। ভাবিতেই তাহার মুধ ওকাইয়া গেল, বুকের ভিতরটা ছাঁাৎ করিয়া উঠিল। বাবর জ্বল্য চরিত্রের কথা মণক জানে। তার মনে পড়িয়া যায় এক দিনের কথা। বন্ধবাৰৰ লইয়া রাস্তায় চলাচলতি মণিয়াকে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিতেই মণিয়া ছটিয়া বাড়ী আদিয়া মণককে তাহা জানাইরাছিল। তার পর এক দিন যুখন বাবটি मजनत्क निया भनियातक वनिया भाठाडेयाहिन, भनिया ভাগার ওখানে থাকিলে হুথে থাকিবে, উত্তরে মণিয়া বলিয়াছিল-বাবুকে ধন্তবাদ, কিছু মণিয়া ভার ওখানে বাইবে না। মণক তথন হাসিয়া ঠাটা করিয়া বলিয়াচিল-ৰা না মণিয়া হৰে থাক্বি, বাবু কত বড়লোক। মণিয়া विनिमाहिन-मृत, कि रव या छ। विनिन, जुरूक ह्हाए स्थ्य १ **এই छ मिलित्र कथा। किन्ह छाशास्त्र अक**हे वकाश्चिक ক্রিয়াছে, মারধর ক্রিয়াছে, তাই বলিয়া বাবুর বাগান-বাজী সভাই সে চলিয়া গেল।

ভাবিতে গিয়া নিমেবে মণকর সমন্ত দেহ উদ্ভেজিত হইবা ওঠে। মণিয়ার দেওয়া তার বাত্তির ধাবার পড়িয়াই থাকে এবং সেই বাত্তির অন্ধকারেই সে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়।

গভীর নিভতি বাজি। বাগান-বাড়ীর ক্উচ্চ প্রাচীর টপ্রাইবা চোবের বত নিংশকে মণক ভিডবে চুকিরা পডিল। ক্রম্বর বাগানের মধ্যে অভি ক্রন্দর ছোট দালানটি বাত্তির অভকারের লকে মিলিয়া ভাহারই মাবে যেন তাহার রূপের অভিজ হারাইয়াছে। মণরু অভি मञ्चर्भर्ग देर्कित प्यांना स्मिनिया मानारमय वात्राम्नाय छेठिन। খোলা জানালা দিয়া ভিতরের শুক্তবর চকিতে দেখিয়া অতি ক্রত বারান্দা হইতে নামিয়া বাগানের মধ্যে মিশিয়া र्भन। व्यावाद मञ्चर्भरन, मावशास व्यारमभारम हेर्स्हद আলো ফেলিয়া দেখিল গেটের ঠিক ভিতরেই অভি ক্রম্র এক কক্ষে ভোদ্ধবী দারোয়ান গভীর নিজায় আক্ষঃ। আর কাহাকেও ভাহার চোখে পড়িল না। কিছু কোথায় তবে মণিয়া ? কোথায় থাকিল সে ? সম্বর্প ণেই আবার প্রাচীর টপ কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। এই রাত্তির অন্ধকারে আর কোথায় তাহাকে খুঁজিবে দে ? ক্লান্তিতে, কোভে, আতামপ্যানে ভাহার চোধ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল-মাণিয়াকে দে যে কত ভালবাদিত, সেই ডাকে ঘরছাডা করিল।

হাটিতে টাটিতে রূপদা নদীর পাডে আসিয়া নদী চইতে ছুই আঁজনা জন পান করিয়া পাডের বাঁধান ঘাটটার প্রশন্ত চত্তরে ধণ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর স্থির দৃষ্টি দিয়া নদীর বুকের অন্ধকারের সঙ্গে নিজের চিন্তা মিশাইয়া দিল। কতকণ এই ভাবে ছিল জানে না, হঠাৎ দরে मिউनिमिणानिष्ठित (भोग चिकिता ए: ए: हात्रहा वाकिरकड़े দে উঠিয়া পড়িল। কিন্ধ কোথায় যাইবে দে ? তব কি ভাবিয়া আবার বাড়ীর দিকেই রওনা হইল। বড়বাজারের কাছাকাছি আদিতেই কি ভাবিয়া বাজাবের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তথন কোন দোকান-পাট খোলে নাই। দে আসিয়া দাড়াইল গোপাল সাহার দোকানের স্ব্যুথে। সাহার কাপড়ের দোকান। দোকান খুব ছোট। বেশী লামের কাপড় সেখানে নাই। এই গোপাল সাহার দোকানের রোয়াকে মণক প্রায়ই আসিয়া বসে। মণককে গোপাল সাহা একটু খাতির করে। খাতির করার কারণ भनक अदक्वादा भिन इट्रेंटिक वावुष्मत धतिया शाहकाती मृदव সন্তায় গোপাল সাহাকে কাপড কিনিয়া আনিয়া দেয়। গোপাল সাহা ভাহা চড়া দামে বিক্রয় করে। এট शांकित्वव श्रुब श्रिवारे कृष्टे कृत्न कृष्टे कृत्न प्रत्य प्रत्य क्था, कृष्ट সংসাবের কথা একট-আধট বলাবলি করে। তাই অসময় हरेरा अपन का किन---गणान-मा ७ भणान-मा छे ।

মণক্রর ভাকে ঘরের মধ্যে পোপাল সাহার ঘুম ভাতিরা বাইতেই উত্তর দেয়—কে ?

—बाद्य बार्यि मर्गकः।

—মণক! তা এত রাতে কেন চ

—কি বে বল গণাল-দা, বাজি কি আর আছে? প্ৰের আকাশে চোধ দাও—

গোণাল সাহা দবজা খুলিয়াই মণরুকে ভাকিয়া বলিল
—ভিত রি এসে বোস না ভাই।

ভিত্তরে আদিয়া মণক বদিতেই গোপাল সাহা ভাহাকে জিক্সাদা করিল—হঠাৎ কি মনে করে মণক ? তার পর লঠন আলাইতেই মণকর দিকে ভাল করিয়া চোধ পড়িতে বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া কহিল—মুখধানা ত ভোর বড়ই মেহানতী ব'লে মনে হচ্ছে—কোধা হড়ে আদহিদ ?

— আস্ব কুথা থেকে, ঘর থেকেই। আছে। গণাল-দা এমন করে কি তার ফেলে যাওয়া ঠিক হ'ল—বল ত ৪

কিছু ব্ঝিতে না পারিষা গোপাল সাহা কিছুকণ মণক্র দিকে বিশাষে তাকাইয়া থাকি পরে কহিল—কার ? ——আবার কার ? মণিয়ার।

গোপাল সাহাকে মণ্ড নিজের অনেক কথাই বলিত, এ ব্যাপারও খুলিয়া বলিল।

সব ভনিয়া গোপাল সাহা কহিল—অন্তায় ত তোরই মণক। ঝংড়ু সন্ধার তার মা-ধরা মেয়েটাকে কোনদিন হংখু পেতে দেয় নি। তাই মণিয়া ডুবে শাড়ীর হুংখুটা সইতে পারে নি।

—ভাই বলে কি—

মণকর অসমাপ্ত কথাটা শেষ না করিতে দিয়া গোপাল
সাহা বলিয়া উঠিল—একে বলে আভিমান, বৃঝলি মণক 
মারধর বৌকে করে কি 
 ভা কি আর করবি বল্ 
আলেট ভৌর মন্দ ! চোখে মূখে অমন দর্শনধারী ভৌর
বৌ, বাবুদের চোথ ভ পডবেই । যা বাড়ী যা । দিনের
আলোয় একটু থোঁজ-ধবর কর্ । না আসে সে, দেখে
ভনে আর একটা বিষে-খা করবি । এই উঠিভ বয়সে
কি গিয়ীবায়ী ছেড়ে থাকা ঠিক—বিলয়া গোপাল সাহা
ছাসির আবেগে একটু ঠাট্টা করিল । কিন্তু মণকর ইহা
ভাল লাগিল না । সে ভাড়াভাড়ি গোপাল সাহার হাত
ছটি ধরিয়া ককণ কণ্ঠে কহিল—একথানা ভাল ভুবে শাড়ী
দিবি গণাল-লা 
মাইনে পেলেই লামটা দিয়ে দেব ।

- —কার জন্ত আর নিবি ভাই, সে কি আর আসবে ?
- --তৰু দাও না গণাল-দা।
- —নিমে বা, দাম লাগবে না। বলিয়া গোপাল সাহা পছন্দমত একধানা ডুবে শাড়ী মণক্ষর হাতে দিল। আবার কহিল—নিমে বা, এই শাড়ী কাছে থাকলে ভাকে ভুলবি না।

গোণাল সাহার দেওয়া ভূবে শাড়ী হাতে করিয়া মণক ফিরিয়া আসিয়া গাড়াইল বাড়ীর ছোট আজিনায়। তথন সবে ভোর হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠিল এবং সেধান হইতে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি দিয়া ঘাহা দোধল ভাহাতে সে শুধু বিশ্বিত হইয়াই সেদিক হইতে ভাহার দৃষ্টি কিরাইতে পারিল না। ঘরের ভিতরে বেড়ায় ঠেস্ দিয়া তুই হাঁটু ধরিয়া মণিয়া বসিয়া আছে। দৃষ্টিতে ভার আনন্দ ও শান্ধি যেন উপচাইয়া পভিতেছে। কিন্তু মণককে দেখিয়া সে দৃষ্টি ঘেন অকশ্বাৎ নিবিয়া গোল। কহিল—এ কি তুর চেহারা হয়ে গোছে মণক। চোধ বসে গেছে, মুধে বক্ত নেই—

অনেক দিনের হারানো প্রিয় জিনিস—অত্যের অধিকারে দেখিয়াও ঘেনন মৃগপৎ মাছ্য আশা ও নিরাশার মাঝে পড়িয়া সেই দিকে অতিবিশ্ময়ে তাকাইয়া থাকে, বার্দ্ধের অধিকারে মণিয়াকে কল্পনা করিয়া মণক সেই ভাবে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। কিন্তু সে অতি সামাঞ্চ সমন্ন মাত্র। তার পরই বেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই ধণ্করিয়া বিদিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মণকর কারায় মণিয়া কেমন বেন বিচলিত হইরা পড়িল। সে তার বায়গা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল মণকর কাছে, তার পর তার কাছে ঘন হইরা বসিয়া পড়িয়া তাহার কাঁধে হাত রাধিয়া কহিল—দ্ব বোকা! কাঁদে না, আমি কি বাগান-বাড়ীতে গিয়েছি নাকি?

মণক কথাট। ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া মণিয়ার মধের দিকে কেবল চাহিতে লাগিল।

মণক্রর এই চাহনি মণিয়াকে বড়ই লক্ষিত করিল।
ভার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে ভারি অক্সায় করিয়াছে মণক্রকে জব্দ করিতে গিয়া। মণক্রর আত্মভোলা
দৃষ্টি মণিয়াকে ব্যথা না দিয়া পারিল না। সে মণক্রর চোধে
চোধ বাধিয়া কহিল—দেখিস্কি, সভ্যি বাব্ব বাড়ী
ঘাইনি।

- —সভাি । মণক্ষর বাক্যে সকাতর নির্ভাবিত ভাষা।
- ই্যাপো। হাসিয়া বলিল মাণ্যা।
- —কেনে যাগ নি ?
- দূর, ওথানে গেলে কি মান-ইজ্জং থাকে না আবক থাকে ? বলিয়া মণক্ষর মুখের কাছে মুখ আনিয়া অভি ধীরে কহিল— ভূকে ছেড়ে কুথার যাব ৷ ভূই বে. ভালবাসিস্ —
- কই ভালবাসি—মার দিলাম বে। অঞ্চকাত্তর চোখে একটু ছাসিয়া কছিল মণক।

— তুই পত্যি বোকা। ভালবাদিস্ বলেই ত মারলি। তানা হ'লে কি মামার গায়ে হাত তুলতে পারতিস্?

আৰু মণকর মনে পড়িল, ঝংড়ু সন্ধার মেয়েকে একটু-আঘটু লেথাপড়া শিথাইয়াছিল বলিয়া মণিয়া এই সব কথা বলিতে পাবে। এই মণিয়াকে অনেকেই চাহিয়াছিল বিবাহ করিতে। কিন্তু ঝংডুর যে কেন মনে ধরিয়াছিল মণককে তা ঝংড়ই জানে।

মণক প্রত্যুত্তরে কহিল—তবে কুথায় ছিলি রাত্রে ?
—রাত্রি ভোর নাগাদ ফিরেছি। তুর পদে ঝগড়া
ক'বে মান্কীর বাড়ী চলে ঘাই। মান্কী ওরা আমার
জন্ম রাগ করে বদেছিল। আমি গেলে দকলে সাড়ে
ন'টায় সার্কাস দেখতে ঘাই। ফিরতে অনেক রাত্রি হয়,
ভাই রাত্রিটা মান্কীর ওবানে ছিলাম। তুর উপর রাগ
করেই কিন্তু আসতে পা'বলেও আদি নি। বলিয়া হাসিয়া
কহিল—চল মণক, ঘরে চল, কি এনেছি দেখ্বি।

--কিবে?

——চলই না। বলিয়া মণকর হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া ছই বোতল মদ তাহার দামনে ধরিয়া কহিল, নে থা, এ বড়লোকেরা থায়। মান্কীর কাছে ধার ক'রে টাকা নিয়ে নয়াবাজার থেকে কিনেছিলাম। এই থা। তাড়ি-টাডি ওসর বাজে জিনিস খাস্নে।

মণক মাধা নাড়িয়া কহিল—কেনে টাকা ধ্রচ ক'রে এ সব আনলি ? তাড়ি, মদ ও সব কিছুই আর ধাব না। চক্ষ টানিয়া হাসিয়া কহিল মণিয়া—কেনে ?

— কেনে ৩ ধাস্না। আমার খুনী। বার বার ভুল করলে দেবতা খুব শাতি দেবেন। বলিয়া মদেব বোতল তু'ইটা ধরিয়া বাহিরে সঞ্চোরে কেলিয়া দিতেই ইটের উপর পড়িয়া উহা ভাঙিয়া ধান খান হইয়া গেল।

মণিয়া কৃত্রিম পাস্তীর্য প্রকাশ করিয়া কহিল —ও কি কর্মিন, টাকার মাল।

— দূর তুব টাকার মালের নিকুচি করেছে। যা ধাব না, ভাসভিয়ই ধাব না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল — বাইরে যাবি মণিয়া ?

-- दकरन ?

—চল্ না। বিশয়া মণিয়াকে ধরিয়া বাহিরে আনিতে আনিতে বলিল—তুর জন্ম যে ডুরে শাড়ী এনেছি।

—মাইরি १

--- हैंग द्वा

ত্ই জনে বাহিরে আসিতেই মাচানের উপর হইতে শাড়ীখানা আনিয়া মণিয়ার হাতে দিয়া কহিল—দেখ ত, ফলর না?

— সত্যি স্থন্দর। মণিয়া যেন আনন্দে গলিয়া পড়িল।

—নে তবে পর দেখি। হাসিয়া বলিল মণরু।

— দৃব; এখন থাক্, আপে হাড়ি কেঁনেল নিয়ে বসি, তুব জন্ত বালাবালা করি, তার পর— বলিয়া মণকর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিল—সারাটা বাত্রি বড় কট পেয়েছিস্— নাবে মণক ?

কৃতিম অভিমান করিয়া কহিল মণক-শাব না? তুই যে ভর দেখিয়েছিলি--বাব্বা--বলিবার সলে সলেই মণিয়ার মাথাটা বুকের সলে চাপিয়া ধরিভেই মিলনের অনাবিল আনন্দের আবেশে মণকর চকু ছুইটি ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিল।

# ক্রোপট্কিন্

#### बीविकयमान हरिष्ठाभाशाय

নিভ্তে মগন ছিলে জ্ঞান-সাধনায়।
মাটির মান্ত্র এসে দাঁড়ালো সেথায়—
সর্কারা! অনশনে অন্বিচর্মসার!
অভিশপ্ত শিরে তার দেনার পাহাড়!
বিভাৎ চমকি গেল মনের আকাশে;
নবদৃষ্টি এলো চোধে। শতজ্জির্বাসে
ব যে কিষাণ চলে সন্থার ছায়ায়—
বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ও যদি না পায়,

আর্টের আনন্দ-লোকে না পায় আসন—
মিথ্যা এই সভাতার যত বিজ্তন।
নিতৃত তপস্থা হ'তে আসিলে বাহিরে
সর্কহাবা মানবের ত্বে-সিন্ধু-তীরে।
বাজালে বিপ্লব-শন্ধ যুগান্তের ত্বাবে।
ক্সিয়ার শেত প্রীই, প্রণাম ডোমারে।

# কাশ্মীর-ভ্রমণ

#### শ্রীশাস্থা দেবী

Ŕ

শীনগরে বাড়ীভাড়া খুব বেশী নয়। যাঁরা ওথানে অনেক দিন আছেন তাঁদের সাহায্যে বাড়ীভাড়া নিয়ে চাকর-বাকর রেখে থাক্লে থবচ বেশী হয় না। নেডুদ গোটেলে থবচ খুব বেশী।

ছোট ছাউদ-বোট ভাড়া নেওয়ার নানারকম প্রথা আছে। নিজে চাকর-বাকর রেথে শুধু বোটটা ভাড়া নিয়ে ইচ্ছামত রাশ্বাবারা করিয়ে নিলে খরচ বেশী হয় না এবং মনের মত খাওয়া-লাওয়া করা যায়। অবশু বাড়ীভাড়া ক'রে থাকার চেয়ে খরচ এতে বেশী। কিন্তু বোটওয়ালাকে খাওয়ালাওয়ার সব ভার দিয়ে হোটেলের মত তার বোটে বাস করলে নানা অফ্বিধা হয়। যারা খেতে ভালবাসেন, তারা সবদিন ইচ্ছামত থেতে পান না। বোটওয়ালা চায় কতে কম খেতে দিয়ে কত বেশী লাভ রাখা যায় ভাই দেখতে, কিন্তু খানেওয়ালা থদ্দের হ'লে সে খেতে চায় দামের উপযুক্ত। এ প্রামে তুধ পাওয়া যায় না, ও প্রামে আরু তরকারি মিলল না ইত্যাদি ব'লে ফাঁকি দিতে তাদের কিছু বাধে না। একবেলার খাবার তুলে রেখে আর একবেলা চালিয়ে দিতে পারলেও বোটওয়ালারা বাঁচে।

ছোট ছোট বোটেও ত্থানা শোবার ঘর, ত্টা বাথকম, একটা থাবার ও বসবার শ্বর, একটা জিনিষপত্র রাথবার ঘর শাকে। স্থতরাং ইচ্ছা করলে ত্তিনটি ছেলেপিলে নিয়ে থাকা যায়।

শীনগর থেকে হাউস-বোর্ট নিয়ে জলপথে আনেক দ্বে আনেক দিকে ঘাওয়া যায়। একটানা একটা তুর্গন্ধওয়ালা ঘাটে না ব'লে থেকে দ্বে কোথাও বেড়াতে ধাব ঠিক করলাম। কারণ কাশ্মীরের প্রাক্ত দৌন্দর্য্য শীনগরের বাইরেই। ১০ই ভোরবেলা আমাদের নৌকা আমাদের ফোল জলপথে এগিয়ে চলে বাবে কথা হ'ল। আমরা শারাদিন শীনগরে ঘূরে এবং কার্পেটের ফ্যাক্টরী দেখে সন্ধ্যার স্থলপথে মোটরে গিয়ে নৌকা ধ্যব ঠিক করলাম। একটা স্থান নির্দেশ করা হল। কার্পেটের ফ্যাক্টরী দেখবার মত জিনিষ। দেখানে কম্বল, স্থটের ফ্যাক্টরী দেখবার মত জিনিষ। দেখানে কম্বল, স্থটের কাশড় ইত্যাদিও ভৈরি হয়। কে-শব দেখে গোলাম কার্পেটের ঘরে। কভ সুক্মের ক্লের নজার কার্পেটি যে তৈরি হছে। তার দামও

তেমনি! বত দামী কার্পেট তত তার মিহি বুন্র ও গ্রন্থিনি আরো কাগজে আঁকা হয়। তার পর তাঁতে কোন্বঙের পর কোন্বঙের পশম ক'বার দিলে দেই ন্যাঞ্লি তৈরি হবে দেগুলি বড় বড় কাগজে ঘর

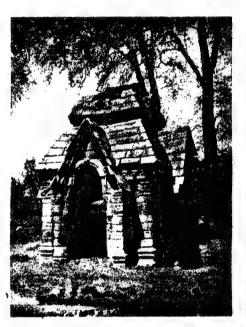

পদ্রোধান মন্দির-জীনগর, কাশ্মীর

কেটে লেখা হয়। ঘরে চুকে দেখলাম কয়েকজন লোক খুব গজীবভাবে নাম্তা পড়ার মত ক্রমাগত কি পড়ে চলেছে। পরে শুন্লাম তারা কার্পেট শিল্পীদের নক্স। তোলবার ইন্ধিত পড়ে শোনাছে। শিল্পীরা শুনে শুনে ঠিক সেই মত রঙ দিয়ে বুনে যাছে।

সদ্ধার একটু আগে মুখোপাধ্যায়-মহাশ্যের গাড়ী ক'রে আমরা শ্রীনগরের বন্ধুদের নিকট, বিশেষ ক'রে নিয়োগী মহাশয়দের কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের বোটের সন্ধানে চললাম। শ্রীনগর অভিক্রম ক'রে অনেক ভক্ষবীথির ভিতর দিয়ে, অনেক শস্তক্ষেত্রর ধার দিয়ে নানা দিকে, থোক নিলাম, কিন্তু নৌকার কোনও থোক পাওয়া গেক

ना। পথে धानत्क नाहांश क्यां अशिष्य अन।
"अहे य अशिष्य धानां क्यां क्यां वें ल करनं ये शिष्ठ या अशिष्य धार्य एउटक निष्य त्रां क्यां विष्ठ क्यां विष्ठ क्यां व्यां क्यां क्यां व्यां क्यां क्यां व्यां क्यां व्यां क्यां व्यां क्यां व्यां क्यां क्यां व्यां क्यां क्यां व्यां क्यां क

মিঃ নিয়োগী তথনই গাড়ী বার করলেন। সন্ধা হয়ে লিষেছে। আকাশে মেখ আরও ঘন হয়ে উঠেছে। এই রকম নিক্ষেশ বাজায় পাবেন কি রকম ছম্ছম্করডে লাগ্ল। অন্ধকার পথ দিয়ে চলেছি, হাওয়া ক্রমে ঝোড়ো हरत के हि. शास बुधिय हार्ड अत्म माग्रह, चाकारम त्मच महारम्दद चंदाद मछ फूल फूल इड़िय १७ एह, সক্ষেমা গাছের উন্নত মাথাগুলি বিরাট সহস্র চামরের মত ছলছে, বেন প্রলয়ের পূর্বলকণ। নানা জায়গার গাড়ী দ্বাড় করিয়ে নৌকার লোকটি ভাক দিতে লাগ্ল। কিছ কেউ সাড়া দেব না। খোলা গাড়ীতে বুটির ছাট খত সজোরে এসে গারে লাগছে তত মনকে সাখনা দিচ্ছি. "কাদীরে ঝডবৃষ্টি বেশীকণ থাকে না<sup>়</sup> ,রাজগণে ছরলে আর সন্ধান পাওয়া যাবে না বোঝা গেল। অগত্যা গাড়ী ছেড়ে আমরা মাঠের পথে নামলাম। माठे जलाब पिटक जान हरत शिखाह, मारब मारब कामा মাটি. অথচ আমাদের সলে একটা আলোও নেই। বোটওয়ালা হাঁক দিতে দিতে চলেছে, অকমাৎ বছদুর থেকে ভার হাঁকের সাড়া শোনা গেল। থড়ে যেন প্রাণ এল। বোটওয়ালা তার আজীবন সংগৃহীত সমস্ত গালির বোৰা উত্থাড় করে ঢাল্ভে লাগল। খানিক পরে দেখা ধ্রেল ক্ষীণ একটি আলোকরেখা। আমাদের ক্ষমাদার चाला निष्य चान्छ। जमानावरक स्वर्थ कीवरन এछ भूगी क्थन्छ इरे नि ।

রাজে নিশ্চিত্ত হতে খুমনো গেল। ভোরবেলা উঠে দেখি বেন আর একটা কোনু রাজ্যে এনেছি। জীনগরের

নদীর উপবের কাঠের বড় বড় সাতটা বীজ ছাড়িয়ে কাশ্মীর উপভ্যকার উন্মক্ত প্রান্তরে এসে পড়েচি: এখানে শহরের নোংরা গলি আর ভাঙাবাড়ীর কোনও চিহ্ন নেই। তুপাশে খোলা মাঠের চলেছে, জলের ধারে ধারে মহাতপৰীর মভ চেনার প্রভৃতি স্থপম্ভীর স্থিরভাবে দাড়িয়ে। এই জারগাটি যেন একটি তপোবন। ইন্দোরের বাজা এখানে তাঁর তাঁবু ফেলেছেন দেখলাম। ভিনি নিজে বোধ হয় হাউসবোটে থাকেন, সাৰপাৰুৱা তাঁবুতে। রাজারাজড়া দেখে আমরা ভোর চারটের থেকেই নৌকা ছেড়ে দিলাম। উলার ছদের पिटक চলেছি। नमो अभारन जीनशरहत रहरत व्यासक চওড়া আর জল পরিকার। শ্রীনগরের জল বড় নোংরা। <u>দেখানে ছোট ছোট বাড়ীও দৰ দোতলা আর তাতে সারি</u> সারি জানালা। মেয়েরা প্রায় জানালার ধারেই বদে থাকে। সেথান থেকে দরকারমত বালতি নামিয়ে নদী ও খালের নোংরা জল তোলে, আর বাডীর ময়লাগুলো ঝপঝাপ ক'রে খালের মধ্যে ফেলে দেয়। কাপড়চোপড কাচতে হলে নেমে এসে ঘাটে বসে। বাইরে চেনার কুঞ্জের পর সফেদার সারি হৃক হয়েছে। ডাঙায় গাছগুলি স্কীনের মত থাড়া হয়ে আছে, কলে ছায়াগুলি তুল্ছে: সারাদিন নৌকা চলেছে। বড় বড় হাউস-বোট, ঘাসের নৌকা, কাঠ বোঝাই নৌকা। শ্রীনগর-যাত্রী-নৌকা প্রলিকে গুণ টেনে নিয়ে চপেছে, কারণ সেটা স্রোভের উন্টা দিকে। কোথাও তু-ভিন জন টানছে, কোথাও বা দশ-বার জন। উলাবের দিকে দাঁড় টেনেই যাওয়া যায়। প্রসা বাঁচাবার জন্তে আমাদের নৌকাওয়ালা সপরিবারেই দাঁড বাইছে, অন্ত লোক রাথে নি। কোনও বৃহৎ চেনার জন্ধক নদীবেটন ক'রে চলে গিয়েছে, জ্বলের মাঝখানেই সে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। জলের প্রায় মধ্যে হলুদ রঙের সূর্বে ক্ষেত সোনার ফদল বুকে ক'রে ঝলমল করছে। মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যায়, পাল পাল গরু চরছে, ছোট ছোট বাড়ী উকি দিচ্ছে, গ্রামবাসীরা ফলফুল বিক্রী করতে শিকারা চড়ে নৌকায় একে হাজির হচ্ছে: কেউ বা বলছে, "আমার শিকারায় চল, বড় বড় মাছ ধরিয়ে *দেব*।" ভাদের কাছে মংস্থাশিকারী সাহেবদের বড় বড় সার্টি-ফিকেট। গলানো রূপার মত উ**জ্জল সুর্ব্যের আলো** প্রকৃতির রূপ আবও দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঠের পিছনের প্রকাণ্ড পাহাড়গুলি মাথা উচু ক'রে জানিরে मिटक्स रव अठा मीरफद रमम । औरमद क्षवंद मीक्षि रन्हें,

শীতের স্থতীক্ষ বাছু ও কুয়াসা নেই, হাছা হাছা গ্রম কাপড়ে বেশ আরামে দিন কেটে বায়। শ্রীনগরের চেয়ে হাওয়া এদিকে অনেকটা ঠাওা।

সাহেব-মেমরা কেদারা-কুর্দি শোভিত সাহেবী হাউস-বোটে দ্বের পথে চলেছেন। এ দেশী অনেকে চলেছে সাদাসিধা ছাউনি-দেওয়া বজরায় কার্পেট পেতে। তাদের শোবার ঘর, ধাবার ঘর আলাদা আলাদা নেই।

কুর্ব্যান্তের একটু আগে যখন Windsor এনে উলারের অদ্রে একটা ঘাটে থামল তখন হঠাৎ টুপটাপ বৃষ্টি স্থক হ'ল। আমরা ভাবলাম হয়ত কিছুই দেখা হবে না। কিছ বৃষ্টি আবার থামল দেখে বোটের লোকেরা বলল, "এখানে বাইরে বলে চা খেতে হয়।" কতকগুলো ভিজে খড়ের গাদার পাশে চেয়ার টেবিল পেতে আমরা চা খেতে বসলাম আর আমাদের খানসামার বৌ মাঠে উনান পেতে রায়া আরম্ভ করল। ছোট্ট ন্রজাহান আমাদের কটি ও বিস্কৃটে মাঝে মাঝে ভাগ বসাচ্ছিল এবং নিজের মনে বক্ততা করছিল।

১১ই আমরা উলার লেকে পৌছলাম। ছেলেবেলা থেকে ভূগোলে উলার লেকের কথা পড়েছি, কিছ কোথায় উলার লেকে গুপ্রথম অংশটিতে অনেকথানি জল দেখা যায় বটে, কিছ সমস্ত জলভাগই প্রায় পানফলের ক্ষেতে ভর্তি। মনে হয় যেন মাঠে জল দাঁড়িয়েছে। দাঁড় ফেলার সঙ্গে লকে লভাগুলি জড়িয়ে ওঠে। ফল কত হয় আনি না, তবে লভাগুলি গরু-বাছুরের থাছ হয় ব'লে শুনেছি। দর্পণের মত উজ্জ্বল এমন বিরাট বারিপৃষ্ঠটি দরিত্র গ্রামবাদীর গরু-বাছুরের সেবায় এমন দশাপ্রাপ্ত হয়েছে দেখে তৃংখ হয়। কত দ্ব দেশের মাহ্য পৃথিবীর কত পথ অভিক্রম ক'রে কাশ্মীর দেখতে আসে। ভার এত বড় হুদটিকে কাশ্মীর-রাজ এমন অ্যাত্র নাই হতে দিয়ে নিজেরই প্রতিশন্তি নাই করেছেন।

এই হ্রদটির নাম পুরাকালে ছিল মহাপদ্ম সরস, তারপর হয় উলোল হ্রদ, এথন হয়ে দাঁড়িয়েছে উলার। উলার কেন ১২ই মাইল লখা ও ৫ মাইল চওড়া। উলারে একটি ছোট খীপ আছে তার নাম জৈনলকা। ইহা বোধ হয় কাশ্মীরের রাজা জৈন-উল-আবিদিনের (১৪২১-১৪৭২) নামে পরিচিত। ইনি স্থাপত্য, শিল্প ও চাককলার উলভিতে উৎসাহী ছিলেন এবং হিন্দু প্রজাদের প্রভিব্যারহার করতেন। ইহারই উৎসাহে কাশ্মীরে শাল তৈয়ারী ও কাগজমণ্ডের শিল্প ইত্যাদির স্থচনা হয় ব'লে শোনা বায়। তাঁর পিতা শিকক্ষর বুৎসি থাঁছিলেন উন্টা প্রকৃতির।

পানকলের ক্ষেত্রের ভিতর দিরে বোট ভ স্থার যাবে না, কাজেই শিকারা নামান হ'ল। সঙ্গে ছোট একটি ছাতা স্থার ছুটি একটি শাল ক্ষল ইত্যাদি। গ্রামের ভিতর দিয়ে শিকারা খানিক টেনে খানিক দাঁড়



বন্দীপুরের নিকট একটি প্রাম

বেরে চল্ল। এক জারগার জলপথ এড সরু যে আমাদের 
হন্ধ নেমে পড়তে হল। আমাকে নামতে দেখে গ্রামহন্ধ 
ছেলে-বুড়ো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সেখানে যা কালা! 
প্রত্যেকটি কাশ্মীর-ভৃহিভাকেই দেখে মনে হচ্ছিল পোবরে 
পদাফুল। এক এক জনের হাঁটু পর্যান্ত কালা, ছুই-একটি 
ছোট মেয়ে সামলাভে না পেরে পড়ে গিয়েছে, ভালের মুধ 
পোষাক সবই কর্দ্ধমাক্ত। কিছু ভাভে ভালের জক্ষেপও 
নেই, এমন মহোৎসাহে চলেছে যেন চন্দন মেখে এসেছে।

নৌকটি ভালার উপর দিয়ে বায়ে নিয়ে আবার ও পারে তাতে চড়া গেল। জলে কুম্দ-কহলারও দেখলাম, ভাছাড়া ছোট ছোট নাম-না-জানা গোলাপী ফুলও এক রকম দেখলাম। গ্রাম ছাড়িয়ে যখন নৌকা আনেক দ্র চলে গেছে, তখন বৃষ্টি কুরু হ'ল। সক্ষে বর্গাতি ছিল না, ভর্ছোট ছাতা। তাতে জল আটকায় না দেখে, দাঁড়িমাঝিরা তাদের পায়ের কমলগুলো তাঁবুর মত করে আমাদের মাথার উপরে তুলে ধরল। কিছু তাতেও রক্ষা নাই, এইবার আরম্ভ হ'ল শিলাবৃষ্টি। এদিকে কমল-ধোওয়া নোংরা জল টপ্টপ ক'রে শালে গড়ে কালো কালো লাগ হতে লাগল।

১২ই সকালে আমরা উলার লেকের বড অংশটিতে গেলাম। এদিকে পানফলের ক্ষেতে জল ঢাকা পড়ে নি তেমন ক'বে, কাজেই দেখতে অনেকটা ভাল। এখানে প্রায় স্বটাই জল, তাতে নৌকা চলেছে, জলের চারি ধারে পাহাড়। তুই-চার দল সাহেব এসে জুটেছে। গ্রামের ছেলেমেরেরা ভতের মত নোংরা আর কাদামাধা। বন্দীপুর নামক একটি গ্রামের কিছু দূরে অন্ত একটা ছোট গ্রামে আমরা নৌকা রাধলাম। ঘাটে ছোট ছোট শিকার। বাঁধা। ঠিক হ'ল এখান থেকে ছটি ছোডা ভাডা ক'ৱে আমরা ভাগবাল পাদের কাছে যাব। দেইখান থেকে গিলগিট খাবার রান্ডা। গিলগিট ১৭৮ মাইল দুরে। এই পথটির নাম বন্দীপুর-গিলগিট রোড। ইহা ১৯৩ মাইল লম্বা এবং বুরজিল পাদের ভিতর দিয়ে সিয়েছে। এ দিকে আমাদের দেশের সোকের। বড় আসে না ব'লে আমরা এই দিকটা বিশেষ ক'রে দেখতে এলাম। বন্ধ প্রকৃতির দৌন্দর্য ও এখানকার গভীর নির্জ্জনত। মনকে মুগ্ধ করে।

বন্দীপুরে পৌছে ঘোড়ায় চড়তে হবে। তার আগের মাইল থানিক পথ ধানকেত, আল, জলের নালা, গ্রাম্য পথ ইত্যানির ভিতর দিয়ে হেঁটে পার হতে হ'ল। ক্ষেতে আল দিয়ে জল বেঁধে স্থলরী কাশ্মীরী মেয়েরা নোংরা কাণড় প'রে এক হাঁটু কালা-জলে গাঁড়িয়ে থান ফুইছিল। পুরুবেরা বিশেব কিছু ক্রছিল না; মারে মাঝে ছ্-এক জন কালামাটি কুপিয়ে আলের উপর চাপাজিল। আমালের জ্তাহ্ম পা সেই কালা-মাটিতে দেবামাত্র এক বিষ্
২ বস্থ বিষ্
রক্ষা নেই; মাঝে মাঝে এক দিকের কালা থেকে লাফিয়ে

আর এক দিকের কাদায় গিমে পড়তে হচ্ছিল। প্রাণ প্রায় বায় আর কি! প্রত্যেক মৃহুর্ত্তে কর্দম-শব্যা নেবার আশকায় মন ভয়ে কাঠ হয়েছিল। প্রামে নোংরা ভূতের মত এক এক পাল ছোট ছোট ছেলে এক বাটিতে চার-পাঁচ জন ভাত নিয়ে বদে থাছিল এবং আমাদের ছুর্গতি দেখে বিশ্বিত দৃষ্টিতে তাকাছিল।

অবশেষে আমরা বন্দীপুরের শুকনো ডাঙায় এবং ভাল রাস্তায় এলাম। এখানে ঘোড়ায় চড়তে হ'ল। এই প্রথম এবং সম্ভবত আমার শেষ ঘোড়ায় চড়া। ঘোড়ায় যেমন চেহারা তেমনি সাজ এবং ডেমনি ভার জিন। সহিসদের সাহায়ে কোন রক্ষে ঘোড়ায় চড়া গেল যদিও হেঁটে গেলে এর চেয়ে জনেক আরামে যেডাম এবার পথ ক্রমশ: উপরের দিকে উঠছে, কিল্প অতি ধীরে। বন্দীপুরের পর নাওপুর, সোনারউইং, ক্রালাপুর, মাতৃগাম, চাকার ও বোনার পার হয়ে ক্রাগবালে পৌছাতে হয় ক্রাগবালে পর্যাটক ও সর্কারী লোকজনদের জন্ম একটি বিশ্রাম গৃহ আছে। সেই পর্যাস্ত আমাদের যাবার কথা ছিল।

বন্দীপুরের পর প্রথম ছয় মাইল ঘরবাড়ী আছে, কেত আছে, লোক চলাচল করে। তার পর বাকি পথ পার্বত্য ভীষণ থাড়া পথ, তুধারে ঘন পাইন ও ফারের দীর্ঘ বন। গ্রাম-টামের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দেখা যার ঘোডার পাল পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে, অথব লম্বা দাডিওয়ালা লোমে-ঢাকা ছাগলের পাল পাহাডের গায়ে চরে বেড়াচ্ছে। গুজার জাতি নামক এক জাতীঃ লোক এখানে ছাগল চরিয়ে বেডায়। এদের বং বেশ কালো, পোষাকও কালো, নাক খুব খাঁড়া থাঁড়া। গুজার জাতি বোধ হয় ঘোড়া ছাগল প্রভৃতির ব্যবসা করে। মাঝে মাঝে ভাদের ছোট ছোট ভারু খাটিয়ে আগুন জেলে দল বেঁধে রান্নাবাড়া করতেও দেখলাম। বন্দীপুরের কাছেই মন্ত একটা ভ্রাম্যমাণ দল মাঠে তাঁবু ফেলেছে দেখলাম। কালো পোবাক পরা মেয়ে-গুলির নাকে নাকছাবি, মাথায় টুপির ধারে পিঠে লখা बानत, मृत्थत ভार शुक्रस्य मछ । यह राह शाहारह महिस्यत পালও অল্লব্ধ দেখা যায়। তবে সব চেয়ে বেশী হচ্ছে ঘোডার পাল। কাশ্মীরে বিশেষ ক'রে ত্রাগবালের পথেই প্রথম দেখলাম পাহাড়ের পার্যে হোড়ার বাচ্চারা মায়ের ছুধ খেতে থেতে চলেছে। বাজাগুলি ভাবি হুন্দর কিছ বোগা রোগা দেখতে। অধিনীদের সন্তানপালন এখানে ব্দনেক কাষগাড়েই চোধে শড়ে।

বন্দীপুর থেকে তিন মাইল দুরে
কালাপুরের কাছে একটা প্রকাণ্ড
ক্ষম্মর নদী আছে, নামটা কি জানি
না। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর
দিয়ে নদী লাফিয়ে চলেছে। এত
জোবে জল চলেছে যে তরক প্রায়
সমুত্র-তরকের মত চঞ্চল হয়ে
উঠেছে; কেবলই পুঞ্জ পুঞ্জ বরফের
মত সালা ফেনা হচ্ছে; মনে হচ্ছে
এর তলায়ও বোধ হয় একটা
সমন্ত্রমন্থন চলেছে।

এই নদীর উপর একটা প্রকাণ্ড লাল বিক্ক আছে। ভার পর আর একটা গ্রামে বোনার পাহাড় থেকে একটা স্থলর নদী নেমেছে, সেটাও খ্ব স্থলর কিন্ধ ছোট। ফেনা এডই সাদা বে মনে হয় তুবের কি বরফের

নদী। এই নদীটি সন্তিটে একটু উপরে গ্লেদিয়ার থেকে নামছে, তবে আমরা সেই পর্যন্ত হাই নি।

পার্বত্য পথে অনেকথানি উঠলে দুরে অনেক নীচে প্রকাণ্ড উলার হ্রদ, নদী, থাল, ধানের ক্ষেত্র, পপ্লার আর উহলো বন, গ্রাম প্রভৃতি হ্রন্দর ম্যাপের মত দেখায়। এতথানি বিত্তীর্ণ ভূথগুকে এমন ছবির মত দেখা একমাত্র এরোপ্রেনেই বোধ হয় সম্ভব। কাশ্মীর যে কি আশ্চর্য্য হ্রন্দর দেখতে এই পার্বত্য পথ থেকে একবার দেখলে তা ভাল ক'রে বোঝা যায়। ইহাকে ভূ-স্বর্গ ব'লে সত্যই মনে হয় এই নির্জন পার্বত্য পথে এলে।

আগবাদে পাইন গাছেও ফলফুলের শোভা হল্দব হয়েছে। বদস্তের হাওয়া কাঁটা গাছকেও সৌন্দর্য্যে অলঙ্গত করতে ছাড়ে নি। পথে বক্ত ফুলের গাছে বড় বড় সালা ফুলের তোড়া ছুটে আছে, মাঝে মাঝে সালা ও রঙীন গোলাপের কুঞ্জ। উচু উচু গাছে ভর্তি পাহাড়ে বরফ পড়ে রয়েছে। কোথাও পাহাড় ধ্বসে পড়েছে। আগবালের এফেবারে কাছে এসে একটা ফাঁক দিয়ে বছ শৃক্ষবিশিষ্ট একটি তুবারধবল গিরিশ্রেণী দেখা গেল। এগুলি নালা পর্যন্তের নিকটের কোনও গিরিশ্রেণী কি না

আমরা যথন জাগবালে পৌছলাম, তথন বেলা তিনটে হয়েছে। সহিসরা বলল, "ফিবে যেতে রাত ৯॥টা বেজে বাবে।" কাশীরে তথন রাত্রি আটটার পরও জম্পষ্ট দিনের আলো দেখতাম, কিছু এই নির্জন পার্বত্য



উলার লেকের পথে

পথে রাত্রি নাটায় যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। আমাদের সকে আলো ছিল না।

ভাবলাম ভাকবাংলোতে রাভটা কাটিয়ে কাল দিনের বেলা ফেরা যাবে। কিন্তু ঘরে চুকে দেখলাম দেখানে গদিহীন ছটি খাট, ছটি চেয়ার আর ছটি টেবিল ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। চৌকিদার বললে, "এখানে যারা আসে ভারা ঘোড়ার পিঠে বালতি বাথ-টব, সভরঞ্চি, বাসন বিছানা ইত্যাদি যাবভীয় জিনিষ নিয়ে আদে।"

আগের দিন কারা সব এখানে এসেছিল: দেখলাম এক দল ঘোড়ার পিঠে তাদের সতরঞ্চি, গদি, বাথ-টব, বালতি. টিফিন-বাস্কেট, কমোড ইত্যাদি বাবহার্যা যাবতীয় জিনিষ ফিবে চলেছে। এ কথা আমরা আগে জানতাম না, কাজেই মুশ্বিলে পড়লাম। চৌকিদার বললে, "চিমনীতে জালাবার কাঠ দিতে পারি, আর কিছু নেই।" ত্রাগবাল শীতের জন্ম বিখ্যাত, দিনের বেলাই যে রকম শীত দেখলাম, তা আমাদের কাপড-চোপডের সাহায্যে নিবারণ কর। শক্ত, রাত্রে এই রকম পোষাকে বিনা বিছানায় থাকলে ত নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। স্থতরাং আমি ফিরে যাওয়া ঠিক করলাম। চৌকিদার ছ-পেয়ালা ভগু চা দিতেই পাঁচটা বাজিয়ে দিল। এ ছাড়া কোনও খান্ত ভার ভাগুরে ছিল না! দেখলাম পথে ছ-এক জন সাহেব-মেম ঘুরছে। এথানে আনেকে পাইন-বনের মধ্যে ক্যাম্পিং করতে আদে। তা ছাড়া আগবাদ পালে ( ১২,৬০০ ফুট উচ ) যাবার এই পথ। সেখান থেকে

নাংগা পৰ্কতের মহান্দৃত দেখা যায়। আগবাল পাদের শীত অবর্ণনীয়।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই গভীর পাইন বন-গুলি অন্তত পার হয়ে যেতে পারব আশা হ'ল। কিছ কপালে আৰু চুৰ্ফোগ ছিল। পথে বাব বাব বিববিবে वृष्टि अवर माकन त्याएण हा श्रा श्रूक ह'न। व्यामारमय ছাডা, वर्गांड, जाता किहुरे किन ना। পথে मांजावादेश ছান নেই. এক দিকে খাড়া পাহাড় আর অন্ত দিকে গভীর খাদ ও বন। কডের ধাকায় উডে যাবার ভয়ে मास्य मास्य शाहारकृत चाजारमहे माजाव्याम ; किन्न वृष्टिक आधि किছु छि । भागन मिनाम ना। वननाम, "দীড়িয়ে ভেন্ধার চেয়ে চলতে চলতে ভেন্ধা ভাল। তব ভ থানিকটা পথ কমে যাবে।" ঝড়ের ধুলোয় চোথ নাক প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল, এদিকে আমার স্বামীর ট্ৰপিটা মাথা থেকে উড়ে গেল। স্থদীর্ঘ পথ এত খাড়াই যে পা ফম্বালেই পাতালে চলে যেতে হবে; তার উপর ছ্-ডিন মিনিট অস্তর একটা ক'রে নৃতন বাঁক এবং বোড়ারা নিজেদের ইচ্ছামত খাদের ধার দিয়ে ছাড়া চলে না। আমি বোভার চডতে অনভাত্ত ব'লে আমার জন্ত ত্ব-জন সহিস রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল বে আমি একজন পাকা বোড়সওয়ার, কেবল টাকা ধরচ করবার পেয়ালের জন্তে তাদের রেখেছি। স্থতরাং ভারা আমার এক মাইল পিছনে মহানন্দে ধীরমন্বর গভিতে চানা থেতে থেতে আগছিল। আমি অদৃষ্টের হাতে নিজেকে চেডে দিয়ে নিশ্চিম্ব ছিলাম।

ঘোড়ার জিন এবং পথের খাড়াইয়ের চোটে যখন
সর্কান্দে ব্যথা হয়ে গেল, তখন আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে
নেমে পড়ে হাঁটব ঠিক করলাম। সহিস মনে করল যদি
সপ্তরারী এত পথ হেঁটে বার তাহলে হয়ত আমার পয়সা
কিছু কাটা যাবে। সে আমাকে কিছুতেই নামতে দেবে
না। বাই হোক অনেক করে তার হাত এড়িয়ে বকেবকে চার-পাঁচ মাইল হেঁটেই নামলাম। কিন্তু পাহাড়

এত খাড়া যে প্রত্যেকটি পা ফেলবার সময় মনে ইয় পাঁচ হাত নেমে পড়লাম। প্রতি পায়ে পারে নিজের শরীরের সমস্ত ভার সজোরে ছই পায়ের উপর পড়ে পড়ে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়।

স্থ্যান্তের সময় পাহাড়ে বিচিত্র আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। একেবারে ত্রাগবালের কাছে থেকে দ্রের তুষার শৃলগুলির উপর রঙীন আলো পড়ে ঝল্মল করে। সকলের পিছনে একেবারে ধড়ির মত সালা একটা পাহাড় দেখা যায়, ওধানকার লোকেরা বলে সেটা নাকি নাকা পর্কাত। সত্য মিখ্যা জানি না।

রাত্তি ৮।টার পরে আমরা বন্দীপুরে ফিরে এলাম। কিছ তথন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। খোলা রাস্থায় তথনও পণ দেখা যায়, কিছু গ্রামের তু-সারি বাড়ীর মধ্যের পথে ঢকলে কিছুই দেখা যায় না। ছ-চারটা বারাগুা থেকে লঠনের আলো পথে পড়চিল। কিছু ক্রমে পথ একেবারে ঘটঘটে হয়ে গেল এবং সহিসরাও ঘোড়া নিয়ে নিজেদের বাড়ী চলে গেল ব'লে আমরা একেবারে অকুল পাথারে পড়লাম। প্রত্যেক দোকান আর বাড়ীতে বিজ্ঞাসা করতে লাগলাম কেউ আলো ভাডা দেবে কিনা। শেষকালে একজন স্থাকরা দোকানপাট বন্ধ ক'রে আলো নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। লোকটি সভিাই ভাল। বান্ধাতে প্রায় প্রতি মিনিটে ঝবণার জল আব কাদা পার হতে হয়। অন্ধকারে যেতে হ'লে কত বার যে আছাড থেতাম জানিনা। লোকটি আমাদের আলো ধবে ধবে নিজেদেরই একটা শিকারায় (শাল্ডি) তুলে कनभर्थ একেবারে Windsorএ हाक्कित क'रत मिन। তাকে প্রচুর বকশিশ দেওয়া হ'ল।

কিছ ঘোড়ার চড়া আর পাহাড় নামার ফলে পারে ও গায়ে এমন ব্যথা হল যে দিন করেক হাঁটা চলা শক্ত হয়ে উঠেছিল। আমাদের হাউস-বোটওয়ালার স্ত্রী এই সমর আমার খুব সেবা-যত্ন করেছিল।

ক্ৰমণঃ

# धर्त्राक्ट कुक़्रक्ट

#### জীনলিনীকাম গণ

বৰ্ত্তমান যুদ্ধ সম্পৰ্কে অধ্যাত্ম-সাধকেয়াও উদাসীন পাকডে পারেন না। অবশ্র কোন কোন ভগবানকে দিতে আর দিয়েছে ভগবানের জিনিষ শয়তানের জিনিব শয়তানকে দিতে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আর এইককে সম্পূর্ণ বিচ্ছিল করে রাখা হয়েছে, বলা হয়েছে বারা ঐহিক নিয়ে আছে ভারা ঐহিক নিয়েই থাকুক, আধ্যাত্মিকভার তাদের কাজ নেই, অধিকার নেই, আর যারা আধ্যাত্মিক তারা কেবল আধ্যাত্মিকতা নিয়েই থাকুক, ঐছিকে ভাদের কোন প্রয়োজন নেই। এছিকে ও অধ্যাত্মে এই বিচ্ছিত্ৰতার জন্ত ঐতিক চিরদিন औতিকই রয়ে গেল, রয়ে গেল অনাত্মের, অজ্ঞানের, চু:খ-দৈল্ডের চিবস্থায়ী সাম্রান্ধারূপে—আধ্যাত্মিকতা জীবনের মধ্যে সন্ধীৰ ভাগ্ৰত প্ৰতিষ্কিত হতে পাবন না।

সাধসন্তরা অনেকে "জগৎ-হিতায়" অনেক কিছু বে করেন নাই তা নয় কিছু তাঁদের কর্ম পূর্ণ-ফলপ্রস্থ হতে পাবে নাই, হয়েছে মিল্লিড, পদু, সাময়িক মাত্র; ভার কারণ এই যে তাঁদের কর্ম চুটি নিমতর ও কীণতর ধারা আশ্রম করে চলেছে। প্রথমতঃ, একটা গৌণ প্রভাব বিস্তার ছাড়া আর কিছু তাঁদের দিয়ে হত না-এহিকের আবহাওয়ার মধ্যে অন্ত লোকের একটা স্বৃতি, স্পর্ন, রেশ কেবল এনে দিত তাঁদের সাধনাও সিদ্ধি। আর নাহয় জাগতিক কৰ্মে যখন তাঁৱা লিপ্ত হয়েছেন তখন তাঁদের কর্ম ঐহিকের ধর্মকে বেশি ছাড়িয়ে বার নাই-লান সেবা ইজ্যান্তিরপে তা নৈতিক নিষ্ঠা আচার নিয়মের কোঠাতেই আঘাৰত রয়েছে। এই নৈতিক অর্থাৎ মানসিক ভারে আবদ্ধ আদর্শ ও প্রেরণাকেই একান্ত আশ্রের করা হয়েছে বাবহারিক জীবনে---যদিও এই আধ্যান্ত্রিকতা বলে ভূল করা হয়। অাধ্যান্মিক—মানদোন্তর—লোকোন্তর শক্তি मिय काशिक वार्गात गतिहानमा क्त्रवात क्षांमर्गई हिन বিরল: আর বেধানে এ আদর্শ পাওয়া পিয়েছে সেধানে সমাক উপায় ও পছতি আবিষার হয়েছে কিনা সন্দেহ। জগতে স্থায়ী পরিবর্জনের. পরাবর্জনের একমাত্র কৌশল হ'ল আধ্যাত্মিক অর্থাৎ জাগৰত চিন্তাৰ শক্তিব সমাক আবিষ্কাৰ ও প্ৰয়োগ।

"হিউমানিষ্ট"রা (Humanist) এক সমরে বলে গিয়েছেন মান্তবের সংশ্লিষ্ট হা তার কিছুই তাঁদের পর নয়, সে-সমন্তই তাঁদের নিজন রাজা। আধ্যাত্মিকেরাও ঠিক ঐ কথা পূৰ্ণমাত্ৰায় বলতে পাবেন। শ্ৰেষ্ঠতম বা বৃহত্তম আধ্যাত্মিকতার লক্ষাই হবে সমগ্র মাতুষকে, মাতুষের ষাবভীয় অভ, যাবভীয় কর্ম-আয়তনকে অধ্যান্ত সভ্যে ও প্রেরণায় গঠিত ও চালিত করা। এ আদর্শ অব্লই স্বীকার করা হয়েছে, অধিকাংশকেত্রে অসম্ভবই বলে বিবেচনা করা হয়েছে—ভাই এ জগতের এ ছম্পা।

কথাঞ্জলি বলভে হ'ল কৈফিয়ৎ হিসাবে। আমরা যদি অধ্যাত্ম সাধক হই, তবুও—তবুও কেন, সেই জন্মেই— বর্ত্তমান যুদ্ধের মত একটি একাম্ভ জাগতিক ব্যবহারিক ব্যাপারেও আমাদের বক্তব্য আছে। যুদ্ধবিগ্রহের বিপুর তরঙ্গ-সংঘাত তার উপর দিয়ে চলে যায়, সেও বিপুল প্রদাসীয়ে ক্লিকের জন্ম একটু চেয়ে দেখে আবার ভূবে যায় তার অভান্ত নিবিড গভীর ধাাননিসায়-পাচোর এই ফুলভ খ্যাতি রটে গিয়ে থাকলেও, আমরা ভার অংশীদার হতে চাই না। \* কিছু অধ্যাত্মে আর ঐহিকে. ধ্যানে আর "ঘোর কর্মে" যে অহি-নকুল সমন্ধ এ সিন্ধান্ত ও সংস্থার শ্রীক্লফ বছদিন অপ্রমাণ ক'বে দিয়েছেন। ক্লত: আমরা দেখে এসেছি যুদ্ধবিগ্রহ যে কেবল লড়ায়েরা করে তা নয়, অবতারেরা ঐ কাজ ছাড়া আর কিছু করেন নাই এমন বললে থুব বেশি অত্যক্তি হয় না-স্বার মা মহামায়া নিজে কি ? তুটের দমন অবতারের প্রধান काक--- मिक्तानसम्बद्धी श्रामन आवाद अञ्चत्रमानी।

বস্তত: আমরা বিখাস করি বর্তমান যুদ্ধটি হ'ল ঠিক অক্রকে নিয়ে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ অভান্ত যুদ্ধের মন্ত নয়---এकটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের, এক দল সামাজ্য-প্রয়াদীর দক্ষে আর এক দল সাম্রাজ্য-প্রয়াদীর যে যুদ্ধ কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের দার্কভৌম প্রভুত্ব স্থাপনের বে প্রয়াস মাত্র ভাও নয়। এ মুদ্ধের গভীরতর গন্ধীরতর ভীৰণতর ব্যক্তনা রয়েছে। ইউরোপের অনেক মনীবী,

<sup>\*</sup>The East bow'd low before the blast, In patient deep disdain.

She let the legions thunder past,
And plunged in thought again.

Mathew Arnold—"Obermann Once More."

বারা রাষ্ট্রনীভিক নেতা বা পলিটিশিয়ান কেবল তাঁবাই নন বারা চিস্তার ভাবের আদর্শের জগতে বসবাস করেন ও সেথানকার সত্য বাদের কাছে কিছু গোচর, তাঁদেবও আনেকে এ যুদ্ধের স্বরূপ হৃদয়ক্ষম করেছেন ও স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। শুদ্ধন জুল রোমাঁ (Jules Romains)— আধুনিক ফরাসীর শ্রেষ্ঠ মনীধী ও ঔপঞ্চাসিক—কি বলেছেন—

"মধ্য মুগের শেষ দিক থেকে ফুরু ক'রে আব্দ অবধি (আমবাবলতে পারি যুগে যুগেই) বিজিপীধুরা মারুষের সভাতা ও শিকা-মীকার ক্ষতি করেছে হয়ত, কিন্তু শিকা-দীক্ষা সভাতা জিনিষ্টাকেই সন্দেহের বিষয় ক'রে তুল্ভে হবে এমন তঃসাহস তাঁদের কারে। ছিল না। অনাচার অভ্যাচারকে তাঁরা সমর্থন করতে চেটা করেছেন প্রয়োজনের তাগিদ দেখিয়ে—এ স্কল হ'ল আদর্শেচিত আচার-ব্যবহার, অভঃপর বিজিত দেশ তার রীতি-নীতি শাস্ত্র এই ছাঁচে ঢেলে গড়বে, এমন আদেশ ও শিক্ষা দেবার কল্পনা মুহুর্ত্তের জন্তও তাঁর। করেন নাই। -- অতীতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ অনেক ঘটনাধারার মধ্যে একটি ধারা মাত্র ছিল এবং ইউবোপীয় ইতিহাসে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ যুদ্ধ-বিগ্রহের অর্থ এমন ছিল না যে ভাতে মাহুবের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্পদ সব লোপ পেয়ে যাবে, পুরুষামূক্রমে মানব জাতির যে সাধনার গতি চলেছে স্বাভয়ের দাম্যের মৈত্রীর দিকে—অর্থাৎ মামুষজের দিকে তা দব হঠাৎ নাস্তি হয়ে যাবে।" \*

ইউবোপীয় মনীবীরা অহুবের কথা ঠিক হয়ত জানেন না; তাঁদের ঐতিছে "টাইটান"দের (Titan) কথা তানে থাকলেও, আধুনিক মনে দে-সকল কবিকল্পনা, বড় জোর প্রতীক বলেই দেখা দেয়। তা হলেও অহুবের বা টাইটানের বাহ্ প্রকাশ, ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁবা যতটুকু উপলব্ধি করেছেন ও ব্যক্ত করেছেন তাই মাহুবের চকু উন্মীলন করবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁবা বলছেন, এ যুদ্ধ

গুট বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে ত বটেই—কিন্তু এত বিভিন্ন বৈ তাবা সমান ভবের বা পর্যাদের নম, গুট পৃথক্ ভবের বা পর্যাদের নিম । মাহ্ম তার ক্রমবিবর্জনের ধারায় যে পদবীতে আজ উঠেছে দেখান থেকে তাকে নামিয়ে তার পূর্বতন পদবীর অহ্মরূপ একটা অবস্থায় বেঁধে রাখা হ'ল বর্জমান যুদ্ধের এক পক্ষের সমস্ত প্রয়াস। এ প্রয়াসের স্বরূপ রে ঠিক এই রকমই, দে-কথাও এঁরা নিজেরা খ্ব স্পত্ত ক'বে জার গলায় বলেছেন, কিছু রেখে-ঢেকে বলেন নাই। হিটলারের Mein Kamf বেদ বাইবেল কোরাগ অপেকাও অ্রাস্ত অকপট বে আবক্র নব-ব্যবস্থার (New Order) ধর্মণাত্ত হয়েছে।

মামুষ যথন প্রায় বনমামুষ ছিল, তথন ভার বে-সব প্রবৃত্তি ছিল ও যে ধরণের প্রবৃত্তি ছিল—উগ্র অভব অহংস্কার প্রাণ্শক্তি—ধী'র বৃদ্ধির আলো বেখানে সমাক্ প্রবেশ ক'রে নাই, সেখানে ও সে-সকলের মধ্যে ফিরিয়ে নেবার জন্ম এই অধঃশক্তির উৎকেপ আজে। এই নবতয়ে মানুষকে বীৰ্যাবান, কেবল বীৰ্যাবান হ'তে বলেছে---অর্থাৎ নির্মম ক্রুর আর যুখবন্ধ। যুখবন্ধতাই এই তম্মের বৈশিষ্ট্য-বন্তুকুরের বা নেকড়ে বাঘের যুথবদ্ধতা। একটা বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠা বা রাষ্ট্র—ইউরোপে তা হ'ল জর্মনী আর এশিয়ায় ভার অকুকরণে হ'ল জাপান--হবে প্রভূ বা কন্তার জাতি (Herren volk): অবশিষ্ট মানব জাতি--দেশ-দেশান্তর-স্ব থাকবে তার দাস তার গোলাম হয়ে, তারা জল টানবে আর কাঠ কুড়বে মাত্র। প্রাচীন যুগে হেলট (helot)দের যে অবস্থা, মধ্য যুগে ক্রীভ দাসদের যে অবস্থা, সাম্রাজ্যতন্ত্রের (Imperialism) নিকুটতম ব্যবস্থায় পরাধীন জাতির যে অবস্থা সমস্ত মানব জ্বাতির হবে সেই রকম কি ভার চেয়ে হীনভর দীনতর অবস্থা। কারণ সেই সমন্ত যুগে ও ব্যবস্থায় বাহ্যতঃ অবস্থা যে প্রকারই হোক, জুল রোমা যেমন वरनरहन, भाकूरवत ऐर्क्स्थी अजीव्यात महस्य श्रव अर्थ नि, তারা সব পূর্ণমাত্রায় পৃঞ্চা ও বরণীয় ছিল। বর্তমানের নবতল্লে দাসদের অবস্থাই যে হেয় তা নয়, প্রাভূদের অবস্থাব্যক্তি হিসাবে কম হীন হবে না। এ ভয়ে ব্যক্তির মহিমা ভাতভা নাই—এ সমাজ বা গোটা হবে মৌমাছির চাক বা পিপীলিকার বল্লীক: ব্যক্তিরা অবশ কর্মীমাত্র---একটা বিপুল কঠোর যন্ত্রের চাকা পেরেক বোণ্ট দব। খাধীন মাছযের খডঃকুর্ত প্রেরণা গড়ে যে উদ্ধের ও অভারের জগৎ-কাব্য সাহিত্য শিল্প-কুলর কুকুমার, শ্রীময় ও দ্রীময় যা-কিছু, সে-সকলের নির্কালন এবানে,

<sup>\*&</sup>quot;Depuis la fin du moyen-age, les conquerants nuisaient peutetre a la civilisation, mais ils ne pretendaient pas la mettre en cause. Ils attribuaient a des motifs de necessite leurs exces et leurs crimes, mais ne songaient pas un instant a les presenter comme des actions exemplaires, sur quoi les nations soumises etaient invitees a modeler desormais leur morale, leur code, leur evangile.......Depuis l'aube des temps modernes, les accidents de l'histoire militaire en Europe n'avaient jamais signifie pour elle la fin de ses valeurs spirituelles et morales les plus precieuses, et l'annulation brusque de tout le travail anterieurement fait par les generations, dans le sens du respect mutuel, de l'equite, de la bienveillance—ou pour tout dire en un seul motdans le sens de l'humanite."

France-Orient 1941, Octobre (Vol. I, 6).

তারা সৌধীন জিনিস, চিত্ত তুর্বলকর জিনিস ব'লে।
মাম্য হবে বিজ্ঞানের সাধক, অর্থাৎ সেই বিজ্ঞান, বার
উদ্দেশ্য কেবল প্রাকৃতির, জড় প্রাকৃতির, উপর কর্ত্ত্ব আর্জন,
মন্ত্রের অন্ত্র-শল্পের সমারোহ, ব্যবহারিক জীবন-বাপনে
কঠোর নিরেট স্বষ্ট্তা ও সাফল্য—এও এক ভাগাবান
লোটা-বিশেবের জন্ম, সে-গোটার যুথবদ্ধ জীবনের জন্ম,
মানব জাতির সর্ববদাধারণের জন্ম নয়, ব্যক্তির জন্মও নয়।

এই আন্তরিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যারা-সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় না হোক অস্কত: অবস্থার পাকে পড়ে দাডাতে হয়েছে যাদের—তারা আজু মানব জাতির সমস্ত ভবিষাৎ, পৃথিবীর ভাগা বছন করছে: অস্বরের বিক্লছে দাভালেই তারা যে হমে উঠেছে স্থব—দেবতা—তা মনে করবার কারণ নাই: তবে তারা যে মানুষ, অস্তর নয়, এই যথেষ্ট। স্বাস্থ্য অর্থ উন্নতির, ক্রমগতির, বিবর্তনের শেষ। অস্থরের পরিবর্তন নাই, তা হ'ল একটা দৃঢ় ছাঁচ, একটা বিশেষ গুণকর্ম্মের অচলায়তন—স্বৈরতার অহং-দর্বস্বতার আত্মন্তবিতার হর্ভেড হুর্গ। মামুবেরই পক্ষে দম্ব এই পরিবর্তন। সে নীচে নামতে পারে অবশ্ব, তেমনি সে উপরেও উঠতে পারে। পুরাণে ভোগভূমি ও কর্মভূমি ব'লে একটা পার্থক্য দেখান হয়েছে। মাছুষের আধার হ'ল কর্মজুমি, মান্তবের আধার দিয়েই নব নব কর্ম হয়, সেই কর্মের ফলে মামুষ উন্নত অবনত হতে পারে। ভোগভূমি হল সঞ্চিত কর্মের ভোগমাত্র হয় এমন অবস্থা-সেখানে নৃতন কর্ম হয় না, চেতনার পরিবর্ত্তন ঘটে না। অস্ববেরা ভোগময় পুরুষ, তাদের হল ভোগভূমি-তারা নুতন কর্ম অর্থাৎ এমন কর্ম যাতে চেতনার পরিবর্ত্তন রপান্তর ঘটে তা করতে পারে না। তাদের চেতনা স্থাণু। অञ्चतरमत পরিবর্ত্তন হয় না, তবে ধ্বংস হয় বটে। অবস্থ মান্তবের মধ্যে আহুরিক বা আহুরভাবাপর বৃত্তি ও গুণাবলী থাকতে নিশ্চয়ই পাবে-কিন্তু এ সকলের সঙ্গে মামুবের আছে আরো কিছু, এমন একটা অক্ততর জিনিস ষার প্রেরণায় আহরিক ভাবকে দে কাটিয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া অন্থরের আহুরিক গুণাবলী আর মানুষের আহরিক গুণারলীতে বাহ্ন সাদৃশ্র থাকলেও, রয়েছে একটা আন্তর বৈদাদুগ—উভয়ের ঠাট, ছন্দ, স্পন্দ (timbre, vibration ) বিভিন্ন। কাৰ্য্যতঃ মাতৃৰ বতই নিষ্ঠুর নির্দ্ধর স্বার্থপর অহংসর্বন্ধ হোক না, তবুও সে জানে স্বীকার করে—সব সময়ে না হোক, মোটের উপরে, বাহিরে না হোক, অস্তরে—বে এ সব ভাব আদর্শোচিত মোটেও নয়, তাবা হেয় ও পরিহার্য। কিছু অহার নির্ময়, তার হেতৃ এই বে নির্ম্মতাই তার মতে আদর্শ, তার স্বভাব স্বধর্ম, তার বরণীয় স্বভাব ও স্বধর্ম, তার ইট্ট। বলাৎকার তার স্বভাবের শোভা।

শোন আমেরিকায় বে অত্যাচার করেছে, রোম প্রীষ্টায়ানদের উপর যে উৎপীড়ন করেছে, প্রীষ্টায়ানরাও প্রীষ্টায়ানদের উপর যে পাশবিক ব্যবহার করেছে (Inquisition)—কিছা ভারতে কি আয়লতেও কি আয়লয় সামাজ্য-স্রষ্টারা যে কীর্ত্তি করেছে, তা গাহত, অমার্জনীয়, অনেক ক্ষেত্রে অমাত্মহিক। কিন্তু যথন তুলনা করি "নাজি" জর্মনী পোলতে যা করেছে এবং সারা জগতেই যে কাজ করতে চায়, তথন দেখি উভয়ের মধ্যে কেবল মাজাগত নয় একটা গুণগত পার্থক্য রয়ে গেছে। এক ক্ষেত্রে হ'ল মাছ্যের তুর্বলতার পরিচয়, আর এক ক্ষেত্রে অস্থরের প্রবলতার পরিচয়। এ পার্থক্য ঘাদের চোথে ধরা পড়ে না তারা বর্ণাছ—এমন বছলোক আছে যারা গাঢ় রং দেখলেই বলে কালো, আর ফিকে বং হলেই তা সাদা।

অস্করের জয় আপাততঃ হয় সর্বাত্ত, কারণ তার শক্তি যেমন স্থপঠিত স্থব্যবন্ধিত মান্ধুযের শক্তি তেমন নয়, সহজে श्टल शादा ना। अञ्चलक मंक्तिय मध्या (इम नारे. छ। নীরন্ধ নিরেট। মাহুষের সন্তা স্বগত ভেদ ও বিরোধ দিয়ে গড়া এবং তাতে রয়েছে চেষ্টা ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে একটা ক্রমগতি ক্রমসংস্থার ক্রমবৃদ্ধি। মাছবের শক্তি অম্ব্রশক্তির বিক্লে ভতথানি জয়ী হয়ে ওঠে যতথানি দে দেবশক্তির ধারায় আপনাকে অভিসিঞ্চিত ক'রে চলে। কিন্ধ জগতে দেবতারা, দেবশক্তিরা বয়েছে পিছনে-কারণ সম্মধের বান্তব ক্ষেত্র অস্থরেরই সম্পত্তি হয়ে আছে। বাহাকেত্র, সুল আধার, দেহ প্রাণ মন সবই গড়া অজ্ঞান দিয়ে, অহংবোধ দিয়ে, মিথ্যাচার দিয়ে-তাই অহুর অবাধে দেখানে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ছাপন করতে পারে ও করেছে। মানুষ সহজেই অস্তবের যন্ত্র হয়ে পড়ে - অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞানত:--পথিবী তাই অস্থবের দেবভার পক্ষে পৃথিবী অধিকার করা, করভলগত। পার্থিব চেতনার উপর কোন কর্ত্তর স্থাপন করা আয়াস-नारशक, नाधनानारशक, नवयनारशक।

প্রাচীনতর ষ্পে মাছবের ঘোর কর্মাবলীর মধ্যে, বিশেষভাবে গোলীগত কর্মেষণার মধ্যে—আহরিক প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে বে পড়েছে তার সন্দেহ নাই। কিছু আছ বলতে হবে অহুর কি অহুরেরা স্বয়ং নেমেছে এবং একটা দুঢ় সক্ষবদ্ধ মানব গোলীকে অধিকার ক'রে, নিজেদের ছাঁচে তৈরী ক'রে পৃথিবীর উপর পূর্ণ বিজ্ঞয়ের—বিশ্বমেধযজ্ঞে পূর্ণাক্তির—প্রয়াদে নেমেছে।

আমাদের দৃষ্টি এই কথা বলছে, আঞ্চকার যে মহাসমর তার ফলাফলের উপর নির্ভ্ করছে মান্তবের সমগ্র ভবিষ্যৎ, পার্থিব জীবনের সমগ্র মূল্য। মান্ত্র এতদিন যে ক্রমোরতির ক্রমবিকাশের ধারায় চলে এসেছে—বত ধীর পদে হোক, বত, সন্দেহজড়িত মনে প্রাণে হোক—সেই ধারায় সে চলতে পারবে অব্যর্থ সিদ্ধির দিকে—পূর্ণতর শুক্ততর স্প্যোতির্মন্ন জীবনের দিকে—না, সে-পথ তার ক্রম্ক হয়ে যাবে, ফিরে আসতে হবে পূর্বতন পাশব অবস্থার দিকে, অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট গতির দিকে, অস্থবের কবলিত হয়ে অদ্ধ অসহায় দাসজীবন বাপন করতে, বা আত্মাকে হারিয়ে অস্থবই হয়ে উঠতে কিছিন্তন্দ্রক কবছ হয়ে পড়তে। এই সম্প্রা সম্মুবে।

আমাদেব দৃষ্টি বলছে আজকার মহাযুদ্দ হ'ল অস্থ্রে আর দেবতার যন্ত্র মান্থ্য। অস্থ্রের তুলনায় মান্থ্য তুর্বল সন্দেহ নাই—পাধিব ক্ষেত্রে; কিন্তু মান্থ্যের মধ্যে আছে ভগবান—এই ভাগবতী শক্তি ও বীর্য্যের কাছে কোন অস্থ্রেরই বিক্রম শেষ পর্যান্ত দাঁড়াতে পারে না। যে মান্থ্য অপ্রেরই বিক্রম শেষ পর্যান্ত দাঁড়াতে পারে না। যে মান্থ্য অপ্রের বিক্রছে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়েছে বলেই সেনিয়েছে দেবতার পক্ষ, পেরেছে ভাগবত আশীর্কাদ। যুদ্দের এই স্বরূপ সম্বদ্ধ যত আমরা সজ্ঞান হব, যত সজ্ঞানে ক্রমোন্ধতিশীল শক্তির স্থপক্ষে, দিব্যশক্তির স্থপক্ষে দাঁড়াব, ততই মান্থ্যের মধ্যে দেবতার বিজয় অবশুস্তাবী ও আসন্ধ হ'য়ে আসবে, ততই আম্বরিক শক্তি ক্ষীণবল হ'য়ে পিছনে হটে হটে যাবে। কিন্তু অজ্ঞানের বশে, অন্ধ বিপুর বশে, স্কীর্ণ দৃষ্টি আর নীরন্ধ্য সংস্কারের বশে, যদি পক্ষ আর বিশক্ষে আমরা কোন তেদ না করতে পারি তবে মান্থ্যের দাকন তুর্দ্ধশা আমরা তেকে আনব।

এই যুগ-সৃষ্ধটে ভারতের ভাগাপরীক্ষাও হ'য়ে চলেছে।
ভারতের স্বাধীনতাও ততথানি অনিবার্য্য ও সন্নিহিত হ'য়ে
উঠবে যতথানি বর্ত্তমান দল্পের নিহিতার্থ তার জ্ঞান-গোচর
হবে, আর সজ্ঞানে দেবশক্তির পক্ষে দাঁড়াবে, যতথানি হ'য়ে
উঠবে ভাগবতী শক্তির যন্ত্র—সে যন্ত্র বর্ত্তমানে আপাতদৃষ্টিতে যতই দোষ-ক্রাট পূর্ণ হোক না, তার মধ্যে
ভগবং প্রাপাদের, দিব্য আশীর্কাদের স্পর্শ লেগেছে
বলেই স্ব বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হ'য়ে ত্রেজ্মের বিজয়ী
হ'য়ে উঠবে—একেই ত বলে পঙ্গুং লক্ষরতে গিরিং।

তার ভাগ্য এখন এই পদ্বা নির্ম্বাচনের উপর নির্ভর করচে।

ভারতের অন্ত:পুরুষের সমুখে আৰু এসেছে একটা মহাস্থ্যোগ, একটা মাহেজ মৃহুর্ত-যদি সে ঠিক পথটি বেছে নিতে পারে, কুপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্থপক্ষকে আলিখন দিতে পারে —তবেই হবে তার যুগ-যুগান্তর ব্যাপী সাধনার পূর্ণ সার্থকতা। যে অমূল্য সম্পদ, অধ্যাত্মের যে সঞ্জীবনী শক্তি তার সাধুসম্ভমগুলীর সাধনা-পরম্পরায় সে জীইয়ে রেখেছে—পুষ্ট করেছে—মানব জাতির মুক্তির জন্ম, পৃথিবীর রূপান্তরের জন্ম—যে বস্তুটির জন্মই ভারতের অন্তিশ্ব এবং যাকে হারালে ভারতের কোন অর্থ থাকে না, পৃথিবী ও মানব জাতিও হারায়, সব সার্থকতা, আজ পরীক্ষার দিনক্ষণ এসেচে তাকে আমরা ভারতবাসীরা চিনতে পারি কি না, ভার জন্তে পথ ক'রে দিতে পারি কি না-আজকার জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে এক পক্ষের জয় হ'লে যে পথ খোলা থাকবে, প্রশস্ত হবে, নির্বিদ্ধ হবে আর অপর পক্ষ জয়ী হ'লে সে পথ চিরকালের জন্ম হয় ভ—অস্কত: বছ যুগের জন্স-ক্ল হ'য়ে যাবে। কেবল বাহ্ছ দৃষ্টি দিয়ে নয়-স্বিধার চাল বা কুটনীতির ছলকে আখ্র ক'রে নয়—অন্তরের নিনিমেষ চেতনা দিয়ে পক্ষাপক আমাদের চিনে নিজে হবে, সমগ্র সভা দিয়ে পক্ষকে বরণ ক'রে নিতে হবে, অপক্ষের বিরোধী হয়ে উঠতে হবে। যাকে মিত্রপক্ষ বলা হয়েছে তারা সত্যই আমাদের মিত্রপক্ষ— তাদের শতসহস্র দোষ-ক্রটি সত্ত্বেও তারা পাঁড়িয়েছে আমরাচাই যে সভার কুরণ ও প্রতিষ্ঠা তারই পকে। স্থভবাং এবাই আমাদের স্বপক্ষ-কায়মনোবাক্যে এদের সঞ্চী-সাথী হয়ে আমাদের দাঁডাতে হবে—যদি মহতী বিনষ্টি হ'তে উদ্ধার চাই।

ত্র্যোধনের পক্ষে ছিল তার শত প্রাতা, আর ছিলেন ভীম প্রোণ কর্ণের মত মহারথীবৃন্দ—তব্তু, যত ত্বংশকটের পরে হোক আর যত স্থলীর্ঘ কাল পরেই হোক পরিশেষে জয় হ'ল পঞ্চ পাশুবের, কারণ তাঁদের পক্ষে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর ধন্ধর্ম পার্থ অর্থাৎ যেখানে ভগবান স্বয়ং আর তাঁর যম্মভূত আদর্শ মান্থ দেখানেই অব্যর্থ বিজয়, পূর্ণসিদ্ধিশ্রী।

আমরা চলেছি কোন্পথে, আমরা চলব কোন্পথে আমাদের বিধিলিপিতে অগ্নিবর্ণে এই প্রশ্ন ফুটে উঠেছে— আমাদের কর্ম কি উত্তর দেবে আজ ?

#### শ্ৰীজগদীশচন্দ্ৰ ঘোষ

52

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে—অবনী এখনও ফিরে নাই।
সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর অবনীর রাত্রের
থাবার ভাহার ঘরে ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনাদিনাথের শেষধাত্রে আর ঘুম হয় না—প্রথম দিকে যা একট্
ঘুমাইয়া লন—ভাই তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। নীরেন
এতক্ষণ লভিকার পাশে বসিয়া ঘুমে চুলিভেছিল, এই
অল্লক্ষণ লভিকা ভাহাকে বিচানায় শোয়াইয়া দিয়া
বারানায় আসিয়া বেলিং ধরিয়া দাভাইয়াছে।

রাত্রি সাডে দশটা এইমাত্র বাজিয়া গেল। লতিকা অবনীর কথাই ভাবিতেছিল—দে এই বুষ্টর মধ্যে কোথায় গেল-এখনও কেন ফিরিভেছে না-এত দেরি ত কোন দিনই হয় না. বিকালে অজিতের সঞ্চে বচদা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে অবনীর কি ৪ তাহার বাবা তো অবনীকে কিছু বলেন নাই ্না - সে অসম্ভব—সে প্রকৃতিই তাঁহার নয়। তবে অবনীর আজ কি হইয়াছে ? এই সব নান। প্রশ্ন একের পর এক ভাহার মনে আদিতেছিল। হঠাৎ সিঁড়ির দিকে জুতার শব্দ হইল—লতিকা ফিরিয়া দেখিল অবনী তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিতেছে। স্বতিকা ঘরে ঢুকিয়া एट अवनी (ह्यावहाव छेभट काछ एक अलाहेगा पिया চোধ বুঁজিয়া পড়িয়া আছে। আজ এই একটা বেলার মধ্যে তাহার চেহারার একি পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? চোখ গিয়াছে বদিয়া, সারা মুখের উপরে একটা কাল কাল বিবর্ণ ভাব, माथात इन এলোমেলো, निक्तित भारत भारत अवनी চোখ মেলিয়া চাহিল কিন্তু কিছুই বলিল না। লডিকা কাছে আসিয়া ভাহার গায়ে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিল. "একি কাপড়-জামা যে এখনও বেশ ভিজে! তোমার ভাব কি বল ত বিকালবেলা বাড়ী থেকে বেরুলে কিন্তু একটা ছাতা পৰ্যান্ত নিলে না-এই বৃষ্টি গেল মাথার উপর দিয়ে—এলে রাত এগারটায়—কি হয়েছে ?"

—কিছুই ত হয় নি ?

— আচ্ছা আগে কাপড়-জামা ছাড়—ঠাকুর ওপাশে ধাবার ঢাকা দিয়ে গেছে খেতে ব'সো, তার পর সব ভনবো। বলিভে বলিভে লতিক: কাপড়-কামা দিল আগাইয়া। কাপড়-জামা ছাড়িয়া অবনী আহারে বসিল।
লতিকা বসিল তাহারই সম্মুখে। কিছুক্ষণ পরে অবনী
এক মুহুর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া লইয়া লতিকার মুথের দিকে
ভাকাইয়া বলিল-কাল আমি চলে-যাজিছ লতা।

- —চলে যাচ্ছ ় কোথায় গ
- —আমাদের বাসায়—সেই বস্তির বাড়ীতে।
- —তার মানে ? তুমি আজ সবই হেঁয়ালী ক'রে বলবে ? না আমাকে পরীক্ষা করছ ? তোমার এই বেলার ব্যবহার, তোমার চেহারা এই সব আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আমার মাধা খাও—তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে আর ভাবিয়ো না। সত্যি ক'রে বল তোমার কি হয়েছে।
- আমার কি হয়েছে—সে শুনে কাজ নাই। কিছ
  তুমি এত দিন আমার কাছে এ সব গোপন করেছ
  কেন 

  প
  - --গোপন করেছি কি ?
- —তোমার বিয়ে হয়ে আছে ঠিক—তোমার ভাবী বর অজিতবার।

লতিকা এক মুহূর্ত্তে উঠিল উত্তেজিত হইয়া—ভাবী বর অজিতবাবৃ ৷ কে বলেছে তোমাকে ৷

- —তোমার বাবা!
- ---আমার বাবা! মিথা কথা!
- —ভা হ'লে আমি মিথ্যাবাদী!
- —কিন্তু তুমি বল-—এ তোমার পরিহাদ নয়—সভিা ?
- —স্ত্যি!
- --বাবা কেন বললেন ?
- —তুমি ঘর থেকে চলে এলে অজিতবার্র দক্ষে আমার বচদা হয়—আমি যথন কিছুতেই আর থামছি না, তখন তোমার বাবা আমার কানের কাছে মৃথ এনে বললেন—'অবনী কর কি, অজিত লতার ভাবী বর।'

লতিকা কিছুকণ নীবৰ হইয়া বহিল। ভাষার চোথ মুখের রং গেল বদলাইয়া কিছু অবনী ভাহা দেখিল না—দেখিবার মত মনের অবস্থা তথন ভাষার নয়।

লভিকা বলিল—ভাই বাবা <del>অঞ্চি</del>তবাবুকে দিয়েছেন

এত প্রশ্রম, কিছু আমি বলি কোন দিন এ সন্দেহ করতাম তা হ'লে কবে এ সব মিটে বেত। কিন্তু তুমি ভেবো না— বাবার মত আমি বদলাব—অজিত আমার ত্রিদীমানায়ও আসতে পারবে না।

- —কিন্তু ভূমি তোমার বাবার মডের অবাধ্য হ'ডে পারবে ?
  - --বলেছি ভ সে বুঝা-পড়া করব আমি।
- —কাউকে সামনে ক'বে যুদ্ধ না-হয় নাই বা করলাম,
  ভগু অজিতবাবুকে যে আমি বিয়ে করবো না এই ষথেট
  রাত হয়েছে আমি বাই, তুমি মিথাা চিস্তা ক'বে মাথা
  খারাপ ক'বো না। ঘুমোও—বলিয়া লতিকা বাহির
  হইয়া সেল।

সেদিন রাত্রে অবনী অপ্ন দেখিল—সে হইয়াছে একজন বড় চাক্রে—বিকালে আপিস হইতে ফিবিয়া আসিয়া ইজিচেয়ারের উপরে গা এলাইয়া দিয়া আলস্ভরে সিগারেট টানিতেছে—পাশে আছে লতিকা দাঁড়াইয়া।

পরিপূর্ণ সাজ-সজ্জার ঘেন অপরণ দেবী, কোলে তাহার ছোট্র একটি খোকা—অবনী আর লতিক৷ মাঝে মাঝে করিতেছে রহস্থালাপ, মস্ত বাড়ী, তাহাদের টাকা-পয়দা দাস-দাসী আরও কত!

ভোরবেলায় অবনীর ঘুম গেল ভাভিয়া—হুখের স্বপ্ন ফুরাইল। চাকুরী অর্থ ইহারই মায়া-মরীচিকার দারা জীবন হয়ত ভাছাকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে, কিছু এই নীরদ মকভূমিতে না মিলিবে এক ফোটা জল—না মিলিবে দারা জীবনে একদিনের শান্তি।

লভিকা ভাহাকে ভালবাসে। তাহার ইচ্ছা ইইভেছিল দে গলা ফাটাইয়া সমস্ত জগতকে ভাহার আনন্দের কথা জনাইয়া দেয়। এখনই ধাইয়া নিরাপদকে পরেশকে বলিয়া আদে। এ তার বামন হইয়া চাঁদে হাত! অনাদিনাথ যদি রাজী হন তব্ও চিরকাল ভাহাকে থাকিতে হইবে ভাঁছারই গলগ্রহ হইয়া। জগতে অম্ব-সমস্তা প্রথম এবং প্রধান সমস্তা—ভার পর স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ঘা-কিছু সব। জী, মা, বোন ইহাদের মূথের অল্প সেংগ্রহ করিবে কেমন করিয়া! এই চিন্তা মাথার আদিভেই ভাহার মনের সকল আনন্দ—সকল উৎসাহই এক নিমিষে ধেন নিবিয়া পোল।

26

পরেশ ধে ভাক্তার বন্ধুটির বাসায় প্রায়ই বেড়াইডে

ষাইত তাহার নাম শচীনাধ। পরেশ তাহার মাসীর বাড়ীতে থাকিয়া ম্যাটিক পাদ করিয়াছে—এই মাসীর বাড়ীর গ্রামেই শচীনাধের বাড়ী। তাই দেখান হইতেই হইয়াছে শচীনাধের সহিত তাহার পরিচয়। পরেশ বধন থার্ড ক্লানে তথন মাসীর বাড়ী যাইয়া পড়া আরম্ভ করে, শচীনাথ তথন কলিকাতায় ভাকারী পড়িত। তার পর বংসর-খানেক পরে ভাক্তারী পাদ করিয়া শচীনাথ গ্রামে আসিয়া বীতিমত প্র্যাকটিদ স্বক্ষ করিয়া দিল।

গ্রামের সকল ছেলেই ছিল শচীনাথের একান্ত অন্থগত, লাঠিবেলা, ছোরাথেলা, কুন্তি—একটি আথড়া করিয়া সে নিয়মিত ছেলেদের শিথাইতে লাগিল এই সব। পরেশ আল দিনেই হাত পাকাইয়া উঠিল। তাই শচীনাথের নজর পড়িয়া গেল। এদিকে তাহার প্র্যাক্টিসও জমিয়া উঠিল বেশ, কিন্তু হঠাৎ এক দিন সকলে অবাক হইয়া দেখিল শচীনাথের ভিসপেনসারীতে চাবি পড়িয়াছে। শচীনাথ তাহার মোটবাট সব বাঁধিয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। সেথানেই করিবে প্র্যাক্টিস। ভার পর পাচছয় বংসর অতীত হইয়া গিয়াছে—ইহার মধ্যে পরেশের সৃহিত শচীনাথের আর দেখা হয় নাই, কলিকাতায় আসিলে দৈবাৎ এক দিন পরেশের সহিত শচীনাথের দেখা হইল।

বৌবাজারের দিকে এক অন্ধনার পলি ধরিয়া পরেশ এক দিন রান্ডাটা একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা পুরাতন বাড়ীর সামনেকার দরজায় দেখিতে পাইল একটি ছোট্ট সাইন-বোর্ড টাঙান—তাতে লেখা—'ডা: শচীনাথ চক্রবন্তী এল, এম, এফ,' পরেশ থামিয়া গেল—মনে হইল এ কোন্ শচী ় ভিতরের দিকে উকি মারিয়া ভাকাইতেই একেবারে শচীনাথের সহিতই হইয়া পেল সাক্ষাৎ। পরেশ ভিতরে চুকিয়া দেখিল—বাহিরের দিকের বৈঠকখানাট ধৃলিমলিন। ভিতরের দিকে কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর, কিন্তু সেক্তলি যেমন অন্ধনার তেমনি সাঁতদেতে।

ভিতরের একটি ঘরে শচীনাথ পরেশকে লইয়া গেল। সেধানে কয়েকথানা আাধ-ভাঙা লোহার চেয়ারে কয়েক জন মুবক বসিয়া চা পান করিভেছে, নিকটে একটি ষ্টোভে জল গরম হইভেছিল। শচীনাথ নিজে এক পেয়ালা চা করিয়া পরেশকে থাওয়াইয়া বিলায় দিল।

অক্ত কাহারও সহিত দেদিন পরেশের না হইল কোন কথা, না লইল কেহ ভাহার পরিচয়। সেই হইতে শচী-নাথের নিকটে চলিতে লাগিল যাঝে মাঝে পরেশের বাওয়া- আসা। শচীনাথের ছিল একটা অনক্তসাধারণ ব্যক্তিত্ব— বাহার প্রভাবে সে মানুষকে মুগ্ধ করিতে পারিত।

কথার কাজে দশ জনকে টানিয়া-আনিয়া বশীভূত করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। কিছু দিন আসা-বাওয়া করিয়াও কিছু পরেশ ব্ঝিতে পারিল না—শচীনাথ ডাজারী করে কথন ? আর কে-ই বা ভাহাকে দেয় "কল"। ফোনে অলিতে-গলিতে এম-বি বিলাভ-ফেরত সেধানে শচীনাথের ভাকারী জমিবে কেমন করিয়া? গ্রামে থাকিতে শচীনাথ "কলে" বাহির হইয়া পকেটে আট-দশ টাকা না লইয়া কোন দিন ফিরিত না—সেই শচীনাথ কিসের মোহে এথানে পড়িয়া আছে পরেশ তাহা ভাবিয়া পাইল না। ডাজারী শচীনাথের ছল, ইহারই অন্তর্রালে যে অন্ত কিছু লুকাইয়া আছে এ সন্দেহই পরেশ করিত।

এমনই ভাবে মাঝে মাঝে মাস-ভিনেক পরেশ শচী-নাথের সৃহিত মিশিতে মিশিতে শেষে বৃঝিতে পারিল সে একজন পাকা 'এনার্কিষ্ট' এবং শচীনাথের এই যে মেলামেশা ইহাও ভধু পরেশকে দলে টানিবার মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটা দকে সক্ষেই পরেশ আসিয়া নিরাপদকে বলিয়া ফেলিল। সেই দিন হইতে শচীনাথের সহিত পরেশের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া পেল একেবারে বন্ধ। কিন্তু মাস-ভিনেক পরে মালতীর অস্থপে আবার নিরাপদই প্রেশকে পাঠাইল শচীনাথকে ভাকিতে। অভাবের তাডনায় নিরাপদ আপের নিষেধের কথা আর তেমন করিয়া বিবেচনা করে নাই। সেই হইতে আবার মাঝে মাঝে শচীনাথের নিকট পরেশের যাওয়া-স্থাসা চলিতে লাগিল। শচীনাথ জলম্ব আঞ্চনের মত-দে মান্নযের উপরে বিশেষ একটা প্রভাব বিস্তার করিতে •পারিত। যাহারা তাহার প্রভাবে পড়িত ভাহারা হিতাহিত জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটা থুব বড় করিয়া সব সময়ে ভাবিয়া উঠিতে পারিত না। পত<del>ক অবস্ত</del> অনলে পুড়িয়া মরে, কিন্তু এই গ্রুব মৃত্যুর পূর্বা-মুহূর্তের ट्य जानम, त्य उम्रामना मिट्टकू जन्दीकाव कविवाव कानरे উপায় নাই। জনস্ক অনল তাহাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে, সেই ডাকে পতকের সারা অস্তর উঠে পর্ম উল্লাসে নৃত্য করিয়া—এই পর্ম উল্লাসের নিকট জীবন-মরণের প্রশ্ন অবাস্তর !

কোন কোন মাছ্যেরও থাকে এমনি জ্বলন্ত আগুনের মত আকর্ষণী শক্তি, তাহারা দলে দলে মাছ্যকে আনে আকর্ষণ করিয়া—বলির জন্ত—মৃত্যুর জন্তঃ সম্পূর্ণে থাকে হয়ত একটা আদর্শ—দেশভক্তি—না হয় অস্তু আরও কিছু।
কিন্তু সব ক্লেন্ডেই এই আদর্শটাই সব নয়। এই আদর্শের
পিছনে থাকে যে ব্যক্তিটির প্রভাব তাহাকে বাদ দিলে
সমন্তই হয়ত বুথা হইয়া যায়। শচীনাথ এমনি আকর্ষণেই
অনেককে টানিত।

দেদিন বিকালে পরেশ বৌবাজারের দিকে আসিয়াছিল—ইচ্ছা হইল এক বার শচীনাথের সহিত দেখা করিয়া
যায়। গলির মোড়ে আসিতেই দেখিতে পাইল সেধানে
তিন-চার জন পুলিস একেবারে ধড়াচ্ডা বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া
আছে—পরেশ বিশেষ কিছু সম্বেহ করিল না। কিছু
কিছু দূরে যাইতে না যাইতেই এই জন্ধকার গলির মধ্যে
আরও প্রায় ছয়-সাত জন সার্জ্জেন্ট ও দেশী পুলিসের
সহিত হইল দেখা। পরেশের মনে ক্রমে সম্বেহের ছায়া
গভীর হইয়া আসিল।

বাড়ীটার ফটকের নিকট হইতে ভিতরে মাথা গলাইয়া তাকাইয়া পরেশ একেবারে হতবৃদ্ধি হইয়া পেল। বাড়ীটা সাক্ষেণ্টে পুলিসে একেবারে একাকার। সে তাড়াডাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইতেছিল। হঠাৎ ভিতর হইতে এক জন সার্ক্জেণ্ট তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। অগত্যা পরেশ ফিরিয়া দাড়াইল। তার পর আরম্ভ হইল প্রশ্নবাণ, কিছ তাহাতেও তাহার মৃক্তি মিলিল না। সি আই. ভি. বিভাগের হেড্ আফিস পর্যান্ত তাহাকে যাইতে হইল এবং ছই দিন সেখানে নানাভাবে কাটাইয়া অবশেষে ভৃতীয় দিনে বাসায় ফিরিতে পারিল।

বলা বাছল্য, এই অতর্কিত আক্রমণ ও ধানাতল্পাসি করিয়া পুলিস শচীনাথের বাড়ীতে ধানকয়েক ভাঙা টিনের চেমার ও ত্ই-একটি ঔষধের লেবেলওয়ালা থালি শিশি বোতল ভিন্ন অক্স কিছুই পায় নাই।

58

পরেশ ত গেল গ্রেপ্তার হইয়া থানায়, এদিকে নিরাপদ মালতী কেইই ভাহার কোন সন্ধানই জানিল না। ঘটনার পরের দিনও যথন পরেশ বাসায় ফিরিয়া জাসিল না তথন নিরাপদ ও মালতী রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল। এই কলিকাতা শহর—এখানে পথে ঘাটে নানা বিপদ সর্বাদা ওৎ পাতিয়া বিদয়া আছে—কখন কাহার উপরে লাফাইয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে দু উপরে ট্রাম পাড়ীর বৈদ্যুতিক ভার—নীচে ট্রাম, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী ইহাদের ক্ষ্মা মিটাইতেছে কত লোক! নিরাপদ ভাবিয়া পাইল না এমনি কোন বিপদ ছাড়া আর কি হইতে পারে দু

মালতী একেবারে ভয়ে বিষর্ণ হইয়া গেল, সেদিন আর তাহাদের হাঁডি চডিল না। পরের দিন নিরাপদ গিয়া অবনীকে দিল থবর, ভার পর সারাটা দিন তুই জনে মিলিয়া এখানে সেখানে অফুসদ্ধান করিয়া অবশেষে শহরের সমস্ত হাসপাতালগুলি অভুসন্ধান করিয়া দেখিল, কিছ কোথাও কোন থোঁজ খবর কিছ মিলিল না। বিকাল-বেলা থোঁজাখাঁজি করিয়া আজি দেহে নিরাপদ বাসায় ফিরিয়া একেবারে হতবন্ধি হইয়া গেল—সারা বন্ধিটা পুলিনে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, নিজের ঘরের নিকটে গিয়া দেখিল ভিতরের জিনিসপত্র সব চারিদিকে চডান.—ঘরের বারান্দায় তিন-চার জন পুলিস দাঁডাইয়া আছে। তাহাদেরই একজন বোধ হয় দলের স্কার হইবে---মালতীকে কি সব যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর জবাব মনের মত না হইলে মাঝে মাঝে ধমক দিতেছে। মালতী আছে ঘরের মধ্যে দরকার অন্তরালে দাঁডাইয়া-সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কোন বকমে কথার জবাব দিতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া নিরাপদ সোজা আসিয়া যে পুলিস অফিসারটি মালতীকে প্রশ্ন করিতেছিল তাহার নিকটে ভিজ্ঞানা করিল-ব্যাপার কি-তাহারা কি চাষ গ

কিন্তু তাহারা চাইতেছিল নিরাপদকেই। নিরাপদের ঘরে থানাতল্লাসি শেষ করিয়া তাই তাহার। এতক্ষণ চূপ করিয়া বসিয়া আছে। পুলিস অফিসারটি নিরাপদের পরিচয় পাইয়া স্বন্থির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তার পর যে প্রশ্নবাণ এতক্ষণ ধরিয়া মালতীর উপরে বর্ষিত হইতেছিল তাহা এখন নিরাপদের উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রশ্নগুলি সবই প্রায় পরেশের সম্বায়, ঘরে আপত্তিজনক কছিছু না পাইয়া তাহাদের উত্তেজনা এমনই কমিয়া গিয়াছিল—তার পর নিরাপদের জবাবগুলি তাহাদের মনের মত হওয়ায় তাহারা তাহাকে বেহাই দিয়া প্রস্থান করিল।

কিছ এত বড় যে একটা তুর্ঘটনা, ইহাতে নিরাপদের মন ডাঙিয়া ত পড়িল না বরং দে অনেকটা প্রকুল হইয়া উঠিল। পরেশ হয়ত তাহা হইলে রাজার মাঝে গ্রেপ্তার হইয়াছে, দে যাহাই করুক—অপরাধ গাহার যতই গুরুতর উউক ক্ষতি নাই—তবু ত বাঁচিয়া আছে। আজ এই ছুই দিন ধরিয়া তাহার সন্ধান না পাইয়া নিরাপদ তাহার নিশ্চিত মৃত্যুই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল।

মালতীকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যাপার তাহাকে বুঝাইয়া কতক্টা শাস্ত করিল। রাত্রি আট-ময়টার সময় পরেশ বাসায় ফিরিয়া আসিল। সারা শরীর তথন তাহার জরে আর বেদনায় ভাঙিয়া পড়িতেছিল। বাসায় আদিয়া
নিরাপদ ও মালতীকে সে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল।

ছই দিনের মধ্যে পরেশের জব আর শরীরের বেদনা
সারিয়া গেল বটে, কিন্তু কুগ্রহ কাটিল না। এখন হইতে
প্রায়ই জন ছই করিয়া লোক ভাহাদের গলির মোড়ে
ভাহাদেরই ঘরের দিকে সভর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া ঘুরিয়া
বেড়াইতে দেখা যাইতে লাগিল। পরেশ ও নিরাপদ
কখনও বাহিরে যাইতে হইলেই আলক্ষ্যে ভাহারা পিছু
লইত। ইহা কেন ৮ কোন্ অপরাধের জন্তু—পরেশ
বা নিরাপদ ভাহা ভাবিয়া পাইত না। অথচ এই ছই
জোড়া সভর্ক দৃষ্টি সব সময়ই ভাহাদিগকে কেমন সঙ্কুচিত
ও বিব্রত করিয়া তুলিত।

এই ব্যাপারে নিরাপদ ও পরেশ তুই জনেই মনে মনে রীতিমত শক্তিত হইয়া উঠিল। এই যে বাহারা স্থানে স্থানে সভক দৃষ্টি ফেলিয়া সর্কাণ ঘুরিয়া বেড়ায় ইহাদের সম্বন্ধে ভাহারা সভ্য মিথ্যা অনেক গল্প শুনিয়াছে—সম্ভ মিশাইয়া মনে মনে ভাহারা ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু সভ্য মিথ্যা ধারণা করিয়া লইয়াছে, ভাই কোন্ সময় কোন্ অক্লভ অপরাধের বোঝা ঘাড়ে আসিয়া পড়ে এই আশকা করিয়া নিরাপদ এখানকার বাসা উঠাইয়া দিবার সকল্প করিল।

কোথায় কিরুপ ভাবে তাহারা উঠিয়া থাইতে পারে
এই চিস্তায়ই সে বিলে। ইহারই দশ-বার দিন পরে
পরেশের এক মেসো বর্মা হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন—
সেথানে "ফরেপ্ট ভিপার্টমেণ্টে" একটা কান্ধ থালি আছে,
পরেশের জন্ম তিনি তদ্বির করিয়া সব ঠিক করিয়া
ফেলিয়াছেন। আগানী মাসের শেষ সপ্তাহে আসিয়া
তাহাকে কান্ধে লাগিতে হইবে।

মাহিনা বেশ মোটা রকমের, তবে জললে জললে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, কিছু ভয়ের কারণও আছে। এই চিঠি পাইয়া নিরাপদ, পরেশ ও অবনী তিন জনে পরামর্শ করিতে বিদা। ঠিক হইল পরেশ চাকুরী করিতে বর্মা যাইবে। পরেশ অবনী ও নিরাপদকে ছাড়িয়া একা একা এত দ্বে যাইতে চাহে নাই। সে প্রভাব করিয়াছিল— অবনী, নিরাপদ ও মালতী সকলেই ভাহার সঙ্গে যাইবে— এখন এখানে যেমন সংসার পাতিয়াছে বর্মা যাইয়াও সেইরূপ সংসারই পাতিবে। নিরাপদ ত এই সংসারের কর্তা আছেই, পরেশ চাকুরী করিবে মাত্র অক্ত কোন দায়িছ লইবেনা, কিছু নিরাপদ রাজী হয় নাই, কারণ তাহার কাকা সম্প্রতি বড় কঠিন অস্বংগ পড়িয়াছেন—জীবনের আশা

নাই—তিনি বড় অন্তাপ করিয়। এই সেদিন মাত্র পত্র দিয়াছেন, কাজেই ষত মনোমালিগ্রই থাকুক এই সময়ে সে ঠাহাকে ছাড়িয়া ঘাইতে পাবে না। অবনীর বাড়ীতে মা বোন আছে—দে অত দ্বে গেলে তাঁহাদেরই বা দেখিবে কে? আর তাছাড়া অবনীর চিত্ত এখন লতিকার ব্যাপার লইয়া একান্ত বিচলিত হইয়া আছে। অনাদিবার্ তাহার হাতে লতিকাকে সমর্পণ করিবেন কি না এইটাই ছিল সর্বাপেকা বড় আশকা! পরেশ তো ঘাইবে স্বীকার করিল, কিন্তু মালতীর কথা চিন্তা করিয়া তাহার সম্বল্প ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মালতীকে সে তিলে ভিলে যে এতথানি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে তাহা সেও জানিত না।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে বড গরম পডিয়াছিল। নিরাপদ কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু পরেশ ঘরের ভিতরে বিহানায় লখা হইয়া শুইয়া চোথ বুজিয়া কত কি ভাবিয়া যাইতেছিল। এখান হইতে চলিয়া গেলে সে জন্মের মত মালতীকে হারাইবে, কিছু তাহা তাহার পক্ষে মর্থান্তিক। মালতীকে বিবাহ করা যায় কি না—তার কি কোনই পথ নাই-নিরাপদকে এই কথাই আজ্ব সে খুলিয়া বলিবে। যদি তাহা একান্তই অসম্ভব হয়, তবে বহিল তাহার বড় চাকুরী--রহিল তাহার মাদিক ছুই শত টাকা মাহিনা-- দে বশ্বা কিছুতেই शहरव ना। किन्रु जारात এই স্বযোগ যদি সে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সারা জীবন হয়ত এই বন্ডির বাড়ীতেই কাটাইতে হইবে। আর কি কোন দিন কোন স্থােগ আসিবে ? ভাহার রাগ হইতেছিল নিরাপদের উপরে, অবনীর উপরে। তাহারা কেন তাহার সহিত বর্মা ঘাইতে চাহে নাঃ ছই-শ টাকায় ত তিন জনের দিব্যি চলিয়া ঘাইড আর মালতীও ঘাইতে পারিত তাহাদের সহিত। পরক্ষণেই ভাবিতেছিল তাহাতেই বা তাহার কিদের লাভ? মানতীকে ভাহার আপনার কবিয়া চাই-পত্নীরূপে চাই-ভাগ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ? মালভী যেন কোথায় शिशां क्लि — शेदा भीदा घटन हुकिशा दिशा भटना একেবারে ঘামিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বিছানার

উপর হইতে পাথাখানা তুলিয়া লইয়া সে পরেশকে বাজাস করিতে বদিল। পরেশ চোধ মেলিতেই মালতী হাসিয়া ফেলিল—বলিল এই বৃঝি আপনার ঘুম ? কিছ। মালতীর হাসি আজ বড় নিজীব—তাহাতে প্রাণের আভাস নাই।

—এই গরমের ভিতর ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কি করছেন বলুন ত প

—ভাবছি অনেক কথাই মালতী—তুমি এসেছ বেশ হয়েছে—আমি তোমাকেই নিরিবিলি চাচ্ছিলাম। আমার বর্মা যাওয়া ঠিক হ'ল, নিরাপদ আর অবনী এই মাত্র উঠে গেল। তাদের মত আমাকে বর্মা থেতেই হবে।

—যেতেই হবে ? না—আপনি বেতে পারবেন না। বর্মায় আমার কাকা ছিলেন—তিনি সেধানকার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। বর্মার লোক নাকি এখন আর আমাদের দেশের লোককে দেখতে পারে না—তারা ছোরা মারে, খুন জ্বথম করে, কিছুই তাদের বাধে না। না—দে কিছুতেই হবে না—বড়দা ছোড়দা মত দিলে কি হবে—আমি মত না দিলে তৃমি কি জাের ক'রে যাবে। আর আমি থাকব কার কাছে? আমাকে কি নিয়ে যাবে—না এই কলকাভার রাভার মাঝে ছেড়ে দিয়ে যাবে ? বলিতে বলিতে মালতী কাঁদিয়া ফেলিল।

পরেশ উঠিয়া মালতীকে নিজের কাছে টানিয়া আনিল— মালতী পরেশের কোলের উপরে মৃথ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

. — আমি দেই কথাই ভাৰছিলাম মালতী, আমি তোমাকে ছেদ্ডে যাব না— যেতে পারব না। থাক্ আমার বড় চাকরি—থাক, আমার বড়লোক হওয়ার আশা।

—কিন্তু তুমি ওঠ শীগণির, নিরাপদ এল বৃঝি। বলিয়া পরেশ বাহিবে আদিয়া দাঁড়াইল। নিরাপদ বাজারে গিয়া-ছিল, কি সব জিনিসপত্র লইয়া ঘরে চুকিল।

ক্ৰমশঃ

### শিষ্প সাধনা

#### শ্রীনন্দলাল বসু

উপনিষদ বলে, আনন্দ থেকেই সমস্ত বিশ্বভ্বনের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আনন্দ সমস্ত হৃথতু:থ নিয়ে অথচ হৃথতু:থের অতীত। আটিন্ট ও স্বষ্টি করে—স্বষ্ট করার আনন্দে। কোনো শিল্পবস্ত বথার্থ স্বষ্টির পর্যায়ে পড়ল কিনা তার বিচারও হয় ঐ থেকে। আনন্দ থেকে যদি কোনো একটি চিত্র বা মৃতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে, অস্তকেও তা আনন্দের সাদ দেবে। প্রক্লত শিল্প-সৃষ্টি জীবস্ত, তার মৃত্যু নেই। যদি অজন্তা-ইলোরার সমস্ত চিত্র ও মৃতি নই হয়ে যায়, আসনলে তব্ও তার নাশ নেই। কারণ, রসিকের চিত্তে তথনও তা আমর হ'য়ে থাকবে। যদি এক জন আটিন্টও তা দেখে থাকে, তারই কাজের ভিতর তার প্রভাব, তার সভা কাজ করবে। অর্থাৎ, দাঁড়াল এই য়ে, শিল্প যেহেতু স্বষ্টি সেহেতু তা জীবধর্মী; জীবেরই মত তার অভিত্রের ধারা পুরুষাত্বক্রমে ব'য়ে চলে।

শানেক কাল আগে আচার্য প্যাটিক গেভিস্ শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছিলেন। তথন আমরা দেয়ালে ছবি (fresco) আঁকবার চেষ্টা করছিলাম; ঠিকমত উপকরণের অভাবে ও করণকৌশল (technique) ভাল ক'রে না জানাতে অল্পকাল পরে সে চেষ্টা ছেড়ে দিই। আচার্য গেভিস্ তা দেখে ছংথিত হলেন। তিনি বললেন, "আঁকবে না কেন ? যদি কঠি-কয়লা দিয়েও আঁক আর সে ছবি ভাল হয়, য়দি এক জন লোকও তা দেখে, তা হ'লেই জেন ভোমার কাজ করা সার্থক হয়েছে। নিক্ছম হয়ে য়দিব'সে থাক, ভোমার ভাব কয়না বা-কিছু তোমার ভিতর জেপে উঠে তোমাতেই লয় পাবে, তুমিও তা ভাল ক'রে জানবে না, অত্যেরও তা গোচরে আসবে না। ••• \*

সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কবিতা, মৃতি, চিত্র, নাচ, গান, সবই স্পাধির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগ-সাধনার সন্দেশিল্প-সাধনার মিল আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় স্পাধির সমৃদ্যা বৈচিত্রের অস্তরালে ঐক্যের সন্ধান করা হয়—একের সন্ধান করা হয় বাকে জানলে সব-কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও বিক ঐ ভাবে বিরাট্ একের সন্দর্শন মানসে চলেছে। এক

চীনা আর্টিন্ট বলেছেন, "দেবতার মৃতি আর দুর্বার অঙ্কর, ষথার্থ আর্টিন্টের নিকট চ্ইন্নের একই মৃল্য; একই রস-প্রেরণা জাগাবার শক্তি ছ-জনে ধরে।" তা হ'লেই দেখুন, শিল্পীর পক্ষে একের ধারণা করা কতথানি সম্ভব। অবশ্র, দেবমৃতির প্রতি অশ্রদ্ধার কোনো কথা নয়, কেবল দ্বার অঙ্কুরের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রয়োজন।

শিল্প-সাধনায় শিল্পী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যায়। আর্টিস্টের নিজের ব্যক্তিগত আবেগ আকাজ্জা সংস্কার—সবই আছে। কিন্তু, এই মৃহুতে সে একটি ভাবের আবেগে বিচলিত হচ্ছে আর পর-মৃহুর্তেই হৃষ্টে করতে ব'সে নিজের আবেগ থেকে নিজেকে মৃক্ত ক'রে নিজে। তথন বিষয়ে-বিজড়িত তার নিজের কোন আকাজ্জা বা আসক্তি থাকছেনা; ব্যক্তিগত উপলন্ধির তীব্রতা নৈর্ব্যক্তিকে রূপ ধরছে। হৃষ্টির সময় শিল্পী নিজের ব্যক্তিত্বে উধ্বে চলে যায় এবং তার বিষয়ও আবেগ থেকে—emotion থেকে রসে গিয়ে পৌচয়।

আর্টিন্ট স্থান-বিদারক দৃশুও আঁকে, আবার মনোমৃগ্ধকর বিষয়ের ছবিও করে। কিন্তু, উভয়ের কিছুতেই নিপ্ত
বা বিচলিত হয় না। শিল্পী স্থাকর বা গুংগকর আবেইনের
উপ্রে উঠে উভয়েরই মৃশে সন্তার যে আনন্দ বা রস আছে,
তারই বিগ্রাহ সৃষ্টি করে। রসের দিক থেকে সৃষ্টি করা না
হ'লে, রসে না পৌছিলে, রচনা বিকৃত হয়—স্থথে বিকৃত,
হুংথে বিকৃত। কাজেই দেখা যায়, সাধকেরও যে ধারা,
শিল্পীরও তাই; উভয়েই নিজের নিজের পথ ধ'রে
লাভ করে সর্বগত এক বিশুক আনন্দ। অক্ত উপাসনা বা
ব্রত আচার পালন না করলেও, শিল্পী নিজের কলা-কৌশল
যোগে সাধনাই করে।

একটা বিশেষ দৃষ্টাম্ভ ধরা যাক্। কালীমূর্তি বা নটরাক্ষ শিবের মূর্তি, যার ধ্যানে প্রথম এসেছিল সে ব্যক্তি

গভ গ্রীমাবকাশে মারাবতী অবৈতাপ্রমে বাসকালীন একটি আলাপের অন্তর্গন। আলোচা বিষয় ছিল লিজ-সাধনার সঙ্গে নীতি ও ধর্মসাধনার সম্পর্ক। অনুরেলধন রক্ষা করার জন্ত 'প্রবৃদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক ধক্তবাদার্ছ'। এই প্রবন্ধের ইরোজী উক্ক প্রিকার পরে প্রকাশ্ত।

শিল্পী—সাধক হ'লেও সে শিল্পী; বার হাতে প্রথম আকার লাভ করেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী হ'লেও সাধক। কারণ, তৃ-জনেই একটি কোনো রসের ভিতর রং দ্ধণ গতি ও ছন্দের বিগ্রহ বা সমষ্টিদ্ধণ স্টি করেছে, অথবা তা স্ট হয়েছে ভ-জনেরই মনে।…

সামাজিক সংস্থাবের সজে মিলিয়ে স্থনীতি তুনীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্রক। কারণ, সামাজিক সংস্থারে যা নিন্দনীয় ডাই হয়ত শিল্পাকৈ বসবোধে উদ্বোধিত ক'রে এমন-কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে - রস-বিগ্রহ হিসাবে-অন্ত হাজার হাজার লোককে সংস্থারবন্ধ থাওিত ধারণার উধের্ বিশুদ্ধ রসোপলজিতে निया शारतः विषय-विरमधरक लारक बनुक छुष्टे, किन्ह মায়াবী তলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন কিছু ফুটে উঠবে যা অভিনৰ। যে দেখে বা যে অঞ্ভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গীর ইতরবিশেষে ও চেতনার তারতম্যেই নির্ভর করে, বিষয়টি স্থনীতি-তুর্নীতির স্তরেই থেকে যাবে না তার উধ্বে উঠবে। উপনিষদে ত আছে, "আতার দারাই শব্দ স্পর্শ ও মৈথনের এমন কী আচে স্বভরাং বিষয়বিশেষে দোষ বা গুণ - শ্রষ্টা সততই যে বিশুদ্ধ আনন্দ বা রসের ভিতর দিয়ে জানেন, শিল্পীও যদি সেই আনন্দ বা রসের দৃষ্টিতেই বিষয়কে দেখে ও সৃষ্টি করে তা হ'লে বিষও অমৃতত্বের পরিচয় প্রদান করে। বিষয়বস্তর মোতেই যে আর্টিস্ট ভোগে, বিষয়বস্তুকে তার বৃদ্বস্তুতে পরিণত করা হয় না,-বাহ্ন বস্তু বা ঘটনাই পাওয়া যায়, রদের ভিতর মন বিস্তার বা মৃক্তি পায় না। রোগের চেয়ে রোগীর প্রতি যথন ডাব্রুারের নজর থাকে বেশী. আবোগা হয় ছর্লভ।

তবু আবার প্রশ্ন ওঠে, সামাজিক হিসাবে ত্নীতিপূর্ণ যা তাকেই বিষয়বস্তু করলে সমাজের কিছু কি অনিষ্ট হয় না। আমার বক্তব্য এই, শিল্পীর রচনা যেখানেই সার্থক হয়েছে দেখানেই আবেগ রসে পরিণত হয়েছে,—খণ্ড উপলব্ধি একটি অথণ্ডের ছন্দে ধরা পড়েছে; তাতে শিল্পীও যেমন, রসিক দর্শকও তেমনি থণ্ডিত বস্তু বা ঘটনাথেকে—মানসিক অভ্যাস ও সামাজিক সংস্থার থেকে—সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে: অত্যন্ত গৌণভাবেও এর ফল হ'ল

সামাজিক ভড়ই, অভ্ত নয়। অবশ্য, এমন ক্ষা মন আছে, এমন অনেক বয়স্ক শিশুও দেবা বায় বারা উপলক্ষ্যত্ত্বপ্র জিনিস্টিকেই দেখতে পায়, বলের আবেদন ভাদের কাছে নিক্ষণ। এরপ মন তুলো মুড়ে আঙু রের বাক্সে বা আরক দিয়ে কাঁচের শিশিতে রাধবার যোগ্য। এদের অপরিণত বা বিক্তত মভির উপযোগী করে শিল্পষ্ট করা চলে না; বরং অন্য ভাবে চেটা করা ভাল, ক্রমে এদের বোধ এদের দৃষ্টি বাতে স্কৃত্ব ও পরিণত হয়।…

কিছু কাল পূর্বে পুরী ও কোনারকে মন্দির-গাত্তের বদ্ধ মৃতিগুলিক নট করবার কথা হয়েছিল। অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রভাব ! ঐগুলি গোলে শিল্লস্পান্তর কডকগুলি শ্রেট নিদর্শনই চ'লে যার। নিশ্চয় ক'বে বলতে পারি নে পুরী ও কোনারকের ভাস্কর শিল্পী কেন এই বিষয় নিবাচন করেছিল। বিভিন্ন মনীয়ী বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। মান্থবের জীবনে যে নবরদের লীলা, এটি তার অক্ততম রস—আদিরস। এ কথা নি:সংশয়ে বলব যে রসস্প্রি হিসাবে উক্ত মৃতিগুলি খবই উচ্চ শ্রেণীর।…

শিল্পীর চিন্তবৃত্তি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আবেগে দোলায়িত হয়।
এমন দেখা যায়, একই শিল্পীর একটি রচনা থেকে রসিকের
মনে দিব্যভাব জেগে উঠল, অন্ত রচনা হ'ল নীচু ধরণের।
লোকে বিন্দিত হয়। কিন্তু, বিশ্বয়ের কোন কারণ নেই।
পরিবেশের পরিবর্জনে—মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে একই
শিল্পী ভিন্ন মাস্থা হ'য়ে ওঠে। রস উপলব্ধি ক'রে ছন্দের
রহস্ত জেনে যে মৃহুতে শিল্পী স্পৃষ্টি করে, সে মৃহুতে মাস্থারর
লভ্য সব চেয়ে উন্নত অবস্থাই তার আয়ন্তের মধ্যে; কিন্তু,
সব সময়ে তা হয় না। ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে পড়ে
মাঝে-মাঝে শ্বতিভ্রংশ ঘটে। সমন্ত জীবনই আনন্দের
ছন্দে ছন্দময় হবে, আসলে এটাই শিল্পীর সাধনা হ'লেও,
সব সময়ে সিশ্ধ হয় না।…

অবৈতের সাধনাম পরম উপলব্ধিতে পৌছতে হ'লে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অভিক্রম ক'রে উঠতে হয়। আটিন্টের আত্মবিকাশও হয় ঐ ভাবেই। কিন্তু, অবৈভবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে যা-কিছু ছেড়ে যেতে হবে তা অনিতা, তা তৃচ্ছ; তাই নিয়েই শিল্পস্থি করার অর্থ কী? শিল্পীর উত্তর হ'ল এই যে, শিল্পের স্পাইই হচ্ছে

<sup>\*</sup> ঐগুলিকে immoral না ব'লে erotic বলা উচিত। ওদের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নীতির দিক থেকে নয়—রদের দিক থেকে। রসের ব্যভিচার ঘটালেই শিলের পক্ষেতা 'ছ্নীতি'। রসের ব্যভিচার ঘুটিয়ে 'শিল্ল'কে সামাজিক স্থনীতি প্রচারেও লাগানো বায়; বধার্থ শিল্পক্ট তা নয়।

মায়াকে আশ্রয় ক'রে, জগতের সৃষ্টিই হচ্ছে মায়াকে আশ্রয ক'বে। মায়া শ্রষ্টাকে অভিভৃত করে না; \* শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার ব্যবহার করেন বলেই তাহ'য়ে ওঠে দীলা। আপাতদৃষ্টিতে তৃচ্ছই হোক আর উচ্চই হোক, অনিত্যই হোক আর নিত্যই হোক, সবের ভিতবে অহুস্যুত একের একাটকে অহুভব করা ও প্রকাশ করা শিল্পীর সাধনা —শিল্পীর সিদ্ধি। বিষয়ের মোহে পড়লেই ভয়ের কারণ। সেই হ'ল মাঘার দাসত। শিল্পী মাঘাকে দেখে একের মধ্যে বিচিত্র চন্দের দোলারূপে।

200

ষে আটিন্টের সম্ভার বোধ ও সমগ্রভার বোধ হয় নি ভারই বিশেষ বিষয় চাই, বিশেষ বেদনা (sentiment) চাই। ভার অভাব হ'ল ভ তার প্রেরণার উৎস গুকিয়ে গেল: কেন-না বসের চির-উৎসারের থোঁক মেলে নি ।…

হিন্দ্যরে জন্মে হিন্দুর শিকাদীকায় আমি মাহুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ ক'রে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। এখন কিছ, দেবতার ছবি যেমন আঁকি. সাধারণ জীবনের চবিও এঁকে থাকি: উভয়েই সমান আনন্দ পেতে হলু করি। দেবতার রূপকল্পনাই উচদবের জিনিস, আশপালের সাধারণ রূপ তৃচ্ছ-এই ধারণা পূর্বে ছিল। মনের পরিণতির সংখ রূপকেই আর প্রধান ক'রে দেখি নে: তাদের প্রত্যেকটিকে একই সভার বিভিন্ন চন্দ ও বিগ্রহ

\* ঠাকুর জ্রীরামকৃষ্ণ উপমাচ্ছলে তাই বলেছেন, সাপের বিষ দাপকে मार्थ ना ।

(symbol) হিসাবে দেখি। সমুদ্ধ জগৎ— অস্তবে ৰাহিরে সকল রূপ যে প্রাণ থেকে নিঃস্ত এবং যে প্রাণে অপন্যান• সন্তার সেই প্রাণ্ছন্দকেই খুঁজি স্মন্ত রূপে ক্লপে-কী দাধারণ আর কী অদাধারণ। অর্থাৎ পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দর্বত্ত দেখতে বতু করি—মান্তবে, গাছে, পাহাডে।…

স্ব দেশে স্বযুগে বড় আটের পিছনে বড় আদর্শ বড় আইডিয়া থাকে। যেমন যুরোপে ছিল এটির আদর্শ, ভারতে ছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বন্ধের, চীনে তও (Tao)। ব্যক্তিকে আইডিয়ার বিগ্রহরণে পূজা করতে থাকলে, কালে আইডিয়া থেকে ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে: ক্রমে আইডিয়াকে মামুষ ভুল বোঝে বা ভুলে যায়। পারিপার্শ্বিক জীবনে অমুরাগরঞ্জিত চেতনার আলো পড়ে না—তা উপেকিত হয়। আমাদের দেশে তাই হয়েছে। কালে কালে প্রকৃতির মধ্যেই দাধকের৷ কালীমৃতি শিবমৃতি দেখেছে; সেই বিশাল প্রকৃতিকে দেখতেই ভূলে গেছি। ঈশাবাস্ত মিদং সর্বং ঘৎকিঞ্চ জগড়াাং জগৎ,ক উপনিষদের এই মান্ত্রেই দীকা নিয়ে ভারতের ভাবী শিল্পকলা সমস্ত জীবনকে সমস্ত ক্ষগৎকে সভ্য দৃষ্টিভে দেখবে ও নৃতন ক'বে সৃষ্টি করবে।

 যদি দং কিঞ্চ জ্বপং সর্বং প্রাণ এক্তি নিংস্তম। --- 本主 2. 0. 2. (新年 )

া ঈশোপনিষদের ১ম লোক। জীঅরবিন্দকৃত ঋর্ব: জগতের জন্তরে বে-কিছু জগৎ প্রমেশবের আবাসমন্দির ব'লে জানবে।

## পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচাৰ্য

ঞ্জীঅবনীনাথ রায

'ভারতবর্বে'র প্রার পণ্ডিত আদিতারাম ভট্টাচার্বের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। পঞ্জিত বেণীমাধৰ আদিতা-রামেরই অগ্রন্ত।

এই সৰ ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত কেন আলোচনা করিতে হর এ বিবরে সকলের মনে প্রায় উদিত হওরা বাভাবিক। তার প্রথম উভর, এই ধরণের মান্তব বর্ত সাল বুণে তুল ভ ; বিতীয় উত্তর, ইহাদের চরিত্রে এমন একটা কন্মেক্স বা অতঃৰিয়োধ আছে বাহা প্রবর্তী বুগের মানুষ আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিবার ব্যা; কেননা এই ভাবে পূব-পুরুত্বে জীবন বিজ্ঞাবণ করিরা দেখিলে ভবেই অবরপুরুবের পথ চলিবার ৱান্তা ও ভার নির্দেশ পাওয়া ষাইতে পারে।

পৌড়া প্রকৃতির রাক্ষণ ছিলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় বিপত্নীক হইরাছিলেন, আর আশী বছর বরসের সমর মারা বাম-এই দীর্ঘ তিশ বছর নিজের হাতে রাল্লা করিয়া থাইয়াছেন, অপরের ছে'বিলা থাইতেন না। এই পর্যস্ত শুনিলে আমাদের মনে এমন একজন টুলো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চেহারা কলনার ভাসিয়া উঠিবে বিনি চিরকাল নিজের বরেক আলণে রামা করিয়াই খাইয়াছেন: পরম বিজ্ঞের মত ধলিব, ইনা, ৰেণীমাধৰের অত নৈষ্টিকছ শোভা পাইয়াছিল, কেননা তাঁহাকে বিংশ শতানীর বেকার-সমস্তার বুলে বাঁচিয়া থাকিয়া ভার বিচিত্র সমস্তার সমূধীন ৰইতে হয় নাই-তা বদি হইত তবে দেখিতান ভার ব্রাহ্মণখের অত বাড়াবাড়ি কোখার থাকিত! এই মন্তব্যের উভরে জানাইতে হর কথাটা আৰও পৰিকাণ কৰিয়া বলিতেছি। বেণীমাধৰ অত্যন্ত স্বে, বেণীমাধৰ কেবলমাত্ৰ সোঁছা নৈষ্টিক ব্ৰাহ্মণাই ছিলেন না ডিকি সাহেবদের ত্রারেই চাকরি করিরাছেন এবং সে চাকরিও বেশ দারিত-পূর্—ভিনি যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেন্টের Appointment Pepartment-এর মুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন।

অতএব দেখা গেল প্রান্ধণন্তের গোঁড়ামি এবং বিংশ শতাব্দীর অনুমোদিত কম কুশলতা একসঙ্গে বাঁচিমা থাকিতে পারে। এবং এই তুই বিরোধী বস্তু থাঁর চরিত্রে সমাবেশ হইরাছিল তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার লোভ আমাদের পক্ষে থাভাবিক হওয়া উচিত।

প্রথমে তার অভি-নৈষ্টিক ব্রাহ্মণত্বের দিকটাই বলি। তিনি বাংলা দেশ হইতে নিজের মাতামহকুলের শালগ্রাম শিলা এলাহাবাদে পূজা कतिवात कछ मान व्यानिशाहित्यन। त्यांना यात्र विभीमाधव अवाशावात চলিয়া জাদিবার পর ঠাকর বথ দেন যে তিনি গলাতীরে থাকিবেন। দেশের লোকেরা ভাবিয়া আকল হইল যে কি করিয়া ঠাকুরের গলাভীরে বাদ সম্ভব করা যার। তথন হঠাৎ তাঁহাদের সমুণ হইল এলাহাবাদে বেণীমাধ্ব আছেন এবং এলাছাবাদ গলার তীরে। বেণীমাধ্বকে চিঠি লেখা হইল এবং বেণীমাধ্বও ঠাকুরকে নিজের কাছে আনিয়া জাঁর পল্লাপাঠ প্রভত্তি করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। স্বান্ধীবন তিনি এই ভার বছন করিয়া গিয়াছেন। খখন যুক্ত প্রদেশের গ্রণমেণ্ট এলাহাবাদ ছটতে নৈনিতালে স্থানালারিত হয় তথন সরকার বেণীমাধবকে আাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদ দিয়া নৈনিতালে লইয়া ঘাইতে চাহিলেন। কিছ এলাচাবাদের গন্ধার জীর ছাডিয়া শালগ্রামকে লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না ৷ মুত্রাং বেণীমাধ্ব নৈনিতাল ঘাইতে অস্বীকার করিলেন এবং চাকরি ছইতে অবসর এছণ করিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, মুতার পূর্বে নিজের যাবতীর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি শালগ্রামের নামে দেবোত্তর করিয়া গেলেন।

তিনি নিজের হাতে রামা করিয়া থাইতেন পূর্বেই বলিয়াছি।
নারায়ণকে ভোগ দিয়া সেই প্রদাদ বাতীত অন্ত কোন আহার্য গ্রহণ
করিতেন না। গঙ্গামান ছিল দৈনিক। আপিস হইতে আসিয়াও কি
শীক্তকাল, কি গ্রীম্মকাল প্রতাহ মান করিতেন। জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেন, আপিসে অনেক লোকের সঙ্গে ছে'ভিয়াছু রি হয়, সাহেবেরা হাওশেক করে,—তারপর একবার মান করিছা না ফেলিলে কি
শালগ্রামের পূজার বসা যায়? িনি শহরে উপের কোন শাক্ষমব্ত্তী থাইতেন না—বলিতেন উহারা মণ্যুত্রের সার দিয়া জিনিব তৈরি করে। কোন দিন কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ করেন নাই। এমন কি মেহাম্পেন আতা আদিতারামের বাধানে উৎপন্ন ফলম্লাদি পর্যন্ত তিনি জিরাইলা দিয়াছেন—প্রতিগ্রহ করেন নাই। এমনি কঠিন একটা স্বাচার এবং শুচিতার বর্মে তিনি নিজেকে একেবারে আর্ত

অধচ এই কঠোর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণই ত্রিশ বংসর ধরির। সরকারী চাকরি করিরা গিরাছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টান্দে তাঁর চাকরি-জীবনের স্ক্রেণান্ত হয় এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্দে তিনি পেল্যান গ্রহণ করেন। চাকরি-জীবনে তিনি কিরূপ স্থাাতি অর্জন করিরাছিলেন তাহা তংকালীন প্রশাসা-পত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ভ করিলেই বোঝা বাইবে। মি: মি. এ. এলিয়ট (পরে বিনি সার উপাধি পান এবং বাংলা দেশের ছোটলাট হন) তথন নর্থ ওরেষ্টান প্রভিজেদ্ গ্রথমেন্টের সেক্রেটা্রি ছিলেন। তিনি পণ্ডিত বেণীমাধ্য সম্বন্ধে ১৮৭৫ খ্রীষ্টান্দের জনা মার্চ তারিখে ক্রিকিডভেছন:—

"Beni Madhab is a tower of strength and one of the most useful men in the office. On all personal questions, as to what appointment any one has held or so forth, he is my referee and I have never found



বেণীমাধ্ব ভট্টাচার্য

him wrong. He is also learned in the Codes and great on Pension Cases. He does all his work in a perfectly honourable and creditable way."

তাঁহার একাধিক প্রশংসাপত্র ইইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা দুরূহ। কিন্তু জামি মাত্র আর একথানি প্রশংসাপত্র উদ্ধৃত করিরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই প্রশংসাপত্রথানি তৎকাণীন নর্থ ওয়েষ্টার্ন প্রভিজেন এবং অবোধারে আঙার সেক্টোরি মিঃ এক. বেকার ১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দের ওরা এপ্রিল তারিথে লিখিরাছিলেন:—

"Beni Madhab has always borne the highest character for the diligence and the accuracy and completeness with which his work that the accuracy and completeness with which his work that the first environment of any equals in the office and in his peculiar work, he is quite unapproached. He is almost the only clerk who could be relied on not to lead Secretaries or Under Secretaries astray and I do not remember on any occasion to have reason to regret initialling or accepting Beni Madhab's notes and suggestions. Beni Madhab is about to retire on pension at his own desire. He has just been made Superintendent of the Appointment Department, a most responsible post, which he doubtless would have filled with the greatest credit to himself. He prefers, however, to retire and I can only wish him many happy years to come of a well-carned ease and a long enjoyment of the pension he has so well deserved."

চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি ২৮ বংসর বাঁচিরা ছিলেন। এই সময়টাও তিনি বুধা নট করেন নাই। প্রথমে ডিনি এবং কনিষ্ঠ প্রাতা আদিত্যরাম এলাহাবাদে অফুটিত বাংসরিক, মাঘ মেলার সংশোধন কার্বে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করেন প্রথম সময় মুসলমান পুলিদ সাধু এবং বাত্তীদিলের উপর বড় অত্যাচার করিত। ঐ অত্যাচার নিবারণকলে তুই ভাইরে মিলিরা তৎকালীন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "পাইগুনিরবে" প্রবন্ধ লিখিতে জারত করেন।

"He wrote a series of notes in the Pioneer which attracted the attention of the Government and the local authorities and in consequence, the hardships suffered by the pilgrims have become much less in present times. Of the old residents of the city, Rai Bahadur Ram Charan Das, Lala Gaya Prasad, Babu Charu Chandra Mitra and some other gentlemen helped the Pandit in the matter. After a long and sustained effort made by these gentlemen, improvements have been effected in police and sanitary arrangements. Granting of monopolies to Vendors has been abolished, spread of any disease in epidemic form is promptly checked, proper medical arrangement is made for the treatment of the diseased pilgrims on the Mela glounds as well as outside the Mela area.\*

সংবাদপত্তো উন্থানের আন্দোলনের ফলে মেলায় অন্তাচার বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বেণীমাধন পূলিসের কোপদৃষ্টিতে পড়িলেন। কেননা ইহার কলে পূলিসের আর্থিক হালি ঘটিয়াছিল। পূলিস এক মিথাা ফৌজদারী মামলা বেণীমাধবের বিক্লছে আন্মন করিল। মোকদ্দমা এমন সাকাইয়া ছিল বে বেণীমাধবের কেল হওরার সন্তাবনা দাঁড়াইয়াছিল। পক্ষপাতিত্বের আশ্বা করিয়া মোকদ্দা এলাহাবাদ হইতে মির্জাপুরে স্থানাস্তরিত করা হয়। সেথানে অবশু সমস্ত রহস্ত প্রকাশ হইয়া গেল এবং বেণীমাধব নির্দেষ বলিয়া সন্মানের সহিত মুক্তি পাইলেন।

বেণীমাধৰ অনারারী ম্যাজিট্রেট এবং মিউনিসিগাল কমিশনার ছিলেন। দীর্থ পঁচিশ বংসর ধরিয়া তিনি অনারারী ম্যাজিট্রেটের কার্য করিবার মেরাদ ও বংসর। চার বার তিনি এই মিউনিসিগাল কমিশনারে নির্বাচিত হন এবং ১০ বংসর ঘারণ এই কার্য করেন। যে বংসর তাহার সহিত প্রতিম্বিভাগে অস্ত আর একজনের নামকরণ হইল সেই বংসর হাতেই বেণীমাধব কমিশনারের কার্যে ইস্তাল দিলেন। দেশপুঞা নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর বেণীমাধব সম্মন্ত্র কিট্রিছালে, "অভি তক্ পুরাণে লোগ কহা করতে হেঁ কি মাধববার যো কাম করকে দিবলা গয়ে হেঁউক্ কেট্ইনহি কর শক্ষা। উহু বড়ে কর্তবানিষ্ঠ ওর স্বাধীন প্রকৃতিকে থে।"

(এখন পৰ্ণস্ত পুরানো অধিবাদীরা বলিয়া থাকেন বে মাধববাবু যে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন দে কাজ অপর কেছ করিতে পারিবে না। উনি বড় কর্তবানিষ্ঠ এবং খাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন।)

এথানে এ ৰূপা বলাই বাহলা বে পণ্ডিত সদনমোহনের কলা কেবল মাত্র সেণ্ডিমেণ্টপ্রস্ত নত্ন !

বেণীমাণব ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টান্দে সংযুক্ত-প্রদেশ এবং অবোধাার বে ছর্ভিক্ হয় তাহার প্রতিবিধানকল্পে বে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা তথন-কার এলাহাবাদ ডিভিসনের কমিশনার মিঃ এক. এল. পিটার কড়'ক শীকৃত হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টান্দের ২০শে অক্টোব্র এলাহাবাদের

r-t<sub>rq</sub>

কালেক্টর এবং মাজিট্টেট মিঃ এ. ম্যাক্নেছার পশ্তিত বেক্টমাধ্বের নিকট নিম্নলিখিত চিট্টথানি লিখিয়াছিলেন ঃ—

Dear Pandit Beni Madhab Bhattacharge,

The famine is now happily over and I take this opportunity of writing to thank you for all the assistance you have given me in dealing with the distress in the city and environs.

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আদমহামারির কার্যে হুপারিকেওেটের কর্তব্য করিরা বেণীমাধ্য এলাহাবাদের তথনকার ম্যাজিট্রেট মি: জে. বি. ট্রসনের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন।

এইরপে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেবতার তথা মাসুষের সেবা করিবার পর
১৯১৩ গ্রীষ্টান্দের ৮ই এপ্রিল তারিধে বেণীমাধবের দেচান্ত হয়! তাঁহার
মৃত্যুর তারিধ ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে নবরাত্রির শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিটি
প্রয়াগের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হুইয়া আছে।

ভাঁহার ইড্ছানুযায়ী মৃত্যুর আট-দশ দিন আগে হইতেই ভাঁছাকে গঙ্গার তীরে লইরা আসা হইয়াছিল। জাহ্নবীকলে সে কি নয়নাভিরাম দৃষ্ঠ । সে দৃষ্ঠ পণ্ডিত বেণীমাধবেরই উপযুক্ত হইরাছিল। তিবেণী কিনারে তাঁব পড়িরাছে, অহোরাত্র হরিনাম কীত্র হইতেছে, কথনো বা কনিষ্ঠ আদিতারাম হুমধুর কঠে গীতা বা অপর কোন শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন। চারিদিকে আত্মীয়-স্বজন, কন্তা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, আর প্রয়াগের অগণিত জনমগুলী—দকলেই একবার বেণীমাধ্বকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছে, শেষ বারের মত তাঁর পদধলি লইতে আসিয়াছে। মৃত্যপথযাত্রীর মন কিন্তু তখন এ সবের মধ্যে নাই--্যে শালগ্রামকে তিনি জীবনে কথনো এক মিনিটের জহুও বিশারণ হন নাই, তাঁর মন তথন দেই শালগ্রামেরই পাদপত্মে নিবন্ধ-কর্ণ মধুর সংকীত্রী গুনিতেছে, চকু কোন স্নদুরে অবস্থিত। অবশেষে বেলা ১০টা নাগাদ ষথন অস্তিম মূহুৰ্ত্ত উপস্থিত হইল তথন যেণীমাধবেয়া অধ**্যকল** কুলুকুলু-নাদিনী গঙ্গার পুতধারায় নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল, উধাঙ্গ তীরে বালির উপর শায়িত অবস্থায় রহিল এবং সেই ভাবেই তাঁর প্রাণবায় অনন্তে মিশিয়া গেল।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"-প্রণেতা দাস মহাশয় পণ্ডিত বেণীমাধ্বের কণা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "প্রতিযোগিতার দিনে ফুদুর প্রবাসে বাঙ্গালীকে এই সকল সন্মান লাভ করিতে বড় একটা দেখা যাইতেছে না।" (৮১ প্রা) দাস-মহাশয়ের এ আক্ষেপ সতা। এলাহাবাদের দারাগঞ্জ অঞ্চল বেণীমাধবের কম ক্ষেত্রে ছিল। সেই দারাগঞ্জের কাহারও নিকট পণ্ডিত বেণীমাধবের নাম করিয়া দেখিয়াছি তাহারা এখনো তাঁহার শ্বতির উদ্দেশে আকাশের দিকে ছুই হাত তুলিয়া নমশ্বার করে। এই বে অবাচিত একানিবেদন, এ কি কথনো শুয়োর উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই এছার উৎসম্থ কোণার? সে কি বেণীমাধবের অতি-নৈষ্টিক ব্রাহ্মণছের সধ্যে, না ভার আপিসের कार्य क्ष्मकात मर्या. ना कांत्र छेखत-स्नीवरनत (श्रीतरमवात मर्या ? किस আমাদের দেশে নিষ্ঠাবান আন্ধাণেরও অপ্রতুলতা নাই, কম'দক মুপারিটেণ্ডেটেরও অসম্ভাব নাই। কি**ন্তু এইরূপ প্রস্কা ক**য় জন লা<del>ড</del> করিতে পারিয়াছেন ? উত্তর পাইয়াছি, বেণীমাধ্বের প্রস্কার উৎসমুগ ওদিকে নয়। তিনি একা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন তাঁর মধ্যে কাঁকি हिल मा बिलिया। তिनि छगवान् (क्छ कांकि (मन नाहे, बालूबरक्छ केंकि रमन नांडे।

<sup>\*</sup> Indian Science Congress Guide Book (1930), Pp. 39-40.

### পলায়ন

### শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দকালের সংবাদপত্রথানির হেড্লাইন পড়িয়াই তিনকড়ি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পাঁচু, ওরে পাঁচু—

পাঁচু ওবফে পাঁচকড়ি ছুটিতে ছুটিতেই বৈঠকখানা ঘরে হাজির হইল। দাদার ফক্ষ মেজাজের কথা ভুধু পাঁচকড়ি নহে—এ-বাড়ির সকলেই জানেন। কোন বঢ় আপিসের তিনি সাম্প্রতিক পদস্থ কর্মচারী। উপরের গ্রেডে প্রমোশন পাইঘাই মেজাজটিকেও উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়াছেন। ধুতি-পাঞ্জাবী ত্যাগ করিয়াছেন, বর্মা চুফ্ট ধরিয়াছেন, বাস ভৃত্য একজন বাহাল হইয়াছে, এবং অন্টিন একথানি কিনিব-কিনিব করিডেছেন। সম্প্রতি যুদ্ধের বাজারে অব্যম্ল্য তিন-চারি গুণ হওয়াতেই যোলকলা সাহেবীয়ানার ঐ কলাটুকু পূর্ণ হয় নাই। পারিপার্শিক মাস্ক্যকে তৈয়ারী করে, তাই, মেজাজের উচ্চতার প্রতিক্রিয়া অধীনস্থ কর্মচারী ও আপ্রিভ আত্মীয়বর্ষের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

পাঁচকড়ি প্রায় দৌড়াইয়াই ঘরে চুকিল। হাঁপাইডে হাঁপাইতে বলিল, কি দাদা ?

কট্মট্চকে ভাষার পানে চাহিয়া তিনকড়ি ওরফে বনাজিল-সাহেব বলিলেন, ভোদের সময়ের জ্ঞান যে কবে হবে ভাই ভাবি ?

- —তুমি ডাকতেই ত এলাম।
- —ছুটে-আসার কথা নয়। একটু মকাল সকাল উঠে থববের কাগজগুলোয় চোথ ব্লিয়ে নেওয়ার অবসর তোলের হয় না।
- —বা: বে, সকালের কাগজ ভোমার হাত থেকে না ফিরলে কাকর পড়বার—
- থাক্, থাক্ কাজ না থাকলে মাহ্য থালি বচন-বাসী হয় আপিসে ত দেখি—হারা ফাঁকি দেয় তাদের কম…ে ই দিনরাত।
  - —বল ভ আর একথানা কাগজ নিই 📍
  - —নিক্য। কালই হকারদের বলে দিবি।
  - -- কিছ, বাংলা কাগজ।
- —বাংলা ? ওই রাবিশগুলোর থাকে কি ? দাঁতের বারা চুক্ত চাপিয়া চকু বাঁকাইয়া বনাৰ্ক্তি নাহেব এমন একটি

ঘুণামিশ্রিত ভলি করিলেন— যাহাতে ও বিষয়ের নিশুভি এক প্রকার হইয়াই গেল। কিছু পাঁচকড়ি শক্ত ছেলে। কেরানী-দাদাকে দে ভাল করিয়াই জানিত— অফিনার-দাদাকেও চেনে। মনে মনে হাসিয়া বলিল, বাং রে, আমরা ইংরেজী কাগজ পড়ে না হয় সব জানলাম, য়ে দিনকাল, মেয়েদেরও সব জেনে রাখা দরকার নয় কি? বিলেতে একটা কুলিও—

—থাম, আর লেক্চার ঝাড়তে হবে না। বনার্জিন্দাহেব চক্ষ্ বৃজিয়া ক্ষণকাল কি যেন চিস্তা করিলেন। পরে কহিলেন, তোমার কথায় যুক্তি আছে। মেয়েদেরও সব জানা উচিত। অতঃপর তাঁহাকে কিছু প্রসন্ন কিছু বা কোমল বোধ হইল। হয়ত তিনি বৃঝিলেন, কোন একটি স্থোগে তাঁহার পদোন্নতি ঘটিলেও—মেয়েদের শিক্ষার যে-স্থোগ কুমারীকালে ঘটিয়াছিল, বধুজীবনে তাহার অগ্রগতি ত দ্রের ক্থা—পশ্চাদপসরণ বরঞ্চ দেখা যাইতেতে।

একথানি বাংলা সংবাদপত্র অন্তঃপুর প্রবেশের অন্তমতি পাইল।

পাচকড়ি বলিল, ডাকছিলে কেন ?

সংবাদপত্রথানি তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তিনকড়ি কহিলেন, পড়। জাপানীরা ত বর্মায় পা দিল। দেখি বলিয়া কাগজ টানিয়া পাঁচকডি সেই সংক্রিপ্ত

দেশি, বলিয়া কাগজ টানিয়া পাঁচকড়ি সেই সংক্ৰিপ্ত সংবাদটুকু পড়িয়া কহিল, বৰ্মা মানে টেনাসেরিয়ম ত ৫

- ওই হ'ল। কবে যে ভোদের চোথ ফুটবে জানি না। ঘন ঘন চুক্লট টানিতে টানিতে তিনি ইজিচেয়ারে মাথাটা এলাইয়া দিলেন।
  - —তাকি বলছ?

আমি বলব—তবে োমাদের হঁস হবে। এতটুকু বৃদ্ধি তোদের ঘটে নেই। সাধে কি আর বলে কাঞ্চ নাথাকলে মাহধ—

- —বা: বে, নিশ্চয়ই তোমার মাথায় মতলব একটা এসেছে।
- —কেন, তোমাদের মাথায় আদে না ? থালি গোকর গোরা।

পাঁচকড়ি কহিল, তা হ'লে তোমাকে অফিদার না ক'বে আমাদেবই ত ক'বে দিত।

— পান্। প্রশন্ন হাজ্ঞদীপ্তিতে তিনকড়ির মৃথ উজ্জ্ঞল হইয়া উঠিল। কহিলেন, কলকাডায় থাকা আগার সেক্ মনেকর ?

---কেন ?

— কেন! বাড়িতে স্বাবই দায়িত্তলান যদি এই রক্ম হয় তাহলে একটা মান্থবের ত স্ব দিক সামলানো মুশ্কিল। ওদিকে আপিস সামলাতেই বলে প্রাণান্ত! কাল চীফ্ তুকুম দিলেন—

পাচকড়ি জানে—আপিসের কথা উঠিলে—বাড়ির কথা ভূলিতে দাদার একদণ্ডও বিলম্ব হইবে না। জাপানীদের বর্ষায় পদার্পণ শুধু সংবাদপত্তের চমকপ্রাদ সংবাদ নহে, কলিকাতার বৃদ্ধিমান বাসিন্দাদের নিরাপত্তা-সমস্থা সমাধানের ইন্দিত্তও বটে। দাদার চিস্তার শিখাটি তাহার মনের অন্ধকারকেও একট্থানি ছুইয়া গেল ঘেন। বাধা দিয়া সে কহিল, ঠিক বলেছ, ভেবে-চিস্তে আছই একটা কিছু ঠিক করতে হয়।

তিনকড়ি বলিলেন, যা ভাববার ভোমরা ভাব গে, আমি আপিদের ভাবনা নিয়েই পাগল।

পাঁচকড়ি মুধ নামাইয়া বলিল, তেমন তেমন ই'লে—

—তেমন তেমন হ'লে! বেফ গোবর—গোবর।
বলিতে বলিতে তিনি গাতোখান করিয়া অন্তঃপুরাভিু. েইইলেন।

পাঁচকড়ি সমতা ভূলিয়া কাগজখানায় মনোনিবেশ ক্রিল।

অত্যাসন্ন বিপৎপাতের সম্ভাবনা লইয়া সংবাদটি অস্তঃপুরেও প্রবেশলাভ করিল।

পিদিমা কুল্ইচণ্ডির এডকথা বলিবার জন্ম সবে পা ভটাইয়া বদিয়াছেন। এডচারিণী মেয়ের দল প্রকাণ্ড পাথবের খোরাটায় চালভাজা ভিজানো, দই, কলা প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া গুলাচারে পিদিমার পানে ও খোরার পানে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; শীতকালের ছোটবেলার কোমল বোদটুকু ভাঁহাদের পিঠের উপর আদরলোভী

শিশুর মত আঁটিয়া বসিয়াছে—এমন সময় পাশের বাড়ির সরোজিনী আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন।

- ওমা, এখনও ফলার মাখিস নি ? আর ভাই, যা গুনে এলাম—তাতে ত হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেল। কোন বকমে নেমরকে ক'রে মা কুলুইচণ্ডিকে একটা পেরনাম করে ছুটতে ছুটতে আসছি।
  - -কি খবর দিদি ?
- —থবর মাথা আর মৃত্। কলকেতা ছাড়তে হবে। বাঁধাছালা সব আরম্ভ হয়ে গেছে।
  - --বল কি গো? কোপায় যাবে ?
- চুলোয়। খববের কাগজ হাতে ক'রে হরি ত হত্যে কুকুরের মত বাড়ির মধ্যে চেঁচানি স্থক করলে। যত বলি, ওরে একটু থাম, মা কুলুইচন্ডির বেবতো কথাটা শেষ করি' তত্তই চেঁচায়, দিদি, ওসব শিকেয় তুলে রাখ। পোটম্যান্টো গুছিয়ে নাও, কালই কোলকাতার বাইরে তোমাদের রেখে আসব। কি সমাচার ? না, কে জানে ভাই—কারা নাকি আসহছে। একধার থেকে ছেলে বুড়ো সব জবাই করবে।

ও:—যুদ্ধের কথা বলছেন? একটি মেয়ে হাসিয়া প্রশ্ন করিল।

জানি নে দিদি অতশত। এত বয়েস হ'ল—যুদ্ধ কি বুঝি নে। সে হয়েছিল বটে রামায়ণ মহাভারতে এককালে। তার পরেও যে—

পিসিমা বলিলেন, তাই ভিন্ন বলছিল বটে—ওবেলা পরামর্শ ক'রে একটা হেন্তনেন্ড করবে। কি ছাড়তে হবে ছাড়তে হবে বললে, অতটা আর কান দিই নি। তা দিদি, ভোমরা কোথায় যাবে ?

কি জানি ভাই-কেষ্টনগর না কোথায়।

कृष्णनगत ! षाः, मत्रज्ञाका मत्रभूतिया प्र पार्टन ।

মর ছুঁড়ি, ছিটি সংসার ফেলে কোন্ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে রাজ্জি করব। তুইও বেমন—কলকেড। ছেড়ে গেলাম আর কি।

তার পর যে সব আলোচনা হইল—তাহাতে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইল যে, পুরুষেরা যতই লাফালাফি যা ভীতিপ্রদর্শন কফন—মেয়েরা এক পাও নড়িবেন না। এখানকার মত এমন গলা, কালিঘাট, লেক, বিজ্ঞলীবাতি ও বিজ্ঞলী পাখা, ধূলিবিহান রান্তা, মোটবের প্রাচুর্ঘ্য ও সিনেমা গৃহের আরাম আর কোথায় আছে? এ শহর ছাড়িলে পর্ফানদীন মেয়েদের স্বাধীনতার আর থাকিবেই বা কি।

আপিদ-গৃহেও এই আলোচনা চলিতেছিল।

ক্ল্যাটফাইল বগলে অজিত বনাজ্জি-সাহেবের ঘরে চুকিয়া শুডমর্নিং করিল। বনাজ্জি-সাহেব তাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বস্থন।

বিশ্বিত অঞ্চিত আমতা আমতা করিয়া কহিল, না, সার, এই কোল ডিপার্টমেণ্টের কেস্টা—

হবে—হবে। আছে।, নোটটা ঠিকমত দিয়েছেন তো ? কিনা আইন বাঁচিয়ে। এই নিন সই করে দিলুম। আহা, দাঁড়ান একটু, কথা আছে।

অফিসার বনাজিক-সাহেবের এতাদৃশ গায়ে-পড়া ভাব কেরানীদের বিশ্বরের বস্তা। অজিত বিশ্বিতমূবে তাঁহার গানে চাহিতেই তিনি বলিলেন, আপনার বাড়ি কৃষ্ণনগর না?

- -- আছে, দার।
- ওথানকার ক্লাইমেট কেমন ?
- —আজে, ভালই।
- —ভাল! তবে যে ভনি ম্যালেরিয়া খুব বেশি?
- --- আজে-- আমরা তো বাদ করি। মালেরিয়ায় কেউ বড একটা ভোগে না।
  - ---বেশ, বেশ। লাইট আছে ?
  - मार्टे, कामद कम मर चाहि।
  - ---জিনিস-পত্ত ?
  - —কলকাভার চেয়ে সন্তা। টাকায় আট সের হুধ।
- —বটে ! খানিক থামিয়া বলিলেন, বেশ, বাংলোপ্যাটার্ণের বাড়ি পাওয়া যাবে ? নদীর ধারে হ'লেই
  ভাল হয়।
  - —তা বোধ হয় ঘোপাড় করে দিতে পারি।
- —থ্যাহস্। কাল শনিবারে আপনার ললে আমিও নাহয়—
  - ---বেশ তো চলুন না।
- চুকট ধরাইয়া বনাচ্ছি-নাহেব চালা হইয়া চেয়ারে খাড়া হইয়া বসিলেন।

হেমন্ত-সন্ধায় বিতলের একটি খোলা বাতায়নের খারে ইন্ধিচেয়ারে পাঁচকড়ি এক কাপ ধুমায়িত চা হাতে বিদ্যাছিল। চায়ের সামান্ত আহ্বাদিক চেয়ারের হাতলের উপর রক্ষিত। না চা, না আহ্বাদিক কোনটাই পাঁচকড়ি স্পর্শ করে নাই। তাহাকে কিছু উন্মনা বোধ হইতেছে।

এমন সময় একটি কিশোরী বধু সেই খবে প্রবেশ করিয়া কহিল, চাঠাওা হয়ে যাবে যে! এড কি ভাবছ? পাঁচকড়ি সনিখাসে বলিল, আর ভাবনা! দাদা এক বকম সব ঠিক করে ফেলেছেন। আসছে সপ্তাছে সকলকেই কৃষ্ণনগর থেতে হবে।

- স্বাই গেলে চলবে কি করে ? আপিন থেকে এসে সামনে গোছানো জিনিস না পেলে বট্ঠাকুরের কট হবে না ?
- —বট্ঠাকুরের কষ্টটাই দেখছেন স্বাই মিলে, অভাগার পানে কেউ ফিরেও চান না।

তঞ্গী হাসিতে হাসিতে তাহার সন্ধিকটবর্জিনী হইয়া কহিল, তোমার আর কট্ট কিনের ? বট্ঠাকুরের মত তো আপিস নেই।

যার হাতে খাই নি—সে বড় বাধুনি। তোমার বটুঠাকুরের যা কট্ট—আহা।

আহা কিলো! দিদি তো বলেন আপিদের হাড়ভালা গাটুনি—

- —বউদি কি আর বলেন, বলান দাদা। আহা, স্মন হাড়ভালা খাটুনির সৌভাগ্য যদি স্বার হ'ত।
  - —বহু বাধ, তোমার কষ্টটা তো বললে না ?
- —তোমার মূখে আমার স্থাধর ফিরিন্ডিটা আ**গে** আউড়ে যাও। বলগে বাবুর অভিমান হবে আবার!
  - --না বললেও রাগ করব।

ভরুণী আশা চেয়াবের হাতল ধরিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহাস্থায় কহিল, সারাদিন ঘুমিয়ে কম কটটা হয় তোমার!

— কি জান, যে কট দেখা যায় তাই নিয়ে হৈচৈ করা মাত্মঘের অভ্যাস। : অদেখা কট দেখার চোখ আলাদা।

ভাই নাকি ? ভেমন চোধ কার আছে ?

ধপ্ কবিষা আশার একধানি হাত চাপিয়া ধরিষা পাঁচকড়ি গদ্-গদ্-কঠে বলিল, যারা বিষে করে পুরোনো হয়ে গেছে—ভারাও এমন কথা জিজ্ঞাসা করে না। আর ভূমি সম্ভ ছ'মাসের বিবাহিতা হয়ে—

থিল থিল করিয়া হাসিতে ছাসিতে আশা বলিল, আচ্ছামশাই, ঢের হ'য়েছে।

- —নিষ্ঠবে, তোমায় কৃষ্ণনগবে নির্বাসিতা করার চেয়ে কাপানী বোমা কি এতই হৃদয়বিদারক ?
  - --- नार्शा ना, त्म किनिम अरक्वारत मण्डिक्विशातक।
  - —তোমার কট হবে না ?

আলা বাড় ছলাইয়া বলিল, বাং বে, সরভাজা সার্ব বনে বনে!

- —সরভান্ধার থেকে ভাল জিনিস কথনো কি মুখে ওঠে নি ?
- —উঠেছে। কিছ বধন-তধন ভাল জিনিস ধেলে সহ হয় না ভো। আ:, আবার তুষ্ট মি!

পাঁচকড়ি অবনত হইবার মূখে আপনাকে দম্বত করিয়া লইল। বউদিদি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

- —ঠাকুরপো—ভনেছ<sub>?</sub>
- किছू कि इ उनमाभ वहे कि।

বউদি বলিলেন, আমি কিন্তু যাব না। আমি গেলে ভোমাদের ভূষ্ণনার শেষ থাকবে না।

- কিন্তু বউদি, বড় ছৰ্দশার। যথন আসবার ভয় দেখান, ছোট ছন্দশারা তথন আমোল পান না।
- —জাই ব'লে আপিস থেকে এসে উনি যে মৃথ শুকিয়ে
  —ভার চেয়ে মাকে, ঠাকুরবিদের, পিসিমাকে, ছেলেপুলেদের নিয়ে তুমি বরঞ্চ কেইনগরে যাও। তেমন তেমন
  বুঝি আমরাও না হয় পরে যাব।
  - --- আমরা আবার কে কে বউদি ?
- —ছোট বউ যে কিছুতেই যেতে রাজী হয় না। তা হাতসুরকুত আমার কাছে নাহয় থাকুক ও।
  - -- আমি গিয়ে কি করব দেখানে ?
- ওঁদের দেখাশোনা করে কে। উনিই তো বল্লেন— তোমার নাম করে—ও বরঞ্চ থাক সেধানে। তুমি নাকি ওঁকে বলেছিলে—কলকাতায় থাকবে না। তা হেসে বললেন, পাঁচুকে ভাবতুম সাহসী। ফুটবল ক্রিকেট খেলে, সাঁতার দেয়, দৌড় ঝাঁপ করে; ও দেখছি আমার চেয়েও ভীতু!
- কিন্তু এখন দেখছি আমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। ওঁদের আগলাবার ব্যবস্থা দাদা করুন গে, ক্রিকেট সীজ্ন ফেলে আমি যাছি না।
- —তাইজ, তুমি যে স্বাবার গোল বাধালে ভাই। যাই বলে দেখি—ঘদি মত করেন।

বউদি চলিয়া গেলে পাঁচকড়ি কুত্রিম রোষ কটাক্ষে জাশার পানে চাহিয়া ৰলিল, তুমিই হ'চ্ছ এর মূল।

- স্বার কাজলামি করতে হবে না। তুই স্বার তুইয়ে চার হয় একথা তুমি জান না ?
- —আহা, রাগ কর কেন, তোমার দাদার হিসেব যে অন্ত রকম। আমাকে মনে করেন সাহসী—তাই দিদির কাছে স্বপ্রতে চান। তোমাকে মনে করেন ভীতু—তাই ওঁদের সঙ্গে পীঠাতে চান।

— আচ্চা—আমিও দেখে নেব কে আমায় পাঠায় দেই সরভান্ধার দেশে! সাহস আমারও আছে।

আশা হাসিতে হাসিতে বলিল, রাগ করে আর সিলাড়া তৃ'থানা ফেলে রেথ না । আজ কারও মন ভাল নেই, রামারও ধেরি আছে।

বাহিরের ঘরে মজলিস এইমাত্র শেষ হইমা গেল।
মজলিস বলিয়া মজলিস! প্রকাণ্ড হল-ঘরটায় তিল
ধারণের স্থান ছিল না। উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার পর বহ
পরিচিতই তিনকড়ির বৈঠকখানাকে পরিহার করিতে
বাধ্য হইয়াছিলেন। অলস-চর্চ্চায় তিনকড়ির উৎসাহ
ইদানী আশ্চর্যাজনকভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। তাস-পাশার
আড্ডা তিনি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

—যা বড় বড় কেস ভিল করতে হয়—তাতে দিন-রাত আইন-কাছন মৃথস্থ করা, অকাট্য যুক্তিগুলিকে ভেবেচিন্তে মাধা থেকে বার করা । তা আপনারা ধেলুন না, বেশি চীৎকার করবেন না—ইত্যাদি।

যে খেলার প্রাণধর্মই ইইল কলরব—তাহাকে বাঙ্নিশান্তি না করিষা জমানো—ঠিক যেন বিনা বাজরোশনাইয়ে অর্থবান বরের শোভাষাত্রার মত। মহযারীতি-বহিত্তি বলিয়াই অক্সত্র আড্ডা জমিয়াছে।
আজ সান্ধ্য-বৈঠকে সেই সব পুরাতন বন্ধুবান্ধব ছাড়াও
অবাঞ্কিত বহু লোকের সমাগম ইইয়াছিল। বেশি লোক
আসাতে সকলের আশা ও আকাজ্জা হইটিই কথনও
বন্ধিত, কথনও বা ন্তিমিত ইইয়া উঠিতেছিল। মজ্লিস
শেষ ইইবার পূর্বের সর্ব্বস্মতিক্রমে স্থিরীকৃত ইইয়াছে যে,
মেয়েদের আপাতত স্থানাস্থরিত করাই যুক্তিয়ুক্ত।
পুরুষরা—কর্মবন্ধনে বাধা বলিয়াও বটে, আবার তেমন
পরিস্থিতি ঘটিলে পদব্রক্তে হুর্গম পথ অতিক্রম করিতে
সক্ষমও বটে, আপাতত এই শহরেই অবস্থান করিবেন।

বড়বউ উষা ছ্যাবের ওপিঠে চোখ এবং কান স্জাগ রাখিয়া এডক্ষণ এই সব আলাপ-আলোচনা শুনিডে-ছিল। কোলাহলে গৃহীত প্রস্তাবগুলির অর্থ ঠিক্মড স্থানম্পম করিতে না পারিয়া ছটফট করিডেছিল। বৈঠকধানা থালি হইবামাত্র সে ভারি মধমলের পদ্ধাটা ঠেলিয়া গৃহপ্রবেশান্তর কহিল, কি ঠিক হ'ল ভোমাদের ?

আড়মোড়া ভাঙিয়া—একটা হাই তুলিতে তুলিতে তিনকড়ি বলিলেন, ডোমাদের সকলকেই বেতে হবে। কলকাতা আর সেফ্নর।

- —আর তোমরা ?
- --- আমরা সে তথন যা হয় করে--

বাধা দিয়া উষা বলিল, হাঁ, তা বইকি। আমবা অকেনো প্রাণ বাঁচাতে ছুটবো এ'দো পাড়াগাঁছে—আর মূল্যবান প্রাণশুলি ধাকবে শহরে।

- আহা, বৃঝছ না। বিপদের সময় স্বাইর প্রাণ অমূল্য। সে বৃক্ষা করতে কেউ ক্রটি করবেন না।
  - —ভবে আমাদের সঙ্গেই পালিয়ে চল না।
  - -- দূর পাগল! আপিস ছাড়বে কেন।
  - —ছুটি নাও ছু-মাদের।
- —সে যারা ছোটপাটো কেরানী—ভাদের বরঞ ছুটি
  মঞ্ব হয়; আমরা আপিদের সব ভার নিয়ে আছি, সবাই
  আমাদের মৃথ চেয়ে সাহস করে আছেন—আমরা যদি
  যাই—
- ---মান্ত্য বাঁচলে তবে ত আপিস! ছেড়ে দাও কাজ। তোমায় নিয়ে গাছতলায় ভিক্ষে করে থাব।

তিনকড়ি হাসিলেন, তুমি দেখছি পেঁচোটার মত কথা বললে। যারা বেকার তাদের মুখে ভিকার কথা মানায়।

— মেরেমান্থ্যের দৃংথ ডোমরা কোন কালেই বোঝ না।

সে কথা ডিনকড়ি মনে মনে শ্বীকার করিলেন। গড
পরশ্ব কুড়ি ভরির দৃ-প্যাটার্ণের চুড়ি আক্রা বাড়ি হইডে
আসিরা উষার করপ্রকোষ্ঠে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং
চুড়ি না-আসা পর্যান্ত প্রভাহ যে-সব আলাপ-আলোচানা
হইয়াছে ভাহা উষার মনে না থাকিবারই কথা, ডিনকড়ির
মনে গাঁথা আছে। ভিক্লারে প্রাণবক্লার পরমন্থব ছাড়া
সেই সব বাক্যগুলির আরও স্থুল প্রকাশের আশক্ষা বিদ্যুৎগভিতে ডিনকড়ির স্বর্ধানে শিহরণ আনিয়া দিল। ডিনি
মুথে হাসিয়া ভুধু বলিলেন, পরে ব্রুবে ভাল করছি—কি
মন্দ করিছ।

বৈঠকখানার আলোচনা এইখানে শেষ হইলেও শয়ন কক্ষে এই আলোচনার জের উবা টানিয়া আনিল, আময়া যেন পাড়াগাঁয়ে গেলুম, টাকাকড়ি—গহনাপত্তর এ-সবের গতি কি হবে ?

- -- किছू मटक निरम्न स्वराज हरत, किছू नगरक कमा स्वत ।
- —পাড়াগাঁয় চোর-ডাকাতের উপস্তব নেই।
- —তেমন পাড়াগাঁরে আমরা যাব কেন।
- —না। তোমার বাংলা কাগতে যে-সব থবর বেরয় রোজ—ভাতে কোন পাড়াগাঁটা যে ডাল ডা ড বুঝি না।
- কি বিপদ! সেধানে কি লোক নেই, না গহনাপন্তর নিয়ে ভারা বাস করছে না ?

- —দে যারা করে করুক—আমি পারব না।
- —ভবে সৰ গছনা ব্যাকে গচ্ছিত বেখে যাও।
- —তা আর নয়! চাক্রাণীর মত থালি হাত ক'রে ট্যাঙ্টেঙিয়ে দেই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে উঠব। তোমার মুখবানা কোথায় থাকবে শুনি ?

বৃহৎ সমস্যা এত যে শাধা-প্রশাধাযুক্ত হইতে পারে এ ধারণা তিনকড়ি করিতে পারেন নাই। শহর ত্যাগ বলিলেই যদি শহর ত্যাগ করা চলিত—তাহা হইলে আর ভাবনা কি ? উহারা গহনার ভাবনা ভাবিতেছেন—তাহার ভাবনা সহস্রম্থী। বাড়ি, আসবাবপত্র, গৃহপালিত পশুকা, গৃহদেবতা নারায়ণ, ব্যাঙ্কের পরিপুট অর্থের স্থায়িত্ব চিস্তা—কত কি। হায়, আরু মনে হইতেছে, যাহাদের কিছুই সমল নাই—তাহারাই যথার্থ স্থী। সহস্রম্থী সঞ্চয় ও মমভার নিগড় তাহাদের জীবনধারণ-সম্প্রাকে ক্ষিয়া বাধিতে পারে নাই।

বল্ভ অজুনয়-বিনয় ও যুক্তি প্রদর্শনে বড়বধ্ রাজী হইলেন।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, অলকার কোম্পানীর ঘরে গচ্ছিত রাখার চেয়ে নিজ অক্ষের শোভাবর্দ্ধনে প্রয়ম্ভক রাখাই শ্রেয়। রাম বা রাবণ বাহার হাতেই মৃত্যু ঘটুক—মৃত্যু তো বটেই। আর অর্থ বেশির ভাগ ব্যাকে রাখিয়া ছ্-চার মাদের মত হাতখরচা রাখাই ভাল।

- —কিন্তু, ঠাকুরপো থেতে চায় না সেখানে।
- —কেন গ
- —কে জানে, কি থেলা আছে—তাই দেখবে। আর তুমি তাকে ভীতৃ বলেছ ব'লেও হয়ত জিদ চেপে গেছে।

বেশ ত। ও এখানে থাকলেই ভাল হয়। আমিও তাই ভাবছিলুম। আমি আপিস চলে গেলে—চাকর-বাকরের জিম্মায় সারা তুপুর বাড়ি ফেলে রাখা—তা ভালই হ'ল।

- ---জামাদের সেধানে দেখাশোনা করবে কে ?
- —সে সব ঠিক ক'বে ফেলেছি। বঘুৰাব্বা বাচ্ছেন, আকুকুলবাব্বা বাচ্ছেন—তিনখানা পাশাপাশি বাড়ি ঠিক করা পেছে। মাঝেরটা আমাদের; ওঁরা ছ-পাশে থাকবেন। ওঁদের বাড়িতে কম্সে কম দশ জন পুরুষ মান্ত্র থাকবেন।

স্বৃত্তির নিশাস ফেলিয়া উবা বলিল, নাও, তত্তে পড় স্বালো নিবিয়ে দিই। যাকে বলে অথাত সনিল। বিদায়-দিনে পাঁচকড়ি ভঙ্কঠে কহিল, ভাল করলে না আশা। শহর ছেড়ে পালাছ—ভোমাকেই লোকে ভীতু বলবে।

- -- আমি ত আর নিজের ইচ্ছেয় যাচিচ না।
- —দে কথা কেউ কি বিশাস করবে **?**
- —কেউ না কলক—তুমি করলেই **যথে**ই!

আমি! একটু চমকিত হইয়া মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া মান হাসিয়া পাঁচকড়ি বলিল, আমিই যে বিশাস করতে পার্ডি না।

বট্ঠাকুরের কাছে বলগে।—বলিয়া জ্রুতগদে আলা কক্ষত্যাগ করিল। কক্ষত্যাগের পূর্ব মূহুর্ত্তে তাহার চোধের পাতা হুঁটি কাঁপিডেছিল যেন।

ৰট্ঠাকুরের কাছে বল গে।— এমন ধ্রাগলায় ও কদ আবেগে উচ্চারণ করিল যে, কথা শেষের মৃহুর্ত্তে জলধারা পতনের সন্দেহটুকুকে সে মুছিয়া দিয়াই গেল।

পাঁচকড়ি মনে মনে বলিল, আর বলা! অভি বৃদ্ধি ধাটিরেই আমার এই দশা। বাড়ি আগলাই বা ক্রিকেট ধেলা দেখি—সুবই সমান। যে মেজাজ দাদার।

কৃতবাং বিদায়-মুহূর্ত্ত বিন। প্রতিবাদে সন্নিকটবর্ত্তী হইল।

শেষ চেষ্টা স্বৰূপ পাঁচকড়ি দাদাকে বলিল, এত মোটঘাট ভূমি একা সামলাতে পারবে কি ? আমি না হয় সংক্ষাই।

ভাবিল একবার দেখানে গিয়া পড়িলে সাইকেল হইতে পড়িয়া পা মচ্কাইতে কতক্ষণ! মনে আছে, এক বার মচ্কানো পা'কে স্থ করিতে পুরা তিন সপ্তাহ তাহাকে শ্যাপ্রায় করিতে হইয়াছিল।

তিনকড়ি হাসিয়া বলিলেন, এই ক'টা জিনিস আমরা ক'জন রয়েছি—ছ'টো চাকর রয়েছে—পুব সামলাতে পারব। কলকাতার বাড়িতে যা জিনিস বইল—ভাতে ডোর থাকা লবকার।

গন্তীর মূখে পাঁচকড়ি বলিল, কি দবকার ছিল এখানে এত জিনিস রাখবার। একটা কিছু হ'লে সব নষ্ট হবে ত ?

—হোক্ গে। ওচ্ছেক কাঠ্-কাঠ্রা নিয়ে গিয়ে রেল-কোম্পানীকে মাওল দিই কেন। মাছ্ব থাকলে জিনিদ ছতে কভক্ষণ।

পাচকড়ি মনে মনে বলিল, ভবে আগলাবারই বা সরকার কি। চুরি গেলেই বা জিনিস হ'তে কভক্ষণ। ু কিছু প্রকাজে সে কিছু বলিল না। ভবু নীরবে চাহিয়া দেখিল, এ-বাড়ির কত না অপ্রযোজনীয় জিনিদ এই দক্ষে পাড়াগাঁ অভিমুখে চলিয়াছে। তেঁতুলের ইাড়িটা বিধবা পিনিমা কোলের কাছে সাবধানে রাধিয়াছেন, বড়বধু গহনার বাক্স আঁচলের আড়ালে ঢাকিয়াছেন। পুরোহিত মহাশয় কুলদেবতা বালেমর শিবকে সোনার সিংহাদন সমেত বুকের কাছে চাপিয়া ধবিয়াছেন। ছোট ভাইপোর হাতে চেন বাধা দিশি কুকুরটা আর কাবলী বিড়ালটা ভায়ী রমা সাদরে কোলে বসাইয়া লইয়াছে। মোটঘাট ঘাহা শুপীয়ত হইয়াছে—ভাহার কুলি ও গাড়ি ভাড়ার টাকায় লন তৈয়ারী সমেত খানচারেক টেনিস্ব্রাক্টে কেনা চলে। জীবনধারবের জক্ত প্রত্যেকটি জিনিস্বাকি মুল্যবান। এত সঞ্চম্ব বাঙালী ঘরে থাকে!

পথে বাহির হইলে শুধু ঘোড়ার পাড়ির সারি ও মাল বোঝাই গরুর গাড়ির সারি দেখা যায়। একটানা অবিরাম স্রোভ কলিকাভার প্রকাণ্ড ছুই বেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে প্রবল বেগে ছুটভেছে। মৃত্যুভীতি এই জনভাকে প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী দারা শহর হইতে সাফ করিয়া দিভেছে। পলায়নের কি সমারোহ—কিবা বিশৃন্ধলা। মুঠা মুঠা টাকা ঢালিয়া এভটুকু আরাম কিনিবার কি আকুল আগ্রহ!

পাঁচকড়ির মন ধারাপ হইয়া গেল। এই প্লায়ন-দৃত্তে মনে হইল, ধাহার। বাহিরে চলিয়াছে তাহারাই বুঝি বাঁচিয়া গেল। বাহারা বহিল, তাহাদের মৃতদেহ সনাক্ত করিবার লোকই হয়ত পাওয়া যাইবে না; শোক করিয়া ছু-কোঁটা চোখের জ্বলই বা ফেলিবে কে প

গাড়ি ছাড়িয়া দিতেই একটা মিশ্র ক্রন্সনের রোল উঠিল। চোথে রুমাল চাপিয়া পাঁচকড়িও চলস্ক ট্রেনের পানে চাহিয়া রহিল। আন্দোলিত রুমালে বিদায়-বার্তা জ্ঞাপন করা আর হইল না।

শহরের প্রাণশক্তি দিন দিন তিমিত হইয়া আসিতেছে।
কলেজ স্বোয়ার বা হেছ্য়ার ভিড় পাতলা হইয়াছে। স্থলকলেজের ন-যথৌ ন-তত্থে) অবস্থা। যে দোকানের মাল
ফুরাইতেছে ভাহার ছ্যারও সলে সলে বন্ধ হইতেছে।
রাত্রির অবগুর্গনে মুখ ঢাকিয়া নিশুনীপ শহর থমথমে
হইয়া উঠে। এ বংসর ক্রিকেট খেলাই বা জমিল কই পু
সিনেমা-প্রত্যাগত লোকের মুখে উপভোগের ছৃথির হাসি
কোধায়! ও পালের গলিটায় মাঝে মাঝে একটা বিভাল
সককণ 'ম্যাও' খ্যাও' ধ্বনি ক্রিডে থাকে। থানিক্টা
মুমাইয়া বেশির ভাগ জাগিয়াই পাঁচক্ডির কাটিয়া যার।

পাশের ঘরে দাদার ঘুমও যে পাতলা হইয়াছে তাহা ঘন ঘন পার্মপরিবর্ত্তনের শব্দে ও কুঁজা হইতে জ্বল ঢালিবার শব্দে বুঝা বায়। চুকটের গন্ধও রাত্তির মধ্যবামে পাঁচ-কভিকে আর একটি প্রাণীর অনিস্তার সংবাদ আনিয়া দেয়।

কোনদিন সকালে ভিনকড়ি বলেন, কাল রাত্রিতে কি রকম গরম গেল। উঃ, তু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি।

পাঁচকড়ি বলে, আমার তো বেশ শীত-শীত করছিল। কোনদিন ভিনকড়ি বলেন, কৃষ্ণনগরের কোন চিঠি পেলি ?

- —হাা, চিঠি দেবার কথা কারও মনে থাকে! দিব্যি বাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, ভাদ পিটছে—
- —নারে, পরত বড় থোকা কি লিথেছে জানিস? স্থাঠা ছেলে।
  - —কি লিখেছে <sup>p</sup>
- লিখেছে, বাবা, আমাদের শীগ্লির এখান থেকে নিয়ে যাও। বড় কটে আছি।
  - **—कि क**हे ?
- —ভাগ দিনেমা নেই, পথঘাটে ধুলো, কলের জল সর্বাদা থাকে না—এই সব । তা ছাড়া ভাল মাছটাছও নাকি মিলছে না। লিখেছে—ভার চেয়ে কলকাভায় বোমা থেয়ে মরা ভাল।
  - —তা এত কষ্ট যখন—নিয়েই এদ না।
- দূব পাগল ! তাহলে এত খবচখবচা ক'বে পাঠালুমই বা কেন ? তা হয় না। বলিয়া চুকট ধবাইয়া ধূম উদ্গীবণ কবত কহিলেন, আমি বলছিলাম কি—মেয়েদেব কোন কট হচ্ছে কিনা ?

পাঁচকড়ি বলিল, তা কি আর হচ্ছে না! ভাল দিনেমা নেই তো দেখানে।

- -- ना ना, जामि नित्नमात कथा जावहि ना।
- —ভাৰ মাছও তো পাওয়া যায় না।
- —না না, থাওয়া-লাওয়ার কথাও নর । একটু থামিয়া বলিলেন, এই ক্লাইমেট স্থট করছে কিনা। যে চাপা ওরা —শরীর থারাণ হলে সহজে তো বলে না।
  - --তা বটে।
- —তা ছাড়া ছুল কলেজের এই অবছা। আন্ধ খুলছে কাল বন্ধ হল্পে: ছেলেমেয়েগুলোর লেখাপড়ার দক্ষা গরা। পাঁচকড়ি সাগ্রহে বলিল, তাহলে তাদের কলকাতার নিবে আগাই ভাল।

ভিনক্তি সন্ধোরে চুকটে টান মারিয়া কহিলেন, ভোমার

মাধায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। একটা ইছুলও কি ভালভাবে খুলেছে ? ওতে পড়াশোনা হয় ? মিছি মিছি ওদের বিপদের মাঝে টেনে আনি কেন ?

পাঁচকড়ি চুপ করিয়া রহিল।

তিনকড়ি বলিলেন, ভাবছি কাল একবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে পরামর্শ করে আদি।

পাঁচকড়ি তথাপি কথা কহিল না।

- --কথা কইছিল না যে গ
- —তুমি যাবে—খামি কি বলব।
- যাওয়া উচিত নয় কি ় তাই ভাবছি— চারদিনের ছুটি নিয়েই যাই। তেমন বুঝি ওদের নিয়েই আসব। কি বলিস ।

দাদা অবশু পাঁচকড়ির সম্বতির অপেক্ষা বাধিয়া মনস্থির করেন নাই, কাজেই, দে বেচারাকে সম্বতিস্চক ঘাড়
নাড়িতে হইল। ইতিপুর্ব্বে বার তিনেক ছুটি না লইয়া
অর্থাৎ শনিবারে দাদা একটা-না-একটা ছুতা করিয়া কৃষ্ণনগর ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পাঁচকড়ি বাড়ির ধন-দৌলভ
আগলাইয়াছে। আগলাইয়াছে আর ছাই! শেষবারে
তো বাপ করিয়া ভবানীপুরে মাসীমার বাড়িতে শনি ববি
ঘুই দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। এ ঘরে মান্থ্য ঘুমাইলে
ও ঘরে কি চরি হয় না ?

সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই পাঁচকড়ির মাধার মধ্যে বিছাৎ-গতিতে একটা মতলব খেলিয়া গেল; একটু হাসিয়া সে চুপ করিয়া বহিল।

দাদা চলিয়া যাওয়ার পঞ্চম দিনে সে মতলবজ্জ্যায়ী কার্য্য হাসিল করিবার জন্ত বিশ্বাসী ভূত্য সত্যকে ভাকিয়া বলিল, দেখ সত্য, আমি ক্ষ্ণনগর চললাম। বড় শরীর খারাণ হয়েছে, বোধ হয় খুব জ্বর আসবে। এথানে কে দেখে-শোনে বল ত ?

সভা চিস্তিত মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, গা হাত টিপে দেব, ছোট দাদাবার ?

—দূর, তেড়েফুঁড়ে জ্বর এলে গা হাত টিপে তো সব হবে। যদি জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হ'য়ে ঘাই—তথন কি হবে বল ত ? দাদা বাড়িতে নেই—

সত্য চিস্কিত মৃথে বলিল, তা বটে ! আৰুই চলে যাও
—হোট দাদাবাবু।

- যদি দাদা এলে জিজাসা করেন কি হয়েছে ? তুই কি বদবি ?
- —বশবো, ভোট দাদবাবু বশলো অর আসতে, ভাই চলে গেল।

—না না, তুই বরঞ্চ বলিদ, বাধু জ্ঞারে মাথা তুলতে পার্ছিল না, ভূল বকছিল—ভাই পাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।

- -- ७। हे तनत । वफ़ मामावाव आक आमरवन कि ?
- —ছঁ, দাদা সংস্কার সময় স্মাসবে। তুই আমার স্থটকেদে কাপড় জামা গুছিয়ে দে। বেলা সাড়ে ভিনটের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবি।
  - --- যদি এর মধ্যে জ্বর আসে ?
- —না, নাড়ি দেখে ব্যছি—আট ঘণ্টার আগে জর আসবে না।
  - —তবে এই বেলা কিছু থেয়ে নাও।

দ্র, জর হ'লে কিছু খায় নাকি। শ্রেফ ্উপোস। সজ্য চিস্তিত মুখে কহিল, একটু দুধ-কি কমলালের ?

উহ—নিরমু উপোস। বলিয়া তুই করতলে রগ টিশিয়াদে চোধ বজিল।

তা বলিয়া পাঁচকড়ি উপবাস করে নাই। জ্বরে মাথা ধোওয়া বিধি বলিয়া মাথাটাও ধুইরাছে, চূলে ব্যাকত্রাসও করিয়াছে, এবং 'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি' বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক বোর্ডিঙে আহারাদিও স্থসম্পন্ন করিয়াছে।

টেনে তুলিয়া দিবার মুখে দত্য বলিল, ছোট দাদাবার ভোষার মুখ যেন টদ্টদ্ করছে। মাথাটা এখনও টিপ্ টিপ্করছে কি ৪

- হুঁ, বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জব আসবে। — ততক্ষণে পৌচে যাবে ত ?
- নিশ্চয়! কঞ্জি-শোভিত ওয়াচটা উন্টাইয়া দে কহিল, টাইম না দেখে কাজ করি না। তুই যা।

প্রণাম করিয়া সভা চলিয়া পেল।

রাণাঘাটে গাড়ি বদল করিয়া ঘেমন সে তিন নম্বর প্লাটফরমে ক্লফনগরের গাড়ি ধরিবার জন্ম ওভারত্রীজের উপর উঠিয়াছে—অমনই দেখিল নীচের তু'নম্বর প্ল্যাটফর্যে ধোঁয়া ছাড়িয়া একখানা টে ন আসিয়া দাড়াইল। সেখানা ক্লফনগর লোক্যাল। ত্রীজের উপর হইতে দে নামিল না; তীক্ষদষ্টিতে যাত্রীদলের বহির্গমন দেখিতে লাগিল। স্থট-পরিহিত দাদাও চিরপরিচিত ব্যাগটা হাতে করিয়া মধ্যম শ্রেণী হইতে বাহির হইলেন। ও হরি, বাহির হইয়াই তিনি যে ওভারত্রীজের উপর উঠিবার জন্ম সিঁডিতে পা দিলেন। পাঁচকড়ির আপাদমন্তক কাঁপিয়া উঠিল। এমন স্থসজ্জিত বেশে অফুখের ভান করা চলে না। সভ্য ভূলিতে পারে, দাদা নিশ্চয়ই ভূল বুঝিবেন না। তৎক্ষণাৎ সে শোলার হাাট্টা কপালের উপর আর একট টানিয়া দিল এবং পকেট হইতে ক্যাভেগুরের প্যাকেট বাহির করিয়া একটা দিগারেট ধরাইয়া লইল। অভঃপর ক্রতপদে সিঁডি দিয়া অবতবণ করিতে লাগিল।

চেহারার সাদৃখ্য ত কত লোকেরই আছে। আর চিনিতে পারিলেও—সিগারেট-সেবী ছোট ভাইকে ডাকিয়া বড় ভাই নিশ্চয়ই হঠাৎ চলিয়া-আসার হেতু জিজ্ঞাসা করিবেন না। এটুকু চক্ষ্লজ্ঞা বাঙালী সমাজে আজও বিভয়ান।

অপাক দৃষ্টিবিনিময় হয়ত হইল।

পাঁচকজ়ি মনে মনে বলিল, চিনতে পারেন নি।

তিনকড়ি মনে মনে বলিলেন, ছোঁড়াটা ভীতুর একশেষ, আমি নেই, পালিয়ে এসেছে।

### আলোচনা

"উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান বৈষ্ণব কবি" শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ধ বাজপেয়ী চৌধুরী

বর্জনান বংসরের গত কাতিক সংখা। 'প্রবাসী'তে 'উজর-পশ্চিমের মুসলমান বৈক্ষব কবি' প্রবন্ধে রসথান প্রভৃতি মুসলমান বৈক্ষব কবিদের উল্লেখ করা হরেছে। প্রসলান্তরে উল্ক প্রবন্ধে বলা হরেছে বে রসথানের প্রকৃত নাম জানা বার নি শুধু তাঁর কবিতার ভনিতার আপনাকে বিস্বাধান' বলে উলিখিত নামে তিনি জনসাধারণে পরিচিত ।

হিন্দী ভাষার পুরানো ইভিহাস প্রভৃতিতে দেখা বার বে 'রসখানে'র প্রকৃত নাম ছিল সৈত্রদ ইত্রাছিম জিছানী। মূনলমান কবিদের মধ্যে বাঁরা এজ-ভাবার কবিতা লিখে বশবী হন জাঁদের নাম হচ্ছে, রস্থান, রস্লীন, আদ্বুর রহীম খান্থানা, মালিক মূহরাদ জারসী, মূবারক, অহম্দ, বহার, জলীল, প্রেমী ব্যন, নবী, জুলাফিক্স ইড্যাদি।

শাহলাদা আমীর পুসর রচিত অনেক কবিতা এজভাবার ছচিত করেছে।

উন্নিখিত কৰিলেৰ বৈক্ষৰ-কবি বলা মেতে পারে এবং এ ছাড়াও আনেক কৰিব নাম পাওৱা বান যাঁদের রচিত কোনো এছ নেই শুধু তাদের বাবী লোকের মূখে মূখে চলে আসহে ও সমাদৃত ্তরে আহে।

## স্মৃতিচিত্রের কিয়দংশ

### শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর

[পিল্লাচার্য্য অবনীক্রনাথ ঠাকুর মহাশরের ৭১তম জন্মোৎসৰ উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর অনুমতি ও আশীর্বাদ নিরে ''অবনীক্র শিলচক্র' হাপন করি। সেই সমরে শিল্লাচার্ব্যের ভাগিনেয়ী আন্ধ্রেমা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে আমি অকুরোধ করি তাঁর মাতুল সহক্ষে কিছু লিগতে। তিনি তথন খুব অকুছ ছিলেন তবু আমাদের অকুরোধ শরণ ক'রে যে রচনাটি শিল্লচক্রের সক্ষত্তদের প্রতিমা দেবী পাঠিরেছেন সে রুক্ত আমরা কুত্তা। শীমতী শাস্তা দেবীও অবনীক্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধ শেপ্রতাহ" পত্রিকার শারণীর সংগাার প্রকাশ করেছেন এবং আমরা আশা করি অবনীক্র-ভক্ত আরও অনেকে এই রকম ক'রে ভারতীর শিল্লের নববুগ সম্বন্ধে লিথে আমাদের কৃতার্থ করবেন। শ্রীকালিদাস নাগ ]

পদ্দনীয় অবনীক্ষনাথ যখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন, দেই সময় কলকাতার আট স্থলের প্রিলিপ্যাল হ্যাভেল দাহেবের চোথে প্রথম ধরা পড়েছিল অবনীক্রনাথের প্রতিভা। তিনি ব্যেচিলেন এই যুবকের মধ্যে আছে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। ভাই তাঁকে নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে লাগদেন, যাতে তিনি অবাধে কাজ করতে পারেন, বাইরের সমালোচনায় মন যাতে দমে না যায়। তথন বাঙালী শিক্ষিত সমাজ বেশির ভাগই রবি বর্মার ছবি দেখে মগ্ধ হতেন। অবনীদ্রের ছবির স্কুস্কু হাত পা বহুদিনের তুভিক্ষপীড়িত মান্তুষের ছায়া ব'লে সকলে সমালোচনা করত: তা ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের চিত্র তো কোটোর মডো মারুষের ভবত কপি নয়। তাঁর ছবির আঙ্গুলের প্রতি লক্ষ্য ক'রে কাগজে অনেক কিছু সমালোচনা তথন বেরত। কিন্ধ শিল্পীর ভিতর চিল আঞ্জন, সে আঞ্জন চাপা দেবার কারো সাধ্য ছিল নাঃ তিনি কারুর কথায় কান না দিয়ে নিজের কল্পনারাজ্ঞার কার আপন মনে কবে যেতে লাগলেন।

এইখানে তাঁর বড়ো ভাই শ্রীযুক্ত গগনেক্রনাথের নাম উল্লেখ না করলে অবনীক্রনাথের কথা সম্পূর্ণ ভাবে বলা সম্ভব নয়; এই ছই ভাই ছিলেন যেন "মাণিক জোড়"। এঁদের মন-বীণার তার ছিল, একই টানে বাধা এবং তাঁদের চিন্ধা ও করনা ছিল চিত্র সাধনায় রত। আকৃতি এবং প্রকৃতিতে ছই ভাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও বস্তুত সেই পার্থক্য বিরোধ স্কৃষ্টি না করে বরং তাঁদের চরিত্রে ও কমে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল। তাঁদের শিক্ষ-স্কৃষ্টি প্রথম থেকেই কলারসের ছইটি স্বত্ত্য- ধারাকে

অবলম্বন ক'রে প্রবাহিত হয়েছে এবং তাঁদের ব্যক্তি-বিশেষত্ব এই আস্থিরিক ভাববিনিময়ের দ্বারা কোণাও ক্ষুগ্লহয়নি।

গগনেক্সনাথের অল বয়সের শথ ছিল পিসবোর্ড কেটে
নানা প্রকার ছবি তৈরি করে এবং কাগজের ষ্টেজ বেঁধে
তাতে ছোটো ছোটো চিত্র দিয়ে নাটক অভিনয় করা।
বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যের সময় সেই চিত্রনাট্যগুলি
উপভোগ করত। গগনেক্সনাথ নিজেও একজন বড়োদরের
অভিনেতা ছিলেন। জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ছেলেরা যথন
অভিনয় করতেন তথন এঁদের তুই ভায়েরও সে আসরে
ভাক পড়ত। গগনেক্স খ্ব মজলিসী ও সামাজিকতা-গুণসম্পন্ন মামুষ ছিলেন। তাঁর চেহারাতে ও সদালাপে স্বধী
সমাজে ও রসিক মহলে তাঁকে স্পরিচিত করেছিল।

অবনীক্র শিশুকালে ছিলেন কৌতুকপ্রিয়। তাঁর ধরণধারণ চলাবলা সমস্তই একটি বিশেষ স্থকীয়তাকে প্রকাশ
করত। এই সময় কৌতুকনাট্যের পার্টে অবনীক্রের
ক্ষমতা প্রকাশ পায়। শোনা যায় কবিগুক বিশেষ ক'বে
"বিনি পয়সার ভোজে" তিনকড়ের চরিয়টি তাঁর জগুই
লিখেছিলেন। এই পার্টে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতৃলনীয়।
পরবর্তী কালে এই নাটকের পুনরভিনয় হ'ল যখন অল কেহ তিনকড়ের পার্ট অভিনয় কগলে দর্শকদের মধ্যে
অবনীক্রের পূর্ব-অভিনয়-দর্শী-যারা উপস্থিত থাকতেন
বলতের অবনীক্রের মতে। করে কেইই তিনকড়িকে
স্থীবস্ত করে তুলতে পারবে না। কবিগুকও তাঁকে
ব্যঙ্গনাট্য অভিনয়ে একজন মান্টার আর্টিই বলেই মনে
করতেন। ফান্ধনী এবং ভাকঘরের অভিনয়ে যাঁরা
তাঁর অভিনয় দেখেছেন আন্ধন্ত তাঁদের স্মৃতিপটে সেছবি উচ্ছেল হয়ে থাকবে।

এই সময় জনেক স্থানিদ্ধ জাপানী শিল্পী ও পণ্ডিত ভারত ভাষণে আদেন। তাঁদের মধ্যে অক্সতম হলেন স্বিখ্যাত ওকাকুরা। তাঁর সঙ্গে শিল্পীদের প্রথম পরিচয় হোলো সিদ্টার নিবেদিতার ছারা। তথন বাংলা দেখে !

মহর্বি দেবেক্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী

খদেশী অন্দোলন শুক হরে পেছে। ওকাকুরার কাছে জাগানের চিত্রজগতের থবর শুনে চুট শিল্পী প্রাভা জাগানী ছবি আঁকার কায়দা দেখবার জত্যে আগ্রহারিত হয়ে উঠলেন। ওকাকুবার জুই বন্ধ টাইকোয়ান ও হিসিদা ভারত অমণের জন্ত এই সময় উৎক্রক হয়ে উঠেছিলেন। ওকাকুবার কাচ থেকে এই খবর পেয়ে তুই ভাইয়ের ইচ্চা হোলো এই শিল্পীদের বাডিতে অতিথিরূপে রেখে তাঁদের সক্লাভ করেন: জাপানী চিত্তকরদের কাজ এমন চাকুষ দেখবার স্থােগ স্মাবনায় জাঁদের মন উল্লেস্ডি হয়ে উঠল. কিছ মায়ের\* তো অনুমতি চাই, মাকে গিয়ে ছুই ভাই ধরে পড়লেন: "মা ! ওকাকুরার ছুই আর্টিট বন্ধ ভারত-ভ্রমণে আসবেন, তাঁদের আমাদের বাডিতে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মতে। তারা হু'বেলা মাছ ভাত পায়, আসন পিড়ী হয়ে বসে'।" মা বিদেশীদের বর্ণনা শুনে একটু আশ্বন্ত হোলেন, সেই সঙ্গে তার দয়াল মন বিদেশী অতিথিদের আতিথা করবার জন্ম প্রস্তুত হোলো। এইরূপে যে-গৃহ কেবল পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ চিল ভার ছার খুলল বাইরের দিকে। এর পর থেকে অনেক গণ্য-মাক্স অতিথি অভ্যাগত এসে ওঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে যুৱোপ থেকে রুদেন্টাইন, কাউণ্ট কাইজাবলিং, কুমারস্বামী এঁরা সকলেই দেখবার জন্যে ওঁদের বাভি আসতেন। এই শিল্পীদের প্রহের মধ্যে দিয়ে তথনকার খদেশী বিদেশী আগস্কক, গুণী ও জ্ঞানী ভারতের নতুন ও পুরাতন শিল্পের পরিচয় পেয়ে যেতেন। টাইকোয়ান যখন শিল্পীদের বাডিতে অতিথি হয়েছিলেন তথন চারিদিককার আবহাওয়া একেবারে वमरण शिरप्रहा और यं मधा वादाम्या स्मर्था घाएक, जाक দেখানে যে তু'টি শুক্ত চেয়ার পড়ে আছে—এ চৌকি তু'টি একদিন বাংলার তুই বড়ো শিল্পীর আসন ছিল। বাংলা দেশে শিল্পের ইতিহাস গড়ে উঠেছিল এই বারান্দাটাকে+ কেন্দ্র ক'বে। গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের চিম্বা ও প্রেরণা আদান-প্রদানে শিল্পের একটি নব যুগ স্থচনা করেছিল। ভারই সঙ্গে এদে মিলল স্বাধীন জাপানী শিল্পীর কল্পনা আর তাদের লাইনের দৃঢ়তা এবং বঙের প্রাঞ্চলতা। শিল্পীদের এই নব নব ভাবে বিভোৱ দিনগুলি এই অলিমটিকে ক'রে তুলেছিল একটি মধুচক্র। গুণীদের এই সন্মিলিত ভীর্থস্থানে চলেছিল তাঁদের শিল্প-সাধনা! সামনের বারান্দায়

মাত্র পেতে বদে গেছেন জাপানী আটিইদের দল, আর একদিকে গগনেক অবনীক্ষ চালাচ্ছেন তলি। ভারতীয় প্রণাদীতে আঁকা ভারতমাতার একথানি প্রকাঞ অবনীন্দ্রনাথ সেই সময় কোনও স্থান্দ্রী সমিতির জন্মে তাঁর একটি ছোটো ছবি থেকে বড়ো করে একে দিচ্ছিলেন। সেই ছবির উপর নানা প্রকার রঙের ওয়াশের পরিপ্রেক্ষণ চলেচিল তথন। এদিকে বডো ভাই গগনেক্রের মনে লেগেছে জাপানী রঙের মোহ; তিনি তখন তুলির পোঁচে ভারতীয় প্রাকৃতিক চিত্রে জাপানী কমনীয়তা কলাবার চেষ্টা করছেন আর টাইকোয়ানের তলিতে চলেছে তথন রাদলীলার স্থাষ্ট। এর থেকেই বোঝা যায় ঐ বারান্দার আবহাওয়াতখন কেমন জ্বমাট। তিনটি পাপলে মিলে চলেছে যেন মাতামাতি, রং আর রেখা, রেখা আর রং, তারই মধ্যে একাকার হয়ে গেছে শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব। দেদিন হয়তো বা ছিল পূর্ণিমা রাভ, ছবির নেশা টাইকোয়ানের মাথার মধ্যে বেড়াচ্ছে ঘুরে আর কেবলি ভাবছেন রাসলীলার ছবিতে তো এখনো স্থবের শেষ বেশ বাজে নি। আর সবই তোহয়েছে চিত্রে। প্রেমের উন্মাদনা কৃষ্ণ ও গোপিনীদের চাঁদের তরল জ্যোৎস্নাধারায় দিয়েছে পলিয়ে। চিত্রের মৃতিগুলি রেখা ও রঙের সমন্বয়ে মিলে, মিশে গেছে কোন তৃরীয় লোকের অরপ সাগরে। তবও শিল্পীর প্রাণ তপ্ত হয় নি-মন কেবলই আন্চান করছে আরু বলছে আমার স্বাধীর সাধনা ভো এখন ও শেষ হোলো না। দেখতে দেখতে ভোরের আলো এদে পড়ল তাঁর ঘরে, তিনি গৃহসংলগ্ন ছোটো বাগানটির ভিতর বেরিয়ে পডলেন সকাল বেলাকার থোলা হাওয়াতে। বাগানের মধ্যে এ-ফুল সে-ফুল নানাবিধ রঙীন পাতা-লতার মধো তাঁর মন অনেকটা শাস্ত হোলো৷ চাধাবার জন্ম যথন ঘরে ফিরে এলেন---দেখেন তাঁর টেবিলের উপর নিপুণ হল্ডে ছডানো কয়েকটি সভাফোটাযুঁই ফুল। তাঁর চোধ উঠল জ্বলে। কোন অদুখা হাতের প্রেরণা তাঁর মাধার মধ্যে ধেন উদকে দিল নতুন কল্পনার শিখা। এই ফুলগুলি বহন করছিল যাঁর প্রেরণা, মনে মনে তাঁর উদ্দেশে ধ্যুবাদ দিয়ে তিনি ভূলে নিলেন তুলি; বলে উঠলেন 'এইবার আমার রাদের উৎসব শেষ করব ঝরাফুলের পুশ্পবৃষ্টিভে।' অংমনি তুলির টানে ছড়িয়ে গেল ঝরা পাপড়ির দল, রেখায় রেখায় উঠল নেচে তালের উচ্ছাস। চাঁদের আলো-মাজা উৎসবের রাভ আনল মনের উপর স্বপ্নের মাধুর্বের আবেশ, লেব হোলো তাঁর ছবি—আজ সে বিখ্যাত ছবি

ব্দৰনীক্ৰনাখের যাতা সৌদামিনী দেবী।

<sup>† •</sup> নং জোড়াসাকোর বাড়ির বারালা।

আর নাই; জাপানের ভূমিকম্পের প্রলয়ের মধ্যে সে লুকিয়েছে। কিন্তু স্কটির আনন্দ-মূহূত স্রটার কাছে জীবস্ত থাকবে চিরকাল, তাকে তো কেউ কেড়ে নিডে পারবে না। জাপানী \* তুলিতে আঁকা হিসিদা ও কাট্স্তাপ এবং টাইকোয়ানের মান্টারপিস্তুলি শিল্পীদের বৈঠক-থানার দেওয়ালে শোভিত হোলো। জাপানের শিল্প-প্রভাব তখন ভারতের শিল্পীদের মনকে নাড়া দিয়েছিল এবং দেই বিদেশী শিল্পীদের মনেও ভারতের অনেক জিনিস, অনেক প্রাচীন শিল্প-আনন্দ-রস জাগিয়ে তুলেছিল আর এনেছিল নবীন প্রেরণা।

এদিকে ষুগ পরিবর্ত ন চলেছে—জাপানী আর্টিইদের দক্ষে পরিচিত হবার আগেই অবনীক্রনাথের খ্যাতি বেরিষেছিল: তিনি তাঁর শিশুক্রার মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে দিয়ে 'সাজাহানের মৃত্যুশয্যা' বলে যে ছবি আঁকলেন-এই চিত্রই নিয়ে এল তাঁর যশ। সেই খ্যাতি তিনি প্রথম পেলেন যুরোপীয় বিদেশী মহল থেকে। বাংলা তথন তাঁকে নিজেব চিত্তকর বলে গ্রহণ করে নি।\$ কাগজ ভতি থাকত-তাঁর ছবির সমালোচনা। দেই সমালোচনা কথনও তাঁকে লক্ষ্যভ্ৰষ্ট করায় নি। উত্তরে স্মালোচকদের ত্ব'কথা শোনাতে তিনি কম্বরও করতেন না। এদিকে বিদেশী মহলে তাঁর ছবির নতুন নতুন বিক্রোডাকদান বেবিয়ে চলেছে। নাম ছড়িয়ে গেল সমুজ্রপার পর্যন্ত। চিত্রকর অজন্তা, মোগল, কাঙ্রা স্ব मिनिएइ एवं नवीन आहें एष्टि कवरनन त्म ह्यान जांत সম্পূর্ণ নিজের জিনিস। আপন আবিষ্কৃত আদিক দিয়ে রূপায়িত করলেন নতুন শিল্প, পূর্বতন বিদেশী ছাঁদে আঁকা তৈলচিত্রভলি বার-মহল থেকে কথন ক্রমে ক্রমে সরে গেল তা আর চোধে পড়ল না। সেই জায়গায় সাজান হোল ইরাণী মোগল আর কাঙ্ডার ছবি। ধারিকানাথ ঠাকুরের আমলের ভিক্টোরিয়া প্যাটার্ণের আসবাবপত্র তথন গুদামজাত হয়েছে। মেয়েদের গহনাপত্তে কাপড়-চোপড়ে তথন খাঁটি দিশী শিল্পের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা চলছে। খদেশী নক্সার টেবিল চেয়ার দেখা দিয়েছে। মাত্রবের গদি-আঁটা ভক্তাপোষ, পুরনো কায়দায় স্থব্দর ছিটের ঢাকা তাকিয়া, পিলস্বক্ষের উপর পাথবের গেলাস ঢাকা বাতিদান-এই সব বিচিত্র বাবহারিক

জিনিস খণেশী ও বিদেশী আদর্শের সমন্বয়ে তৈরি করবার চেষ্টা চলেছিল। এই সব নতুন কল্পনা থেকে উদ্ভূত জিনিসগুলি দিয়ে সাজান তাঁদের বসবার ঘরটি ছিল মনোরম ও বিশেষতে পূর্ণ।

धरे नमम गवर्गामक जार्ड दून (थरक जवनी सनारथव ডাক এল মাষ্টারী করতে হবে। তাঁর অফুরফ ভক্ত মাভেল সাহেব তাঁকে কিছুতেই ছাডতে চান না। অবনীম্রনাথকে তিনি কলকাতা আট স্থলের প্রিন্সিপাল করবেন এই ছিল তাঁর আকাজ্জা। একেই শিল্পী একরোধা থেয়ালী মাছুষ, মান্টারী করতে হবে ওনে প্রথমেই মাথা নাডা দিয়ে বলে উঠলেন মান্টারী করা আমার ধাতে সাহেব তো নাছোডবান্দা। তারপর পড়ন মায়ের উপর বরাত-মা যদি বলেন, মা ছেলেদের উন্নতির পথে কোনো দিনই বাধা দেন নি, তিনি চিরদিনই দিবাদৃষ্টিতে বুঝতেন ছেলেদের কিলে মঞ্চল হবে। সাহেব তো মায়ের অফুমতি পেয়ে ভারি খুশী। অবনীদ্রের আর কোনো কথা বলবার রইল না, তিনি আটম্বলের ভার গ্রহণ করলেন। হোলো তার ক্লাস শুরু, তাঁর প্রভাবের খারা ছাত্ররা অফুপ্রাণিত ছোতে লাগল। বাংলার ভবিষাৎ শিল্পের বংশধরেরা, যথা মাননীয় নন্দলাল বস্থ মহাশয়, শ্রীমান অ্সিত হালদার আর স্বৰ্গীয় স্থৱেন্দ্ৰনাথ গান্ধলীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটল এইখান থেকেই। অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে শিল্পের সৌর-জগত গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে তাঁদের মারাই শিল্প সংস্কৃতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্রদের দলে অবনীক্রের একটি গভীর আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। যে সম্বন্ধের সম্পদের মধ্যে দিয়ে তাঁর মন পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে মুক্তি পেয়েছিল। এই গুরুশিষ্যের অস্তবন্ধতা তাঁর শিল্পপ্রেরণায় প্রচুর রুসদ জুগিয়েছিল। তাঁরই উৎসাহে মিসেস হেরিং-হামের দলে একদল ছাত্র অজন্তাগুহা কপি করতে যান। নন্দলাল বস্থ মহাশয় ও শ্রীমান অসিত হালদার ছিলেন এই তীর্থধাত্রার দলপতি। এঁদের অব্বস্তা থেকে ফিরে আসবার কিছু পরেই অবনীক্রনাথের ফ ডিয়োর দেওয়াল ভরে উঠল সেই ভাঙাগুহার ছবিতে। এবার থাটি ভারতীয় চিত্র— আর জাপানী ছবি নয়। অজ্জার মনোরম ছবিতে ঘরখানা পূর্ণ হয়ে গেল, জাপানী ছবিগুলি তথন দে ঘর থেকে স্বিয়ে ফেলা হয়েছিল, কেবল টাইকোয়ানের 'রাসলীলা' তথনো স্থান পেয়েছিল অব্দ্ঞার ছবির এক পাশে। এই ফ ভিয়োর মধ্যে দিয়ে শিল্পীর চারিটি মানসিক পরিবর্তনের পর্ব স্মরণে রইল। প্রথম দেখা

মিষ্টার সেগ্রার কাছে গলটি শোনা।

<sup>া</sup> কাটস্থতা আৰু একজন জাপানী বিনি পরে ভারতে আদেন।

<sup>‡ &</sup>quot;প্রবাসী" তাঁকে প্রথম থেকেই সাগরে গ্রহণ ক'রেছিল।
"প্রবাসীয়" সম্পাদক।

গিদেছিল দেওয়ালের উপর লাল পেড়ে-শাড়ী-পরা কলসীকাঁথে বাংলা দেশের গ্রামের মেয়ের তৈলচিত্র। সে সময়
বিষয়বস্তু স্থানে হালেও আদিক ছিল বিদেশী। তারপর
এল কাঙড়া আর মোগল চিত্রাবলী, আর কিছু পরে এল
ভাপানের চিত্রশিল্পের প্রভাব, তারপর এল অভস্তার
বিশ্ববিশ্রুত চিত্র; এই সময় শিলীদের মনের সমস্ত আদর্শ
বদলৈ গিদ্ধেছিল। তাঁরা ব্যেছিলেন স্থানশী আদিকের
উপরে দেশের নতুন আর্টকে গড়ে তুলতে হবে, বিদেশের
কাছে ধার করা জিনিস্ চলবে না।

এট সময় নব পরিপ্রেক্ষিত শ্রীগগনেক্ষের কিউবিজ্ঞানর ভলায় তাঁর ছবির জাপানী প্রভাব ঢাকা পড়ে গেল। ধদিও তাঁর ছবিতে সাদা কালোর অন্তত সমন্বয় জাপান ও চায়নার পুরাতন শিল্পকে মনে করিয়ে দিত, ভাহলেও তার চিত্র আপন ব্যক্তিবিশেষত্বপূর্ণ ছিল। শ্রীগগনেক্তের মন ছিল অফুসন্ধানী, এবে বিশেষত্ব দেশ একদিন হয়ত ভারতীয় চিত্রকলায় নানা প্রকারের বঝতে পারবে ৷ নতন উদ্মেষ তাঁর তুলিতেই প্রথম দেখা যায়; সাদা ও কালোর সামঞ্জ দিয়ে জাপানী ও চাইনিজ ধরণের ছবি তিনিই প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, যদিও ক্রমে সে চেষ্টা নিকের স্বকীয়তায় পরিণত হয়েছিল। ভারতে স্বাধীন সংস্কৃতির যুগ যদি কথনও ফিরে আসে তবে অন্ধকার গুহা থেকে লপ্ত শিল্পের উদ্ধার করতে গিয়ে ভারতবাসী হয়ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে এই গুণীর অবল্পপ্রশায় বত্নগুলির দিকে। গগনেক্ষের মন ছিল পরিপ্রেক্ষণশীল। তিনি এক থেকে আর এক নতুনের সন্ধানে খুরেছেন; রোমাণ্টিকের চোথে দেখেছেন বিশ্বকে, তাঁর ছবি মামুষের মনের রহস্তে ভবা, অজানিতভাবে মাতৃষ যেমন মনের ঝাপসা ছায়া নিয়ে খেলা করে, স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তাঁর খেলাঘর, মান্তবের দেই অজ্ঞাত প্রকৃতির বহুত্যে পূর্ণ তাঁর ছবি। কিউবিজয প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ, ব্যক্তিত্রের মধ্য দিয়ে মাহুষের সেই বিচিত্র রসপূর্ণ জীবন ফুটিয়ে ভোলবার চেষ্টা করেছেন তিনি ৷ এমন একটি জগতের খবর শিল্পী তাঁর চিত্রে রেখে গেছেন, যার অফুসন্ধান তাঁর নিজের কাছেও শেষ হয় নি। 'ক্যাপা থুঁজে শুলে মরে পরশ পাথবে'র মতো কেবলি খুলে বেড়িয়েছেন. জ্ঞানতেও পারেন নি কথন দেই পর্ম মণির ছৌয়া লেপে মন তাঁর লাল হয়ে পিয়েছিল। সাধনা তাঁর অকানিতভাবে অগ্রদর হয়েছিল চর্ম লক্ষোর দিকে, ভাপ্য তাঁকে দেই উপলব্ধির আনন্দে পৌছতে দিল না, তার আগেই তিনি বিদায় নিলেন পার্থিব জগতের কাছে। অভুযান ১৩১৪ সাল থেকে স্বদেশী লিল্লের একজিবিশান জীগগনেজ-

নাথের বাড়িতে প্রায় হ'ড, অনেক স্বদেশী ও বিদেশী শিল্প-বসিক ও পণ্ডিত লোক এই পুৱাতন শিল্প-খণ্ডগুলি দেখতে আসতেন। এই একজিবিশানগুলি স্থশর ক'রে সাজান হ'ড, অনেক সাধারণ ব্যবহারের ডৈজসপত্রও সেদিন একজিবিশানে স্থান পেত। প্রতি দিনের ব্যবহারে যে नव जिनित्तर तोसर्व चामात्तर ताथ चछा छ इत्य ताह, সাঞ্চানর কায়দাতে সেদিন আবার নতুন ক'রে তাদের গঠনগুলি মনকে মুগ্ধ করত। বাড়ির বতগুলি পুরনো মরচে ধরা বাসনপত্র ছিল, সেদিন মান্থবের দৃষ্টিতে তারা ষেন কায়। পরিবর্তন করত। এমন করে লক্ষ্য তাদের আগে ত কেউ করে নি. বছ দিনের অনাদরে সিন্দুকের মধ্যে তারা আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে বন্ধ ছিল, গুণীর চোথে তাদের মলা ধরা পড়ত সেদিন। ও বিদেশী অমুরাগীদের নিয়ে অবনীক্স-ভ্রাতাদের দিনগুলি ছিল তথন পূর্ণ। এই সময় শিল্পী তাঁর বোনকে বেনারসে এই চিঠিখানি লেখেন.— ভাই বিনয়.\*

সারনাথ অতি আশ্চর্য্য জায়গা, আমি সেবার এলাহাবাদ থেকে গিয়ে দেখে এদেছি। জায়গাটা প্রথম দেখেই আমার থব চেনা চেনা বোধ হয়েছিল। আমার মনে হ'ল যে মন্দিরের ধারে, কোন কুয়োতলায় আমার দোকান-ঘর ছিল, সেখানে বলে আমি মাটীর পুতুল আর পট বিক্রী করেছি। সহরের ছেলেমেয়েগুলো আমার দোকানের সামনে বংচঙকরা পুতুলগুলির দিকে হা করে চেয়ে দাড়িয়ে থাকত, মেয়েরা সামনের কুয়ো থেকে জল তুলছে, গল্পজন করছে, মন্দিরের সিঁ ড়িতে লোক উঠছে নামছে, এ সব যেন অনেক দিনের স্বপ্লের মন্ত মনে পড়ে গেল। আরও ঘর-বাডির মধ্যে আমার **অতগু**লি ঘর আমি দেখেই চিনতে পারলুম। পাঁচ কি ছ হাত চৌকো একটি ঘর, দরজার উপর ছটি হাঁস পাথরের চৌকাঠে লেখা আছে। তোমরা বোধ হয় দে ঘর দেখ নি. সেটা নেহাৎ ছোট সামাক্ত দোকান ঘর কিনা, আমার মন কিন্তু আজও সেই ঘরখানিতে আছে। সারনাথের যাতুগরে যে-সব মাটীর ঘোড়া খুরী সেলাস কুঁজা দেখেছ, সে-সব আমার হাতের গড়া, ভার কোন ভুল নেই। তথনকার পটগুলো কোথায় গেল কে জানে, আর দেগুলো কেমন ছিল তাই বা কে জানে। লোকে ঘরে ফিরলে মন ধেমন হয় সাবনাথে গিয়ে মন আমার ঠিক তেমনই হয়েছিল। ইতি অবনদা

विनितिनौ (एवी)

এই চিট্টির মধ্যে শিল্পীর পূর্বাস্থভৃতির একটি আভাদ পাএল বায়। মাছবের অবচেতন মনের তলায় কত সভাই যে জড়িরে থাকে; কত স্থৃতি থাকে লুকনো, আমাদের মননশক্তির পরিধি কম, তাই হয়ত শতির ধারাবাহিকতায় বিচ্ছিন্নতা আদে, ভূলে থেডে হয় অতীতের ঘটনা কিছ চেতনার অজানা ভাগুারে অনেক কিছু সঞ্চিত হয়ে থাকে; চিম্বাশীল লোকের কাচে হঠাৎ তার প্রকাশ দেখলে চমকে উঠতে হয়। শিক্ষীর ইঞ্জিয়বোধ সাধারণের চেয়ে এত তীক্ষ যে তাঁর অজ্ঞাত মনের সৃষ্টির মধ্যে জন্মজনাস্তরকেও তিনি জীবস্ত করে তুলতে পারেন, তাই শ্রীপ্রবনীন্দ্রের মন ঘেন তার অতীত কালকে বার বার ফিরে পেয়েছে তাঁর ছবির মধ্যে। সেই মন হখন নিজের কেন্দ্র পুঁজে পাবার জন্ত হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মীয়বিচ্ছেদ-ব্যথার মধ্যে তাঁর কাছে ধরা পড়ল জীবনের দেই গভীর তাৎপর্য। সাজাহান ধে-স্থা দিয়ে গড়েছিলেন ভাজ, দেই নিংড়ে ফুটে উঠৰ তাঁর কেম্মিন টাওয়ারে—মৃত্যুশব্যার চিতা।

সে কীতির কথা তিনি ইতিহাসেই পডেছিলেন, নিজের চোথে কখনও দেখেন নি, কিন্তু কী এক অপূর্ব অমুজুডির व्यक्त मंकि वाखवरक छाड़िया डांटक निरम त्रान व्यनक मृत्, ভাব ক্ষপতের নিছক বন্ধ দিয়ে প্রচিত চিত্রপানি তথন আর কাগজের উপর আঁককাটা কেবলমাত্র ছবি রইল না: ভার हेक्जि वहन कदरम वह मृत्वद वानीरक। अमनि कत्वहे ওমার খায়ামের ও স্মার্ব্য উপক্রাসের ছবির উৎপত্তি: এপ্রলি যেন তাঁর চিত্রজগতের লীরিক্স। এই লীরিকাল खेलामान्हे इ'म व्यवनीता-बाटिंद विस्मय्, छाहे मिरा তিনি গডেছেন শিল্প-জগতের ইমারং। রঙ ও বেখা সমন্বয়ে বে সাংগীতিক আকর্ষণ আছে, তারি রসে ছবি হ'ল তার প্রাণবস্ত। তাঁব পদ্মপত্রের অঞ্ধারার মধ্যে বাজতে কালংবার হুর, মরণোন্মুথ উটের দেহভলীতে গোধুলির বিদায়-গাঁথায় পুরবীর অবসন্নতা উঠেছে জেগে। এই চিত্রগুলির বঙ্জ-রেখার বিক্রাসে জড়ান আছে ছারের অসীমভা: ভাই চোথে দেখার অন্তরালে, মনোলোক বিবে কালতে থাকে একটি অনিব্চনীয় সেভাবের ঝংকার।

## যাত্রা-লগ্ন

## ঞীরথীক্সকান্ত ঘটকচোধুরী

আৰু আৰু ইংরা নাকো দেরি,
ব্য়ের মুখর ভাষা বিন্দিত করেছে নীলে
ব্য়েকছে আকাশে কল্ল ভেরী।
পথের আবেগে ভার শবদেরা স্পর্শ পেয়ে জাগে,
মৃত্যু-ছিম বাডাদের আলোড়নে ক্সপ্তি ভংগ হয়;
শ্ন্যের সীমানা-ভটে জীবন-স্পন্ধন এসে লাগে,
ব্য়ের ভানার ভর আকাশেরে করিয়াছে ক্ষর,
বাত্রা করো শ্ন্য সীমা বেরি,
ব্য়ের মুখর ভাষা কাপায়ে ভ্লেছে শ্ন্য
আৰু আর ক'বো নাকো দেরি।

ভোষের সোনালী বশ্মিবেধা,

যজের পাধান্ত লাগে বিজিত সম্মান যেন,

ঝলসি দৃষ্টিতে দেয় দেখা।
ভোষার স্থান আজ ছুটি পেয়ে এসেছে বাহিরে,
মাটির ভাবনা নিয়ে আকাশের নীলে অভিসার,
বাতাসে ছড়ানো আশা বাহুতে এসেছে আজ ফিরে,
রক্তিম দিনের খড়গ রক্তাক্ত করেছে চারি ধার,

যাত্রা করো বাক্তে যক্ততেরী,
বিজয়ী ভানার নীচে কেঁপে ওঠে নীল শ্ন্য

আজ আর ক'রো নাকো দেরি।

# 'হাইব্রিড' বা বর্ণসঙ্করের বংশধারা-রহস্থ

#### শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীবভূজগতের বংশধারা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হইবার ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার বংগত প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে এ বিবরে বে-হারে উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে



লগুন 'স্কু'তে উৎপন্ন ব্যাত্র ও সিংহের মিলনে 'টাইগন' নামক বর্ণসক্ষর

অদ্ব ভবিষ্যতে মাছ্য যে জীবজন্ধ, বৃক্ষণতা প্রভৃতির বংশধারা নিয়ন্ত্রণে অধিকতর প্রভাব বিভার করিবে ভাগার লক্ষণ স্থাপট। আমাদের দেশে এ বিষয়ে নামমাত্র কিছু কিছু গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়া থাকিলেও আবিষ্কৃত তথ্যাত্মসরণে ব্যবহারিক কেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি মোটামুটি ভাবে অবগত হইলেও অনেকে কার্য্যান্ত্রে অবতীর্ণ হইবার জয় উৎসাহিত হইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই বংশাস্কুজ্ম-সম্পর্কিত গবেষণায় গোড়ার দিকে বে অভ্যুত রহুন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জ্ঞানবৃদ্ধি যথেষ্ট পরিণতি লাভ করিবার পূর্ক চ্ইডেই মাসুব চ্যত এ কথা বৃঝিয়াছে যে, জীবমাত্রেই অসুক্রপ জীবের জন্ম দান করিয়া থাকে। ইচাই প্রকৃতির অলুক্র্য নিয়ম। উদ্ভিদ-জন্গৎ সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

কোন কোন ক্ষেত্ৰে দৈবাৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলেও তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নহে, ঘটনা-সংস্থানের পরিবর্ত্তনভানিত ফলমাত্র। মোটের উপর ভাষ-গাছেও তাল ফলে না এবং কুকুরীর গর্ভেও বিভাল-শাবক জনোনা। উদ্ভিদ বাজীব বেই হউক না, সস্তান ভাহার अञ्चल हरेत्वरे हरेत्व । मस्राम त्य त्कवन माधात्र जात्वरे পিতামাতার অহরপ হইয়া থাকে তাহা নহে, চুলের রং, দেহের বর্ণ, চোখের রং এমন কি অল-প্রভালের গঠনেও পিতামাতার সহিত তাঁহার আক্র্য্য সামঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাধারণ ভাবে বেধানে সামঞ্জ দেখা যায়, খুঁটিনাটি হিসাব করিয়া একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই সেখানেও যথেষ্ট অসামগ্রস্থ দষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিশেষ ভাবে পর্যাবেক্ষণ করিবার ফলেই আমরা এক ব্যক্তি হইতে অপর বাক্তির পার্থক্য অফুভব করিতে পারি। সাধারণতঃ মাছুয ছাডা **অক্তান্ত** প্রাণীদের সম্বন্ধে প্রাবেক্ষণ-ক্ষমভার স্থ্যবহারের অভাবেই সমভাবে পরিণত এক জাতী সব মাছ বা এক জাতীয় সব কাক আমাদের চোধে একাকার হইয়া যায়। কাজেই বংশাকুক্রম-সম্পর্কিত 'অফুরুপ' কথাটা যে সাধারণ ভাবেই প্রযোজা একথা সহজেই অমুমেয়।

বিগত শতাকীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সকলেই মনে করিত যে, পিতামাভার বিবিধ বৈশিষ্ট্যসমূহ সমগ্র ভাবে না হউক অন্ততঃ আংশিক ভাবে বংশাছক্রমে সন্তানে পরিচালিত, হয় বটে, কিন্তু ভাহা কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-অক্সনারে ঘটে না; দৈবাৎ কোন কোন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু ১৮৬০ গ্রীষ্টাক্ষের কাছাকাছি এক সময়ে প্রেগর মেপ্তেল নামে অষ্টিরার একজন মঠধারী পাত্রী বংশাক্ষক্রম সহছে এমন এক বিস্ময়কর বহস্ত আবিদ্ধার করেন বাহাতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় যে, একটা স্থনির্দিষ্ট নিয়মাহসারেই জীব-জগতের বংশধারা নিয়্মন্তিত ইইয়া থাকে। কথাটা পুরাতন হইলেও, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই বংশাক্ষক্রম-সম্পর্কে মাহুবের জ্ঞান উন্তরোজর প্রসারিত ইইয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গ্রেব্রণার্ম



ৰিভিন্ন জাতীর কুকুরের সংযোগে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর

বিষয়ীভূত হইলেও সাধারণের পক্ষেও ব্যাপারটা মোটেই
ফুর্কোধ্য নহে। আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য, পশুপালন প্রভৃতি
বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির অভাব নাই। বৈজ্ঞানিক না
হইলেও এ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী সম্বন্ধে কিয়ৎপ্রিমাণে অবহিত হইলে তাঁহারা নিজের কৌতুহল পরিভৃত্যির সকে সকে দেশের ও দশের অ্থ-সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধনেও
যথেই সহায়তা করিতে পারিবেন।

্ট্ডির ও প্রাণীদিগকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় শ্রেণী. গণ, জ্বাতি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। একশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। আমগাছ এক বিশেষ শ্রেণীভৃক্ত উদ্ভিদ। কিছ বক্ষারি ও জাতি ভেদে ইহাদের পরস্পারের মধ্যে মথেষ্ট পার্থকা দৃষ্টিগোচর হয়। গরু, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কাতিগত প্রভোকের মধো-ও পরস্পর হইতে পথক বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর অভাব নাই। যাভাবিক অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্থাতীয় উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর মিলনের ফলে সমন্ধাতীয় বংশধরই উৎপাদিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ বংশধারায় ন্তন কোন বৈশিষ্ট্য বা উন্নতির লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে না। বংশধারার উন্নতি সাধন করিতে হইলে একই শ্রেণীর বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী অথবা উদ্ভিদের প্রস্পার মিন্সন প্রয়োজন। ভাহার ফলে বংশাত্মক্রমে নৃত্তন গুণ বা বৈশিষ্ট্য অঞ্চিত হইতে পারে। বেমন-এক জাতীয় মুরগীর আঞ্জি অভিশয় বহুৎ হুইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা পুৰ ক্মসংখ্যক ভিম পাড়ে এবং ভাহাদের স্বাভাবিক বোগ-প্রভিবোধক কমডা খুৰ্ট ক্মা আৰু এক জাতীয় মুবন্ধী অপেকাকত কুক্তবায়

হইলেও অধিকসংখ্যক ভিম পাড়িয়া থাকে এবং বোদ প্রভিরোধক ক্ষমতাও ধ্ব বেশী। এই চুই বিভিন্ন জাতীয় পিতামাভার মিলনোংশন সন্তানে তাহাদের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বংশাস্ক্রমে পরিচালিত হইবে। বৈশিষ্ট্য বলিতে ভাল বা মন্দ উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিতেছি। কোন অবাঞ্দনীয় বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিলে মেণ্ডেল-আবিন্ধুভ নিয়ম অন্থসন্দ করিয়া নির্বাচন প্রথায় তাহার বিলোপ সাধিত হইতে পারে। কি উপায়ে ইহা সভব, মেণ্ডেল-আবিন্ধুভ তথাের আলোচনা হইতে তাহা ব্রিতে পারা ঘাইবে।

সাধারণ মটর গাছ কইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পর গ্রেপর মেণ্ডেল বংশাক্ষক্রম-দম্পর্কিত এমন একটা অপর্ক মৌলিক নিয়মের সন্ধান পাইলেন যাহা পদার্থ-বিজ্ঞান অথবা বসায়নশাল্লের নিয়মের মতই স্থনির্দিষ্ট এবং অভ্রাস্ক। মেণ্ডেলের পর্বের আরও অনেকে বিভিন্ন জাতীয় গাছের चिन्नत्नारभव वर्गम्बद्धत्व भ्रवेनश्रेणांनी ७ चन्नान देविनहेर সম্বন্ধে পরীক্ষা কবিয়াছিলেন: কিন্ধ তাঁহারা সকলেই বর্ণ-সহরগুলিকে একক ভাবে পরীকা না করিয়া সমষ্টিগড ভাবে তাহাদের মোটামুটি গুণাগুণের হিসাব করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার৷ বংশধারা সম্পর্কে কোন স্থনিন্দিষ্ট নিয়মের অন্তিত আবিকার করিতে পারেন নাই। মেণ্ডেল সম্পূৰ্ণ বিপরীত পদায় কাজ আরম্ভ করেন। একসভে বতু গাছ না লইয়া প্রত্যেক বারে ডিনি বিভিন্ন বৈশিষ্টাসম্পন্ন তুইটিমাতা গাছের মিলন ঘটাইয়া বর্ণসক্ষ উৎপান্ন করেন এবং পিতা বা মাতার কোন বৈশিষ্ট্য সম্বানে অন্তপ্রবিষ্ট হইয়াছে ভাহাই লক্ষা করিতে থাকেন। প্রত্যেক বারের পরীক্ষায় একই রকমের ফল লাভ করিয়া



महित अवर बाहेमानव मारवारन छिरशक्त काविरलाम नामक वर्गमक्त



**জেবা ও গাধার সংখোগে উৎপন্ন বর্ণসম্ভর** 

তিনি এই তত্ত্ব স্থাবিকার করেন যে, বিভিন্ন জাতের মিলনের ফলে উভূত বর্ণসঙ্গরের বংশধারার বৈশিষ্ট্য, একটা নিশ্বিষ্ট নিয়ম অঞ্চলারেই পবিচালিত হইয়া থাকে।

মেণ্ডেলের পরীক্ষার বিষয়ীভত মটরগাছগুলি কয়েকটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। এক জাতীয় গাছ প্ৰায় ছয় ফুট লখা হয়: আবি এক জাতীয় গাচ দেও ফুটের বেশী লম্মা হয় না। এক জাতীয় মটবের বীজ পাকিলে স্বজ বর্ণ ধারণ করে; অপর এক জাতীয় বীজ পরিপক অবস্থায় হল্দবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এক জাতীয় মটবের খোলা সম্পর্ণ মন্ত্ৰ: কিন্তু আর এক জাতীয় মটরের খোদা এবড়ো-থেবড়ো ও থস্থসে। বিভিন্ন জাতীয় মটবুলাচগুলির একটা বিশেষত্ব এই যে, ইছারা প্রত্যেকেই বংশামুক্রমে জাহাদের পৈত্রিক বৈশিষ্ট্য বক্ষা করিয়া চলে। মেণ্ডেল প্রথমত: দীর্ঘাক্তি গাছের সহিত দীর্ঘাক্তি এবং ধর্বাকৃতি গাছের সহিত ধর্কাকৃতি গাছের মিলন ঘটাইয়া দেখিতে পাইলেন-বংশপরস্পরায় দীর্ঘাকৃতি পাছের দীর্ঘাক্ততি এবং ধর্কাক্ততি গাছের বংশধর ধর্কাকৃতিই হইয়া থাকে। তৎপৰে ক্লিনি থৰ্বাকৃতি ও লখা গাছের মিলন ঘটাইয়া বর্ণসম্বর উৎপাদন করেন 🍅 এই বর্ণসম্বর-গুলির সকলেই হইল লখা। এই বর্ণসভর লখা গাচগুলির প্রস্পর ফিলনের ফলে বে-স্কল গাছ উৎপন্ন ছইল ভাহার চারি ভাবের ভিন ভাগ গাছই লখা, বাকী এক ভাগ মাত্র ধৰ্মাকৃতি। এই ভাবে প্ৰাপ্ত ধৰ্মকায় গাছের সৃহিত

ধর্কবার এবং দীর্ঘকার পাছের সহিত দীর্ঘকার পাছের মিলনে নৃতন পাছ জন্মাইরা দেখা পেল—ধর্ককার বংশাক্ষক্রমে ধর্ককার হইরাই জন্মাইতেছে; কিছ দীর্ঘকার হইতে উৎপর পাছের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র দীর্ঘকার ধারণ করে এবং বাকী তৃই-তৃতীয়াংশ প্রথম পুরুবের বর্ণসঙ্কর পিডামাভার মতই ব্যবহার করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি চারিটি বংশধরের মধ্যে তিনটি লঘাও একটি ধর্ককার—এই অহুপাতেই পাছ জন্মাইতে দেখা যার। অহিত চিত্র হইতে পরীক্ষার কল পরিকার বৃরিতে পারা যাইবে। দীর্ঘাকৃতি বা ধর্কাকৃতি ছাড়া অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যসমন্থিত গাছের পরীক্ষাতেও একই প্রকারের ফল লাভ হয়া থাকে। হলুদ রঙের বীজের গাছের সহিত সব্জ রঙের বীজের গাছের এবং মত্বণ বীজের গাছের সহিত ধ্বধ্বের বীজের গাছের পরিকার তিনি উপরোক্ত নিয়মেই ফললাত করিয়াছিলেন।

মোটের উপর, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পিতামাভার ঘোগাযোগে যে বর্ণদঙ্কর উৎপন্ন হয় তাহাতে পিতা অথবা মাতার বৈশিষ্ট্যই আত্মপ্রকাশ করে। আপাতদৃষ্টিতে অপরের বৈশিষ্ট্যট পৃথু প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্থাবে তাহা অপ্রকাশিতভাবে অবস্থান করে মাত্র। তৃইটি বর্ণনঙ্করের ঘোগাযোগে পরবর্তী পুরুষে যে বংশধর উৎপন্ন হয় তাহাতে সেই অপ্রকাশ বৈশিষ্ট্যটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। বর্ণসঙ্কর সম্ভানে শিতা বা মাতার বে বৈশিষ্ট্যটি আত্মপ্রকাশ করে, মেণ্ডেল তাহাকে বলিয়াছেন—'ভমিস্থান্ট' বা প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ঘটি অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে তাহাকে বলিয়াছেন—'বিসেদিড' বা অপ্রধান বৈশিষ্ট্য। স্কৃত্রাং উল্লিখিত মটরগাছভালির পক্ষেণীগান্ধতি, হলুদবর্ণ এবং মস্থাত্ম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি অপ্রধান বা 'রিসেদিড'।

প্রথম পুরুষে অপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অপ্রকাশিত থাকির।
বিতীয় পুরুষে আবার সেগুলি প্রকাশিত হয় কিরুশে ?
ইহার কারণ-স্থরণ মেণ্ডেল বলিরাছেন যে, বীজকোর ফুর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষার যাহাকে 'গ্যামিট' বলা হয় ভাহা একসলে উভরবিধ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। বর্ণসঙ্কর-সন্তানে পিতা ও মাতার উভরবিধ বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকিলেও বীজকোর বা 'গ্যামিট' গঠিত হইবার সময় ভাহারা সম্পূর্ণ পুথক হইয়া বার। বভগুলি বীজকোর উৎপদ্ধ হয় ভাহার আর্থ্রক পিতৃগুণ এবং বাকী অর্থেক মাতৃগুণ প্রাপ্ত হয়। বেণ্ডেল এই ব্যাশারকে 'গুণকীক্ষরণ

<sup>&</sup>quot; এ ছলে মুলের পরাগনিবেক-প্রক্রিরার আর্থে প্রিলন' ক্যাটি এবং এক জাতীর কুলে অপর জাতীর ফুলের পরাগ নিবিক্ত হইবার কলে উৎপর বংশধরকে 'বর্ণসক্তর' অর্থে বাবহার করা কইয়াকে।

প্রক্রিয়া' নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেহ-কোবে উভয় প্রকাথের বৈশিষ্ট্য বর্জমান থাকিলেও বীক্ত-কোষ উৎপন্ন হইবার সমর ভাষাদের পূথক হইয়া বাওয়া এবং বীজ্ব কোষ কর্তৃক প্রকটিমাল্ল বৈশিষ্ট্য আহরণ করা— এই চুইটি বিষয়ই মেণ্ডেলের বংশাস্ক্রম-সম্প্রকিত মতবাদের মূল স্ত্র।

মেণ্ডেলের মন্তবাদ অল্রাম্ভ হুইলে সহজেই তাঁহার পত্তীক্ষালক ফলের সভত কারণ বঝিতে পার। যায়। ধর্মাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি মটবগাছের কথাই ধরা যাউক। বিশ্বদ্ধ থব্যাকৃতি গাছের বীজ-কোষগুলি থব্যাকৃতি টেংপালানত এবং বিশ্বদ্ধ দীর্ঘাক্তির গাচের বীজ-কোষগুলি দীর্ঘাক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ধারণ করিবে। এখন এই তুই জাতীয় অ-সম গাছের মিলন ঘটাইলে থকাকুতি ও দীর্ঘাক্বতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বীজ-কোষ তুইটি পরস্পর সন্মিলিত হইবে। অভএব ভাহা হইতে উৎপন্ন বৰ্ণসন্ধৰে ছুই প্রকার বৈশিল্প উৎপালনকারী পলার্থেরট অভিতে থাকিবে। এট বর্ণসন্ধবের যথন 'গ্যামিট' বা বীজ-কোষ উৎপন্ন হটবে তথন ভাহাদের অর্জেক হইবে দীর্ঘাকৃতি-উৎপাদনকারী এবং বাকী অর্থেক হইবে থকাকতি-উৎপাদনকারী। কোন বীজ-কোষেই ছুইটি বৈশিষ্ট্য একত সন্নিবিষ্ট হুইবে না। কাজেই বর্ণসঙ্করের বীজ-কোষ্প্রলি ভাহাদের পিতা বা মাভার মতই বিশ্বৰ হইবে: কেবল এটকু পাৰ্থকা যে, প্রত্যেক বর্ণসঙ্করে সমপরিমাণ তুই প্রকারের বীজ-কোষ থাকিবে ।

এখন যদি এই বর্ণস্করের পরক্ষারের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয় তবে স্বভাবত:ই চার প্রকারের বংশধর আবিভূতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ, (১) দীর্ঘাকৃতি-উৎপাৰনকারী মাতার বীজ-কোব (ovum) দীর্ঘাক্ততি পিতার বীৰ-কোষের (sperm) সহিত মিলিত চ্ইয়া বিশুদ্ধ দীর্ঘাকুতি সম্ভান উৎপাদন করিতে পারে: (২) দীর্ঘাক্তি-উৎপাদনকারী মাতার বীজ-কোষ ধর্মাকৃতি পিতার বীঞ্চ-কোবের সহিত মিলিত হইয়া বর্ণসম্ব উৎপাদন করিতে পারে: (৩) থর্কাকৃতি মাতার বীজ-কোব দীর্ঘাকৃতি পিভার বীল-কোষের স্থিত মিলিত হট্টয়া चाद अकृष्टि वर्षमञ्जद উৎপासन कृष्टिए भारत अवर (8) ধর্মাকৃতি মাতার বীজ-কোষ ধর্মাকৃতি পিতার বীজ-কোবের সহিত মিলিত হইয়া একটি বিশুদ্ধ ধর্মাকুতি সম্ভান উৎপাদন করিতে পারে। স্থতরাং দৈবাৎ এরপ शिम्ब अमुख्य ना इडेल वर्षमध्यव भवन्भव शिम्बन्य ক্লে-একটি বিশুদ্ধ লখা, ছুইটি বর্ণসম্ভর (লখা) এবং একটি

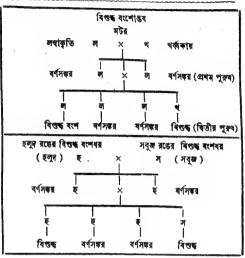

মেণ্ডেল-নিরমামুখারী বর্ণসঙ্গরের কশেৰিভারের ধারা

বিশুদ্ধ থক্সকায় বংশধর উৎশন্ন হইবে। এখন কথা হইতেছে
এই যে, বর্ণসন্ধরের মধ্যে যথন তুই প্রকারের বৈশিষ্ট্যই
অন্ধনিহিত রহিয়াছে তখন তাহাদের তিন-চতুর্থাংশই লখা
হইয়া জন্মাইবে কেন ? পূর্বে যে প্রধান ও অপ্রধান
বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছি তাহার কথা বিবেচনা করিলেই
ইহার কারণ উপলব্ধি হইবে। বর্ণসন্ধরের মধ্যে তুইটি
বিপরীত বৈশিষ্ট্য এক স্থানে অবস্থান করিলেও বিকশিত
হইবার ক্ষমতা উভয়ের সমান নহে। একটি অপরটির
ন্যা আছেন্ন হইয়া থাকে। প্রবল বা প্রধান বৈশিষ্ট্যটিই
আত্মহালা করে, অপরটি বিল্প্ত না হইলেও প্রবলের
প্রভাবে অদশ্য ভাবে অবস্থান করে। সমপ্রিমাণে সালা



ৰক্ত ও গৃহপালিত ভেড়ার মিলনে উৎপন্ন বর্ণসক্ষ



मामा भारत ७ काम मुद्रगेत मिम्नार्शन मीमवर्गत वर्गम्बत

ও কালো রং কিংবা সাদা ও লাল রং মিশ্রিত করিলে যেমন কালো এবং লালেরই প্রাধান্ত দেখা যায়, সেরুপ বর্ণসন্ধরের বেলায়ও থকাক্ষতি ও দীর্ঘাকৃতিই আধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই দীর্ঘাকৃতিই আঘানপ্রকাশ করিয়া থাকে। এইরুপ, হল্দেও সব্জ মটরের মধ্যে হল্দেই প্রধান এবং মন্ত্রণ ও ধন্ধনে মটরের মধ্যে মন্ত্রণই প্রধান। প্রক্রাবের মিলন ঘটাইয়া সন্তান-উৎপাদনের পর ভাহাদের বিশুদ্ধতা বা বর্ণসন্ধর্ম ছির করিতে পারা যায়।

একটা কথা মনে বাধিতে হইবে যে, এরণ মিলনের পর বীক্ষ বা সন্ধানের সংখ্যা যদি কম হয় তবে স্বভাবতঃই এই অন্থপাত পাওয়া যাইবে না; তাছাড়া, একটি ফুলের চারিটি ভিন্ন নিষক্ত হইলে চারিটি যে চার রক্ষেরই হইবে, এমন কোন কথা নাই। এমনও হইতে পারে যে, তিনটি অথবা চারিটিই ধর্বাকৃতি গুণ-উৎপাদনকারী সমজাতীয় ধর্বাকৃতি বীক্ষ-কোষের সহিত মিলিত হয়ছে। কিন্তু যদি চার-পাঁচ শত বীক্ষ উৎপাদিত হয় তবে তাহার মধ্যে ১: ২: ১—এই অন্থপাত নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

মেণ্ডেলের পরীকার ফলসমূহ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাকে প্রকাশিত
হয়; কিছ দে সময়ে বংশাস্থকম-সম্পর্কিত গবেষণায়
বড়-একটা উৎসাহ দেখা যাইত না। বিংশ শতাব্দীর
প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে গবেষণায়
প্রবৃত্ত হন। ইহার পর মেণ্ডেল-উদ্ভাবিত প্রণালীতে
গাহপালা ও জীবক্ষ লইয়া বিবিধ পরীকা চলিতে থাকে
এবং অধিকাংশ কেত্রেই মেণ্ডেল-নিয়মের সমর্থনস্চক

প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য পাছপালা ও জীবজন্তব মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় যাহার: বংশাছক্রমে সম্ভানে পরিচালিত হয় না: আবার কডক-গুলি বৈশিষ্ট্য সম্ভানে অফুপ্রবিষ্ট হুইলেও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে না। ভাছাভা কোন কোন কেতে দেখা যায়, প্রধান ও অপ্রধান বৈশিষ্ট্য তুইটি মিলিয়া একটি মিভিড বৈশিষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিছু এই সকল বাতিক্রমের বিস্তৃত বিবরণ আলোচনা না কবিয়াও মোটের উপর বলা যায় যে, পরবর্ত্তী কালের বিশদ পরীক্ষায় এগুলি মেণ্ডেল-নিয়মের বাতিক্রম নয় বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। এগুলি ঘটনা-সমাবেশের পরিবর্ত্তন অথবা অদশ্য বৈশিষ্ট্যের আত্মপ্রকাশন্তনিত কলমাত্র। বীজ-কোষ সম্পর্কিত যে ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া মেণ্ডেন তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন, বর্তমান যগে এই সম্পর্কিত অভিনব তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইবার ফলেও তাঁহার সেই ধারণাই সামান্ত কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে সমর্থিত হইতেছে। উদ্ভিদ ও জীব-কোষের অভ্যন্তবন্ধ কোমো-সোম নামক অভ্ত পদার্থ এবং তৎসম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের বিষয় আলোচনা করিলেই মেণ্ডেল-উদ্ভাবিত নিয়মের প্রকৃত বহস্ত অতি সহজেই উপদ্বন্ধি হইবে। 'ক্রোমোনোম' সম্পর্কে ইডিপুর্বেই আলোচনা করিয়াছি অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮); ভাহাতেই দেখা ঘাইবে — 'প্যামিট' বা বীজ-কোষ উৎপন্ন হইবার সময় ক্রোমোসোমগুলি কেমন করিয়া ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া যায়। ভাহার পুনক্ষক্তি না করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সহিত

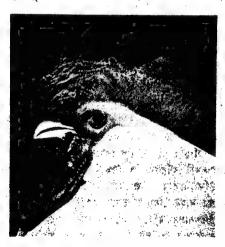

ৰৰ্ণসক্ষ লালা যোৱন

মেণ্ডেল-নিয়মের সম্পর্ক বিষয়ক ছই-একটি কথা আলোচনা করিতেছি। বংশধারা-সম্পর্কিত মেণ্ডেল-নিয়মের ব্যাধ্যা থাহাই ইউক না কেন ভাহাতে ঘটনার কোন পরিবর্ত্তন গ্ল না। উদ্ভিদ ও জীবজগতের বিবর্ত্তন সম্বন্ধ এই অপূর্ব্ব আবিদ্ধার প্রচুর আলোক সম্পাত করিয়াছে। অনেকের মতে, অভিব্যক্তির ধারায় বিভিন্ন অভিনব বৈশিষ্ট্য মিউটাান্ট বা 'ম্পোর্ট' হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; কিছু অ-সম মিলনের ফলে কালক্রমে এই অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত ইইয়া যাইতে পারে। মেণ্ডেল-নিয়ম আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে—এক বংশে কোন বৈশিষ্ট্য প্রভন্ম ভাবে থাকিলেও বিতীয় বংশে তাহা সম্যক্ বিশুদ্ধভাবেই প্রকাশিত হয় এবং বংশ-প্রম্পাবায় তাহার বিশুদ্ধভাবেই ব্রাই চলে। স্কতরাং বিবর্ত্তনের ধারায় এই রীভিও যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহনাই।

উদ্ভিদ ও পশুপালন বিষয়ে মেণ্ডেল-নিয়মান্থ্যায়ী কাজ করিয়া ধণেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মেণ্ডেল আবিক্কৃত নিয়ম সম্বন্ধে সমাক্ অবহিত হইবার পূর্বে উন্নত ধরণের পশুপারী, গাছপালা প্রভৃতি জন্মাইবার জন্ম মান্থ্য, নির্বাচন-প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনিশ্চিত ভাবে নির্বাচনের ফলে তুই-এক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিলেও অনেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যাবনিত হইত। তা ছাড়া ঈপ্যিত ফল লাভ করিতে সময়ও লাগিত তের বেশী। কিছু কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে বদি নৃতন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুই-চারি বার অ-সম্মিলনের পরীক্ষা করিলেই বর্ণসকর, মেণ্ডেল-নিয়মান্থ্যায়ী ব্যবহার করে কিনা তাহা পরিকার ব্রিতে পারা যায়



ৰক্ত ও গৃহপালিত হাঁদের মিলনোংপর বর্ণসম্বর

এবং তাহা হইতে ঈপিত বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করিয়া বংশামুক্তমে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইতে পারে। এ অবস্থায় বে কোন নৃতন গুণাবলী সন্মিলিত বা পৃথক করা যাইতে পারে। মাস্ক্রের কোন কোন বৈশিষ্ট্যও মেণ্ডেল-নিয়মাস্থায়ী বংশাস্ক্রমে পরিচালিত হয়। কোন কোন রোগ বংশাস্ক্রমে বিস্তৃতিলাত করে, ইহা সকলেই জানেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—চক্ত্-তারকার নীল বং বাদামী রঙের কাছে 'রিসেসিভ'। মানসিক দৌর্বল্য স্কৃত্ব মানসিক অবস্থার পক্ষে 'রিসেসিভ'। মানসিক দৌর্বল্য স্কৃত্ব মানসিক অবস্থার পক্ষে 'রিসেসিভ'। বিধিরত্বও স্কৃত্ব-ইন্দ্রিয়সম্পন্তের পক্ষে 'রিসেসিভ' রূপেই অপ্রকাশিত থাকে। অবস্থা ঘটনা-সমাবেশের বৈচিত্রোর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যক্তিক্রম লক্ষিত হওয়া আশ্রুণ্ট্য নহে। মোটের উপর একথা ঠিক ধ্যু, মেণ্ডেল-নিয়মান্থ্যায়ী নির্বাচনে মান্ত্রের অনেক অবাস্থনীয় বৈশিষ্ট্য চিরতরে বিল্প্র হইতে পারিত।



# श्रिष्ठ विविध अन्न श्रिष्ठ

স্বাধীনতার অধিকার কি সকলে পাইবে ?
গত ৫ই ডিগেম্বর কলিকাতার কোন কোন পত্রিকার
আমেরিকান গবরেনি কর্তৃক নিয়লিখিত বিজ্ঞাপনটি
প্রচারিত হইয়াছে:—

#### স্বাধীনতার স্বোষণা

১৭৭৬ খ্রীষ্টান্দের ৪ঠা জুলাই খাধীনতার খোৰণাপতে আমেরিকার জনগণ চিরকালের জন্ত খাধীনভাবে জীবনধারণ করিবার অধিকার নিপি-বন্ধ করিরাছে। দেড় শতাখী পরে আজ আমেরিকার জনগণ তাহাবের রাষ্ট্রপতির মারকং সকল মানবের খাধীনতার অধিকার পুনরার খোবণা করিতেছে:

> বাক্যের স্থানীনতা জভাব হইতে মৃত্তি ধর্মের স্থানীনতা ভর হইতে জ্বাহতি

আমেরিকার জনগণ এই দ্ব বাধীনতা পৃথিবী হইতে অবস্থত হইতে দিবে না এবং মামুৰকে বাহারা শৃখ্লিত করিতে চাকে তাহাদের দকল শক্ষি চূর্ণ করিবার জন্ত দান্তিতি জাতিসমূহ বন্ধপরিকর।

মাত্রকে বাহারা শৃথ্যলিত করিতে আমেরিকার জনগণ ভাহাদের বিক্লছে অস্ত ধারণ করিয়া স্বাধীনভাব্রিয়ভার পরিচয় দিয়াছেন, কিছ দেশ শভাকীর পর শভাকী ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদের ভাহারা আমেরিকার শুখালে আবদ। কোনও বান্তব পরিচয় পাইয়াছে কি ? মানবের স্বাধীনতা বলিতে কি আৰও পৃথিবীর ১৮০ কোটি লোকের স্বাধীনতা বুঝাইবে না, বুঝাইবে ওধু ইউরোপ আমেরিকার ৬০ কোটি শ্বেডাক লোকের অধিকার? আমেরিকার ঐ ঘোষণাপত্তেই লিখিত আছে যে, ঈশব দকল মাত্রুবকে সমান করিয়া সৃষ্টি করেন; প্রভ্যেক মাত্রুব ঈশ্বরের নিকট হইতে বাঁচিবার অধিকার, স্বাধীনভার অধিকার এবং স্থপ ও শাস্তি অবেষণের অধিকার প্রাপ্ত হয়: প্রতিটি লোক যাচাতে এই সব অধিকার ভোগ করিতে পারে ভাছারই জন্ত মাত্রব গবল্পেন্ট গঠন করে এবং গুরুরে টের শক্তি নির্ভর করে শাসিতদের সম্বতির উপর এবং কোন গৰকেণ্ট জনগণের এই সূব অধিকার বঞ্চার অক্ষম চইলে উহাকে ভালিয়া নুতন কবিয়া গজিৰাৰ অধিকার क्रमशंभव आहि।

বে আমেরিকা মান্থবের এই জন্মগত অধিকারে বিশাস করে, ভারভবর্বের অধিনভা মৃক্তকণ্ঠে বীকার

করিয়া লইডে সে কৃতিত হয় কেন, ভারতবাসীর
নিকট ইহা এক প্রহেলিকা। ভারতবর্বের স্বাধীনতা
না মানিবার পক্ষে ব্রিটেনের সর্বপ্রধান যুক্তি ভাহার
মাইনবিটি সমস্তা; আমেরিকা নিজে এই সমস্তার
পূর্ণ সমাধান করিয়াছে। সে জানে স্বাধীনতা স্বাসিলে
মাইনবিটি কেন, দেশের সকল সমস্তারই সমাধান
হয়া বায়। প্রাদেশিকতা এবং মাইনবিটি সমস্তা হুয়েরই
সমাধান স্বামেরিকায় হইয়া সিয়াছে, তথাশি আমেরিকা
বিটেনের এই নিফ্ল যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতেছে
কেন, ভারতবাসীর নিকট ইহা এক গুরুতর প্রশ্ন।

দাত্রাজ্য রক্ষা কি ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ?

মি: বোনাল্ড ব্রাভেল নামক দিলাপুরের কনৈক ব্যারিষ্টার ওভারদি লীগের মান্দ্রাজ শাধার সভার বিটিশ সামাজ্যের অরুপ বর্ণনা করিয়া এক যুক্তপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি মালয়ের বহু সামস্ত-রাজ্যের নুপতিদের পরামর্শলাতা ছিলেন এবং জহোরের অ্লভান তাঁহাকে "লাভো" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। দিলাপুর জাপানের ক্রলিভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি দেখান চইতে চলিয়া আদেন।

মি: ব্র্যান্ডেল বলিয়াচেন, "লগুনে সমন্ত শক্তি ও সম্পদ কেন্দ্রাভূত করিয়া রাখিবার পুরাতন ভিক্টোরীয় নীতি আমরা আর বজায় রাখিতে পারিক-না। যুদ্ধের পর যদি ইংলণ্ডের ধনী ব্যবসায়ীগণকে তাহাদের নিজেদের স্থার্থে উপনিবেশ-সচিবের মারফং উপনিবেশগুলি পরিচালিত করিতে দেওয়া হয়, ভাহা হইলে মি: চার্চ্চিলকে অবশুই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস দেখিতে হইবে। মি: চার্চ্চিলের পরে অপর যাহারা প্রধান মন্ত্রী হইবেন, এই নীতি অক্সসর্গ করিয়া চলিলে তাঁহাদের ভাগ্যেও উহাই ঘটবে।"

বিটিশ সামাজ্যের ধ্বংস দেখিতে তিনি বাদার প্রধান
মন্ত্রী হন নাই বলিয়া যিঃ চার্কিল বে দক্ত করিয়াছিলেন
ভাহাতে উাহার মনের অভিপ্রার প্রকাশিত হইয়াছে বটে,
কিন্তু বাক্তব ক্ষেত্রে যুদ্ধের পর বিটিশ সামাজ্যের এইরূপ
অভিত্ব তিনি বলার রাখিতে পারিবেন কি না সে সম্বন্ধে
বিচারবৃদ্ধিসম্পর বাজিক মাজেরই মনে সংক্ষর আগিয়াছে।

বাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন কোটি কোটি মাসুষকে কুত্তিম সমস্যা সৃষ্টি করিয়া পরস্পারের বিক্তমে সংগ্রামরত বাধিয়া সামাক্ত বজায় রাখিবার যে প্রবল চেটা অর্ক্সভানীর অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে, তাহা আর খুব বেশী দিন চলিতে পারে না। সম্প্রতি বাংলা গবল্পে মিদিনীপুর সম্পর্কে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন ভাহাতে দেখা যায় যে ভারতরকা আইনের ক্রায় দমননীতির বন্ধান্ত প্রয়োগ সত্তেও বাংলা দেশের একটি জেলার তুইটি মহকুমার কয়েকটি গ্রামে ব্রিটিশ শাসন চারি মাসের অধিককাল অচল হইয়া আছে, প্রবল প্রাক্ষতিক তুর্য্যোগে গৃহহাবা বৃভুক্ষ নরনারী পৰ্যাম্ভ দেখানে গৰুৱােণ্টের বস্থাতা স্বীকার করিতে ক্টিত। ইহা কি কালের প্রগতির স্বস্পষ্ট নির্দেশ নয় ? জনসাধারণের হৃদয় যে গবরেন্ট ক্ষয় করিতে পারে না, দে গবরে টি বে কথনও টিকিতে পারে না,—রাজনীতির এই মূল স্ত্রটিকে কি চার্চিল সাহেব নৃতন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইভে চাহেন এবং এই পরীক্ষায় তিনি সফল হটবেন বলিয়া কি আশা করেন ? ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনকে গৃহবিবাদে কলুষিত করিয়া ও অর্থ-নৈতিক বাঁধনের পর বাঁধনে পঙ্গু করিয়া, এবং দেশের শিশু-শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যান্ত সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিজ্ঞাতীয় খাতে ঢালিয়াও ব্রিটিশ গবমেন্টের শক্তিকেন্দ্র কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্পৃহা দমন করিতে পারেন নাই; ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ দট্তর হয় নাই, উহা শিথিক হইয়াই আসিতেছে।

#### মালগাড়ী কোথায় গেল ?

ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্থ সর এডায়ার্ড বেছল এক বেতার বফুতায় থাজাভাব সম্বদ্ধে যাহ। বলিয়াছেন তাহার নার মর্ম এই বে, মালগাড়ীর অভাবকে ইহার জন্ত দায়ী করা আজকাল এক ফ্যাসান হইমা দাঁডাইয়াছে, প্রক্রতপক্ষে থাজাভাবের কারণ অতি লোভী ব্যবসায়ীদের মাল আটকাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি। দেশের বিভিন্ন ছানে থাজ্ঞশক্ত চালান দেওয়ায় ব্যাঘাত ঘটিবার কারণও নাকি মালগাড়ীর অভাব নহে, এই সব ব্যবসায়ীই তাহার জন্ত দায়ী। কিছু স্বকারী হিসাবেই দেখা মাইতেছে যে গত মার্চ মানেও দেশে যতগুলি মাল-গাড়ী চালু ছিল, এপ্রিল হইতে ভাহার সংখ্যা অরুত্মাহ ছয়য়ট হাজার কমিয়া গিয়াছে এবং তৎপর জুন পর্যন্ত প্রতি মানে আরও কুড়ি হাজার করিয়া কমিতেছে। এগুলি

ভবে গেল কোথায়? এপ্রিল হইতে জন মাসের মধ্যে যে এক লক ছয় হাজার মালগাড়ীতে মাল ঝোঝাই হইল না দেগুলি কি ব্যবসায়ীরা আটকাইয়া বাথিয়াছে ? গড বংসর এপ্রিল হইতে পরবর্তী মার্চ পর্যন্ত এক বংসরে দেখা যায় গড়ে প্রায় ছয় লক মাল গাড়ী প্রতি মালে চাল বহিয়াছে; অক্সাৎ তিন মাদের মধ্যে উহার সংখা<sup>ন</sup> লকাধিক কমিয়া গেল ? কয়লার বেলায় দেখা যায় গভ বৎসর এপ্রিল হইতে বিগত মার্চ পর্যস্ত এক বৎসরে প্রতি মানে গড়ে প্রায় এক লক মালগাডীতে কয়লা বোঝাই হইয়াছে: গত এপ্রিল মাসে উহার সংখ্যা কমিয়া গিয়া হইয়াছে উননকাই হাজার, এবং তার পরের মাদে আশি হাজার। গত ১ই ডিদেম্বর লক্ষ্টে শহরে কয়লার দর ছিল মণ প্রতি ৩১ টাকা, পাটনায় ৮৮/০ আনা এবং কলিকাতায় ২ টাকা: কয়লার ব্যবসায়টা প্রায় খেতাক বণিকদেরই একচেটিয়া। তবে কি বেম্বল সাহেব বলিতে চাহেন বে তাঁহাবই স্বজাতীয় বাবসায়িগণ হাজার কুডি মালগাড়ী এবং কয়লা আটকাইয়া রাখিয়া যথেচ্ছ মূল্যে বিক্রম করিয়া অভি লাভ করিতেছেন ? যে লক্ষাধিক মাল-গাড়ীর হিসাব সরকার দেখাইতেছেন না সেগুলি কোথায় আছে এবং কোন কোন ব্যবসাথী তাহ। আটকাইয়। রাখিয়াছে ভাহার একটা সন্ধান লইয়া ফলাফল বেছল সাহেব আর একটা বেভার বক্তভায় প্রচার করিবেন কি ?

# মেদিনীপুরে আর্ত্ত-ত্রাণ সম্বদ্ধে বংলা সরকারের ইস্তাহার

মেদিনীপুরে আর্জ-ত্রাণ কার্য্য সম্পর্কে বাংলা সরকারের ও তাঁহাদের স্থানীয় কর্মচারীদের যে সমালোচনা ইইতেছিল তাহার জবাবে এক দীর্ঘ ইস্থাহার প্রকাশিত ইইয়াছে। অধিকাংশ সমালোচনাই অসম্পূর্ণ সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া করা ইইয়াছে, সরকারের ইইয় প্রথম অভিযোগ। এই অভিযোগ সত্য নহে। সরকার-প্রদন্ত সংবাদ এবং বাংলার লাট ও মন্ত্রীদের বক্তৃতার উপর নির্ভর করিয়াই এই সব সমালোচনা ইইয়াছে। প্রধান অভিযোগ ছিল বিলম্বে সাহায়্যদান এবং প্রদন্ত সাহায়্যের অস্থাভাবিক স্মন্ত্রা। ইন্থাহারে এই কুইটির একটি অভিযোগও বঙ্গন করিবার চেটা হয় নাই বরং ইহাতে এমন কোন কোন কথা আছে যাহা রাজস্বাচিব-প্রদন্ত বিবরণের বিরোধী। যথা, ইন্থাহারে বলা ইইয়াছে কাঁথি ও তম্কৃক মহকুমার কর্মচারিগণ ১৭ ভারিধ হইতেই সাহায়্য দানের ব্যবস্থা

বাজস্বদচিব কিন্ধ বলিয়া-আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ছেন বে প্রথম চার-পাঁচ দিন পথঘাট মেরামতেই অতি-বাহিত হইয়াছে. এই সময়ের মধ্যে সাহায্য দানের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপরই ছিল না। কোন কথা সত্য ? ঘটনাব প্রায় চারি সপ্তাহ পরে গবর্ণর মেদিনীপুর গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে অবস্থা এত গুরুতর ইহা ডিনি জানিডেন না, জানিবামাত্র ডিনি দার্জিলিং ইইডে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। যে তুর্যোগে ত্রিশ সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং পনর লক্ষ লোক গৃহহীন চইয়াছে ভাহার বিস্তাবিত সংবাদ স্থানীয় কর্মচারিগণ লাট-সাতেরকে পর্যন্ত যদি পৌচাইয়া দিতে অকম হয় অপবা ভাঁচাকে ইচা জানাইবার প্রয়োজনীয়তা ব্ৰিয়া থাকে, ভাছা হইলে উহাদিগকে জনসাধাৰণ অকৰ্ষণ্য ও অফুপয়ক বলিয়া মনে করিতে পারে কি না? রাজখ-স্চিব নিজেই বলিয়াছেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথা টিক ছিল না। অভূতপূর্ব একটি প্রাকৃতিক ত্র্গোগের মধ্যে মাথা ঠিক বাখিয়া কাজ করিতে পারে এবং মাত্র শত মাইল দুরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী হইতে নদীপথে ক্রতগতিতে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য আনিয়া আর্ত্ত-ত্রাণ কার্য আরম্ভ করিয়া দিতে পারে এরূপ দুচ্চিত্ত ও প্রতাৎপরমতিত্বসম্পর সিভিলিয়ান কি বাংলা দেশে এক-क्रम छ हिन मा ? य या कि महत्त्र कृष्णि क्रम लाक्त्र मुखा দেখিয়া মাথা ঠিক বাখিতে পাবে নাই. তাহার উপর পনর লক্ষ আর্ফের দেবার ভার অর্পণ করা কি দশত হইয়াছে ?

মেদিনীপুরে রাজনৈতিক স্থিতি

ইন্তাহারে গবরে টি মেদিনীপুরের কোন কোন স্থানের রাজনৈতিক অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় দেখানে সরকারী শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়াছে এবং এখনও গবরে টি সেখানে সরকারের ক্ষমতা পুন:প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তুইটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার উক্ত চিত্র প্রকাশের বারা শক্রকে সাহায় করা না হইয়া থাকিলে সরকারী কম চারীদের বিক্লকে তথাকার জনসাধারণের কি বক্তব্য আছে তাহা প্রকাশ করিবার অস্থমতি দিতে বাধা কি পু মেদিনীপুরের বর্ত্তমান কম চারীদের কার্থের সমালোচনা প্রত্যেক সংবাদশতে হইয়াছে এবং ভূতপূর্ব অর্থস্টিব নিজেও তীত্র ভাষায় উহাদের বিক্লে সমালোচনা কার্যাহেন। ভারতরক্ষা আইনের বলে জনসাধারণের বক্তব্য চাপিয়া রাখিয়া সরকার স্থয়ং কম চারীদের দোবক্ষালনে অগ্রণী হইলে

ভাহাতে আহা হাপন কেহ করিবে কি না সন্দেহ।
প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ ক্মীটির হারা ভদন্ত না করিলে
অথবা অবিলয়ে জনসাধারণের অভিযোগ প্রকাশের অহুমতি
না দিলে সরকারী ইত্তাহার প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।
কাঁথি ও ভ্যালুকে অবাজকতা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে
এই সংবাদ প্রচারে আগন্তি হখন নাই, ভখন সরকারী
ক্মানীদের বিক্লছে কাহারও অভিযোগ আছে কি না
সংবাদপত্র মারফৎ ভাহা প্রকাশের অহুমতি দানে সামবিক
কারণে কোন আগত্তি থাকিতে পারে না।

#### মেদিনীপুর ও সরকারী সাহায্য দান

মেদিনীপুরের সরকারী কর্ম চারীরুদ্ধ অভ্তপুর্ব সমস্তায়
পড়িয়া এবং নানাবিধ অস্থবিধার মধ্যে ভাল কাজ করিতে
পারিতেছে না বলিয়া ইন্তাহারে তাঁহাদের সাফাই
গাহিবার চেটা হইয়াছে। কিছু তাঁহারা কেন কাজ
করিতে পারেন নাই ইহা ফলাও করিয়া বর্ণনা করিবার
সদ্দে সকে কি কি কাজ ইতিমধ্যে তাঁহারা করিয়াছেন
ভাহার বিবরণ ইন্ডাহারে দেওয়া হয় নাই কেন ? নিমলিখিত বিষয়গুলি সহক্ষে ইন্ডাহার নীরব কেন ?—

- (ক) বছ ঘোষিত ৮৯৫২ মণ চাউলের পর আর কত চাউল গবয়েণ্ট কবে কবে পাঠাইয়াছেন ?
- (খ) ঘর তৈরির জন্ম যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল ভাহার কভটা এ যাবৎ বিভরণ করা হইয়াছে ?
- (গ) বে প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে ভাহার কবল হইতে গৃহহীন ও বস্ত্রহীন আবালবৃদ্ধবনিতাকে বাঁচাইবার কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে ?
- (ঘ) দ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে সাহায় প্রেরণের জন্ম উপযুক্ত সংখ্যক বাস, দরী এবং নৌকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি না? ঐ অঞ্চলে ঝড়ের পূর্বে বাস, দরী ও চালু নৌকার সংখ্যা কত ছিল এবং একমাস পূর্বে ও এখন কতগুলি সেধানে চালাইতে দেওয়া হইয়াছে? সরকারের নৌকা আটকাইয়া রাখিবার নীতি বর্তমান ক্লেত্রে শিখিল করা হইবে বলিয়া রাজস্বসচিব যে প্রতিশ্রুতি নিয়াছিলেন, ঐ সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইলে তাহা কার্যে পরিণত হইয়াছে কি না বুঝা ঘাইবে।
- (৫) যুতদেহ সমাহিত করিবার জক্ত সৈতদল সাহায্য করিয়াছে বলিরা তাহাদিগকে ধন্তবাদ দেওয়া হইয়াছে, কিছ কোন বেপরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যুবক ও ছাত্রকুম্ম উহা করিয়াছে কি না অথবা করিতে চাহিয়া অস্থমতি না পাইয়া ফিরিয়া পিয়াছে কি না সে সম্বাদ্ধ কোন উল্লেখ

নাই। মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্ম মৃতের আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় লোকেরা একেবারেই কিছু করে নাই, বা করিতে আদে নাই—ইহাই কি সরকারের বক্তবা ?

- (চ) গবনে কি এ যাবং অর্থাৎ প্রায় তৃই মাদের মধ্যে, পনর লক্ষ গৃহহীন ব্যক্তির জন্ম কত চাউল, কতগুলি বস্তু, কতগুলি শীতবস্তু, শিশুদের জন্ম কি পরিমাণ তৃত্ব, ক্রদের জন্ম কি পরিমাণ দাঞ্জ ও বার্লি দিয়াছেন ইন্ডাহারে তাহার উল্লেখ নাই কেন ?
- (ছ) জেলা ম্যাজিট্রেটের মাথা যথন ঠিক হইল তথন ধ্বংসন্ত,পের মধ্য হইতে মৃতপ্রায় লোকদের বাহির করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কতগুলি লোককে তিনি এ ভাবে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা বলা হয় নাই কেন ৪
- (জ) গৃহহারা ব্যক্তিদের আমের কি উপায় সরকার করিরাছেন ? জমিঞ্চলিকে লবণ-মুক্ত করিয়া আগামী বংসর চাষের উপযুক্ত করিবার অথবা ক্রষক্ষণকে নৃতন জমি দিবার কোন ব্যবস্থা এখনও হইয়াছে কি না ?

সরকারের প্রতি সহামুভ্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহ হইতে
ধান চাউল লুঠের কথা ইন্ডাহারে বলা হইয়াছে।
সরকারের নৌকা হইতে চাউল লুঠের কথাও আছে।
ইহা কি সরকারের সাহায্যদানকার্য্যে বাধাদান অথবা
সরকারের প্রতি সহামুভ্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্ম
করিবার চেষ্টা, না হতাশাপীড়িত চাউল সংগ্রহে অসমর্থ
বৃত্কু ব্যক্তিদের প্রাণ বক্ষার শেষ চেষ্টার পরিচয় ? ১৫
লক্ষ লোকের জন্ম এ যাবৎ কত চাউল বিতরিত
হইয়াছে তাহার উল্লেখ ইন্ডাহারে থাকিলে উহা পরিছার
করিয়া বুঝা যাইত।

## সরকারী কার্য্যের সমালোচনার কারণ আছে কি না

গবলে দৈটব আর্গ্রঞাণকার্য্যের সমালোচনা রাজনৈতিক কারণে করা ইইতেছে, ইন্ডাহারে স্থন্পট ভাষায়
এরণ ইন্ধিত করা হইয়াছে। ঘটনার দেড মাস
পরে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের সামরিক সংবাদদাতা
মাদাম সোনিয়া তোমারা আর্গ্রভ্রাণের যে বর্ধনা দিয়া
সিয়াছেন তাহার কোন করাব ইন্ডাহারে দেওয়া হয় নাই।
মাদাম সোনিয়া বলিয়াছেন, "সাহায্য দেওয়া হইতেছে
বটে, কিছ উহা অত্যন্ত ধীরে ও অত্যন্ত বিসম্পে
পৌছিতেছে। বিলম্বে সাহায্য দেওয়া এবং উহা
একেবারেই না দেওয়া প্রায় একই কথা। এখনও লোকের

দেহে কিছু জীবনীশক্তি অবশিষ্ট আছে, অবিলয়ে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া দরকার। কোন কোন স্থানে
স্থীলোকদের পরিধানে বস্ত্র নাই বলিয়া তাহার। সাহায্য
লইবার জক্ত বাহিরে আসিতে পাবে না। একটি গ্রামে
১৪ দিন ধরিয়া চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তৃইটি
গ্রামের লোকের পাচ দিন যাবৎ কিছুই জোটে নাই
ইহাও আমি দেবিয়াছি।" মাদাম সোনিয়া নিশ্চয়ই কোন
রাজনৈতিক অভিসন্ধি লইয়া উপরোক্ত উক্তি করেন নাই।

সরকারী ইন্ডাহার প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত তুলদীচন্দ্র গোস্থামী এবং কুমার দেবেন্দ্রলাল থা প্রামুখ মেদিনীপুরের বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের চারি জন প্রতিনিধি এক যুক্ত-বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে জনসাধারণের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া সরকারী কর্মচারী-বদ্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ চাপা দিবার যে চেষ্টা হইয়াছে তাহার নিন্দা করিয়া তাঁহার৷ তদক্ত দাবী প্ৰয়েণ্ট যদি সভাই বিখাস ক্রেন যে তাঁহাদের কর্মচাবিগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ টিকিবে না, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে প্রকাশ্র ও নিরপেক তদস্তের সম্মুখীন হইতে কুন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অভিযোগনা থাকা এক কথা, কিছ ভারতরকা আইনের বলে দকল অভিযোগ চাপা দিয়া রাখিয়া অভিযোগ নাই বলিয়া প্রচার করা সম্পূর্ণ ডিয় কথা। দেশবাসীর মন হইতে এই সংশয় দুর করিবার क्रम भवत्म (चेत्रहे व्यर्धनी इत्रम् करुवा।

সরকারী ইন্ডাহারে স্বীকৃত হইয়াছে যে আগষ্ট মাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘুণীবাত্যায় আন্দোলন-কারী মহকুমা তুইটি বিধ্বস্ত হইবার প্রায় মাস পর পর্যান্তও তথাকার আন্দোলন থামে নাই। ইহাও কি তথাকার সরকারী কর্মচারীদের ক্রতিত্বের পরিচয় গ উহারা দেখানে এই প্রবল আন্দোলনের নির্বিকার বৃদিয়া থাকেন নাই ইহা নিশ্চিভ, স্থভরাং ভাঁহারা কি ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন, ক্ষনসাধারণ দমননীতির ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাহাও কি অমুসন্ধানের বিষয় নহে? ভৃতপূর্ব অর্থসচিব श्रकारणा विवशास्त्र एव यामिनीश्रुरव नावीरमव छेशव হইয়াছে এবং তাহার কোন অভ্যাচার প্রতিকার তিনি কবিতে পাবেন নাই। পৃথিবীর বে কোন দেশের সভ্য বলিয়া পরিচিত গবমেণ্ট এই ধরণের অভিযোগে নীরব থাকিতে পারে না। অথচ বাংলা সুবুকার তাঁহাদের দীর্ঘ ইন্ডাহারে উহার কোন জ্ববাব দেন

নাই। মেদিনীপুরের সরকারী কর্মচারিগণ যদি নারীর উপর অভ্যাচার প্রভাক বা পরোক্ষভাবেও সমর্থন করিয়া থাকেন, ঐ সংবাদ পাইয়াও যদি তৃত্বকারীদের বিক্লছে কোন বাবছা অবল্বন না করিয়া থাকেন, ভাহা হইলে উহারা যে আরও ভয়ানক অভ্যাচার করেন নাই, লোকেইহা বিশ্বাস করিবে কিরুপে? এই প্রশ্নের উত্তর গ্রন্মেণ্ট এড়াইয়া যাইভেছেন কেন?

# মেদিনীপুরে দমননীতি সম্পর্কে ভুতপূর্ব অর্থসচিবের বিরতি

ইস্থাহারে গবরেণ্ট এমন ভাব দেখাইয়াছেন যেন সৈক্তদল ও সরকারী কর্মচারী ভিন্ন তাঁহারা জনসাধারণের তরফ হইতে কোন সাহাঘ্যই পান নাই। ভতপ্র অর্থ-সচিব গড় ৩০শে নবেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের এক সভায় বলিয়াছেন যে তিনি মেদিনীপুরের কারাক্ল নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নেতারা স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধ ভলিয়া জনসাধারণের এই মহাবিপদে উাহার। গর্মেনেটর সহিত একযোগে আর্দ্তত্রাণে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তত। প্রমেণ্ট ইহাদের মৃক্তির আদেশ দিয়া আর্ত্তিত্রাণকার্য্যে সহায়তা করা দূরে থাকুক, যে সকল কংগ্রেস-কর্মী কায়মনোবাকো সেবাকার্যা করিতেচিলেন তাঁহাদের মধ্যেও ধরপাক্ত করিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে মেদিনীপরে যে অভ্যাচার হইয়াছে, ভৃতপূর্ব অর্থসচিব পদত্যাপের পর যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা হইতেও উহার আভাদ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "দেখানে অসাধারণ কঠোরতার সহিত দমন-নীতি চালানো হইয়াছে। জনসাধারণের জীবন. সম্পত্তি ও সমান, এমন কি নারীর সমান হানি করিবার অভিবোগও আমরা পাইয়াছি। কিন্ধ উহার সম্বন্ধে ভদন্তের আদেশ দিবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নাই।" ২০শে নবেম্বর প্রেণ্ডে বিবৃতিতে জাহার এই অভিযোগ ৩০শে নবেমবের সভায় তিনি পুনরায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইন্ডাহারে গবন্মেণ্ট জনসাধারণের ঘাডে সকল দোষ চাপাইয়া তাঁহাদের কর্মচারীবন্দকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু জ্বনসাধারণকে ভাহাদের অভিযোগ জানাইবার স্থায়ের দেন নাই। প্রকাশ্র তদম্ভের বন্দোবস্ত করিয়া সভ্য আবিষ্কার করিয়া निटक्या छारा कानियाय अवर क्रमाधायगटक क्रामारेयाय চেষ্টাও করেন নাই।

# বে-সরকারী আর্ত্তত্তাণ-সমিতিসমূহের উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা

বাংলার গবর্ণর বে-সরকারী আর্ত্তরাণ-প্রতিষ্ঠান-দ্মহের দুমুদ্ধ তহবিল একত ক্রিয়া উহা গ্রন্মেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্ম চেষ্টা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় বিলিফ ক্মীটির সম্মুথে তিনি যে বক্ততা ক্রিয়াছেন ভাহাতে এবং মেদিনীপুর সম্বন্ধে সরকারী ইন্ডাহারেও তাঁগার এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণবের চঃখ এই যে জনসাধারণ বিশাস করিয়া তাঁহার গবলে ভির হাতে সমন্ত টাকা তুলিয়া দিতেছে না। তিনি সম্ভবতঃ ভলিয়া গিয়াছেন যে বিখাদ কথনো এক তরফা হইতে পাবে না। জনসাধারণ তাঁহার স্থানীয় কর্মচারীবৃন্দকে বিশাদ করিতে পারিতেছে না। উহাদের বিক্রদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উটিয়াছে। গবর্ণর তাহার কোন প্রকাশ্র জদক্ষের ব্যবস্থা করেন নাই। বরং বার বার তাঁহার গ্রন্মেণ্ট স্থানীয় কর্মচারিগণকে সমর্থন করিয়াছেন এবং জনদাধারণের দাবী সত্ত্বেও ভাহাদের একজনকেও বদলী পর্যান্ত করা হয় নাই। যে গবর্ণর জনসাধারণের তরফের বিশ্বাস একটি কথাও কবেন নাই. অক্তম প্রতিনিধি ভৃতপূর্ব অর্থদচিব-প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার যোগ্য মনে করেন নাই এবং জনসাধারণকে ভাহাদের অভিযোগসমূহ জানাইবার স্থযোগ দেওয়াও প্রয়োজন বোধ না কবিয়া সবাসবিভাবে এক ভবফা বিচাবে তাঁহার অধীনত্ব কর্মচারীদের বাকাকেই অভাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জনসাধারণের বিখাস প্রত্যাশা করা একট অধৌক্তিক বলিয়াই বোধ হয়।

#### সরকারী সাহায্য-দানে থরচার হিসাব

সাহায্যদান ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের অর্থবায়ের পদ্ধতিও সমালোচনার অভীত নহে। ইহাদের দারা যে টাকা ব্যয় হয় ভাহাতে অপচয়ের এবং অনাবশুক ব্যয়ের কিছু বাছল্য থাকে ইহাই জনসাধারণের ধারণা। এগারটি প্রদেশে সরকার কর্তৃক ছভিক্ষে সাহায্য দানের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ভাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। মাজাজের কংগ্রেসী মজিসভা সরকারী কর্মচারীদের দারা ছভিক্ষে অর্থ সাহায্য করিয়া ভাহার যে হিসাব দিয়াছিলেন এবং বাংলা সরকার ঐ বংসরেই ঐ বাবদে ব্যয়ের বে হিসাব দিয়াছেন ভাহার ভাগিক। নিয়ে প্রামন্ত হইল।

|                                | যান্ত্ৰান্ত<br>১৯৩৮-৩৯      |      | বাংলা                |            |
|--------------------------------|-----------------------------|------|----------------------|------------|
|                                |                             |      | 250 <del>00</del> 02 | )          |
| কম চারীদের বেতন<br>দাহায্য দান | ১,३७,৮१১                    | টাকা | ১০০ টা               | <b>4</b> ) |
| পথঘাট নিৰ্মাণ                  | ১৭,০৮,১৮৩                   | 20   | •••                  |            |
| পয়ঃপ্রণালী নিম্ণি             | 8,250                       | 26   | •••                  |            |
| অক্তান্ত কাজ                   | २,२०७                       | м    | •••                  |            |
| এককালীন সাহায্য                | ৮१,৫७३                      | 29   | o, 99, 60            | ,          |
| বিবিধ                          | ১,১৯,৪৫৭                    | 29   | 8,0€,₹•৮ ,           | ,          |
| alterede                       | <i>₹</i> 3,3 <b>6</b> ,366, |      | r,50,506/            |            |

ইহার পর-বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালে বাংলা সরকারের বিবিধ ব্যয় আরও দরাজ হাতে হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ৭,৮২,৬৭১ টাকা, তন্মধ্যে এককালীন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ১,০৫,৫৫৮ টাকা এবং বিবিধ ব্যয় হইয়াছে ৬,৭৭,১১৩ টাকা।

উপরোক্ত নমুনাম হিদাব দেখানো হইতে ইহাই বঝা যায় যে ৰিবিধ ব্যয়ের মাজাটা কাজের ধরচের দ্বিগুণ ত চইয়াচেই. শেষোক্ত বৎসরে উহা হইয়াছে তুভিক্ষে কাজ করাইয়া সাহায্য দান এবং এককালীন সাহায্য দান এই তুই দফা উল্লেখের পর আলাদা বিবিধ ্বায় ধরিলে ইহাই ব্যাং যায় যে বিবিধ ব্যয়ের মধ্যে সাহায্য ধরা হয় নাই। অপর সমস্ত প্রদেশ যথন সাহায়ের পরিমাণ দফায় দফায় দেখাইতে পারেন তথন বাংলা-সরকারেরও দফাওয়ারীভাবে পরিষ্কার হিসাব দেখাইতে অত্বিধা হইবার কথা নহে। বাংলার প্রবর্গ এ কথা পরিজার করিয়া বুঝাইয়া না দিলে দমিতি গুলি তাহাদের সমস্ত টাকা এই শ্রেণীর কর্মচারীদের হাতে তুলিয়া দিতে বাজি হইবে এডটা আশা কারতে পারেন কি ১ ১০ই ডিদেম্বরের পত্রিকায় তমলুকের মহকুমা চাকিম বিজ্ঞাপন দিয়াচেন যে বিলিফ আপিসের জন্ম মাসিক ৩০ টাকা বেতনে ৭৫ জন কেরাণী আবশ্রক। ইহা চুইতে বঝা যায় সাহায্য বিতরণের হিসাব রাখিবার জন্ম খাঁটি আমলাভাত্তিক কাষদায় দপ্তর খুলিবার বিরাট ব্যবস্থা হুইয়াছে, মাসিক ২২৫০ টাকা কেরাণীদের জন্ম মঞ্জুর হইয়াছে, ইহার উপর "ভূতপুর্ব মিলিটারী এবং সেটেলমেন্ট কার্য্যে অভিজ" ছার্বানের বাবস্থা ও ভার পর টেবিল. कारेग. লালফিডা, চেয়ার, বরভাড়া প্রভৃতিও ধীরে ধীরে আসিবে এবং প্রয়েণ্টি দেশের মোট উৎপন্ন কাপজের যে

শতকরা ৯০ ভাগ হকুমখারী করিয়া কাড়িয়া লইতেছেন তাহার একটা বড় অংশের ষণারীতি আহেরও ব্যবস্থা হইবে। তমলুক অপেকা কাঁথির ক্ষতি হইয়াছে বেশী, স্বতরাং দেখানকার আপিদের জন্ম আরও বেলী টাকা খরচ হইবে ইহা আশকা করা কি অন্তায় হইবে দারোয়াড়ী রিলিফ সমিতি, নববিধান মিশন এবং রামক্তম্ম মিশন প্রভৃতি প্রাণ্ড সাহায্যের হিসাব রাখিবার জন্ম কড টাকা ব্যর করিতেছেন এবং উহা মোট প্রাণ্ড সাহায়ের শতকরা ক্য ভাগ, বাংলা-সরকার তাহা একটু জানিয়া লইয়া তাহাদের প্রিয় এবং তাঁহাদের মতে অসাধারণ দক্ষর্মাটারীদের ব্যয়ের মাত্রা একবার মিলাইয়া লইবেন কি দেশবাসীকে এই হিসাবগুলি ব্র্রাইয়া দিয়া তার পর ভাহাদের ভোলা টাদার টাকাগুলি সরকারী আয়ন্তাধীনে আনিবার চেটা করাই অধিকতর স্থবিবেচনার কার্য্য হইবে না কি দু

#### বাংলা দেশের অন্নবস্ত্র সমস্তা

বাংলা দেশের অন্নবন্ধ সমস্য। ক্রমেই ভীত্র ইইতে ভীত্রতর ইইয়া উঠিতেছে। দরিদ্র জনসাধারণকে ভালভাত দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যিনি প্রধান মন্ত্রীর মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বেগতিক দেখিয়া তিনি চূপ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের প্রথম অর্থসচিব বর্তমানে ভারতসরকারের বাণিক্সা-সচিবের মসনদে সমাসীন ইইয়া বাল্যসমক্রার সমাধানের আশা দেশবাসীকে দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছয় মাস পূর্বে তিনি ঐ বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাল্য-সমস্তার কোন সমাধানই দেখা যায় নাই; অধিকন্ত ভারতস্বকারের নবগঠিত বাল্য-দহর মারহুৎ সরকারী প্রয়োজনে ফসল সংগ্রহের জন্ত যে নৃতন বন্দোবন্ড ইইয়াছে তিনি ভারার ভার গ্রহণ করায় সমস্যা আরম্ভ জালি ইইয়াছে।

প্রথমে চাউলের অবস্থা কি দেখা যাউক। ১৯৪০-এর ভিসেদরে, অর্থাৎ ঠিক তুই বংসর পূর্বে, বালাম চাউলের পাইকারী দর ছিল মণ প্রতি ৫০/০; ১৯৩০-এর আগত্তে ঐ চাউলের দর ছিল ৩৬০। ১৯৪০-৪১-এ দেশে চাউল উৎপাদন পূর্ববর্তী বংসর অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ কম হইয়াছিল; এত কম চাউল ইহার পূর্বে বহু বংসর উৎপদ্ম হয় নাই, তংসত্তেও চাউলের দর ৫১ টাকার উর্চ্ধে যায় নাই। ১৯৪১-৪২ সালে ব্রম্বদেশের চাউল আমদানী বৃদ্ধ ইয়াছে, সিংহল এবং মধ্য-এশিয়ায় বহু চাউল ব্রহানী ইয়াছে। ফলে ইহারে পর চাউলের দর বাড়িয়া ৯০১০

টাকা মণ দাড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমান বংসরে ফসলের যে অবস্থা দেখা ঘাইতেছে এবং সরকারী প্রয়োজনে যে হারে অবাধে চাউল ক্রয় ও উহা ভারতের বাহিরে প্রেরণ চলিতেছে তাহাতে আগামী বর্বে দেশে ব্যাণক ভাবে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিবার আশকা ঘটিয়াছে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত বংসর অপেকা এ বংসর উংপন্ন চাউলের পরিমাণ শতকরা প্রার ২৫ ভাগ কম হইবে। এই হিসাব প্রকাশিত হইবার পর প্রবল বড়ে ও বক্তায় মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বছ স্থানের ফসল নই হইয়ছে। ফলে এবার গত বংসরের তুলনায় দশ আনার বেশী ধান আশা করা অস্তায়।

বাংলায় চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ

মাস্থানেক যাবৎ চাউলের দর অত্যন্ত ক্রত বাড়িতেছে এবং বভূমানে মোটা চাউল প্রয়স্ত ১৫২ টাকার ক্ম পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সামবিক প্রয়োজনে দেশে নৃতন নৃতন লোক আসিবার ফলে চাউলের চাহিদা চারি আনা পরিমাণ বাড়িয়াছে, এবং প্রাপ্য চাউলের পরিমাণ প্রায় আট আনা কমিয়াছে। মানে ভারত-দরকার প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করায় বাজারে চাউলের অভাব ঘটিয়াছে, ততুপরি সিংহলে ও মধা-এশিয়ায় অভাধিক পরিমাণে চাউল রপ্তানী চলিভেছে। ইতিমধ্যে এক সিংহলেই প্রায় দেড লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী ছইয়া গিয়াছে এবং কোচিনে আরও প্রায় লাখ-দেড়েক মণ পাঠাইবার আধোজন চলিতেছে। চাউলের মূল্য বুদ্ধির দায়িত্ব ক্রমক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে চাপাইয়া গবন্মেণ্ট বলিতেছেন যে তাহারা চাউল আটকাইয়া রাখিবার ফলেই মূলাবৃদ্ধি ঘটিতেছে। ভারত-সরকারের বাণিজ্য-স্চিৰও বলিতেছেন যে মজুত চাউল টানিয়া বাহিব করিবার আয়োজন হইতেছে এবং উহা এত নিগৃঢ় ভাবে হইবে যে প্রকাশ্রে উহা লইয়া আলোচনা করা চলে না। মলাবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ ইহা নহে। উহার কারণ দেশে এ বংসরের জন্ত ফসল উৎপন্ন হইয়াছে কম, ভাত থাওয়ার লোক বাড়িয়াছে, আমদানী বন্ধ এবং ইছার উপর সরকার মধ্য-এশিয়ায় এবং সিংহলে পাঠাইবার জক্ত প্রচুর পরিমাণে চাউল এই স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন ফসল হইতেই ক্রম্ম করিয়া লইতেছেন।

সিংহলে চাউল রপ্তানী সিংহলের চাউলের চাহিদা অকমাৎ অত্যধিক

বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯-৪০-এ সিংচলে ভালেত্র্বর্ষ হইতে ৯১ হাজার টন এবং ১৯৪০-৪১-এ ১১৭ হাজার টন অর্থাৎ পূর্ব-বৎসর অপেকা শতকরা ২৯ ভাগ অধিক চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ব্রন্ধদেশের চাউল আমদানী যথন বন্ধ হয় নাই তথনই এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অথচ লোকসংখ্যা ৫৩ লক্ষ. ভনাধ্যে ৮ লক মাল্রাজী। এই ভারতীয়দের জন্ম জনপ্রতি আধ সের ভিসাবে দৈনিক অর্থাৎ ১০ হাজার মণ. লক মণ চাউল প্রয়োজন। সিংহলে আট লক্ষ একর জমিতে ধান হয়, অর্থাৎ একর-প্রতি ৯ মণ হিসাবে প্রায় ৭৫ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইডে পারে। সিংহলে চাউলের অভাবের যে ধুয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ এই হইতে পারে যে ধানের জমিতে সেধানে চা, কোকো, বৰার প্রভৃতি মৃল্যবান স্ত্রব্য ফলানো হইতেছে এবং চাউলের অভাবটা ভারতবর্ষের উপর দিয়া মিটাইয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। চা, কোকো, রবার প্রভৃতি দ্রবা উৎপাদনে বিলাতী বণিকদের স্বার্থ আছে এবং ঐ স্থার্থ রক্ষা করিবার জন্মই নিজের দেশের লোককে অনাহারে রাখিয়াও ভারত-সরকার সিংহলবাসীদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন কি না, বাণিজ্ঞা-সচিবকে প্রশ্ন করিয়া কোন বণিক-সমিতি এই ব্যাপারটা জানিয়া লইতে পারেন নাকি গ

#### সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ

আমাদের এই আশহার কারণ আছে। প্রথমত:. সরকাবের মূল্য নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার मिक मिन्ना একেবারে বার্থ হইয়াছে অপচ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেভাম্বা ইউনাইটেড কিংডম কমার্সিয়াল কর্পোরেশন ঘথারীতি নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই মাল ক্রয় করিতেছে। স্থতরাং কাহাদের স্থার্থে পণ্য-মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিচালিত হইতেছে তাহা কতকটা বুঝা যায়। ভারত-সরকার একটি খান্ত বিভাগ খুলিয়া জ্ঞানাইয়াছেন ষে উহা ক্ষ্যলের মূল্য নিয়গ্রণ এবং উহার সরবরাহের বন্দোবন্ত করিবে এবং সৈক্রদের জক্ত সরবরাহ বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগ যে ফসল ক্রয় করিত অতংপর সেই কার্যোর ভারও এই নতন খাদ্য বিভাগের উপর অপিড হুইয়াছে। এই নবগঠিত বিভাগ অতঃপর প্রদেশে ডাল-পালা বিস্তার করিবে ইহা বলাই বাছল্য। কি**ন্ত** এথানেও প্রাথ এই, কাহার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাধিয়া এই "নিয়ন্ত্রণ-काश" চलिद ? वाशिका-मित्र निरक्षे अ मध्य प्रहें।

অত্যন্ত অর্থপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। বোধাইছে ভারতীয় বণিক সমিতির সভায় তিনি জানাইয়াছেন যে সৈত্রদল এवः कमनक्ष्यकादी श्रात्ममग्रहत श्राद्यावनीय वानामञ् ক্রয়ে সামঞ্জ বিধান করিবার জন্মই কার্য্যতঃ খাদ্য বিভাগ গঠিত হইয়াছে। ঐ সক্ষে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ক্ষকগণ ঘাহাতে আরও বেশী করিয়া তাহাদের মজ্জ ফসল ছাড়িয়া দিতে উদ্ধাহয় তাহার জন্ম যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তিনি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন এবং ঐ সব বাবস্থার কথা তিনি প্রকাশ্রে বলিয়া দিবেন. ইহাষেন কৈছ আশা না করেন। প্রবর্গী এত দিন প্রজাদের প্রকার্জে "ভালো" করিয়া ভাহাদিগকে যে অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করিয়াছেন তাহাতে বাণিজ্য-সচিবের "গোপনে ভালো" করিবার নামে ভগ রুষককুল কেন. দেশবাসী ৪০ কোট লোকেরই আঁৎকাইয়া উঠিবার কথা। এবার ফ্সলই হইয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ক্ম, তার উপর আমদানী নাই, কিন্তু অতিরিক্ত নানাবিধ চাহিদা আছে। ইহা বুঝিয়া বেশী টাকার লোভে চাউল বেচিয়া ফেলিলে বৎসরাস্তে ২৫ । টাকা মণেও উহা জুটিবে না এই আশহায় রুষকেরা দম্বংসরের ধান মন্ত্রত রাখিলে তাহাদিগকে অবশ্ৰষ্ট দোৰ দেওয়া যায় না।

বাংলা দেশের ধান বাংলার বাহিত্রে যাইতে পারিবে না এই আদেশ দিয়া জনসাধারণকে কথঞিৎ আশস্তও না করিয়া ভারত-সরকার আবার এক নৃতন বিভাগ খুলিয়া দৈক্তদল ও অক্ত প্রদেশের জক্ত ক্রবকদের খোরাকী**ধা**ন টানিয়া লইবার বন্দোবন্ত করিতেছেন এবং এই শুভকার্যো স্বয়ং ভারত-দচিব আমেরী সাহেবেরও যে হাত আচে বাণিজ্য-সচিব মহাশয়ই তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে সরকারী দপ্তরখানায় এক সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, দেশে থাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ভারত-সচিবকে সর্বাদা সংবাদ দেওয়া হইতেছে। দেশে খাদ্য-সমস্তার সমাধান কি ভাবে হইতে পাবে তাহা দেশবাসী বুঝে না, জনসাধারণের প্রতিনিধিরা বুঝেন না, বণিক-সমিতিগুলি বুঝেন না---বুঝেন ভুগু ভারত-সরকারের দথরখানার তিন-চারি জন দিভিলিয়ান; আর দেশের নিজস্ব এই সমস্তার স্মাধান দেশের লোকে করিতে পারে না. করিয়া দিবেন ছয় হাজার মাইল দুর হইতে ভারতবর্ষ সর্থন্ধ সম্পূৰ্ণ অনভিক্ত এক ব্যক্তি—বেহেতু তিনি ভারত-সচিবের গদীতে কয়েক বৎসর যাবৎ অধিষ্ঠিত আছেন— এত বড় আশা ভারতবাদীর নিকট অস্বাভাবিক অসমত বলিয়াই মনে হইবে। ভারতবর্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশও নয়, স্বাধীনও নয়; এথানের অরবপ্ত সমস্তায় একস সরকারী হস্তক্ষেপের স্বর্থ বিলাতী বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্ত রক্ষণশীল দলের চাপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইন্দিতে ভারত-সরকার কর্তৃক প্রদেশে প্রদেশে ক্ষেলায় ক্ষেলায় হস্ত প্রসারণ,—এই ধারণাই বরং দেশবাসীর মনে বন্ধমল হইবে।

খান্ত সমস্তার সমাধান এমন ভয়ানক কিছু নয়। আসন্ধ ভর্তিক বাঁচাইবার জন্ম বাংলার চাউল বাহিরে রপ্থানী व्यविमाय वस्त्र कविया निया, व्यकास श्रामाय क्रम व्यक्तिया. কানাডাও আমেরিকা হইতে গম আমদানী করিয়া এবং আগামী বংগর ফদলের চাষ বৃদ্ধির জন্ম কলিকাতায় পোষ্টার আঁটিয়া ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রহসন না করিয়া গ্রামে গ্রামে ক্রফ্রগণকে বীজ ধান ও প্র্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষি ঋণ দিয়া চাষে সাহায়া করিয়া প্রণ্মেণ্ট এখন হুইতেই সচেষ্ট হুইতে পারেন। এ বৎসর ধানের দাম বাডিবে ক্যকেরা ভাহা জানিত, তথাপি কেন ভাহারা চায বাডাইতে পারে নাই ভাহার কারণও অবিলয়ে অফুসন্ধান করা আবশ্যক এবং সেই সব অস্থবিধা দুর করিবার জন্ম এখন হইতেই উচ্ছোগী হওয়া কর্তব্য। আমাদের মনে হয় সে ভর্মায় না থাকিয়া আগামী বৎসর যাহাতে অধিক ফদল উৎপন্ন হয় তাহার জ্বন্য জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং বণিক-সমিতিসমূহের তরফ হইতেই চেষ্টা হওয়া কর্ত্তব্য।

#### বন্ত্ৰ-সমস্তা

অন্নের পর বস্তা। পূজার কিছু পূর্ব হইতে কাপড়ের মূল্য ছ ছ করিয়া চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং আপাততঃ ছুই টাকা জোড়ার কাপড় ছয় টাকারও উদ্বেশ উঠিয়াছে। ছয় আনার লং-ক্লথ এবং চারি আনার মার্কিন পাঁচ সিকাতেও পাওয়া কঠিন। কাপড়ের বাজারে হঠাৎ এ ভাবে আগুন লাগিল কেন ? নীচের হিগাবটি দেখিলে ইহার কতকটা আন্দান্ধ পাওয়া যাইতে পারে:—

|                    | ভারতীয় মিলে<br>বন্ধ উৎপাদন | व्यामनानी | রপ্তানী     |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
|                    | (কোট গজ)                    | (কোটি গজ) | (কোটি গব্ধ) |
| 7580-87            | 829                         | 8¢        | <b>©</b> ⊘  |
| 289-85             | 884                         | ንሥ        | 96          |
| <b>এक्टिन</b> ১२८२ | <b></b>                     | .07       | 20.0        |
| মে "               | <b>૭</b> ૯                  | .07@      | >∘.€        |
| _                  |                             |           | •           |

উপরোক্ত হিদাব হইতে দেখা যায় ১৯৪০-৪১-এর পর দেশে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে নাই, আমদানীর

পরিমাণ অনেক কমিয়াছে এবং বগুানীর মাত্রা অভাধিক বাড়িভেছে। ঐ বংসর বভ বস্ত্র বগুানী হইয়াছে, পর-বংসর ভাহার ঠিক দিশুণ ভারতীয় বস্ত্র বাহিরে গিয়াছে এবং গভ এপ্রিল হইতে যে হারে রগুানী স্থক হইয়াছে ভাহাতে মোট উৎপন্ন বস্ত্রের এক-চতুর্বাংশ বাহিরে চলিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইভেছে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি অবশুভাবী। এই বস্ত্র-রগ্রানীর দারা বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প নিজেদের বিক্রয়কেক্স প্রভিষ্ঠা করিয়া ভবিষ্যাতের স্থ্রাহা করিয়া লইভেছে ইহাও মনে করা কঠিন।

#### কয়লা-সমস্তা

অন্ধ এবং বন্ধের পর ভাত রাঁধিবার কয়লা। খাডায়-পত্তে সরকারী দপ্তরে কয়লার দর মণ-প্রতি পাঁচ সিকা কিছ কয়লাওয়ালারা প্রকাশ্রে নিয়ন্ত্রণ করা আছে। ঠেলাগাড়ী করিয়া রাস্তায় রাস্তায় আড়াই টাকা দরে উহা বিক্রম করিতেছে। সরকারী হিসাবেই দেখা যাইতেছে. ১৯৪১-এর নবেম্বর মাস হইতে ঝবিয়ার এক নম্বর কয়লার পাইকারী দর টন-প্রতি চার টাকা হিসাবে গত জুন পর্যান্ত অপবিবৃত্তিত বৃহিষ্ণাচে। অর্থাৎ মালগাড়ীর ভাড়া বাদে কয়লার দর মণ-প্রতি দশ প্রদারও কম। রেলওয়ে বিভাগের মালগাড়ী প্রাপ্তি এবং চলাচলের দৌলতে আভাই আনার কয়লা কিলিকাতা শহরে আড়াই টাকায় বিক্রয় হইতেছে। মালগাড়ীর ভাড়া না হয় আর আড়াই বা তিন আনাই গেল! নীচের তালিকা হইতে ব্ঝা ষাইবে কয়লা চালান দেওয়ার জন্ম মালগাড়ীর সংখ্যা কি ভাবে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে:

| 22000     |
|-----------|
| >>>000    |
| 202000    |
| 20000     |
| 0000      |
| >0>000    |
| 00064     |
| b-e e e e |
| P(000     |
|           |

ইহার পর সর্ এডোয়ার্ড বেছল বলিয়া দিয়াছেন বে আগষ্ট মাদ হইতে কংগ্রেস-আন্দোলন আরম্ভ করিবার ফলে রেলের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণকেই ভূগিতে হইবে। কংগ্রেস-আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মালগাড়ীর সংখ্যা কমিয়াছে এবং কয়লার দর বাভিতে আরম্ভ করিয়াছে। আন্দোলনের ভীক্রতা

দ্রাস হইবার চারি মাস পরে বেছল সাহেব বক্তৃতা
দিয়াছেন এবং জাঁহার বক্তৃতার সক্ষে সক্ষেই কয়লার
দর ভীষণ ভাবে বাড়িতে আবস্ত করিয়াছে। কয়লার
মূল্য মালগাড়ী চলাচলের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে
মালগাড়ী নির্মাণের পথে অস্করায় স্পষ্ট করিয়া রাখ,
হইয়াছিল বলিয়াই আব্দ ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং
ভারতবাসীর প্রয়োক্ষনীয় ক্রব্য প্রাপ্তিতে এই অস্ক্রবিধ;
ঘটিতেছে, নিরুপায় হইলেও ভারতবাসী ইহা বুঝে।

চাউল, বল্প ও কয়লা ভিন্ন অপর প্রভিটি নিভা ব্যবহার্য অব্যের মৃল্য অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িভেছে। ঔষধের অভাবে চিকিৎসা এখন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অভিলোভী ব্যবসায়ীদের দোষ ত আছেই, কিছ ভাহার পশ্চাতে আরও যে-সব ব্যাপার রহিয়াছে ভাহাও দেশবাসীর জানা প্রয়োজন। দেশের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অছকার হইয়া আসিভেছে। তৃভিক্ষ প্রায় নিশ্চিড, ভাহার সঙ্গে মহামারী ও আরও অনেক কিছুর ভয় বহিয়াছে।

#### ঢাকায় মুদলিম লীগের পরাজয়

ঢাকা জেলা স্থল বোর্ডের সভাপতি পদের জন্ম মৃসলিম
লীগের জন্ততম নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তু ক বলীয়
ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচিত সদস্থ মি: কজনুর বহমান এবং
প্রোয়েসিভ কোয়ালিশন দলের সদস্থ চৌধুরী হবিবৃদ্ধীন
জাহমদ সিদ্দিকী প্রার্থী ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সভাপতি
নির্বাচিত হইয়াছেন। বোর্ডের মোট সদস্থ-সংখ্যা ২০,
তন্মধ্যে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন। এক জনের ভোট
বাতিল হয় এবং উভয় পক্ষে আট জন করিয়া সদস্থ ভোট
দেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন খেতাল জেলা
ম্যাজিট্রেট, তিনি সিদ্দিকী সাহেবের পক্ষে ভোট দেওয়ায়
মৃসলিম লীগের পরাজয় ঘটে। বাংলা দেশে মুসলিম
লীগের প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় খেতাল সিভিলিয়ানের কাষ্টিং
ভোটে লীগের পরাজয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বটে।

# মাইনরিটি ও পাকিস্থানের যুক্তি আমেরিকায় অচল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী আমেরিকার গণ-চিত্তে কতথানি নাড়া দিয়াছে তাহার কিছু কিছু পরিচয় আজ-কাল পাওয়া যাইতেছে। মিঃ ওয়েওেল উইলকীর বস্কৃতা এবং বেতারে বাটাও রাদেল, পার্ল বাক্ প্রভৃতির জ্ঞাচনার পা সম্প্রতি নিউ ইয়ক টাইম**দের পৃষ্ঠায় বছ** বিশিষ্ট আঘোলিকানেও স্বাক্ষরিত যে আবেদনপত্ত **আমেরিকা**-বানীদের নিকট প্রকাশিত কইবাছে ভাষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিয়ে উচাপ্রদত্ত কইল:

শভারতবর্ষ সহক্ষে কথা বলিবার **অধিকার কি** আমেরিকার আছে গ ইন, আছে; কারণ ভারতের কোটি কোটি লোককে জাপানের বিকলে আমবা আমাদের দলে প্রেটত চাই। ভারতবর্ষের জনস্থাতে জাপানকে চায় না। তারা চায় স্থানীনাত, স্বাধীনাতালাতের প্রতিশ্রাতি প্রেল ভালারা চীনের আয় জাপানের বিকলে যুদ্ধ করিবে।

এই প্রতিশ্রুতি ভারে দ্বাগীকৈ দেওয়া যায় কি করিয়া?
কথায় বা নৌপিক প্রতিজ্ঞান কাজ হইবে না। যুদ্ধের
অবাবহিত পরে স্থান্ধান ভাবে স্থানীনতা পাইবে এই
বিশ্বাসে ভাষারা গত মহায়ুকে লভিয়াতে। তুই বংসর
অপেক্ষা করিয়াও ভাষারা কিছুই পায় নাই। তার পর
হইতে ভাষারা নিজেনের সালানতা-সংগ্রাম আবস্তু করিয়া
নিয়াছে; বর্ত্তমান অবন্ধানন উল্লেই একটি অধ্যায় মাত্র।
প্রতিশ্রুতিতে জার ভাষারা বিশ্বাস করিবে না।

এবার প্রতিষ্ঠাতি নয়, কাজ দরকার—অভাধিক বিলম্প হইবার পূবেই যাহা কারিবার করিতে হইবে। ভারতবর্ষের স্ব সংবাদ ভাল নয়। স্থাধীনভা-সংগ্রাম পূর্ব-শক্তি অজ্ঞন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চীনদেশে আমাদের মিতেবাও অতান্ত বিপ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এশিয়া স্থকে মিত্রশক্তির মনোভাব কি তাহা জানিবার জন্ম ভাগারা অভিশয় উদ্যীব।

আমরা বিশাস করি ভার-বর্ষে বর্তমান স্কট স্টি করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্য করা যায়। অম্মানের স্কলের লক্ষ্য স্মিলিত জাতিসমূহের জয়, উলার থাতিবে এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায় ইতা খাম্যাবিশ্যস করি।

ভারতবাসীরা নিজেরাও বলিঘাতে যে একটি ফেডারেল শাসনভন্ন প্রতিষ্ঠার জন্ম ভাহারা সকল দল ও ধর্মের লোক মিলিঘা গবন্মতি গঠনের উদ্দেশে নৃতন করিঘা আলোচনা চালাইতে প্রান্তব আচে। এই ফেডারেল শাসনভন্ন আমানের আন্মেরিকার লায় হইতে পারে। ঐ গবন্মেটি কিরপ হইবে সে সম্বন্ধ আমানে কৈছু বলিভেডি না, কিন্তু ভাতি হিসাবে আমানের যে অভিক্ততা হইয়াতে ভাহাতে আমনা এই কথা বলিভে পারি যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের বৈষম্য ভাহাদের স্বাধীনত। লাভ ক এক এই সংযোগত কর্মাত এই তে পারে
না। ফেডাবেশনের জনের ক যে যাল্যানি করা করা করিছে

ইইবে স্থানিকের দৃদ্ধ বিশ্বাস ভালাস্থান সকল জাতি ও
ধর্মের লোক ভ হলাক যোগদান কলিবে।

এখনট ভারতর্থে আর্র্ডেন্ট্রন্সর চেটা কর দরকার।

হতাশ্যে সমূচে যে হাতি ভূতিতে বন্ধিচেছ এবং কা বোষে বিপ্লাবক শিলে অল্লেইয় হঠেতেতে, জল্পনে ভাষা স্থাস কৰ্পা এব যা ১৯৯ কলিভেছে। С নেভালে ভাৰতবাৰ ভিতৰ ক্লিভে ভ ভল্পিস্ট আক্রমণ-প্রতিভাগে একর ক্লিভে প্লিভেন উহবে। আল কারাস্থান।

ধ্যে-কাঞ্জ পরিকল্পন) লাচত এ বানদাবন্ধ করিছ করিতে এই ডাক অপ্রেম্পনাত্ত ভাইবে, এই আলাশা স্থাতিত জন্তিসভূতের প্রেম গল্প গল্প ভাবে বসিয়া থাব উচিত নহে।

মালায় ৬ এক্টেশে যে মহা বিশ্বীয় **ঘটি**য়া, **সিহাতি** ভারতেবংক আবাদ ার্গলুকিন্তার গ্রেছার পুনর ভন্ম **হইত** আমানানের সহাত বিশেষ ঘটিতে।

काद्रश्याद्य कार्यवाज भूरव लक्षणाहित महिक मानाए अन्न भाकीय केन्द्रा छन्द्र कार्याया १४६० केलाव व्याद्यम् इंडेएक्ट भीमानमान छन्न कार्यात माना है। ए केन्द्राय भविष्ठ भाक्षा यार : भाकी जन्म कार्याय भावतीय स्मानाहित ख पृष्टिभून मानाकार्याय स्वासान धर्म कोल्डल माधानाह कार्यि मम्ह्यूट नाक करेटा:

এই কারণে জামলা ও উপতি রুজভেট ও জেনারে।
চিন্নার করে দেবাক এই দাবী জানাই ও ছ যে উাহাব
ভারতীয় সমস্যানমাধানে সামিলিত জানিসমূরের স্বার্থ ব কন্ত বেশী ভাষা উপলান কর্মান্ত জানিসমূরের স্বার্থীনত
লাভের বাবলা একন্ত কার্যান্ত ভাষাকে আনভিবিলা আমাদের মিঞ্জ কর্ম কর্মান্ত কার্যান্ত জামি আবিদ্যা ক্রিবার জন্ত উভাই দুট্ সঙ্গল লইয়া নৃতন ভাবে যাহাবে আলোচনা আরম্ভ হছ ভাষার জন্ত বিটিশ স্বলেটি এব ভারতীয় ও কংগ্রেস মেভানের অঞ্বোধ ক্ষন।

আমেরিকায় সংবীন জনমত ব্যক্ত করিবার যতগুরি উপায় আছে তাহার সবগুলি অবলম্বন করিয়া এই আবেদনপরের সহিত সহায়ভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ্যে অভিমত প্রকাশের জন্ম আমরা আশ্বরিক অমুরো জানাইতেটি।"

चारवम्यः चाक्यकावीरमय मस्या निम्नानिथे नामका

আছে: আমেরিকান ব্যক্তি-খাধীনতা-স্তেঘর ডিরেক্টর রজার বলড়ুইন; নিউ রিণায়লিকের সম্পাদক ক্রস রিভেল; পার্ল বাক্; অর্থনীতিবিদ্ ইয়ার্ট চেল্প; ভারত-বর্ষের ওয়াই-এম-সি-এর স্তাশনাল সেকেটারী ডাঃ শেরউড এডি; জন গুদ্বার; আমেরিকান কমার্স চেম্বারের ভ্তপূর্ব সভাপতি হেনরী হারিমান; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম হকিং; সার্ভে গ্রাফিকের সম্পাদক পদ কেল্যা; ভেঘোক্রাটিক অ্যাক্রন, ইউনিয়নের সভাপতি ডাঃ ক্রাক্র কিংডন: নেশনের সম্পাদক ক্রেডা কার্চিওয়ে; কানসাসের ভ্তপূর্ব গ্রবর্ষ আলক্রেড ল্যাওন; ক্রম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ম্যাক্সাইভার; আপটন সিনক্রেয়ার; এশিয়া-সম্পাদক বিচার্ড ওয়ালশ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবা স্বীকার করিতে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের সর্বপ্রধান যক্তি এই যে এদেশে বছ জাতি ও বছ ধর্মের লোক বিভাষান, এতগুলি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মান্তবের বৈষ্য্য আগে দূর না করিলে ভাছারা স্বাধীনতা পাইলেও ভাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ গবনো শ্টের এই যুক্তি যে আমেরিকা কোন মতেই গ্রাহণ করিতে পারে না উপরোক্ত বিবৃতিতে বিশেষভাবে ভাহারই প্রতি বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। উহাতে वना इंद्रेशास्त्र, "क्रांकि हिनाद आमारमत অভিন্তা চইয়াছে ভাহাতে আমবা এই কথা বলিতে পাবি যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের বৈষমা ভালাদের স্বাধীনতা লাভ ও একরাই গঠনের অস্করায় হইতে পারে না।" ইহা ভাগু আমেরিকার অভিমত নহে, তাহার অভিজ্ঞতার ফল। ব্রিটেনের নিকট হইতে বলপুর্বক স্বাধীনতা আদায় করিবার পুৰ্বে আমে'বিকাৰ বিভিন্ন জাতি ও ধৰ্মের লোক ভবিষ্যৎ শাসন্তন্ত্ৰ সক্ষম একমত হইবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ নেতৃরুদ জানিতেন, স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে গৃহবিরোধ বা দেশের আভ্যস্তবীণ সমস্তার সমাধান কঠিন হইবে না। বর্ত্তমানে আমেরিকায় পথিবীর বহু জাতির লোক বাদ করে। বছ সংস্কৃতি সেধানে পাশাপাশি বিভাষান বহিয়াছে। প্রোটেন্টান্ট খ্রীন্টানদের মধ্যে ১৯টি ভাগ আছে, তত্তপরি বোমান ক্যাথলিক ইছদী এবং পূর্ব ইউবোপের গোঁড়া এীষ্টান আছে। হিন্দু সমান্দের নিমন্তেণীর বিভাগের সহিত তুলনা ক্রিলে আমেরিকার এটানদের মধ্যেও ছুইশতাধিক ভাগ আছে কিছ এক ধর্মের ভিতর বিভিন্ন ভাগ আছে বলিয়া এক দলকে ভাছারা তপৰীলী করিবার প্রয়োজন অভতৰ কৰে নাই। পাকিখানের বৃক্তিও আমেরিকায় অচল: দক্ষিণাঞ্চলের কভকগুলি রাষ্ট্র বর্থন অভন্ন হইবার

এবং আলাদা থাকিবার দাবী তুলিয়ছিল, আমেরিকার কেন্দ্রীয় গবরেন উ তাহা স্বীকার করেন নাই, আমেরিকার পাকিস্থান গড়িতে দেওয়া অপেক্ষা উহাদিগকে .নিরম্ভ করিবার জন্ম তাঁহারা বলপ্রয়োগেও কুন্তিত হন নাই। ভারতবর্ষের অবওত্বের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী যুক্তিও তাই আমেরিকার নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী।

থাটি আমেরিকার বে মনোভাব এশিয়া, নেশন, নিউ
রিপাবলিক প্রভৃতি প্রভাবশালী পত্রিকা এবং প্রগতিশীল
ব্যক্তিদের উক্তিতে প্রতিফলিত হইতেছে, বিংশ শতান্ধীতে
তাহার সার্থকতা অন্ধীকার করা যায় না। ব্রিটেন জনকল্যাণ এবং এশিয়া ও আফিকাবাসীদের মন্ধলের জন্তু
দ্বাবের প্রতিনিধিদের ধৃদা ধরিয়া যে ভেদনীতি তুই শতান্ধী
যাবং চালাইয়া বাইতেছে, বর্তমান যুগের রাজনৈতিকচেতনাসম্পন্ন বিশ্বমানব তাহার অসারত্ব:উপলব্ধি করিলে
মিথাার উপর গঠিত প্রাসাদের ভিত্তিমূল ধ্বসিয়া পড়িবে।

## এশিয়া ও আফ্রিকার লোক স্বাধীনতা পাইবে কি না ?

যদ্ধ আরম্ভ হটবার পরেই মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ গবল্মেণ্টকে তাঁহাদের যদ্ধে নামিবার উদ্দেশ প্রকাশে ঘোষণা করিবার জ্ঞা অসুরোধ করিয়াছিলেন। ভাহার পর তিন বংদর অতীত হইয়াছে, দে প্রশ্নের উত্তর তিনি পান নাই। আজ গানীজী কারাগারে। মি: ওয়েওেল উইটী বালিয়াও চীন ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিবিবার পর হইতে ঐ প্রশ্নই তুলিয়াছেন। গান্ধীক্ষীর ক্যায় তিনিও ঐ প্রশ্নের উত্তর পান নাই। কানাডার টরণ্টো শহরে বিলাতী কাষ্ট্রদায় তাঁচার কর্মবোধের চেষ্টার পর তাঁহার বক্তব্য আরও জোরালো এবং স্থাপট হইয়া উঠিয়াছে। মি: উট্টীর বক্তবা প্রশ্ন এই: ঘাহারা এখনও সাদা মান্তবের দায়িছের কথা বিশ্বাদ করে এবং যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসন্ত পকে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথা হাষ্টচিত্তে আলোচনা করে, ভাহারা হয় পৃথিবীর নতুবা বান্তবকে উপেকা অবস্থা কানে না করিতে চায়। নৃতন এবং পছন্দসই বুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে রাথিবার জন্ম ইংরেজ ফরাসী ও আমেরিকা সমস্তা সমাধানের যে চেটা কবিয়াছিল ভাহার ফলে শীগ অব নেশন্স ধ্বংস হইয়াছে। যুদ্ধে প্রকৃত জয়সাভ ক্রিডে হইলে আমাদের নিকেদের মধ্যে এবং মিত্রপঞ্জি-বর্গের সভিত আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া দরকার। ইহা অপেকাও অধিক কিছু করিতে হইবে। ক্ষতিবিক্ষত ইউরোপে, ভারতবর্ষে, ভূমধাদাগরের তীরে, আফ্রিকায়, এশিয়ার দক্ষিণ উপক্লে এবং আমাদের নিকেদের মহাদেশে যে শত শত কোটি লোক রহিয়ছে তাহাদের দুঃগ ও আকাজ্মা জানিবার এবং উহা প্রকাশ করিবার চেই। আমাদিগকে করিতেই হইবে। প্রশান্ত মহাদাগরের অন্তর্ভুক্ত অধিকৃত স্থানগুলি পুনরায় জয় করিয়া আমরা কি উহাদের অধিকৃতী সুকলি পুনরায় জয় করিয়া আমরা কি বিরা তাহারা উয়িত লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের প্রতিরোধ চেটা বার্থ হইয়াছে কিন্তু ভারাত সাহদের সহিতই দেশবক্ষার চেটা ক্রিয়াছে।

মহাতা গান্ধী বা মি: উইলকী তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর কেন আশা করিতে পারেন না, চার্চিল সাহেব তা জানাইয়া দিয়াছেন। সামাজ্য তাঁহারা ছাড়িবেন না, বড়জোর উপনিবেশ-উন্নতি-বোর্ড গঠন করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকা-বাসীদের একট ভাল খাওয়া-পরার বন্দোবন্ত করিয়া দিতে তাঁহার। না হয় রাজি হইতে পারেন। কিন্ধ এশিয়াও আফ্রিকারাসী ভাল খাওয়া-পরার দাবী তোলে নাই. তাহার৷ জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা চাহিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্ম তাহাদের দটসহল্ল কথা ও কাজের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতেছে। এশিয়ার আরব সভাতা ভারতীয় সভাতা এবং মন্ধোলীয় সভাতা ইউরোপের খ্রীষ্টান সভাতা অপেকা অনেক প্রাচীন। প্রত্যেক দেশ আজ নিজ নিজ সভাতা ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে, এশিয়ার আয়ে আমেরিকারও চিস্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা ব্ৰিয়াছেন। কোটি কোটি টাকা এবং লক্ষ লক্ষ আমেরিকান যুবকের রক্ত ঢালিয়া ধ্বংসপ্রায় বিটিশ ফরাসী ও ডাচ সামাজা বক্ষার জন্ম আমেবিকা যুদ্ধে নামিয়াছে কি না—আমেরিকান বভাঁমান গবন্মেন্টকেই এই প্রশ্নের সমুখীন হইতে হইবে।

# ফাণ্ডার্ড কাপড়

সার রামখামী মুদালিয়াবের আমল হইতে ভারত-সরকারের বাণিজ্য বিভাগ টাগুার্ড কাপড় বাহির করা সহছে যে লল্পনা ক্ষল করিয়াছেন, আজ পর্যন্ত ভাহা শেষ হইল না। নৃতন বাণিজ্য-সচিব এক সভায় আখাস দিয়াছিলেন যে আগামী বংসরের প্রারম্ভে টাগুার্ড কাপড় বাজারে বাহির হইবে, উহার সকল আরোজন সমাপ্ত হইয়াছে। কিছু ছুই-চারি দিনের মধ্যেই পুনরায় তিনি এ সহজে যাহা বলিয়াছেন ভাহার ভিতর যেন আগের জোর আরে নাই। শেষ বঙ্কৃতায় ভিনি বলিয়াছেন,

"কলওয়ানার। তথা করিয়া কাপড় তৈরি করিতে রাজি ইইরাছেন বটে, কিন্ত উহার আধিক লাহিছ এবং ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় বাহাতে দেশের দরিত্র লোকদের মধ্যেই বিভরিত হয় তাহার বন্দোবন্ত করিবার ভার আদেশিক গবল্ম উসমূহকে লইতে হইবে। উপরোক্ত ছটি সর্ভ পুরণ করিয়া কোন পরিকল্পনা রচনা এথনও সন্ধব ছয় নাই।"

ইহার পর বাণিজ্য-সচিব যাহা বলিয়াছেন ভাহা তুর্বোধ্য। কলওয়ালারা নাকি,

"দরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে তাহাদের নিজ গারিছে গঠিত ই্টাট্টরী প্রাত্তীন মারফং কাপড় বিক্রের ব্যবস্থার আপাততঃ রাজি ইইয়াছেন।"

ষ্ট্যাটুটরী অর্গানাইক্ষেশনই যদি গঠিত হয় তবে তাহা মিল-মালিকদের দায়িত্বে পরিচালিত হইবে কেন ? প্রাদেশিক গবরে উগুলি উহাদের ভার লইতে অনিচ্ছুক্ কেন ? সরকারী প্রতিষ্ঠান যদি মিল-মালিকদের ঘারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে জনসাধারণের ঘার্থ রক্ষা অপেক্ষা আর্থ হানির আশ্বাই অধিক। সরকার নিজেই ত কিছু দিন যাবৎ "ব্ল্যাক মার্কেটের" উদ্দেশে কটাক্ষপাত করিতেছেন।

ষ্টাগুর্ড কাপড়ের সম্খ্যা সম্ভ ভাবে কেন সমাধান করা সম্ভব হইভেছে নাণু দেশী তুলার দাম বাড়ে নাই। ঐতলা হইতে মোটা স্ভার মোটা কাপড়ে তৈরি করিয়া সাধারণভাবে অন্যান্য বল্লের স্থায় উহা প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রয়ের বাবস্থা করা সম্ভব নয় কেন ? বহুর এবং দৈর্ঘ্য একট ছোট করিবার যে প্রস্থাব করা হুইয়াছে তাহা কাৰ্যো পরিণত হুইলেই ত নিতান্ত গুৱীব ভিন্ন অপরে ভাহা কিনিবে না। গরীবের হাতে কাপড পৌছাইয়া দিবার জন্ত 'ষ্টাটুটরী অর্গানাইজেশন' গঠন করিয়া অনর্থক টাকা ধরচের প্রয়োজন কি ? ডুলার দাম, শ্রমিকের মজুরী, মালিকের লাভ এবং কারধানার অন্যান্ত আফুপাতিক ব্যয় হিসাব করিয়া টাণ্ডাড কাপডের দাম ঠিক করিলেই চলে। বাবসায়ীদের কঠোর দতে দণ্ডিত করিবার বাবস্থ। করিলেই ষ্টাগুড় কাপড় ষ্থাস্থানে পৌছাইবার বন্দোবন্ত হইবে।

#### আমেরিকায় মাদাম চিয়াং

মাদান চিন্নাং অন্ত্রোপচার করাইবাব জন্ত আমেরিকা পিয়াছেন এই সংবাদ প্রচারের করেক দিন পরে 'লুক' প্রিকান এক প্রবন্ধ লিখিয়া মিং ওয়েওেল উইলকী মাদামের আমেরিকা প্রমনের অন্তত্ম উদ্দেশ্রের কথা **সকলকে জানাইয়া দিখাতিন। ভাচার মতে মাদাম** চিন্নাং-এর আমেরিকা আগমনের একটি উদ্দেশ্য ভারত-বর্ষের উপর দিয়া নতন চিন্তাধারার যে বিপ্লব বহিয়া চলিয়াছে ভাই৷ এবং এশিয়ার সমস্তা ব্রিভে আমেরিকা-বাদীদের সাহায্য করা। মিঃ উইলকা লিলিয়াছেন, "চংকিং-এ অবস্থান কালে তিনি নিজেই সালাম চিল্লাকে আমেরিকায় আদিবার জন্ম অন্তর্যাধ কারভাতিলেন। চীনের অর্থপচিব ভা: কং-কেও ভিনি বালগাভিলেন যে আমেরিকানদের পক্ষে এ প্রার সমস্যা উপলব্ধি করা অভ্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার দত দাগুলা যুদ্ধের পর প্রাচ্যের সমস্তাদমহের ভার্ত্ত্বভ সমানানের উপরই পথিবার ভাবী শান্তির সম্ভাবনা বহিয়াছে। এশিয়ার কোটি কোটি লোকের মনে স্বান্তবে যে অত্যপ্ত কামনা জলিতেতে, উপযক্ত শিক্ষা লাভের, উত্তয় জীবনবাকার এবং পাশ্চানে দেশের সভিতে সম্পর্ক না রাখিয়া নিজেদের श्वाबीन भवत्वा के अप्रताय व्यामायी अनियानातीय अन्य জাগ্রত হট্যাছে, মালাম চিয়াং ভাষা স্থানভাবে উপলব্ধি ক্রিয়াছেন মি: উইল্কীর এই ধার্ণার ক্থাও তিনি ঐ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

মহাত্মা সাজী এবং পণ্ডিত জন্তরকালের সহিত জালোচনা করিয়া মাদাম চিয়াং ভারতের মমবাণী জানিবার হুযোগে পাইয়াছেন। সে প্রোগের স্থাবহার তিনি করিভেছেন, একজন বিশিষ্ট আমেরিকানের নিকট হুইতে এই সংবাদ পাইয়া ভারতবাসী আমন্দিতই হুইবে। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি টলাইতে হুইলে বিশ্বমানবের কানে এশিয়া ও ভারতের মমবাণী পৌহাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

#### সর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

সর্ ময়থনাথ ম্থোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ তাহার এক জন হ্বোগ্য সন্তান হারাইল। গ্রুড উই ডিসেম্বর রবিবারে তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে তাহার কলিকাতার বাস-ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্তে দেশের মে নিদারণ ক্ষতি হইল তাহা অপুরণীয়। আইনজীবী হিলাবে কলিকাতা হাইকোটে এবং বিচারকের পদ হইতে বিভায়-গ্রহণের পর পাটনা হাইকোটে, উভয় য়ানেই তিনি শীর্বয়াম অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজি ১৯২৪ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্বস্থ কলিকাতা হাইকোটে বিচারকের পদ আগত করিয়াছিলেন এবং একাধিক বার ভিনি আহারী প্রধান বিচারণতি পদে নির্ক্ত হইয়াছিলেন। সর য়প্রশেশ-

নাথ সরকার যপন ছুটিতে ছিলেন তথন সর মক্সথ তাঁথার ভানে বছলাটের শাসন-পরিষদে আইনসচিব নিয়ক ছইয়াছিলেন ব ভিনি বাংলা গ্রণ্রের শাসন-পরিষ্দে ভারতের বর্তমান শাসনপ্রণাদীতে যে সম্প্রতিকোন ৷ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার৷ প্রথা প্রচলিত ইইয়াছে ভাষার এবং মাধামিক শিকাবিসের প্রতিবাদকরে ভিনি দেশের রাজ-নৈতিক জীবনের পুরোভাগে দণ্ডায়মান ইইয়াছিলেন এবং এই সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্ম যে আলোলন ছইয়াছিল, ভাহাতে ভিনি ধর্বাধকরণে যোগ দিয়াছিলেন। ডিনি নিথিল-ভারত হিল-দ্যালভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও কলিকাভায় ও পাটনাঘ প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সমিভির প্রেসিডেক ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের সেমেটের এক জন বিশিষ্ট সভা ছিলেন। জীবনের সকল কম্পেত্রেই মধ্য ৬ উদার বাবহারের জন্ম, কম-**দক্ষতার জন্ম** ও ৷ং উল্লোৱ প্ৰপ্ৰায়ত্তীন স্বাধীন চরি**ত্রগুণের** জন্ম ডিনি ক্ৰমান্ত্ৰণেও আৰু, ভজি ও প্ৰশংসা সাভ করিয়াছিলেন ৷ উজোল মুজা, ডা স্থামরা উংহার পরিবার-বৰ্গকৈ আম্যাদের আছ*াক সমবেদনা* জানাইতেছি।

#### সত্যেক্তক্ত মিত্র

গত ২৭ৰে অক্টোবৰ সংভ্ৰেডিট মিল্ল প্ৰলোক্সমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভাব সভাপতি পদে অনিষ্ঠিত ছিলেন। জীবনের প্রথম ভাগেই ভিনি সামাজিক ও বাজনৈদিক কমাকোতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ভাগতীয় কংগ্রেদের এক**জ**ন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। সেই জন্ম তাঁহাকে একাধিক বাং দীর্ঘ কন্দীক্ষীবন ধাপন কবিতে ভইয়াছিল। ইংবেটি ১৯২৪ সালে তিনি কংগ্রেস স্বরাজানলের পক্ষ হইতে বলী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাহার পর তিনি ভারতীয় আইন-পরিষ্টের সদ্ভানিবাচিত ইইয়াছিলেন ন্তন শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইলে তিনি বলীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদক্রদের ছারা বছীয় ব্যবস্থাপক সভার সদহ निर्वाहिक इन । किছ मित्नत सम् तिकार्क व्याद्यत शूर्व বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। নৃতন শাসনপ্রণালী অসুসারে গঠিত বনীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হিসাবে ভিনি টে দক্ষভার, উন্নত স্বাধীন চরিত্রের ও পক্ষপাত্রীন আত্ম ম্বালাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার শুভিব প্রাণ দেশবাসীর প্রভাগতিই ভাহার পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিভেছি 🖭

#### মুদলমানগণ ও পাকিস্থান

চিন্তাশীৰ মৃসৰমান নেতাগণ ক্রমেই পাকিস্থান পরি-কল্পনার অসারতার প্রতি সচেতন হইয়া দৃঢ়ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

**क्टि**य पविषय जीश मरजद दाःजाद अम् विः সেকেন্দার আলি চৌধরী যে পাকিস্থান পরিকল্পনার সমর্থন করেন না এই মুর্মে তিনি পরিষদের লীগ দলের সদস্যপদ ত্যাগ পূৰ্বক মি: জিলার নিকট পদত্যাগ পত্ত প্রেরণ এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ উক্ত পত্তে তিনি লিখিয়াছেন যে মি: ক্সিলা পাকিস্থান প্রভাবের হারা মুদলীম লীগের উপর এক প্রচণ্ড আহাড করিয়াছেন। তাঁহার পাকিস্থান পরিকল্পনা হইতে মনে হয় বে তিনি হিন্দুখানে একটি খতম মুসলমান রাষ্ট্র ভাপন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইহা নিশ্চিত যে মুসলমানেরা यनि हिन्द्रनिगटक जाहारनय माजुज्य ও जाहारनय शूक्य-পরস্পরাগত সংস্কার ও ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত করে, ভাহা হইলে মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করিবে। আর মি: জিলার ইহাও জানা উচিত যে কোন সম্প্রদায়ের দরিজ জনসাধারণের সহাত্মভৃতি ও সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া এই পরিকল্পনাকে সফল করা অসম্ভব হইবে। তিনি আবও লিখিয়াছেন যে অভিন্নভাই ইসলামের শ্রেষ্ঠ বাণী। অভিন্ন সমাজের মধ্যে বাস করিয়া পরস্পারের মঞ্জ সাধন করাই ইসলামের নির্দেশ।

ক্ষেক দিন পূর্বে বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার সদক্ত থান বাহাত্বর সেথ মোহামদ জান পাকিস্থান পরিকল্পনার প্রতিবাদ করিয়া ইহার বিপক্ষে অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়া একটি বিভ্ত খোলা চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন। ভিনি জিল্লা সাহেবকে অন্থ্রোধ করিয়াছেন যে ভিনি যেন পাকিস্থান গঠনে প্রয়াসী হইবার পূর্বে লেথকের যুক্তি সকল খঙান করিয়া ভারভীয় জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া মুসলমানদের ব্যাইয়া দেন যে ভাঁহার পাকিস্থান পরি-কল্পনা মুসলমান সম্প্রদায়ের নিছক মন্দল কামনার জন্তু এবং সাম্প্রদায়িক কলহ হইতে নিরস্ত করিয়া ভূইটি সম্প্রদায়কে শান্ধিতে বাস করিবার জন্তু।

নিমে আম্বা থান বাহাছর সেথ মোহাত্মদ জানের ক্ষেক্টি প্রশ্ন উদ্ধৃত করিলাম। তিনি-প্রশ্ন করিয়াছেন:—

- (ক) আপনি কি ভারতকে বিধা-বিভক্ত করিবার,জন্ম বর্তনানে ও অবিক্রতে ভারতের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারে বৈদেশিক গথান্দ্রিক হতকেশ তাল বলিয়া বিবেচনা করেন ?
- ( বু.) বন্ধি আপনি তুতীর পক্ষের হতক্ষেপ পছন্দ না করেন, তাহা হইলে ব্যাক্ত সম্বাধীর বিধান ও বিজেন আপনি কেমন করিয়া

- মিটাইবেন ? তথন ছুইটি রাজ্যের মধ্যে যে গৃহসুক্ষ সংধিনে, ভাষা কি বিৰা অল্লের সাহাযো মিটিবে ? ছুইটি যুক্তরাজা সম্বন্ধ যাহা সভা, ভাষা করেকটি রাজ্যাংশ ও এলাকার পক্ষেও সভা।
- (গ) আপনি কি মনে করেন যে যদি ভারত্নহাকে ছিনা করা হর ভাহা হইলে হিন্দু ও মূলসমনেরা পরম হথে শালিতেও সন্তাবে বাস করিতে পারিবে ? যদি ভাহাই হয়, ভাহা ২০কে একক ভালের জন্ম সম্মানকক আপোবরফার তেটা করিতে আপনার কি এমন অগভাক্ষ বা প্রভাক্ষ বাধা-বিপত্তি আছে?
- (খ) যদি হিন্দুরা মুনলমানদের স্বাতন্ত্রাবিকার কাকার কবে এবং বাংলার কলিকাত, ২৬ প্রগণা, হাওড়া, বন্ধমনে ও হণলা প্রভৃতি বারোটি উর্বর জেলার এবং পাঞ্জাবের অমুভ্যন, জলগুর ও প্রবানা প্রভৃতি অভিশয় উর্বর হিন্দুগ্রিষ্ঠ জেলাগুলির হিন্দুরা মুন্তীম পাকিস্তানের বাহিরে যদি স্বাতন্ত্রাবিকার দাবী করে তাহা ১২লে আপনিক তাহাতে আপত্তি ক্রিবেন না প্রিন্দুর্গরিষ্ঠ জ্ঞাকার হিন্দুরের মাত্রাাধিকার বাকার না করার পক্ষে আপনার কি সুক্তি বাংকতে পারে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নেই স্কল প্রলাকার বাদ বিলেপাকিস্তানেরই বাকি অবস্থা ঘটিবে?
- (৫) মুসলিম পাকিস্তান অথবা মুসলমান এলকোয়ে যদি শতকা ৩৬ জন অধিকতর উন্নত ও শিক্ষিত হিন্দুনিগকে বাগেলিগকে কোনমতেই উপেকা করা বাইতে পারে না—লগজা লড়িতে হয়, এবং হিন্দু হাদ্যানে বা হিন্দু এলাকায় যেথানে শতকগা ৮৫ ছউজে ৯০ জন হিন্দু বাদ্য করে; বাঁছারা আধিক ও গাজনৈতিক সকল বিষয়েই সমৃদ্ধিশালী, তাহা হইলে ইহা কি সতা নয় যে এই ছুই স্থানেই মুসলমান-দিলকে হিন্দুদের অসুএহের উপর নির্ভর করিতে হউবে ৫
- (5) আপনি মাত্র ৎ কোটি মুসলমানদের পাছেপ্রাবিকারের জন্ত লাড়িতেছেন, কিন্তু হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশের ৪ কোটি মুসলমান অবিবালীদের নিরাপত্তা, শান্তি ও মললের জন্ত কি করিতেছেন হ এই দকল মুসলমানদিগকে বদি ভাষাদের পূর্ব্য পুর্ধের জন্ম দুমি, দল্ম ও দক্ষেতি সব কিছু পিছনে ফেলিয়া দেশভাগে করিতে এয়, তাংগ ১ইলে ভাংগ কি সম্ভাব হউবে ২

কাশীরের মুদলিম নেতা, মি: এম, এদ, আবছুলা
মহম্মদ সম্প্রতি প্রেমের নিকট বিবৃতি প্রদান কালে
পাকিস্তান পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করিয়া মুদলিম লীগের
চিন্তাশীল ও অগ্রগামী দ্বস্তাদিগকে উদ্দেশ করিয়া
বলিয়াছেন,

"ঘণন বছবার ঘোষণা করা হইরাছে লীগের নীতি দেশীর রাজ্যের প্রতি প্রযুক্ত ইইবে না তথন পাকিশ্বানের পশ্চাতে আপ্রায় গ্রহণ করিয়া অনর্থক জ্বশান্তি স্টি করা কি ভারত্যক্ষত করে হইবে ? ভারত্যর্বের এই ভাগেনর মুসলমানদের কি ভাতি ও সম্প্রদার্যানদের মধ্যে অপান্তি ও অবিখাস স্টি করা উচিত ইইবে ? সংখ্যান্যানদের মধ্যে অপান্তি ও অবিখাস স্টি করা উচিত ইইবে ? সংখ্যান্যানিক সম্প্রদারে হিমাবে হিন্দু ও অভান্ত সংখ্যালঘ্ সম্প্রদারের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি বিঘাস দৃঢ় করা কি ভাহাদের কর্তব্যানহে ? মুসলিম লীগও কি ঠিক সেই প্রতিশ্রতি ও নিশ্চম্বভাই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদার সকলের নিকট দাবী করিতেছে না ?"

পাকিছানের বিরুদ্ধে মুসলমান নেতাদের এই সমস্ত অভিমত হইতে ইহা কি বুঝা যায় না বে বাহারা আঞ্জও মুসলিম লীগকে অবলখন কবিয়া বলেন বে ভাঁহারাই দেশের মুসলমান সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি, তাঁহারা কতই গভীর ভাবে ভাস্ক ?

#### পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সমালোচনা

যতই দিন যাইতেছে, ততই পাকিস্থান পরিকল্পনার প্ৰতি বিশ্বদ্ধ ভাব ভীব্ৰত্ব ইইয়া উঠিতেছে। দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার জন্ম যে সকল পরিকল্পনা প্রকাশিত হইতেছে, ভাহার বিকল্পে সমালোচনার পরিমাণ হইতে সহজেই ইহা ব্ঝিতে পারা যায় মালাজে আডেয়ার হইতে প্রকাশিত 'কনশেন্স' পত্রিকা সম্পাদক মি: জি. এস. অবানডেল কর্ত্তক লিখিত এবং ৪ঠা ডিলেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার মন্তবাটির প্রতি আমরা মি: জিয়া-প্রস্তাবিত পাকিস্থানের প্রপ্রায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত উদ্বত করিলাম। মি: অরানডেল তাঁহার প্রবন্ধে বলেন, হিন্দরা মুদলমানদের উপর রাজত্ব করিতে চার. এই প্রাস্ত ধারণার ছারা মি: জিলা সহজেট প্রভাবায়িত হন এবং এই ভ্রান্ত ধারণার স্বারা পরিচালিত চুইয়া তিনি আরও বড় ভুল করিয়া বদেন। তাহা এই যে মুদলমানরা क्विन मूननभानतम्बर्धे छेशव बाक्क कवित्व। मूननभानवा ষতথানি হিন্দুদের উপর রাজ্জ করিতে চায়, হিন্দুরা মোটেই তাহা চায় না। মি: জিলা সেকালের লোক, এবং সেই জন্মই তিনি জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মাপকাঠি ধরিয়া নানা প্রকার চিস্কা করেন এবং সম্ভবতঃ স্বপ্নও দেখেন। সভা কথা বলিতে কি ভিনি এ যুগের লোক নহেন এবং ভারতবাসীরা ধর্ম ও সংস্কার-ভেদ ভূলিয়া সাধারণ নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়া একটি সাধারণ লক্ষ্যের প্রতিভ পরিচালিত হইয়া নিজেরা নিজেদের উপর রাজত করিতে পারিবে, এই শিক্ষা বোধ হয় জিয়া সাহেবের কোন দিনই হইবে না।

মিষ্টার ফ্রান্ক মোরেইস তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত 'দি স্টবি অফ ইতিয়া' (Noble Publishing House, Bombay) নামক গ্রন্থে মিষ্টার জিলার পাকিস্থান পরিকল্পনা কডটা অর্থপুত্ত এবং অযৌক্তিক তাহা উত্তমরূপে তিনি বলেন-পাকিস্থান -দেখাইয়াছেন, षाता मःथानच् मञ्जनायमञ्जा प्र দুরে থাকুক, ইহা ভাহাকে দ্বিধা করিবে। কারণ পরিকল্পনাটি হইতে যাহা প্রমাণিত মনে হয়, দেশের বৈভিন্ন অংশে অবস্থিত প্রায় সকল বাষ্ট্রের मधारे मःशामच मध्यमात्र शाकिता हिन्दूदा हिन्दू धनाकाव अवः मुननमात्नवा छाहात्मव धनाकाव छेत्रिया আসার ইচ্ছার উপরই পরিকল্পনাটির সর্বাদীন সাফল্য নির্ভর করিতেতে। মি: জিলা জোরের সহিত এই পরামর্শ অগ্রান্ত করেন। সত্য সভাই এক স্থানের অধিবাসীদিগকে আব এক ভানে সমলে ভানাস্তরিত করার কথা করনা করাও ক্রিন। কিছু ষডকণ না ইহা বাস্তবে পরিণত হয়, জেজকণ পাকিস্থানের কোন অর্থই হয় না। ভারতবর্ষে অধিবাসী স্থানান্তরিত করার সমস্তা অক্তান্ত নানা সমস্তার সহিত্ত জড়িত। একজন কোকনদ প্রদেশের মুসলমানকৈ পঞ্চাবে যদি স্থানাম্বরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার অভিত লোপ পাইবে, কারণ সে না পাঞ্চাবী ভাষায় না উৰ্দ্ধ ভাষায় কথা বলিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, পঞ্চাবে জীবিকার্জন করাও তাহার পক্ষে ছঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তেমনই একজন হিন্দকে পঞাৰ হইতে মহারাষ্ট প্রদেশে পাঠাইয়া দিলে ভাহার অবস্থাও অমুরূপ শোচনীয় হইবে। হিন্দু ও মুসলমানগণ ছইটি পৃথকু জাতি; গোড়া হইতেই এই ভ্রাম্ব ধারণার বশবতী হওয়ায় পাকিস্থানের জন্ত জ্ঞাতি-বিক্তেদ ও প্রদেশ বণ্টনের প্রদক্ষ উঠিয়াছে। ৰান্তবের প্রথম সংঘাতেই ইহার ভ্রান্ত কাল্পনিক গঠন ধরা পড়িয়া যায়।

# বাংলা ও বাঙালীর উপর সর্ সি ভি. রামনের আজোশ

কিছু দিন পূর্ব্বে মি: মদনগোপাল কোন এক পত্রিকায় সর্ সি. ভি. রামনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনর্ত্তান্ত লিথিয়াছেন। লেথকের মতে সব্ চক্রশেশর বলেন যে তিনি বাঙালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতা কিছুই দেখিতে পান নাই এবং তিনি স্তাই বিখাস করেন যে দেশের জাতীয়-জীবন গঠনে বাঙালীর কিছুমাত্র দান নাই। বৈজ্ঞানিক মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে বাঙালীর শরীরে মঞ্চোলীয় জাতির রক্ষ প্রবাহিত। স্বতরাং বাংলা দেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিল্ল করিয়া ব্রহ্মদেশের সহিত যোগ করিয়া দিলেই সব চেয়ে ভাল কাজ হইবে।

বংশব 'দি ইণ্ডিয়ান সোখাল বিষদ্ম'ার' পত্রিকাধানি আত্যন্ত জোরালো ভাষার লেখকের ও লক্সপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মহাশরের ক্রচির তীত্র নিন্দা করিয়া আত্যন্ত তুঃখের সহিত বলেন যে ইহা আত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সর্
সি. ভি. রাঘন ও লেখক তাঁহাদের এই জঘন্ত নিন্দাবাদের জন্ত ক্রটি শীকার করার প্রযোজনও মনে করেন নাই।
মাদ্রাজের স্থপবিচিত ঞীটিয়ান সাপ্তাহিক 'দি গার্ডিয়ান'

নিম্নিলিখিত ভাষায় তীত্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে সত্য কথা বলিতে কি এই সকল কটুক্তি অত্যন্ত হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহা একজন বিশিষ্ট দক্ষিণ-ভারতীয়ের দ্বারা উদ্দারিত হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত ব্যথিত। ইহার প্রতিবাদ করিতে তাঁহারা 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার'-এর সহিত একমত। বিভালয়ের সকল বালকই জানে যে বত্মান ভারত গঠনে বাংলাং দেশই অগ্রগামী হইয়াছে। কি শিক্ষায়, কি আধ্যাত্মিকতায়, রামমোহন বায় হইতে রবীন্ত্রনাথ পর্যন্ত কত মহাপুরুষ না বাংলা দেশ হইতে তাহারা পাইয়াছে। যদি একজন পক্ষপাতহীন ছাত্রকে জিজ্ঞানা করা যায় যে বত্মান ভারত গঠন করিয়াছে কাহারা, সে নিঃসন্দেহে যত বাঙালীর নাম করিবে তত নাম সারা ভারতবর্ষেও মিলিবে না। 'দি গার্ডিয়ান' আরও বলেন.

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে বাদ দিরা আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ভারতের ত্বান কোথার থাকিবে? কে বলিবে বে, স্থরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনকে বাদ দিরা ভারতের রাজনৈতিক চিত্তাবারার উন্নতি ইইলাছে? বর্ত মানে অরবিন্দকে বাদ দিরা ভারতের কথা কি করিনা ভারতের কথা কি করিনা ভারতের পারা বার? নামের তালিকা অদুরন্তঃ। পূর্বেকার চেরে আজ তাঁহারা বে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী ইরাছেন সে জন্ত উাহারা বালো দেশের কাছে ধনী। মিজিত রক্তের কথা প্রসঙ্গে তালের দিক্তানা করেন বে রক্ত বিশুক্ত কাহার? আগ্রন্থ সতা বলিতে গোলে দিন্দ্রশ-ভারতীরদের রক্তে কি অট্টেলিয়াবাসী ও নিগ্রোদের রক্ত প্রবাহিত দার? পৃথিবীতে অবিমিজিত জাতি কোথাও নাই। কেবলমাত্র মধ্য-আজিকার নিগ্রোরা আরক্ষমন্তান নহে বলিয়া সকল প্রকার হুন নি অবীকার করিতে পারে। আন্দর্য্য এই বে, কেমন করিন্না একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক একটি প্রদেশের লোকের প্রতি এমন অবৈজ্ঞানিক ও অভ্যানকারতাবে মন্থ্য করিতে পারেন, যিনি জীবনের মূল্যবান সমর ভারাকের সহিত একত্রে বাপন করিরাকেন।

# ঢাকা বিশ্ববিশ্বালয়ের সমাবর্তন উৎসবে মুসলমান ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

এই বংসর গত ২ণশে নবেম্বর তারিখে পাটনা বিশ্ব-বিস্থালয়ে এবং ২বা ভিলেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্ধালয়ে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষাে বক্তৃতা করিবার জক্ত সর্ মির্জা ইসমাইল আহত হইমাছিলেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রাক্ত বিষয়ের মধ্যে অথশু ভারতের একতার প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বি-জাতি বিধানের অবান্তবতা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি উক্ত অভিমত

প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার উভয় স্থানের বক্তভাই চিন্তাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। দেশের শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত জনসাধারণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাগ্রহে উহা পাঠ করিবে। ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ে মুদলমান ছাত্রেরা দার মির্জা ইদ-মাইলের পাটনার বক্তভায় অসম্ভূষ্ট হইয়াছিল। সেই তেড ভাহাদের বিক্ষোভ জানাইবার জন্ম যে স্কল ছাত্রের স্মা-বর্তন উৎসবে উপাধি লইতে আসিবার কথা ছিল, ভাছারা অমুপস্থিত ছিল, এবং কতিপয় মুদলমান ছাত্র পিকেটিং করিয়া ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের Executive Council-এব মুসলমান সদস্যদিগকে, শিক্ষকদিগকে, এবং ছাত্রাদগকে সমাবর্ত ন উৎসবে যোগদান করিতে বাধা দিয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাতুর ডক্টর এম. হাসান এবং বেজিষ্টার খানবাহাত্তর নসিফ্রন্দিন আমেদ বছ লাঞ্চনা ভোগ করিয়া সভাস্বলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মাত্র কয়েক জন মুসলমান এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাদে এই প্রথম যে চ্যান্দেলার এই বিশেষ সভায় উপন্ধিত হইতে পাবেন নাই। বাংলার লাট তাঁহার হঠাৎ অক্সভার জ্ঞা ডঃখ প্রকাশ পূর্বক উপস্থিত হইতে পারিবেন না এই সংবাদ বিশ্ব-বিভালয়ের কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই জানাইয়।ছিলেন।

সমন্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ছাত্রদের এই অশিষ্ট আচরণ কিরূপ গৃহিত ও নিন্দনীয় তাহা প্রতিবাদের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন!

বিশ্ববিশ্বালয়ের কর্তৃপক্ষ সর্ মির্জা ইসমাইলকে
সমাবর্জন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্ম আমন্ত্রণ করিবাছিলেন। মুসলমান চাত্ররা তাহাদের আচরণে আমন্ত্রিত
লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও খ্যাতনামা মুসলমান অতিথির নিকট
আতিথেয়তার সম্মান অক্স রাখিতে পারে নাই, ইহা
নিতাক্তই তৃঃধের কথা। নিতীক, সত্য ও স্বাধীন অভিমত
ধৈষ্য ধরিয়া শুনিবার মত সামান্ত সহিত্তা, সৌজন্ত ও
সদাচারের শিক্ষা যে ছাত্রেরা লাভ করে নাই ইছা নিতাক্তই
তৃষ্ঠাগ্যের বিষয়। এ বিষয়ে মুসলমান অভিভাবকগণ,
শিক্ষকগণ, ও অন্তান্ত বয়োজােই ব্যক্তিগণের আচরণ আরও
গভীর পরিতাপের বিষয়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই
বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত থান বাছাত্র সেধ মোহাম্মদ্
জান মুসলমান ছাত্রগণের নিন্দনীয় আচরণের বে
প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সদ্বিবেচনা ও
সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যার।

# বর্তুমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

#### শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিচার করা নানা কারণে জটিল সমস্তায় পরিণত হইয়াছে। এখন যুদ্ধের কেন্দ্র প্রধানতঃ চারিটি অঞ্জে: প্রথম এবং সর্বাপেকা প্রাচণ্ড যদ্ধের ক্ষেত্র রুশ রাষ্টে: ছিভীয়, উত্তর-আফ্রিকার তুই অঞ্চলে ; তভীয়, গীনদেশে এবং চতুর্থ দক্ষিণ-প্রশাস্ত মহাসাগতের দীপপঞ্জে। ইহার মধ্যে আকশ্যক্তির সর্বা-প্রিষ্ঠ হক-উন্নত্মর বলপ্রীক্ষা চলিয়াতে রুশ রাষ্ট্রে মধ্যে। উত্তর-খাজিশার মার্কিন দেনার আবির্ভাবে এক অভিনব পরিভিত্তি কট্টি ইইংভিল। এগনও পরিণতি কেনে দিকে ঘাইবে ভাষা দেখা ঘাইভেছে না : মিশরের যুদ্ধ এখন ৮০০ মাইল পশ্চিমে টিপ্রিটানায় পিতা ভালকেনের ভারল অবস্থায় রহিয়াছে। **চীনদেশে** এইমতে সংবাদ আমাদের শেপিড জেভি যানও ইয়া নিঃশন্দেই যে জ্ঞাপানের বর্তমান ষ্ট্রন্ত্রন্থ, জ্বার্ট্রন-চতুর্গতিশ এথন ও **চীনদেশেই প্রযোজিত** আছে: সংখ্যান দ্বীপপুঞ্জের স্থলদেশে ঘালা চলিতেছে ভাগ নোয়কের প্রতিমধনি মাত্র, মূলে তুই প্রতিশ্বদীর নৌ-বলের পরীক্ষার পালা শেষ না হওয়া পর্যান্ত সমজের উপরে এবং অকোশে ঘাত-প্লাভঘাত চলিবে। নিউগিনিতে চলিতেতে ভাষাকে মিত্রজাতি দলের প্রতি-আংক্রমণের কুচনা মাত্র বলা ঘাইতে পারে। বর্তমান কালের যুদ্ধের আয়তন বা শক্তি প্রয়োগের পরিমাণ বিচার করিলে নিউলিনির ব্যাপার খণ্ডযদ্ধের সংজ্ঞায়ও কিনা সন্দেহ। তবে মিত্রপক্ষ এখানে আক্রমণকারী, আক্রান্ত নহে, ইহাই প্রধান কথা।

ষদ্ধের পরিস্থিতি বিচারের মধ্যে সমস্তা আসিয়া পড়িতেছে সংবাদ-প্রমাদে। সংবাদ ঘোষণা -বিশেষতঃ বেতার-যোগে---এখন যুদ্ধের অন্ত্র-বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। বিপক্ষের দেশে এবং ভাহার সহামুভভিকারীদিগের মধ্যে ছতাশার স্বৃষ্টি করা এবং নিজপক্ষকে উৎসাহিত রাধার জন্ম অনেক সময় অফুকুল সংবাদগুলিকে অভিবঞ্জিত করা হয়। ক্রিকুল ঘালা কিছু ভালা লয় গোপন করা হয়, নয়ত ভাষার একপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যাহাতে ভাহার প্রকাশে বিপক্ষের উৎসাহ বাদ্ধ বা নিজপক্ষের নিজৎসাহের স্পষ্ট না ছয়ন এক বংসর পুরের হাওয়াই জাপানীপণ কতটা সফল পার্ল ছারবার আক্রমণে ছইয়াছিল তাহার পূর্ণ বিবৃতি স্বেমাত্র মার্কিন সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। মিশরে রোমেলের পরাজ্যের সম্পর্ণ বিবরণ অক্ষণজ্ঞির অন্তর্গত দেশগুলিতে অতি অল্লই প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের অভিনবতম অবস্থার সহজে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত সে দেশে প্রচারিত হয় নাই নিংসন্দেহ। আবার চীনদেশের যুক্তের সংবাদ আমরা অতি অন্তই পাইতেছি, অথচ নিউগিনি সম্পর্কে বিন্তারিত বিবরণের অভাব নাই। শত শত বোজন বিস্তৃত রুশ যুক্ত-ক্ষেত্রের বিবরণের পরিমাণ এবং কয়েক শত গজ মাত্র বিস্তৃত নিউগিনির গুনা অঞ্চলের বিবরণের পরিমাণ সংবাদ-পত্তের পংক্তিতে প্রায় সমান। স্কৃত্রাং যুক্তের পরিস্থিতি অক্ত পথ দেবিয়া বিচার করিতে হইবে।

যদ্ধের বর্জমান অবস্থার সাধারণ সংবাদ পাঠে চুই প্রকার ধারণার উদয় হয়। প্রথম কথা এই যে, সমন্ত দেশেই একটা যুদ্ধবির্তির অবস্থা আসিয়াছে এবং দ্বিতীয় ধারণা এই যে জলে স্থলে ও আকাশে এখন মিত্রজাতির ক্ষমত অক্ষাক্তির সমকক। ক্লাদেশে, আফ্রিকায়, চীনে বা দাক্ত-প্ৰশাস মহাসাগার অঞ্চল কোথায়ও সেরপ প্রচার যদ্ধ চলিতেতে না যেরপ দামার কয় মাদ পর্বেও চলিতে-ছিল। ব্ৰহ্মদেশে জাপানীদিগের সাভাশক নাই, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে আকাশপথে সন্ধানী বা বোমাক এবোপ্রেমের চলাচল হয়। চীমে ও দক্ষিণ-প্রশাস্ত মহা-সাগরে জাপান এখন আতারকায় বাস্ত বলিয়াই বিভিত্ত ভাহার বিজয়-অভিযান কাজ। আফিকায় বোলেকের অধীনত্ব অক্ষণক্তি-দেনার অবস্থাও ঐরপ্য আট শত ফটেল পিছ হটিবার পর ভাহারা পুনরায় প্রায় মর্ব শেষের ঘাঁটিতে ষাইয়া ভাষার রক্ষার চেষ্টায় বাস্ত। অন্য দিকে টিউনিসিয়ায় আর একদল অক্ষণক্রিদেনা "কোণ্" লইয়া লডিভেচে. দেখানেও ভাচাদের কোন ব্যাপক অভিযানের চিক্র দেখা ষায় নাই। বর্ঞ দেখানে মার্কিন ও ব্রিটিশ দেনা ভ্মণ্যসাগরের এক দিকের কুল নিক্ষণ্টক করিবার চেষ্টায় আছে যাহার ফলে অনিশ্চিত ভবিষাতের "বিভীয় যদপ্রাস্ত" বাস্তবের পর্যায়ে জাসিতেও পারে। নাৎসী-চালিত অভিযান এখন কান্ত। বিপদ্ম সৈক্সদলের উদ্ধারের চেষ্টাই দেখানের প্রধান ব্যাপার। সোভিয়েটের শীত-অভিযান গত বংসরেরই মত জাশ্মানদিগের ধন্ধ-বিরতির সক্ষে সঞ্চেই চালিত ভ্রষ্টাছে। প্রথমের ধবরে মনে হট্যাছিল এই শীভ-অভিযানও গত বাবের মছট প্রবল ভাবে চালিত হইবে. ষদিও গোভিষেট দেনানায়কগণ পুৰেই কলিয়াভিলেন বে জামনি সেনান্যকলণ প্ত বাবের ভ্লভলি পুন্রার করিবে এরপ আশা করা বুগা। এখন দেখা ঘাইছেচে ধে. मालिएके युक्तिमाजमग्राम्य जे मार्चमाई क्रिक, व्यमीय प्रवास জার্মান রণনাচকগণ শীতকালীন যুদ্ধবির্তির সুময় সেনাদলের রক্ষণাবেক্ষণের রক্ষার ব্যবস্থা অপেকারত



দক্ষিণ-টিউনিসিয়ায় দৈন্য-চলাচলের রাস্তা। পথিমধ্যে ফ্রাসী ট্যাঙ্ক

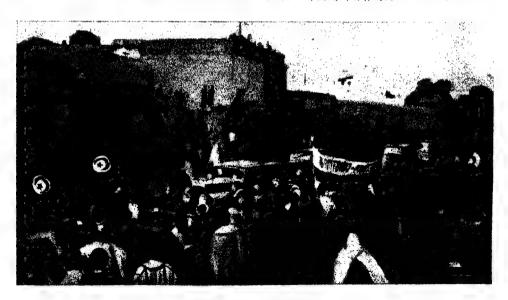

টিউনিস শহরের একটি দৃশ্য





এলজার বিদরের একটি দৃশ্য



সেনেগাল। ভাকার বন্দর



মরকো । উয়েদ ন'ফিলসা বাধের দৃশ্য



चानकिविशा। त्यान वनस्त्वत मृशा



উত্তর-চীনের একটি গ্রাম



ক্যাণ্টন বন্দৰের একটি দৃশ্ব

স্দৃদ্ভাবেই করিয়াছে। স্থতরাং ঐ অঞ্লে স্থানে গওযুদ্ধ ভিন্ন ভাব কিছুই চলিতেছে না।

জলে জাপানী, জার্মান ও ইতালীয় নোবহরের কোনও সাড়া-শব্দ নাই, এমন কি সাব্যেরিন আক্রমণেরও কোনও বিশেষ সংবাদ আমরা পাইতেছি না, যদিও অল্প কিছু দিন পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেনেটর এক মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, সাব্যেরিন আক্রমণ এখনও ব্যাপকভাবেই চলিয়াছে। আকাশেও অক্শভির বিমান-অভিযানের কোনও চিহ্ন নাই, মিত্রপক্ষের আক্রমণও এখন অল্প পরিসরের উপরই নাও।

শক্তিসংগঠনের পর্যায়ে দেখা যাইতেছে যে প্রশাস্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহর এখন জাপানের প্রতিদ্বন্দিতায় সচের এবং সক্ষম। স্থলদেশে সলোমান দ্বীপপঞ্জে মার্কিন দল এবং নিউগিনিতে জাপানী দল আতারকায় বাস্ত। চীনদেশে ও ব্রহ্মদীমান্তে উভয় পক্ষই অপেক্ষাকৃত স্থাণ্ডাব ধরিয়া আছে। আফ্রিকার অবন্ধা ঝডের পূর্বের অস্বাভাবিক স্থিরতা, তবে এখানে মিত্রদলেরই পালা ভারী আছে। কেবলমাত রুশদেশের শীতদেবতা উভয় পক্ষকেই কার করিয়াছেন, নহিলে মনে হয় সর্বতা এখন অক্ষয়-শক্তির বিজয়সূর্য্য অস্তাচলের পথে। আধুনিক যুদ্ধের প্রথম পর্ব্য, অন্তরিশ্বাণাগারে চালিত হয়। এখন অক্ষণজি-পঞ্জের অন্ধান্ত নির্মাণের পর্বের কি ঘটতেতে ভাহা আমরা জানিনা এবং জানিবার উপায়ও নাই। তবে গত বংসরের যে সকল অঙ্কপাতি পাওয়া যায় ভাচা দটে মনে হয় যে এখন মিজপক্ষের শস্ত্রনির্মাণের ক্ষমভা— বিশেষতঃ এরোপ্লেন ও প্যাঞ্জার শ্রেণীর যুদ্ধশকট হিদাবে— অকশজ্ঞিদল অপেক্ষা অনেক অধিক। এ পক্ষের অস্ত্রশন্ত্রও এখন বিপক্ষের অন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়াই ঘোষিত। মুত্রাং অস্তত:পক্ষে সে হিসাবেও এপক বিপক্ষের সমতলা।

এই সকল কথার বিচার করিলে মনে হয় যে এত দিনে অক্দলের বিরাট ও প্রচণ্ড শক্ষির স্রোতে ভাটা প্রভিবার উপক্রম হইয়াছে এবং সে কারণেই এই প্রথমে যুদ্ধবিরতির অবস্থা আসিয়াছে। কিন্তু এইরপ সিকাস্তের প্রতিকৃলে কয়েকটি বিচার্যা বিষয় আছে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা যাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি এখনও কোন কাবণ দেখিতে পাইতেছেন না যাহাতে বলা যায় যে এই যুদ্ধ দীর্ঘকালবাাপী এবং অভি কঠোর হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইহা সম্ভব যে ইয়োবোপের যুদ্ধ শেষ হইবার পরে এসিয়ার যুদ্ধ চলিবে। ইহা অসম্ভব নহে। বিভীয়তঃ মার্কিন দেশের যে সকল সংবাদ বেভারঘোগে এদেশে আদে ভাহাতে ৰঝা যায় ষে সে দেশের বিশেষজ্ঞদিগের মডে সে যুদ্ধের প্রাকৃত পক্ষে

স্টনা মাত্র ইইমাছে বাহাতে অক্ষণজ্বির এবং মিত্র পক্ষের মধ্যে বল পরীক্ষার শেষ নিষ্পত্তি ইইবে। যদি অক্ষণজ্বির ক্ষমতা এখন ধ্বংসের পথে তবে এরূপ সকল উজির সার্থকতা কি দু অবশু ইহা সতা যে "আমরা জিতিয়া বাইতেছি" এরূপ ভাবের উদয় ইইলে মিত্রদলের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায়—বিশেষতঃ অন্ধনির্মাণে—বিরতির ভাব আদিতে পাবে এবং তাহাতে মিত্রপক্ষের বিষম বিপদের কারণ ঘটিতে পাবে। কিল্ক অন্ত দিকেও নানা যুক্তি আছে যাহা নির্বর্থক নহে।

অল্ল কিছু কাল পূর্বে লড হালিফাক্স এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এখনকার অবস্থার বিশদভাবে বিচার করিলে ব্ঝা যাইবে যে সময় এখন আর মিত্র দলের সপক্ষেনহে। যুদ্ধের পূর্বেই পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিগুলি প্রধানতঃ তুই দলে বিভক্ত হয়। একদল বর্গুমান অক্ষশক্তিপ্র, দিতীয়টি বর্গুমান মিত্রজাতীয় দল। ইহাদের প্রথমটি "হাভনট" অর্থাৎ সন্ধিংবিহীন, এবং দিতীয়টি "হাভ" অর্থাৎ সন্ধিংবিহীন, এবং দিতীয়টি "হাভ" অর্থাৎ সন্ধিংবিহীন, এবং দিতীয়টি ভাভ" অর্থাৎ সন্ধিংবৃত্তিক বলিয়া খ্যাত ছিল। এই তিন বৎসর মুদ্ধ চলিবার পরে প্রথম দল এখন "হাভ" ভোশীতে আসিয়াছে—বিশেষতঃ জাপানের দেই অবস্থা—দিতীয় দল এখন কিছু অংশে "হাভ নট" যদিও তাহা হইলেও প্রায়্ম সম্পত্তির অধিকারী। এখন প্রশ্ন এই যে এই যুদ্ধ বিরতির ভাব বেশী দিন চলিলে কোন পক্ষের স্থবিধা বেশী।

যুদ্ধের পূর্বে জাপানে প্রায় সকল প্রকার কাঁচা মালের বিশেষ অভাব চিল। অভাব চিল না কেবল মাত্র কঠোর পরিশ্রমী শিক্ষিত কারিগরের। বিগত এক বংসবের অভিযানের ফলে যে সকল দেশ জাপানের করায়ত ইইয়াছে সে সকল দেশের থনিতে ও কৃষিক্ষেত্রে জাপানের প্রয়ো-জনীয় প্রায় সকল কিছুই পাওয়ী যায়। অভাব কেবল মাত্র সে-সকল কাঁচা মাল লইয়া ঘাইবার ব্যবস্থায় এবং সেগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া যুদ্ধ-উপাদানে পরিণত করার ম্ভ শিল্পকেন্দ্রের বিস্তারে। জাপান নিশ্চেট নাই ইহা নিঃসন্দেহ, স্থতরাং সময় পাইলে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি হুইবেই। বোধ হয় এই কারণেই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর এসিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কের ঐরপ উব্জি। ইয়োরোপীয় অংশীদারদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। কেবল মাত্র একটি দারুণ সমস্তার কোনও সমাধান হয় নাই, সেটি শ্নিক তৈল সম্পর্কে। ফ্রান্স হইতে ১৫০,০০০ শিক্ষিত কাবিপর জামানিতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টায় মনে হয় অস্তশস্থানিম গি-কেন্ডের বিস্তারের ক্ষেত্রের শেষ পরিণতি এখনও সেধানে অটে নাই। স্থতবাং-বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিরতিই অক্ষশক্তির ধ্বংসের আরম্ভ, এযুক্তি অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করা বায় না।



সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ----ক্লিকাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এতমোনাশচক্র দাশগুল, এম্ এ, পিএইচ-ডি সম্পাদিত। ক্লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৭১৮ শকানে লিখিত একখানি পু'খি অবলম্বনে নারায়ণদেবের পদ্মপুৰাণের এক সংক্ষিপ্ত রূপ আলোচ্য গ্রন্থে মৃদ্রিত হইরাছে। সম্পাদক মহালহের বারণা-এই পুঁখি নারায়ণদেবের মূল পুঁথি অনুষারী লিখিত।' পু'থিথানির আছেও খণ্ডিত। খণ্ডিত অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একথানি পু'থি হইতে জালতঃ পুরুণ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুৰি হইতে মাঝে মাঝে মদৃছোক্রমে কিছু কিছু পাঠান্তর প্রদর্শিত হইরাছে। তবে পাঠান্তর নির্দেশের জক্ত বিশেষ করিয়া এই পু'থি-থানিকে বাছিয়া লইবার কোনও কারণ সম্পাদক মহাশয় নির্দেশ করেন নাই। অবলম্বিত পুমি বিশেষ প্রাচীন ও তেমন মূল্যবান না হইলেও ইহাতে ব্যবস্থাত শব্দের বানানের অনিয়ম প্রভমধ্যে সর্বত্ত অব্যাহতভাবে রক্ষিত হইরাছে— প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনের প্রচলিত নিরমানুসারে তৎসম শব্দের লিপিকরকৃত বর্ণাগুদ্ধি সংশোধন করা হয় নাই। ফলে অনেক স্থলে অর্থ গ্রহণ করা তঃসাধ্য--- অবাধে পড়িয়া যাওয়াও কটকর। কড়কঞ্চি অপ্রচলিত প্রের অর্থ পাদটীকায় ও প্রস্তুপ্রের সন্ত্রিবেলিত 'প্রক্রেরেট নিক্ষপিত ছইরাছে। এ বিষয়েও কোনও স্থনিদিট্ন পদ্ধতি অনুসত হয় নাই। মূল গ্রন্থের আচীনতা প্রতিপাদনের একান্ত আগ্রহ ভূমিকায় প্রকটিত হইরাছে। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয়, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বত'মানে পণ্ডিতসমাকে শীকত, এই গ্রন্থে ভাষার মর্যালা সংরক্ষিত হয় নাই।

ঐচিস্তাহরণ চক্রবর্তী

আমুবর্ত্তন— <sup>জ্রী</sup>বিস্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১০, শুমাচরণ দে ষ্ট্রাট, কলিকাতা। মূল্য ২০০ আনা।

সামান্ত বিষয়বন্ধ লইয়া দক্ষ কথাশিলী অপূৰ্ব রস-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন, আলোচা উপস্থাস্থানি ভাহার প্রমাণ। কলিকাভার পিটার লেনের একটি বিভালর ইহার সন্ধীর্ণ পরিধিতে যত বাব, নারায়ণ বাব, ক্ষেত্র বাব, জ্যোতিবিনোদ প্রভৃতি শিক্ষকবৃন্দ---হেডমাষ্টার ক্লার্ক-ওয়েল সাহেবের কড়া নিরমকানুনের মধ্যে কওঁবো, খার্থে, প্লেহে, লোভে, ত্বৰ্মলভায় বিকাশ লাভ করিতেছেন। ইহাদের হাতে জ্ঞানের বর্ত্তিকা-অধ্চ আলোর নীচের বিশুত ছারায় কথন আদিয়া ইহারা কথন নিঃশব্দে মিলাইছা ঘাইতেছেন ৷ ব্যক্তিগত হব-দ্ৰাবে প্ৰভাবে সভম্ম হইলেও— সকলকে লইয়া এক অথও কাহিনী প্রভিন্ন উঠিয়াছে। কাহিনীর মূলে নিছিত বছবুগদ্ধিত গানি ও সম্ভাব রূপটি ব্যাপকভাবে উপদ্ধানের প্রথম প্রষ্ঠা ছইতে শেষ প্রষ্ঠা পর্যান্ত পরিক্ষৃট। তাহার মধ্যে বোমা। অভেত্তপ্রস্থান মৃত্যুতীত অসহায় জীবনের চিএটি বর্ত্তমানকাল পর্যান্ত দক্ষতার সহিত টানিয়া আনিয়া লেখক কাহিনীকে সরস ও উপভোগ্য করিয়াছেন। যত্ন বাবুর ছদিশা ও চুনিকে আত্রর করিয়া নারারণ বাবুর জীবনের নিঃসক্ষতা অস্তর শার্শ করের; তারাজোল গ্রামের মাঠের ছবিতে विकृतिवायुत्र पृष्टि চমৎकात्रिष काँच कतिहारि । अधु कलना नरह, कट्ठांब অভিজ্ঞতার কটিপাণরে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাব্রতী ও ভাঁহাদের সামাবদ্ধ জীবনের আশা-আকাজাকে লেখক নিপুণ ভাবেই যাচাই

করিরাছেন। স্ক্র শিল্পন্ট ও দরদ 'অনুবর্ত্তন'কে সার্থক স্টেতে পরিণা করিরাকে—একথা অসভোচে বলা যায়।

অত্যন্ত কাঁচা লেখা। প্ৰকাশশুকী বা কাহিনী-পৃষ্টির দিক দিয়া কোখাও আশাপ্ৰদ কিছু চোখে পড়ে না।

**শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যা**য়

নাচ গান হল্লা—'মৌমাছি'-দম্পাদিত। সধ্চক্ত. ১০১, গিরিশ বিভারত্ব লেন, কলিকাতা। মুল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পৃস্তকগানিকে শিশু বার্থিকী পর্যাদ্ধে হয়ত ফেলা চলিবে
না, তবে শিশুবার্থিকীর মতই ইছাতে বিভিন্ন দক্ষ রেখা ও লেখ শিল্পীর
বিচিত্র অবদান সমিবিট হইয়াছে। প্রচলিত বার্থিকীগুলির তুলনার
ইছার বৈশিষ্টা বেশী করিয়া চোথে পড়ে। 'নাচ গান হয়া নামেই
ইছার বিশিষ্টতার পরিচয়। সাজ্ঞার, হলা হাসি, আর্বুভি, নাচের
আসর, গানের আসর, বর-লিপি, যাত্ত্থেলা, নাটমঞ্চ—এই কংটি
অধ্যাদ্ধে অহীজ চৌধুরী, স্থনির্মল বহু, বীরেক্রক্স ভল্ন, অধিল নিয়োগী,
যাত্তকর পি. সি. সরকার, নরেলা দেব, নিলীপকুমার রায় প্রভৃতি নিজ্
নিজ বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক রচনা ও আলোচনা পরিবেশন করিয়াছেন।
এই নুতন ধরণের স্ক্ষম পুস্তক্থানি কিশোর-কিশোরীদের নানা ভাবে
আনন্দ নিতে পারিবে আশা করি।

শিল্প সম্পদ বাৰ্ষিকী ১৩৪৯-৫০—শ্ৰীক্ষলচন্দ্ৰ নাগ সম্পাদিত। শিল্প সম্পদ প্ৰকাশনী, ১০১সি নীয়দ্বিহারী মলিক রোড, কলিকাতা। মৃল্য আই আনা।

বাংলার শিল্প-সম্পদ সম্বন্ধে একথানি বার্ধিকীর বড়ই আন্তাব ছিল। ইহা দ্বারা তাহা কতক অংশে পুরণ হইবে। বাংলার কৃষি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যান্ধ, বীমা কোম্পানী, এতদ্বিয়ক আইনকামুন, বাংলার শক্তসম্পদের আবাদ ও উৎপাদন, ব্যবসা শিক্ষা ও পড়িবার মত শিল্প-সংক্রান্ত পুত্তক-পত্রিকার তালিকা প্রভৃতি বাঙালী ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ বাঙালীরও কাজে লারিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নালনা প্রেম (২০৪, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাডা) কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪২ নালন্দা ইয়ার বুক, এবং বেলল লাইবেরী এনোনিয়েশন (দেটাল লাইবেরী ইউনিভার্নিটি, কলিকাডা) হইতে প্রকাশিত বেজল লাইবেরী ভিরেক্টরী বিশেষ সমলোপযোগী হইনাছে। ইহানের বহল প্রচার বাঞ্চনীয়।

ব.

প্ৰশাবিণী--- শাহমুগা খাতুন ছিদিকা। পাবনা। মূল্য এক কোন

কবিতার বই, রচনাভঙ্গী রাবীঞ্জিক, ভাষায় ও ছলে মাধুৰ্ণ আছে। ভামুমতীর মাঠ—অশোকবিজয় রাহা। ওপারেতে কালো রং—ফ্রারচন্দ্র ২২ শে আবিণ—বন্ধনের বহু।
—কবিতা ভবন। ২০২, রাস- বিহারী এভেনিউ। কলিকাভা।

তিনথানিই 'এক পরসায় একটি' সংস্করণের কবিতার কই। প্রত্যেক বঠরে যোল পৃষ্ঠা, দাম চার স্থানা।

'ভামুমতীর মাঠে' কবির চিত্রণ-নিপুণ ভাষা করেকথানি ছোট ছোট জ্পভোগা ছবি আঁকিয়াছে।

ওপারেতে কালো রং'-এ আছে প্রকৃতি ও প্রেম সম্বন্ধীয় করেকটি ফুলপাঠ্য কবিতা।

'২২শে আবৰণ' ভাৰগাঢ় ভাৰার রবী-স্তনাথের স্কৃতি-তর্পণ। অস্থ বিষয়ক কবিতাও করেকটি আছে।

ব পুষ্ণ রা — চঞ্চলকুমার চট্টোপাধার। কবিতা ভবন। ২০২, রাস্বিহারী এভেনিউ, বাবিগঞ্জ, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

সমাজ-জীবনের ঘনায়মান . অঞ্চকার আধুনিক কাব্যের একাংশে এড়ত কালো ছালা ফেলেছে। পূর্ব ঘুগের সোনালি স্বপ্ন প্রায় নিঃশেষ। গালার সহজ রূপ, চিত্তের সহজ ফুরণ বিরল হয়ে এলো; আলোচ্চ ধাবা ভাষার দৃঢ় গুলী মাঝে মাঝে মুগ্ধ করে, আবার অপ্পষ্টতার গোণা দৃষ্টিকে আগ্রুল করে। নবযুগের ভাব-কল্পনা, নৈরাখ্য-অবসাদ হাব্যে রূপ নি'ক, তাতে কারও আগতি করবার কণা নর, কিন্তু ভাষা গালা ক্ষাক্র ভাষা ক্ষাক্র ক্ষাক্র কারাবে কেন ? বিশেষ ক'রে, 'কাসাগ্রুণ' এবং পরবর্তী ধ্যেকটি কবিতা হুর্বোধ্য মনে হ'ল।

সায় — মঙ্গলাচনণ চটোপাধার। কবিতা শুবন; ২০২, রাস-বিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ। মূল্য এক টাকা।

অতিআধুনিক কবিতার বই। 'অতি-আধুনিক' নামে গাঁরা পরিচিত, তাঁরা নিজেদের একগোগীভুক্ত মনে করলেও সকলে এক পথের পথিক ন'ন। ভাষা ও ভাবের রাজ্যে তাঁর। অনেকেই বিলোহী। তাঁদের লেখার করেকটি লক্ষণ লক্ষ্য করেছিঃ (;) রচনা সুস্পাষ্ট নর, সাকেতিক। অনেক সময়ে অর্থোদ্ধার করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। ('২) দেশবিদেশের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বাাপারের অপ্রত্যাশিত উল্লেখ। (৩) রভের এবং বিশেষ বিশেষণের নির্নিনার ব্যবহার: যথা: এ গ্রন্থে:--নীল বিদ্বাৎ, সবুজ চোথ, সবুজ মানুষ, সবুজ মৃত্যু, "সবুজ হৃদয় তরল বরফ গলা" ইত্যাদি। (৪) বান্তবতার निमान ७ ज़ारम ७ मरन थारा बांबा बामानिक। वर्छमान कारवा छ- এक हि ছত্ত্র মনে আশার সঞ্চার করে। ভালো লাগে পড়তে: "জনসমস্তে না মিলিলে,উদ্দেশ, জনম্বাম্পে বাধি স্বর্গের সেত্," কিংবা "নাগরিক-দিন চিরনিন ভালোবাসি," অথবা "নীল উমির ফেনায় ধুসর বস্তা, আদিম সাগরে যুদ্ধজাহাজ দেখি;" কিন্তু ঐ পর্যান্ত, বেশী দুর এগোতে পারি না, ধৌরায় সব আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অবচেতন মনের সন্ধান তো রাখি না. কি ক'রে বুঝৰ ঐ সাঙ্কেতিক ভাষা? ত্রঃগ হয় ক্রিকল্পনার ক্রয়তা -দেখে—যথন তিনি বলেন ঃ "মিনেমা-ঘন স্বপ্ন নিয়ে ছেসো, রুগ্ন ঠোটে হাসির রেখা টানি।" কবিপ্রিয়া হাসলেও আমরা হাসতে পারি না।

ওমর থৈয়াম---ফজাতা দেবী। একাশক: শীহধীরকুমার হাজরা, ৬া১৪ একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ। মূল্য ফুই টাকা মাত্র।



न्त्र (अ

বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মোলবী ফজলুল হক সাহেহবের অভিমত

# "ঐীত্মত

আমি গত কয়েক মাস যাবৎ ব্যবহার করিয়াছি ইহা যে উৎকৃষ্ট তাহা আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি। এই মৃত স্থাদে উপাদেয় এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি নিঃসন্দেহে বলি যে ইহা খুব ভাল মৃত এবং সম্ভবতঃ বাজারের সেরা মৃতগুলির অন্যতম।"

चाः-सोनवी कजनून इक।

শ্বনীরা লেখিকার স্তিচিন্দরণে তাঁহার প্রাতা তাঁহার এই শেষ রচনাটি প্রকাশ করিয়াছেন। ওমর থৈয়ামের আরও করেকটি অসুবাদ ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষার প্রকাশিত হইরাছে। তৎসত্ত্বেও আর একথানি অসুবাদ ওমর থৈয়ামের লোকপ্রিয়তা সপ্রমাণ করে। বর্তমান প্রস্থের ভাষা আনেক হলে ভ্রবল।

স্বপ্লালে এইচ. এম. বসির উদিন, বি-এ। ঢাকা, কালির পাললা, কুডুবিরা লাইবেরী। মূল্য ২্।

ক্ষিতার বই। ক্ষির শ্বপ্ন জন্ট; পরিচ্ছর ভাষামূর্ত্তি এহণ করে নাই। কিছ দেখিলা জানন্দ ক্টন, এছকার থাঁটি বাঙালী, ডাঁহার ভাষা জকুলিল বাংলা।

সাহার। মরুর ক্রু।—- খীদেবেল্র পাল। চপলা বুক টল, শিল্ড। দাম দশ আনা।

কবিতার বই । সম্ভবতঃ কবি নিজের 'মনকে সাহারা মন্তর সহিত তুলনা করিরাছেন ; এ কাব্য তাঁহার ঝানসী কন্সা । কিন্তু পড়িয়া তাঁহার জন্ম সরস বলিরাই ত মনে ছইল । কবিতাগুলিতে বাংলার পরী-আলপের স্থিদ্ধ মাধুর্য অনুভব করিলাম এবং গৃহদীপের কল্যাপদীপ্তি দেখিলাম ।

#### শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় .

নারদ-পরিব্রাজকোপনিষৎ—-শ্রীণবিত্তানন্দ স্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত। কাশী-যোগ্যান্তম হইতে প্রকাশিত। মলা ১৮০

এই উপনিষৎথানি অধর্কবেদান্তর্গত একজিংশ উপনিষ্কানের একটি।
এই উপনিষ্কান্ত সন্ধান ও পারিব্রাক্তা ধর্ম কি, তাহা বিশেষভাবে
বাাধাত হইয়াছে। জনগুকারী মাত্রই পরিব্রাক্ত করা। প্রকৃত পরি-ব্রাক্তক কে, তাহার উল্লেখ এই উপনিষ্কান্ত প্রকাত পুরাণে (২০০।২০০২২)
আছে। পরিব্রাক্তকে সদাচারী হইতে হইবে, তাহার ম্বর্ধে মতি শাকা
চাই। আচারহীনতাই ভারতের হুর্গতির কারণ। ব্রক্ত্রানই উপনিষ্ক শারের রহস্ত অর্থাৎ নিস্চু তাৎপর্যা। প্রস্কুকার তাহার মাধুকরী ব্যাধাার
দ্বারা এই সকল বিষয় বেশ সরলভাবে আলোচনা করিয়াছেন।
পুর্বের পেবে, ব্রুস্থচীকোপনিষ্ক অনুবাদ ও ব্যাধা। সহ পরিশিউরপে
সন্ধিবেশিত করা হইরাছে।

#### শ্ৰীজিতেন্দ্ৰনাথ বস্থ

পাকিস্থানের বিচার—মৌলবী রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল। প্রকাশক—বুক কোম্পানী লিমিটেড কলিকাতা। পুঠা ১৪২, মূল্য ১, ।

বর্তমান সময়ে ভারতের রাষ্ট্রার ঝালোচনার ক্ষেত্রে 'পাকিস্থান' লইয়া যত গওগোল ইইরাছে এত বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই ৷ অবচ এই 'সোনার পাগর-বাটী যে কত অবান্তব তাহা কাহারও বুঝিতে কট হয় না ৷ রেল্ডিল করীম সাহের তাঁহার ওল্পমিনী ভাগার পাকিস্থানের পাঁচটা খন্ডা, যথা—(১) পঞ্জারী ভল্লোকের কন্ফিডারেসী স্মীম, (২) আলিগড় অধ্যাপকদরের স্থীম, (৩) হারপ্রার্থারের ডাঃ ক্লাডিলের স্থীম, (৪) সার সেকেন্দরে হারাং থার স্থীম এবং (৫) মুসলীম লিগের স্থীম আলোচনা করিয়া দেগইরাছেন হে ইংগেনের স্বগুলিই অবান্তব এবং ভারবিলাসীদের রচনা মাত্রা ৷ ইংগ যে কোনটি কার্যাক্লেক্রে প্রয়োগ সমিলে তান্থাতে মুসলমানের এবং ভারতবর্ণের মন্দল না হইয়া ক্লাডিই হউবে ৷ ইতিহাস সংস্কৃতি এবং সংহতির দিক দিয়া ভারতবর্ণ এক এবং অথও, এবং ভারতবানী এক মহালাতি মাত্র ৷ লেথক দেখাইয়াছেন বে, পাকিস্থান-কালোচনের প্রশাভাতে রহিয়াছে সাম্রাজাবানী বিদেশী শাসক-

গণের উৎসাহদান ও ইলিত; ইছা করেক জন স্বার্থাবেধী রাজনীতিক বাতীত কোন সম্প্রদার বা দেশের মললের জগু প্রচারিত হর নাই। সার অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানও যে ইহার স্বপক্ষে নহে, ১৯৪১ সনের ৩০শে এপ্রিলের আজাদ্ মুসলিম দলের যোষণা তাহা প্রমাদ করিয়াদে।

বালালী হিন্দু-মুসলমান এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাকিছান সন্থা জ্ঞাতবা বিষয় লানিতে পারিবেন এবং বৃথিতে পারিবেন যে এই দেশ্যে মঙ্গল সকল ধর্ম ও সকল ভাষাভাষীর একতাবন্ধনে এবং দেশের অধ্যন্তব্যা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

েপ্রম-রেখা—শীঅক্ষরচক্র চক্রবর্তী। ডি-এম, লাইবেরী, ৪২, কণ্ডয়ালিস স্থাট, কলিকাডা। মূল্য ৸৽।

আলোচ্য প্রয়ে নিমোক্ত করেকটি বিষয় আছে, যথা—বিপিনকৃষ্ণ বহু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বন্ধিমে প্রেমের রূপ, দেশের ডাক, ডিরোজিও এবং অজ্ঞাত জননায়ক। মনশী বিপিনকৃষ্ণের সথজে কিছু জ্ঞাতবা বস্তু পাওয়াগেল, তবে শরৎচন্দ্র এবং বন্ধিমে প্রেমের রূপ প্রসঙ্গে প্রথম রূপ প্রসঙ্গে এবং বন্ধিমে প্রথমের রূপ প্রসঙ্গে প্রথমির বিপিনকৃষ্ণে ওবং রূপ প্রসঙ্গে এবং তাহা উপজ্ঞোগ্য হইমাছে। ডিরোজিও খণ্ডকারে সেকালের শিক্ষাও সমাজ সহজে যে-সব তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, সেগুলির সহিত্র ইতিপূর্বের আমাদের পরিচ্য ঘটিয়াছে। জ্ঞাত জননায়ক গল্পটি চলন সই রচনা হইলেও মন্দ্র লাগিল না। গ্রন্থকারের ভাষা মার্জিত এবং মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও আছে। গ্রন্থখনি পাঠক-সমাজে এবংর অনাদত হইবে না, ইহা নিঃসক্ষেচে বলা বায়।

ঝলসে দিগস্থার — অমুলারতন ভট্টাচার্যা। প্রকাশক — কমলকৃষ মুবাজ্জি, এম-এ, ৭১বি, মসজিদবাতী প্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা

আলোচা গ্রন্থে সভেরটি কবিকার মধ্যে সাত্তির চরণগুলি মিত্রাক্ষরের মারাজাল মৃক্ত ইইরাছে। প্রকাশভলিমার ও শন্ধচরনে স্থানে ছানে কিছু ক্রাট আছে। মানে মানে এমন পদও আছে যাহা পড়িতে ভাল লাগে না। এক স্থানে লেখক আকাশে অকাল মেযু দেখিয়া বলিতেছেন—'চারিদিকে অবিরল, চলে জনভার আল।' করেকটি কবিতা মন্দ্র লাগিল না, যেমন—'ভুলের ফসল', 'অকারণ', 'হুজাতা', 'নিদর্শনী'।

আধুনিকা — এবারী একুমার বিবাদ। গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি প্রদ্রুদ্বপটের উপর দেখা গেল।

যোলটি কবিতা একত্র করিয়া 'আধুনিকা'র সৃষ্টি হইরাছে। স্থানে স্থানে লিরিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, পড়িতে মন্দ লাগে না।

#### শ্ৰীঅপ্ৰক্ৰক্ষ ভট্টাচাৰ্য্য

সাঁবোর ছায়া—— শীঅজিককুমার সেন, এম-এ। প্রকাশক শীরবীক্রনাথ গুপ্ত, ১৪৷১, টাউগুমেগু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মলা এক টাকা।

ফুল্মর ছলে রচিত এই কবিতা-পুঞ্জকটি পড়িরা আনন্দিত হইলান।
আধুনিকতার উতা দীপ্তি নাই, শাস্ত ফুল্মর স্বোৎসাধারার মত কবিতাগুলি মনের উপর প্রিদ্ধ পরশ বুলাইরা যায়। কবিতাগুলি প্রেমের এবং
সর্বের কবির মানসী কোন-না-কোন রূপে তাঁহার মনোমুক্রে কাব্যমাধুরিমা জাগাইরা তুলিগাছেন। কবি তার মানসীকে নানা রূপে নানা
ভক্তিমায় চিত্রিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার আকা শেষ হয় নাই— তাই
ভূমিকার বলিগাছেন,—

"সৰ কাৰা-প্ৰচেষ্টার মূলে অসীম যে প্রকাশবেদনাটি রহিয়া গিরাছে

\_ৰূধু তাৱই প্ৰেরণায় এই কবিতা কটি পাঠকসাধারণের সমকে উপ-অপিত করিয়াছি—"

কাব্যামুভূতির হলর ভাঁহার আছে এবং প্রকাশ করিবার যে প্রয়াস তিনি করিরাছেন তাহা প্রশংসাহ। প্রথম কবিতাতেই তিনি কবিতা-দেবীর স্লাবিতাবের আভাস পাইতেছেনঃ—

"সে এলো আজ অলথ পথে, সজোপনে অতি
ভেত ভীক প্রথম প্রেমের মত,
তেমনিতর চমক-মাথা থম্কে থাকা গতি, —
থিধার ভাবে তেমনি তম্ন নত।"

এইরূপে কবিতা-দেবীর আগমনীর আভাস জারিরাছে কবির অন্তরে।
তথাপি প্রকাশ বেদনার---

"বুকে মোর গুরে মরে নির্কাক জন্মন,— বিফল সে প্রেরণার বেদন-প্রন্দন।" তবুও কবি অ'াকিয়া চলিয়াছেন:— "ধহণী রাক্ষিয়া উঠে কি বিচিত্র রাগে মোর ছব্দে গানে শুধু তারি বাণী জাগে।"

বইথানির ছাপাও বাধাই চমংকার। তুংথের বিষয় মুদ্রাকর-প্রমাদ তো ঘটিরাছেই—কংরকটি স্থানে শক্তের—বেমন পড়বে হলে "পরবে" পড়েছে স্থলে "পরেছে" প্রভৃতি ভূল ঘটিয়াছে। এই সামান্ত ক্রাট সন্ত্রেও "নাথের ছারা" পড়িতে বসিরা মনের মধ্যে নাথের ছারার রস্থন আবেশ ঘনাইয়া উঠে।

শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায়

রজনী গন্ধা— শ্রীগদেরকুমার মিতা। শ্রীশ্বর লাইরেরী, ২০৪ কর্ণপ্রয়ালিস শ্রীট, কলিকাতা। পু ১৪২, মূল্য বেড় টাকা।

গ্রন্থটিতে সাতটি গল্প সংগৃহীত হইয়াহে, ইহাদের মধ্যে করেকটি বিশেষ ভাবে ছারাচিত্রের জন্ম লিখিত এবং রজনীগলা নামক পল্লটি কলন নামে হিন্দী ছারাচিত্রে প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গল্পতথার গভ্রেন্দ্র বাবুর খ্যাতি আছে: এই গ্রন্থটির গল্পতিনতেও পাত্র-পাত্রীর সন্দর্যবেশ্য মধ্য দিয়া অন্তর্নিহিত বন্দু পাইরুপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পতির ইহাই প্রধান আকর্ষণ এবং সেই কারণে হথপাঠা হইয়াছে।

সাতি ডিঙা— বরেক্স লাইবেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস গ্লীট, কলিকাডা। পু. ১৭০; মুল্য দেড় টাকা।

শীতারাশকর বন্দ্যোপাখার বনকুল, শীঅচন্তা সেনগুল, শীবিভৃতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধারে, শীপ্রেমেক্স মিত্র, শীলিবরাম চক্রবর্তী এবং শীরাধা-কিকর রায় চৌধুরী লিখিত সাতটি গল্প লইয়া এই প্রস্থাটির স্পষ্ট হইরাছে। লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে থাতি অর্জন করিয়াছেন; কিন্তু সকল গণ্ডেই সকলের পূর্বণ্যাতি বজাত রহে নাই।

#### শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ — পণ্ডিত হরিচরণ বন্দোপাধার স্কলিত ও বিষভারতী কর্ত্তক প্রকাশিত। শাস্তিনিকেতন, প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আমা। ভাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ অভিধানথানিয় ৯০ তম থপ্ত শেষ ছইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "সপ্তা", শেষ পৃষ্ঠান্ধ ২৮৬৪। জ.



# মহিলা-সংবাদ

মধাপ্রদেশের অন্তর্গত জ্বলা প্রবাদী প্রবীণ আইনজীবী রাষ্ণাহের নলিনীকান্ত চৌধুরীর কলা শ্রীমতী আশা দেবী বাড়ীতে পড়িয়া চিত্রবিজ্ঞা ও চাককলা বিভাগে এই বংসর

Comme



শ্ৰীমতা আশা দেবী

সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ ক্রতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অস্থিত ছবি ও রচনা বহু পত্রিকান্ন প্রকাশিত হইয়াছে।



শ্রীমতী সন্ধ্যা সরকার

ঢাকানিবাদী অবসরপ্রাপ্ত ভাকার শ্রীষ্ক হরেক্সমোহন
সরকার মহালদ্বের দিতীয়া কলা শ্রীমতী সন্ধা সরকার
এ বৎসর কলিকাভা বিশ্ববিভালয়ের বি-টি পরীক্ষায় প্রথম
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সমস্ত পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থনীদিপের
মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০০১ পুরস্কার
ও ফ্রর্বপদক লাভ করিয়াছেন। ইনি ১৯২৫ সনে
প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে ইংরেজী
সাহিত্যে প্রথম হইয়া মিসেস্ ইংলিস্ পুরস্কার ও ১৫১
টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। আই, এ পরীক্ষায়
পরীক্ষার্থনীদের মধ্যে দিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ২০১
বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সনে কৃতিছেব
সহিত বি-এ উপাধি লাভ করিবার অব্যবহিত পর হইতেই
ময়মনসিংহ বিভাময়ী সরকারী বালিকা-বিভালয়ে
শিক্ষয়িনীর কার্যে নিযুক্ত বহিয়াছেন।

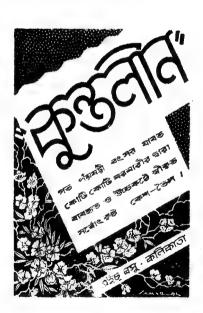



# দেশ-বিদেশের কথ



বাঁকডাম্ব মেদিনীপুর বন্যা-সাহায্য সমিতি

বাঁকুড়াছ মেদিনীপুর বক্তা-সাহাব্য সমিতির সহকারী সম্পাদক এটুড (१(वस्त्रनाथ शाक्रमी सानाहरउद्धन--

মেদিনীপুর জেলার বক্তাবিধবস্ত জন্দাণের চিকিৎসার জভ বাঁকুড়াতে ্রকটি বন্তা সাহায় সমিতি গঠিত হইয়াছে ৷ সহরের অনেক সরকারী ও বে-সরকারী ভলমহোদরগণ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাকুড়া গশ্বিলনী মেডিক্যাল স্কুলের ডাস্কারগণ ও ছাত্রবুন্দের মধ্য হইতে তিনটি দল ভ্ৰমলুক কাণা ও মহিষাদলে গ্ৰেরণ করা হইয়াছে। জাঁহাদের কার্য্য বিলেষ সংস্থাবজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিছাছে। উট্টারা আমাশর, টাইফরেড ইত্যাদির প্রতিবেধক চিকিৎসা করা ছাড়া বহুসংখ্যক ঐ সকল রোগাক্রান্ত লোকেরও চিকিৎদা করিতেছেন। কাপড় ও পথোর বিশেষ অভাব। সমিতি আজ পর্যাপ্ত ১৭৫০, টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াতেন এবং ইহার মধ্যে ৫০০ টাকা আনন্দবাজার ও হিন্দুছান রাখার্ড বন্ধা সাহায় তহবিল হইতে পাওয়া গিয়াছে, এ জন্স তাঁহারা প্রভাবার্লাই। সমিতির অর্থ হুইতে চিকিৎদা থরচ ছাড়া বস্ত্র ও পথ্যের জন্মও কিছু খরচ করা হইয়াছে; কিন্তু তহবিলের স্বল্পতায় এই কার্যা

প্রয়োজন অনুসারে অগ্রসর হইতে পারে নাই ৷ পরাতন কাপড সংগ্রাঞ্চর চেষ্টা চলিতেছে। বাঁক্ডার সাহায্যকারিগণ এবং মেডিকাল স্থলের কর্ত্তপক্ষ তাঁহাদের সহাযুক্তি ও সহযোগিতার জন্ম বিশেষ বক্সবাদার্থ।

#### নৃত্যশিল্পা শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দোপাধ্যায় দেওখনে তাঁহার পিডামহ শ্রীয়ত भगोत्मनाथ वरमा। भाषाद्यत्र ७ वटन मण्याजि नृहा-विका (प्रथाहेशः বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ক**তিপ**য় নুজোর **ম**ধো রাধা ও অর্জন' নতা সকলেরই হৃদ্যগ্রাহী হইয়াছিল।

#### পরলোকে রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়্যা

বিগভ ৭ই আমিন আসাম-গৌহীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়রা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিখোৎদাহী, অমায়িক, সঞ্চীতজ্ঞ এবং উচ্চশ্রেণীর শিকারী ছিলেন। শিক্ষাবিস্থার সথকে তাঁছার উৎসাহ অতলনীর ছিল। জাঁহার পিডার স্থাপিত মধ্য ইংরেজা বিভালয়টিকে তিনি ১৮৯৯ খুষ্টাব্দে উচ্চ ইংরেঞ্চী বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। তিনি ধুবড়ীতে সর্বসাধারণের জ্ঞানচর্চার অভিপ্রায়ে কটন লাইত্রেরী স্থাপিত করেন এবং

# ত্বপ্প ফেননিভ স্থাসিপ্প স্থাসায় স্থন্দর তনু সমুজ্জল করে



সম্বন্ধুট গোলাপের অকৃত্রিম সৌরভময় এই বিউটি মিল্ল भोन्मर्यात्क मीशु करत्। इत्थत मरतत्र मण्डे छेपकाती এই ব্লুপের ক্ষীর ব্যবহারে শীতের দিনের রুক্ষতা দূর হয়, দেহ হ'লে ওঠে কমনীয়, স্থচিকন ও কোমল।

রেণুক

<u> हे शल</u> ह

এই লঘু ভ্ৰ স্থেগদি লাবণা চুৰ্ণ শিভ ও নারীর कामन जाक वावशाव कतिरन मर्कारक नावागाव क्रांक बी ७ डेब्बन मोन्मर्या अरन एम। পাউডার মাধবার আগে তৃহিনা মাধ্নে পাউডার দীর্ঘসায়ী হয়।

ক্যালকেমিকোর অভিনৰ অবদান

লাবনী স্বো

শীঘট বাহির হইতেছে।



গৌরীপুরস্থ সংস্কৃত চতুম্পাটির অলেব উন্নতি সাধন করেন। তিনি বিদেশ হইতে উচ্চাক্ষের কৃষিবিভারে শিকালাভ করিয়া আদিবার জভ করেক জন ভালসম্ভানকে বথেষ্ট বৃত্তিও দিয়াছিলেন। ইহা বাতীত তাঁহার अटडेट हेन स्मालांव, " मालामा, वालाका मधाहे देवती विमालव, छेछ-প্রাথমিক, নিম বাধমিক প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলিকে মাসিক সাহাযা দিতেন। নিজে এষ্টেটের পরীব অন্তাবন্দের সম্ভানগণের শিক্ষান্নতি কলে "গৌরীপুর শিক্ষা সমিতি" নামে একটি অতিষ্ঠান তাঁহার উলোগেই ছাপিত হইবাছে। তিনি বিশ্বভারতী ও বেনারদ হিন্দু ইউনিভারসিটির আজীবন मक्छ किलान ।

জনহিতকর কার্যোও তাঁছার দান যথেট ছিল: তাঁছার জননী কর্তৃক ছাপিত বেনারস রাজামাটী সত্তে তি ন চ্ফিল্টি বিল্যাগীর আহাবের বাবছা করিয়াছিলেন এবং দক্তের বাবতীয় ব্যেই তিনি নির্বাত করিতেন। গৌরীপরের 'রাণ্ডী ভবানীপ্রিয়া' নামক গাত্রা চিকিৎসা-লয়টীর বাবতীয় বায়ও তিনি বছন করিয়া আসিতেছিলেন এবং আরও শ্বনেক টিকিৎদালয়ের মাসিক দাছায়োর বিধান করিয়াছিলেন। অনামব্যা শ্ৰমীয় মাণিকরাম বড় য়ার সহযোগে তিনি আলাম এদোদিয়েশন স্থাপন **করেন এবং উক্ত** এদোদিরেশনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাগতির করেন ৷



एका Camta (लक्कांशक (भाषे কাপিদের এল কোধীন পাটগ্রাম ध्यमाधनक छेछ देश्यकी विमानादात গহটি গত ২৪শে অক্টোবর আগুন লাগিয়া জন্মদাৎ ছইয়া গিয়াছে। এই विमाणवृति लेकिण वरमत यावर **बिक** টবজী গ্রামসমূহের ছেলেদের শিক্ষার স্থাধি। করিয়া দিয়া আসি তেছে। ইহার কড় পক্ষ, পুঠপোষকগণ ও স্থানীয় বছ প্রণামাক্ত বাজি বিদ্যালর-क्टब्बिट भूवविद्यालय खन्छ माधावलय নিকট অর্থ সাহাযোর আবেদন কবিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভাঁচারা শীঘট আশামুরপ অর্থ লাভে मधर्व इटेर्डिन ।



শ্রীমান শুকদেব বস্তু (৪ বংসর বয়সের ছবি)



ভসীভূত স্কুল-গৃহের একাংশ

# श्रीमान एक एमव वस निकृषिके

এব্জ ক্লিভেজনাপ বহর পুত্র এমান ওকদেব বহুকে গত মহালয়ার দিল (২২লে আছিল) বেলা ১০ঃ ঘটিকার সময় কুমারটুলী ঘাটে প্রান রিবার সময় স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া য়ায় । বালকটির বয়য় ১০ বংসর

৮ মাস, রং ফ্রস বিবং চকু একটু টেরা। কলিকাতান্থ বিদ্যাভ্যম স্কুকে ন্ততীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। অদ্যাবধি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যার নাই। যদি কেই এ বিষয়ে সন্ধান জানেন, প্রবাসী আপিসে অংখবা ৬৪ নং সিকদার বাগান খ্রীট, কলিকাতা ঠিকানার জিতেক্সবাবুকে সংবাদ দিলে বিশেষ সুখী হইব।

সঞ্জ-ক্রিয়া বাখিয়া বিশ্বাহন। ই সম্বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করা আমানের গকে অভান্ত প্রহোজন। দেশীর সভ্য সম্বন্ধে অত্যে অভিক্রতা লাভ চুইলে পরে বিদেশের সভ্য আলোচনা করা বাইতে পারে। এই পৃথিবীতে নানা ধর্ম প্রচলিত। ব্রীষ্ট ধর্মাবলখিল মধারবিতা বীকার করেন, রুসলমনেরা মক্ষেদকে প্রেরিভ বলিরা বিবাস করেন, এবং বাইবেল ও কোরাপকে এই ছুই সম্প্রদার আগ্রবান্য বলিরা বিবাস করেন। কির প্রাথমের আবরু নহে। বৌদ্ধাপ নীতির উপরেই আগ্রবান কির লিবরে অগ্রের উচ্চারা সন্দিলান। কির আসারা বলি ইম্বরুকে হাড়িরা দিলে না নীতি গাঁড়াইতে পারে, না প্রকৃত শান্তি লাভ হইতে পারে, না আমানের অস্তরে বে-স্ব উৎকৃত্ব বৃত্তি আছে তাহা চরিভার্থ হুইতে পারে। সেই হুক্ত ভাল্বব্রের গুল্প এই প্রস্কারিয়াল নির্মাণ করিয়া দিলেন ভিনি

আমানের সকলেরই বন্ধবাদের পাত্র; জীবার নিকট সকলেওই কুডা হথাটা উচিত।"

প্রক্ষাক্র ক্রতিষ্ঠার মুই বংগর পরে ১৯০১ খুটাবের এই পৌর ভথাকার চারেলকে প্রথম প্রক্রটো নীকা দান উংস্থা সন্তর্গত হয়। ইচাকে আধুনিক সমাবর্তনের ভারতীয় রূপ কলিছে পারা বার্ত্তা এই উংস্বের বিভাত বিষয়ণ ১৮২৩ শাকের থাখের ভভ্রোধিনী পাত্রিকার প্রকাশিত ইইচাছে। বর্ষার্থ বড়ো কাহাকে থালে এই অমুলা উপরেশ্বটি রবীক্রনাথ এই উপলক্ষেই দিলাছিলেন প্রথা দীক্ষানান কার্যাও তিনিই সম্পন্ন করেন।

শান্তিনিকেতন ব্রন্ধবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেই রবীক্সমাথ উহায় কার গ্রহণ করেন এবং উহার ক্ষম্ম অকৃষ্ঠিত চিন্তে তিনি বহু ত্যাগা বীকার ও দুংগ বরণ করেন। পরবন্ধী প্রবন্ধে উর্গাবিবৃত হইবে।

# কাশ্মীর-ভ্রমণ

#### শ্ৰীশান্তা দেবী

è

উলার থেকে ফিরে আমরা মানসবলের দিকে চললাম। হাউস-বোটটাকে ফিরবার মুখে ঘুরিয়ে নেওয়া হ'ল। দল্লায় স্ব্যান্তের অপূর্ব্ধ শোড়া মনটা ভরিয়ে তুলল। চওড়া নিত্তরত্ব জলশোড বাঁক ফিরে অদৃশ্র হার গিয়েছে। জান দিকে দ্রের নীচু পর্বতমালার উপর হারা আলের মত কুয়ালা ভাগছে, পালিল-করা প্রকাণ্ড সোনার থালার মত স্ব্যালা ভাগছে, পালিল-করা প্রকাণ্ড সোনার থালার মত স্ব্যালার আলের উপর পালাড়ের উপর নেমে এল। কুয়ালার আলের উপর ও জ্ব পর্বতশ্রেণীর উপর হারা একটা বেপ্তনভূলী বং ছড়িয়ে পড়ছে, জলশ্রোতের আথখানা মরা সোনার চক্চকে পাতের মত ঝল্মল্ ক'রে উঠছে, ভার পালে সব্ক জলশ্রোত, ভার পর কালো জলশ্রোত পরস্বরের সত্বে মিশে চলেছে।

অতি ধীর গতিতে ক্রমে স্থা একেবারে পাহাড়ের শিছনে স্কিয়ে গেল। তার পর স্থোর বুকের পোনালি রং পুঞ্জ পুঞ্জ মেবে মেবে ছড়িরে পড়ল, জলুলোতে তারই সোনালি ছায়া বিলমিল ক'রে কাপতে লাগল। ধীরে লোনার রং ঘন বেগুনী হয়ে কালো অভকারে মিশিরে লোল। হাউন-বোটের ছোট বারাগুর বেরিয়ে বসে চাগু হাওরার রাড ৮টার স্থাতি বেধে ঘরে চুক্লাম।

জনের মধ্যে ছোট একটা দ্বীপমত পেরে এক জায়নায় কাঠে বোবাই পনেব-বোলটা নৌকা নোভর ক'রে দীড়িয়েছে। কোন কোনটার মান্ত্রের চাউনির জনার কাশ্মীরী সুস্ববীরা ব'দে কাক করছে। নিকট গ্রাম থেকে কালো গোষাক-পরা পলীবালারা ঘটির কলসী নিম্নে জল ভরতে আসছে। অস্কারে মাধায় কলসী তুলে ভারা গ্রামের পথে মিলিয়ে গেল।

১৪ই সকালে মানসবলের কাচে এনে আমানের হাউস-বোট ঘাটে বাধা হ'ল। তাড়াভাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে ক্ষেকটা চিট্টিপত্রের ক্ষবাব দিয়ে আটটার সময় ভাঙায় নেমে পদ্ধলাম। কাল্মীবের এই ব্রুলটি সৌন্দর্য্যে আরু সব হুদের শ্রেকছানীয়। থানিকটা হেঁটে একটা সরু খালের কাছে যেতে হ'ল শিকারা ভাড়া ক্রতে। গদি কুশান দেওয়া ফুলার সাজানো শিকারা একটা ছিল, কিছু ভাড়া অনেক চাইল। তাই আমরা একটা সাধারণ ক্রেলে-ভিঙ্টি নিয়ে চলগাম।

মানস্বলের চারি ধারে ঘেরা পাহাড়গুলি জলের খুব কাছে এলে পড়েছে, তাদের মাধার উপর ভূলোর মঞ্চ সাদা বহুদ গ্রীমের দিনেও পড়ে আছে। তারও উপত্রে দেখা বায় খেত ধালার যত শুল মেদ, মেদের উপর ব্যা নীল আকাশে চিল উভ্ছে। পাহাড়ের পারের থালক্ষ্মি ভর্মের মৃত্যু, তাদের পায়ের ভলার ছোটবড় প্রাক্ষার প্রভৃতি গাছ। তার পর নর্ম হাঠে জলের ধার প্রাক্ষ্ न्द्रस्ति कर्ण्य क्रम कार्रेस्ट्र वाक्स्वताथ (भारता राजारिक क्रम कार्या क्रमण क्रम स्ट्रांस्ट्र (भारता क्रमण बाह्य क्रमम क्रमान स्मरण क्रमम स्ट्रांस्ट्र (क्रांट्र) स्मरण कार्यक कार्या माना क्रमस्त्र, क्रमण कार्यक क्रमम करेर्गा गारक त्रांस क्रमा-नीक स्त्र अफ्रिस बार्ट्स। विकास क्रमा कार्य क्रमाना क्रम

্ৰাপ্তন্ত আন্তৰ্গৰ প্ৰতি কৰি চুমুৰে। হৰে সিংহছে,
আন্তৰ বীপেৰ মত কমি পড়ে আছে যেন চক্চতে সৰুক,
আপেটিঃ তাৰ উপৰ বোটা আকিটাকা ভাল মেনে চুইআনিটা আছু লাডিয়ে আছে। পাতাৰ বাৰ্লা নেই।

বেশী দূব বেতে-না-বেতেই যানসবলের হ্রদ দেখা লিক। বে-মুখটা সভ খালের দিকে সেদিকে জালো গাছনাইকার চোটে কল প্রার ঢাকা। হুদের রূপ দেখে প্রার হজাল ইছিলাম, কিন্তু একটু এগোডেই কল ক্রমে পরিভার হবে আল, চকু সার্বিক হ'ল। এত বচ্ছে এত দ্বির আল ক্রমন দেখি নি, ক্রম পালিল-করা কাচের আহনা। চুই নিক নিরে ছুই সারি পাহাড় হুদের অপর প্রাত্তে সিয়ে বিলেছে। অনে ভ্-সারি পাহাড়ের হায়া আহনার চায়ার বছই শাই। ক্রেবের টুকরা, পাহাড়ের গায়ের প্রত্যেকটি পাখার স্বই হায়ার বেখা বাছে। জনের তলায় যত রক্ষ বাছি-পাছকা আছে ভারও প্রভাকটি পাতা ও লিবা দেখা মাকে, ভিত্তি থেকে হাত কাড়িরে অলে ভ্রাইরে দেখলাম ক্রমের অনের মত পরিছার।

বাদিকে পাহাড়ের গান্ধে বাগানের মত স্কর স্থানর
ক্রিছ ক্ষা হলে কাছিলে আছে, তার মাজে মালে বব।
লাছের আড়ালে ভাঙা-চোরা ববের ক্রীডাটুকু ঢাকা পড়ে
লিয়ে ছবির মত কেবাজে। পাহাড়ের গানের কাছে মত্ত পর্বন। আর কিছুবিন পরে ফুলে ফুলে ভরে উঠবে।
ভবন লবে কুম্ব কুম কোটা কুক হরেছে কেবলাম।

বসভের দিনে কাশ্বীর-হাকের উজির কাজে বেরিয়েছেন, দেবলায় উাদের সব তারু কিছু দূরে পড়েছে। একলল নৈত্ত আনেক ঘোড়া নিয়ে লখা লাইন ক'রে পছোড়ের পথে তারুর দিকে চলেছে। ভারও কিছু দূরে শিছাকৈ পথে তারুর দিকে চলেছে। ভারও কিছু দূরে দিলীর অধীখরী নুরজাছান বৈগবের ৩০০ বংসর পূর্কেকার কাসেবার উভান-বাটকা। কেলার খামের মত গোল লোল কলেকটা যাত্র খাম আর আর পাডলা পাডলা ইটের করেকটা কেরাল্যাত্র বাদনাহের মহিনীয় স্থাতি বুকে ক'রে বুকে আছে। তুই-একটা ভাতা-চোরা বিলান মাঝে যাত্রে আছে। তুই-একটা ভাতা-চোরা বিলান মাঝে যাত্রে কিরে পাড় আনেক বৃহু পর্যক্ত পাখর দিরে বিলান বির

উভান, এখন হয়েছে স্বটাই ধানের আর মকাইয়ের ক্ষেত্র।
একটা প্রানো গাছের ভগার করেকটা খোদাই-ক্র
পাপর আন্তনের মত পাতা। উভানের ভিনতকা
একটা ক্রেট ঘর শ্রুড় বার করা হয়েছে। আমরা গিটে
ভার ভিতর চুকলাম। চৌকিদার বলল, "এইটি হিন্দ্ ন্রজাহান বেগমের ঘর।" মোগল-আমলের ঘরের মত্ই
দেখতে, তেমনি দেয়ালে ছোট ছোট কুলুলি, আলো ও
ক্রিনিবশ্র রাধবার কন্ত কাটা। ব্রুলের দিকে ছোট ছোট

প্রাকৃতির ঐপর্যা সংস্থাগ করতেও যে ন্রন্ধাহান বেগম
কানতেন তা তাঁর এই নিভূত মানস্বল হুদের তীরের
আক্র্যাক্র্যাক্র স্থানটিতে উন্থান রচনার ইচ্ছা দেখলেই
ব্রতে পারা যায়। হুদের একেবারে গায়ে ইটের মধ্যে
লখা একটা থাজকাটা, বোধ হয় এখানে কাঠের কড়ি
দিয়ে বাদশাহ-মহিষীর জন্ত কোনও ঘর কি বারান্ধা
করা ছিল।

ৰাগানের মালী বকশিশ পাবার লোভে আমাদের কিছু পুদিনা শাক ও কিছু তুঁতে ফল পাতার ঠোভায় ক'য়ে এনে উপহার দিল। তার বাড়ীর একটি মেয়ে ভালিম ফুল নিয়ে এল।

এই উভানের একটু দূবে অপর পারে বাঁদিকের পাহাড়ে একটা সাদা পাথরের quarry। পাহাড়টা একেবাড়ে ভাড়া, তার উপরদিকের একটি গ্রামে মাস কয়েক আগে আগুন লেগে ঘরদোর পুড়ে যায়, এখন চালহীন ছাদহীন কাসভ শুগুলি পড়ে আহে। দরিত্র গ্রামবাসীরা তার মধ্যেই করেকটা আধ্পোড়া জীর্ণ বাড়ীতে বাস করছে। এমন রূপের ঐপর্বের পাশে এই ধ্বংসভুপ, জীর্ণ কুপ্রী কুলীরগুলি চোথে কাঁটার মড কোটে।

ব্রদের একেবারে শেষ প্রাস্থে পাছাড় থেকে ছটি বরণা নেমে ব্রদের জলের খোরাক বাড়াছে। এইবানে পুরা-কালে একটি :পাথরের মন্দ্রির ছিল; এখন মন্দ্রিরটি সর জলে ডুবে আছে, কেপে আছে শুধু তার পিরামিডের মড কোপগুরালা মাখাটা। মন্দিরের এক দিকে একটা কোণাল বিলান, তার মাথার কাছে একটি কুলুদ্দি কাটা। এখানে বোধ হয় কোনও দেবসুর্দ্ধি ছিল।

মানসবদের শেবে এসে আমরাও পারে নামলাম। এবানে কার একটি ভাঙাটোরা পরিত্যক্ত বড় বাগান। পাহাড়ের গাঁহে ওহাকাটা একটি অভকার হর, মাবে হারে পাহর-বীধানো। বাগানে আধ্রোট, আপেন, ভূঁতে ও গোবানি প্রকৃতির গাঁহ। আমরা বাগানে বেছিয়ে

শীবার শিকারায় চড়ে হাউস-বোটের দিকে চললাম। ফিরবার সময় জলে একটু তরক উঠেছিল, স্বচ্ছ জলে পাহাড়ের পরিষ্কার ছবি আরু দেখা না। আমাদের বোটটা অনেকথানি পিয়ে গিয়েছিল। নৌকা থেকে নেমে গ্রামের ভিতর দিয়ে মাইল দেড়েক হেঁটে এসে আমরা তাকে ধরলাম।

"মানস" সবোবরের মত ফুদ্দর মানসবল ছেড়ে আসতে তুঃধ হচ্ছিল। এখান থেকে চললাম গন্দরবল দেখতে। এই জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্ধ্যা, পরিচ্ছন্নতা ও নির্জ্জনতা দেখে বোঝা গেল কেন এখানে রাজারাজভা সাহেবমেম ও সৌধীন

ভ্রমণকারীরা বোট ঘাটে লাগিয়ে বাদ করেন। ছোট গ্রাম, কিছু রূপে মন মুশ্ধ করে। দিছু নদী বলে একটি প্রকাণ্ড নদী এখানে আছে। তারই ধারে বড়লোকদের সব বজরা বাধা। বিন্দের মহারাজার বজরা দেখলাম অনেক-গুলি। নিজের আছে, রাণীদের আছে, তার উপর আড়াই শ কুকুরের জন্ম প্রকাণ্ড খাঁচার মত একটা হাউদ-বোট। বাজার কুকুর হয়েও স্থব আছে। তারা কাশ্মীরে হাওয়া খেতে আদে। নদীর তীরে রাজার দেপাইরা ভারু থাটিয়ে প্রায় সব জায়গাটাই জুড়ে বদেছে।

নদীর কিছু দ্বে প্রকাণ্ড মোটা মোটা চেনার গাছের সারি পথের ছ ধারে সারি সারি কেলার মত দাঁড়িয়ে আছে। গুঁড়িগুলি নির্দ্ধু কেলার বুরুজের মত, কিছু মাথার উপর সব্জে সব্জে আকাশ আড়াল হয়ে আছে। একটি গাছের গুঁড়ির ভিতর পর্ত্ত ক'রে ঘর করলে বেশ পাঁচ-ছয় জন বাদ করতে পারে। পথের ধারে প্রকাণ্ড ধানের ক্ষেত্র, নদীর ধারে বেড়াবার জন্ম বড় বড় বাগিচায় স্থানর ঘাসের জমি।

আমরা একটা টাজাকে ঘণ্টা হিসাবে ভাঙা ক'বে এক চক্কর ঘুবে গেলাম, খুব ভাল ক'বে দেবা হয় নি। ঝিল্পের রাজার সৈক্তসামন্ত্রের ছাউনিঞ্জিই সব চেয়ে চক্শৃল হয়ে আছে।

এরই কাছে কীরভবানী বলে এক হিন্দু দেবীর মন্দির আছে। দেখানে হিন্দুবা পিগু দেন। মন্দিরের আশে-পাশের কাষণা ভীষণ নোংরা। ভিতরে ক্লুণা পায়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, ততুপরি পাণ্ডারা ত নিশ্চয়ই আছেন। আমরা



ভেরিনাগের জলকুও

মন্দিরের প্রকাশু বাঁধানো উঠানের দিক দিয়ে একটু ঘূরে এলাম। এধারে-ওধারে ছ-চার জন কাশ্মীরী পণ্ডিতের দর্শন মিলল। আন্দোলের বাল ও জলপণগুলি এমন নরককুণ্ডের মত নোংবা থে জ্মা কোনও দিকে জ্মার তাকাতে ইচ্ছা করল না। কাশ্মারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোর সলে মাহুযের নোংবামির এই প্রতিভ্নিতা চোখকে এদেশে বাবে বাবে পীড়া দেয়। ফিরবার পথে জ্মান্ত হাউস্বোটের মত জামাদের বোটটিকেও গুণ টেনে আসতে হ'ল। এর জন্ম একটা বাড়তি লোক রাখতে হ'ল, তা ছাড়া নুরজাহানের মাও পুরুষদের দলে সমানে গুণ টেনে চলল।

১৫ই জুন ভোবে মামাদের উই গুসর মাবার ফিরে এসে
শ্রীনগরের সীমানা ৭নং ব্রীজের তলা দিয়ে শহরে চুকল।
শ্রীনগরে কয়েকটি স্রষ্টবা তথনও দেখা হয় নি, সেগুলি
ভাড়াভাড়ি দেখে নিভে হবে বলে একটি টাঙ্গা ভাড়া
ক'রে শ্রীনগরের নোংবা পথে পথে মাবার ঘূরতে আরম্ভ
করলাম। এই রকম অপরিচ্ছর একটা বন্তির মধ্যে
কাশ্রীরের এক মৃসসমান রাজার মাতাব সমাধি মন্দির।
মন্দিরটি য়ড়ে য়চিত হলেও এখন পরিত্যক্ত ভূতের বাসার
মন্ত পড়ে আছে। প্রাচীন বছ হিন্দু মন্দির ভেঙে ভারই
বোদাই করা পাথর ইত্যাদিতে সমাধিটি রচিত। আশেপালে পোড়ো জমিতে অনেক খোলাই করা পাথর গড়াগড়ি
য়াভে। একত্রে হিন্দু-মৃসলমান স্থাপত্যের বেন শ্রশান
রচিত হয়েছে। ভার পর জ্মা মসজিদ দেখতে গেলাম।
প্রকাণ্ড স্ক্রম্ব মসজিদ। কাশ্রীরের কাষ্টপিয়ের স্ক্রম্বু

निमर्नन: किन्द शर्व विक नाहै। এই शानिठा-एनिठांव म्हिन अरम कार्लिंग कार्कियों ना मध्यम हरन ना, श्रक्तशः সেখানেও একবার সময় ক'বে সিয়ে হাজির হওয়া গেল। প্রকাগু হাতার ভিতর পরিদ্ধার বাডীগুলি। ধারে ধারে ফলের কেয়ারি করা. ভিতরে বাইরে রঙের ছড়াছড়ি। এই কারখানা শুর কৈলাদনাথ হন্ধরের জামাতা কাশ্মীর-রাজের উৎসাহে স্থাপন করেন। প্রাচীন অনেক নকা चे तोत्र क'त्र नुख्न क'त्र বোনা হচ্ছে। খুব দামী কার্পেট বেশী হয় না, কারণ ভার এক এক বর্গ ইঞ্চিতে যতগুলি ় বননের গ্রন্থি পড়ে তা ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। তিকাতী ছবির নকল ইত্যাদি সুদ্ধ কাজ তু-একটি দেপলাম। যে ছবি দেখে বোনা প্রায় ভারই মত কার্পে টটি যেন তুলি দিয়ে আঁক। কার্পেট ছাড়া এখানে পশম, কমল, স্থটের কাপড় ইভাাদিরও বড কলকারখানা দেখলাম। ভাল কার্পেটে এক বর্গ ইঞ্চিতে ৩০০০।৪০০০ গ্রন্থি পড়ে। একজন ক'রে মান্তব শিল্পীদের সামনে স্থাডিয়ে গানের স্থারে রঙের পর রঙের নাম পড়ে হায়, তাঁতীরা সেই ওনে বোনে ! প্রশমের ফ্যাক্টরীর নাম করণ্দিং উলেন ফ্যাক্টরী। এরা এত কান্ধ পায় যে যোগান দিয়ে উঠতে পারে না।

শ্রীনপরে ফিবে আমাদের হাউদ-বোট ছাড়বার ব্যবস্থা চলতে লাগল। শ্রীনগরে কাশ্মীরী শিল্পের কিছু নমুনা সংগ্রহ ক'বে ১৬ই জন্ম চলে যেতে হবে।

যে পথে কাশ্মীরে ঢুকেছি ফিরব তার উন্টা পথ দিয়ে।
যাত্রার আগের রাত্রে নিয়োগীমহাশয়ের গৃহিণী আমাদের
খুব ঘটা করে বাওয়ালেন। তাঁর। এই কয়দিনেই ঘরের
মাছ্যের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁলের ছেড়ে আসতে
কট হচ্চিল। পর দিন সকালে তাঁর ছোট মেয়ে উমা
আমাদের মোটরে তুলে দিয়ে পেল। আবার সেই
রাধাকিসেন কোম্পানীর মোটর।

এবার সহ্যাত্রিণী একটি বৃদ্ধা মেমসাহেব। সারাপথ তার এক ছেলের চাকরী-বাকরীর গল্প কর্ছিলেন এবং আমাদের সেবা-যত্বও কর্ছিলেন। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে মোটর চলল। কোথাও আফিং ফ্লের বাগান স্থলে আলোহয়ে আছে, কোথাও ফলের বাগান স্থলীর্ঘ জমি স্কুড়ে আছে। চাষীরা নিস্তরক জলে নৌকা বেঁধে ঘর-সংলার করছে। জলের উপর ভাদের বারো মাস বাস। পথের ধারে কোথাও বড বড ধান-ক্ষেত্ত।

্ শ্রীনগর থেকে ৫০ মাইল দূরে পথে ভেরিনাগের উদ্যানে "ঝিলম" নদীর উৎপত্তিম্বল দেখে যাবার লোভ ুসামলানো গেল না। প্রকাণ্ড বাগানের মাঝধানে একটি মন্দির। তার ভিতর ঝিলমের জন্মভূমি কুণ্ডে পরিণত।
৬০ কূট গভীর কুণ্ডে দিবারাত্রি জ্বল উঠছে। কুণ্ডের
চারধারে আগে মন্দির ছিল, পরে বাদশাহরা ভেঙে
মদজিদ করেছিলেন, এখন তাও ভেঙে পড়ে আছে।
দেখলে মন্দিরই মনে হয়, মদজিদ মনে হয় না। ভাঙা
অবস্থাতেও ভারি স্থন্দর, ভাল যখন ছিল তখন না-জানি
কি রকম ছিল। কুণ্ডটির পিছনে খাড়া পীরপঞ্জল পাহাড়
আকাশে গিয়ে মাধা ঠেকিয়েছে, সমন্ত পাহাড় বড় বড়
পাইন বনে ঢাকা, তার উপর আকাশে সাদা মেঘের
পভাকা।

সামনের দিকে একটি স্থন্দর উত্থান। সেই উত্থান চেনার গাছের তলায় বদে আমরা কটি মাধন আর টাট্কা জল থেকে তোলা কাঁচা শাক (water cress) ধেলাম । জল ধেলাম ঝরণা থেকে তুলে। পরিদ্ধার ফ্টিকের মত জল। আনেকগুলি গাছতলাতেই লোকজন ছেলেপিলে নিয়ে বদে আছে। কেউবা ঘুমোচ্ছে। কাশ্মীরীদের দেশে ঘরবাড়ী অতি বিশ্রী বলে মাছ্যে বাগানে থাকতে খব ভালবাদে।

এই উভানের যে বক্ষী ভার নামটা অর্কেক ফাসী আর অর্কেক সংস্কৃত। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। এথানে সব কিছুতেই হিন্দু-মুসলমান এইভাবে মিশে আছে। ভিলক ফোটা কাটা ব্রাহ্মণ পূশবের নাম বোধ হয় ইথ্বালরাম ব্রিবেদী। লোকটি আমাদের খুব ষড় করল এবং ভার অবস্থার একটু উন্নতি করিয়ে দেবার জন্ম অন্থরোধ করল। বেচারী বোধ হয় মাত্র আট টাকা মাইনে পায়। "কেয়ার-টেকার" বেচারীর 'কেয়ার' নেবার কেউ নেই। ভাই সে দীক্ষিত সাহেবকে ভার হয়ে একটু অন্থরোধ করতে বলচিল। এই উভানে জাহাকীর নৃবজাহান ও সাজাহান প্রভৃতি বিহার করে গিয়েছেন। প্রাচীবে তাঁদের শিলা-লিপি পাঙারা দেখাল। রাজভোগা উভান হবার উপযুক্ত বটে! যেমন কলফুলের এখার্য্য তেমনি জলের এখার্য্য কিছু যত্নের মভাবে শবই মান হয়ে আছে।

ভেবিনাগে কিছুক্ষণ বিশ্লাম করে ও মেমসাহেবের যত্তে কিছু থেয়ে আবার যাত্রা করা গেল। দূরে বানিহাল পাস দেখা যাক্তে মোটর চালক বললে। ভেরিনাগের উচ্চতা ৬১০০ ফুট, বানিহাল পাস ৯৯০০ ফুট উচ্চে। এদিকে এক উচ্চে আমরা আসি নি কখনও। গ্রামের পথে একটি শোভাযাত্রা আসছিল এদিকে। আসালোড়া কাপড়ে মুড়ে কাকে যেন কাঁধে নিয়ে চলেছে একদল লাক। মেমসাহেব বললেন, "মুডদেহ বুঝি।"

শোনা গেল, "না, কনেকে নিয়ে যাচছে।" বেচারী কনে! নিভান্ত শীভের দেশ না হলে মৃতদেহে পরিণত হতে তার বেশী দেরি হ'ত না।

क्रांप श्रामता वादि। दिव मिटक दन्दम अनाम । अथादन ্রিচ্চতা ৫১১৬ ফুট। রাত্রে অনেকে এধানে বিশ্রাম করে. ার দিন আবার যাত্রা করে। আমরাও তাই করব ঠিক হ'ল। সাহেব্যেমদের ভিড়ে স্থান পাওয়া মুস্কিল ডাক-বাংলোতে। দেখলাম একজন সাহেব shorts-পরা এক পাল মেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে কয়েকটা ঘর দখল করল। তাদের সঙ্গে জিনিসপত্র নেই। হেঁটে বেড়াচ্ছে বলে হান্তা ত্ব-একটা ব্যাগ কাঁধে ঝোলানো। জায়গাটা এমন শাস্ত, নিশুদ্ধ ও ঘন পাইন বনে ঘেরা যে হাঁটতে খুব ইচ্ছা হয়। তাছাড়ামোটর চালানোর পক্ষে কাশ্মীর রাজ্যের রান্ডা থুবই ধারাপ। ধাদের দিকে অনেক জায়গায় কোনও বেড়া নেই, পথে ক্রমাগত ভাঙা পাথরে হোঁচট থেতে থেতে ছ-মিনিট অস্তর মোড় ফিরতে হয়। গাড়ী হর্ণও সর্বাদা দেয় না। বাটোটে স্থন্দর পাইন বনের মধ্যে ছোট ছোট বাংলোগুলি দান্ধানো। আমরা অনেক কটে একথানা ঘর পেলাম। মেমদাহেব বেচারী তাও পান না দেখে অনেক বকাবকি করে একেবারে পাহাডের মাথায় একটা ছোট ঘর তাঁকে যোগাড় ক'রে দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যাবেলা হাত্মা রকম ভাত মাংস একট জুটল। বিল অবশ্র থ্ব লম্বাচওড়া।

সকালে উঠে ঘবের ভাড়া, আলোর ভাড়া, তেলের দাম ও মেথর, মুটে, থানসামা, বাবৃচ্চি প্রভৃতির অসংখ্য বকশিশ মিটিয়ে আবার মোটর চড়ে যাত্রা করা গেল। ঘন্টা হুই বেশ স্থানর স্ক্রের মধ্যে পথ, কিছু চড়াই। তার পর নীচের দিকে নালার সক্ষে সক্ষে নাড়া পাহাড় ধুলোভরা পথ ও গরম ক্রমে সজােরে আক্রমণ করল। পথ কতক্ষণে শেষ হবে এই জপ করতে করতে তাউই নদীর স্থবিতীর্ণ বালুকাময় জলহীন গর্ভ অতিক্রম করে জ্পুতে এসে ঢাকােগেল। যে-পথে আমরা জীনগর থেকে জ্পুত্ এলাম তার নাম বানিহাল কার্টবােড, ২০০ মাইল লম্বা।

শীতকালে এই পথে এত ব্যক্ত পড়ে যে পথের অনেক-থানিতে চলাচল করা যায় না।

জন্ম জীনগরের মত ভাঙা বাড়ীর আডো নয়, মন্ত মন্ত পাকা বাড়ী, প্রকাণ্ড রাজপ্রানাদ, প্রকাণ্ড মন্দির সব , আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বালাই নেই, মন্ত নদীতে এক কোঁটাও জল নেই, বড় একটা বালির চড়া, ভার মারাধান দিয়ে ধানিকটা লাল মাটির স্রোভ। পাশের সব শুকনো পাহাড় থেকে খনেকগুলি বালির স্রোত (?) ভাজে।
এসে পড়েছে। তারও উপরে বে-সব পাহাড় হুধারে দেখা
যাছে সেগুলি Sedimentary rocks, কোনও সময়
বোধ হয় জলের তলায় ছিল। এখনও পাহাড়ের গারে
জলের স্রোতের দাপ আর থাক থাক গুরীভূত পাথর
(sediment) দেখা যাছেছে।

জন্ম ক্রিতে ভীষণ গরম। আমরা আগের রাত্তে কেপের তলায় শীতে কেপেছি আর জন্মতে সারাদিন পাথা চালান্তে হয়েছে। এখানকার তাকবাংলো খ্ব প্রকার্ত্তা। এটা বোধা হয় পুরাকালে রাজপ্রাদাদ ছিল। ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে প্রকাণ্ড যে হিলু মন্দিরটি দেখা যায়, তার অনেকগুলি চুড়া আকাশ ফ্র্ডে উঠেছে। এই মন্দিরের এলাকা মন্ত্র, নাম বোণ হয় রঘুনাথ মন্দির। এনের লাইবেরি, সংস্কৃত্ত কলেজ প্রভৃতি এই মন্দির-প্রাক্ষণেরই ভিতরে। প্রাদীন হিন্দু আদর্শে শিক্ষাদীকার ধারা মন্দিরে প্রচলিত। রঘুনাথ মন্দিরের একজন প্রতিনিধি একদিন এসে আমাদের অনেকগুলি ভাল আম এবং রেশ্মী:ক্রমাল ইত্যাদি উপহার দিয়ে গেলেন। তাঁদের ভদ্র ব্যবহার ভারি চমৎকার।

জমুর প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজের প্রিন্সিপাল সপরিবানে আমাদের খুব আদর-অভ্যর্থনা করলেন। জাঁর একটি আট-নয় বংসর বয়সের হৃদার ছেলে আমাদের জন্যে কিছু ফল ইত্যাদি উপহার নিয়ে হোটেলে এল। বিকালে তাঁরা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। প্রিন্সিপাল স্বী মহাশয়ের খ্রী ও কন্যা বেশ মিশুক ও খুব ভদ্র। বোধ হয় ১৭ই ও ১৮ই কলেজ প্রান্ধণে ডাঃ নাগের বফুতা হয়। আনেক শিখ, পাঞ্জাবী, কাশ্মীবী ও ত্-চার জন বাঙালীও বফুতায় এগেছিলেন।

১৮ই প্রিলিপ্যাল সাহেব আমাদের কিছু দোকানপাট দেখালেন। এখানে বেশ ভাল সিদ্ধ পাওয়া যায়। জমুব সিদ্ধ খুব মোটা ও টে কসই। নানা রঙের আছে। পরে কলেজের কেমিষ্টি ও জিওলজির বিভাগ এক জন বাঙালী জ্বাপেক খুব ভাল ক'বে দেখালেন। এঁদের অনেক সংগ্রহ আছে। বাড়ীটাও খুব বড় এবং ফ্লের। এদেশে কভ বে ম্লাবান মণি ও ক্টিক পাওয়া যায় ভার নম্না কলেজে দেখলাম।

১৯শে ভোর পাঁচটার টাঙ্গা চড়ে আমরা তাউই টেশনে এলাম টেন ধরতে। নদীর নাম থেকে জমুব এই টেশনিটর নাম তাউই। এবার কান্দীর রাজ্য ছেড়ে যাবার পালা। টেশনে এদে জীনগরের নেড়ুদ হোটেলের কাঠেব ছর ছ্থানির জক্ত আরু "উইওসর" নৌকার জক্ত মনু কেমন

করতে লাগল। শীনপরের চুর্ণ কুমুমপ্লাবিত যে-পথ দিয়ে প্রভান্থ উমাদের বাজী যেতাম সেই পথটি আমার থ্র প্রিয় ছিল। আর কথনও সে পথে ইটিব কি না কে জানে পূ সেই যে মাঝিদের বাচ্চা মেয়ে ন্রজাহান আসবার দিন ডাঃ নাগের একটা কোট পেয়ে মহা খুদী হয়ে তার গোলাপী মুখথানি ছুরিয়ে অনেক বক্তা করল তাকেও আর হয়ত জীবনে কোন দিন দেখব না। তবে শালিমারের

জলপ্রোত ও ফুলের প্রোত, গন্দরবলের বিরাট চেনার মহীক্রহ, মানসবলের স্বচ্ছ দ্বির কাচের মত নির্মাণ জ্বলে শুল মেঘের থেলা, পহলগামের অসংখ্য নৃত্যরতা শুল জলধারা, গিলগিট রোভের নিরন্ধু পাইন বন, ঝিলমভালি রোভের উদ্ধুম্থী সফেদার সারি এবং কলনাদিনী ঝিলম নদীর উন্মন্ত নৃত্য হয়ত আবার কোনও দিন কাশ্মীর রাজ্যে আমাদের ভেকে নিয়ে যেতে পারে।

# শাশ্বত পিপাসা

ঞ্জীরামপদ মুখোপাধ্যায়

Я

কুঞ্জ ঘোষের সঙ্গে পাল্কি করিয়া সেই বছপরিচিত পথ
দিয়া দীর্ঘ চয় মাস পরে যোগমারা স্বন্ধর-ভিটায় পদার্পণ
করিল। শাশুড়ী দোরগোড়াতেই দাঁড়াইয়াছিলেন।
পাল্কি আসিয়া থামিতেই তিনি নিজে একরপ ছুটিয়া
পাল্কির ত্য়ার খুলিয়া যোগমায়ার কোল হইতে থোকাকে
টানিয়া নিজের কোলে লইলেন ও চুমায় চুমায় তাহার
ছুটি গাল রাঙাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার ধনমণি,
আমার ধাত্মণি, আমার বংশধর।

পাড়ার অনেকেই ছেলে দেখিতে আদিলেন। দকলেই ছেলের স্বথ্যাতি করিয়া কহিলেন, বেশ ঠাণ্ডা নাতি হয়েছে গো। কোল বাছাবাছি নেই, কান্না নেই। আহা, বেঁচে থাক।

দেই প্রাচীর-ঘেরা বাড়ির মধ্যে দেই প্রশন্ত উঠান।
আম, কাঁঠাল, লেরু গাছগুলি আসন্ধ লীতের মূথে ঈবং যেন
বিবর্গ হইয়া নিয়াছে। সারারাত্তি হেমস্কের শিশিরে
ভিজিয়া—সকালবেলাতেই পাতাগুলি হইতে জল ঝরিডে
থাকে—টুপটাপ্। বেলা আটটা হইতে চলিল—ডথনও
বৌজের ডেজে শিশিব-বিন্দু শুকাম নাই। বেলা থাটো
হইয়া আদিতেছে; স্থাও উত্তর-পূর্ব প্রান্ধ হইতে পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে সরিয়া আদিতেছেন। সকালের দিকটা
প্রায় ঠিক আছে—সন্ধ্যার দিকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া
আদিতেছে। যোগমায়াদের উঠানে আম-কাঁঠালের
স্থাপ্ত ভেদ করিয়া টুক্রা টুক্রা রৌজ উঠানময়

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রৌল শোভাই বৃদ্ধি করে, শীত নিবারণ করে না।

পা ধুইয়া যোগমায়া ঘবে আসিয়া বসিল। খোকার জক্ত শাক্তী একবানি বেলিং-দেওয়া ছোট খাট তৈয়ায়ী করাইয়া দিয়ছেন। সেই খাটে পরিপাট করিয়া ছোট বিছানা পাতা থাকে। মাথায় বালিশ, ছ'পাশে বালিশ, পায়ের তলায় বালিশ। খাটের উপর একটা বিচিত্রিত কাঠের পুতৃল ও একটা লাল চুষিকাঠি বহিয়াছে, মাথার উপর কাগজের লাল ফুল টাঙানো।

ছেলে শাশুড়ীর কোলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি থাটের দিকে অগ্রসর হইতেই যোগমায়া অফুটস্বরে বলিল, ওর তুধ থাবার সময় হয়েছে, মা।

শাশুড়ী থোকাকে সন্তর্পণে ধাটে শোয়াইয়া ভাষার গায়ে মৃত্ চাপড় দিতে দিতে বলিলেন, তা হোক, থিদে পেলে ও আপনি জেগে উঠবে। ঘুমন্ত ছেলেকে কথনও উঠিয়ো না, বউমা।

হাত পা ধুইয়া ঘোগমায়া আমতলার ঘরের পানে চাহিতেই শাওড়ী বলিলেন, আহা, ঠাকুবঝি—আমার বংশধরকে দেখে যেতে পারলে না। কত সাধ ছিল—তোমার ছেলে মাহ্য করবে। আঁচলে চোথ মৃছিতে মৃছিতে তিনি কর্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

বোগমায়া আমতলার ঘরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। না, ও ঘরের শিকল খুলিয়া নিষ্ঠ্র সত্যকে আনিয়া লাভ নাই। তিনি বেধানেই থাকুন, এই বাড়িতে কিংবা আকাশের উপর, যোগমায়ার কাছে তো তাঁহার মুতা নাই। যে স্নেহ যোগমায়ার অস্তবে তিনি সঞারিত করিয়া দিয়াছেন--দেই স্নেহই আৰু যোগমায়ার অন্তর উপ্চাইয়া আর এক ক্ষুদ্র আধারে সঞ্চারিত হইতেতে ধীরে ধীরে। 'রঘু'র সেই এক দীপ হইতে আর এক দীপ জ্বালার উপমা। ও উপমা রামচক্র একদিন ধোপমায়াকে বলিয়াছিল। এই অনিকাণ দীপ সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে জলিয়া--কভ নর-নারীর অস্তবের মণিকোঠা সালোকিত করিয়া তুলিতেছে আন্ধ অবধি-মাদি-অস্তের সেই ইতিহাদ কোন মানুষ্ট বুঝি লিখিয়া শেষ করিতে পারিবে না। এই সুর্যা যেমন কত দিন হইতে পর্বের উঠিছা পশ্চিমে ঢলিয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে কলা-আবর্ত্তনে দেখা দেন চাঁদ, আকাশে একে একে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে –প্রকৃতির আবর্ত্তনে সংসারও চলিতেছে ভাল বাথিয়া। সূৰ্য্যকোন দিন মধ্যুআকাশে দেখা দেন না, সুর্যোর পাশে নক্ষত্র কোন দিন ফুটিয়া উঠে নাই। ক্ষেত্রে ধারা নদীধারার মত নিম্নামী। ছোটদের সঙ্গে— অবোধনের সঙ্গে তার কারবার।

আহারাদি শেষ হইলে—থোকাকে কোলের কাছে
লইয়া শাশুড়ী শয়ন করিলেন। যোগমায়াও থানিক
দেখানে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। ক্রমে শাশুড়ীর
ডক্রাকর্ষণ ইইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে
খোকার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ওদের ঘুমও যেমন পাতলা—
ভাগবণও তেমনই অল্পনের জ্ঞা। পাখীর ছানার মত
প্রহরে প্রহরে কুধার তাড়নায় কাদিয়া উঠে শিশু—বৃকে মুধ্
ঘষিয়া মাতশুনের সন্ধান করে।

ছেলেকে কোলে চাপিয়া যোগমায়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিন্তর ছপুর। চরকার গুনগুনানি নাই, ও ঘরে শিকল দেওয়া। উঠান পার হইয়া যোগমায়া আমতলার ঘরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর সম্ভর্পণে ঘরের শিকল খুলিল। সম্ভর্পণে—কেননা শাশুড়ীর ঘুম ভাত্তিয়া যাইতে পারে। পিসিমার সঙ্গে ধোগমায়ার যক কিছু গোপন হৃদয়-কথা—সবই চলিত শাশুড়ীর অগোচরে। তিনি জল আর যোগমায়া যেন বালুচর। উপরে সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের স্থানিকরণে সে বালু চিক্ চিক্ করিয়া জলে,—বালুর নীচের শ্লিয়া জলের ধারার মতই যোগমায়ার সঙ্গে তাঁর

ধীরে ধীরে হ্যার খুলিল যোগমায়া। একটা ভাপ্সা গন্ধ বাহির হইল ঘর হইতে, যোগমায়ার বৃক্ও বুঝি একবাব ত্রুক ত্রুক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জীবনের রাজ্যে যে-মান্থ্যের সন্ধ কামনা করিয়া পরম প্রিয় ভাবিয়াছে এত দিন, মরণের রাজ্যে গিয়। তিনি যোগামায়ার ভয়ের বস্ত ইয়া দাঁড়াইলেন। ভয় ত যোগমায়ার জয় নহে—থোকার জয়। কি জানি, অভঙ দৃষ্টিতলে কচি ছেলের যদি কোন অমক্লই ঘটে! মনে মনে চুর্গানাম শ্রবণ করিয়া যোগমায়া সেই ঘরের একমাত্র জানালাটাও খুলিয়া দিল। ঘরে আলো আসিতেই তার ভয় ভাভিয়া গেল। ঘরের সব জিনিসই তেমন আছে, নাই ভয়্ব পিসিমা। ঘোমটা-দেওয়া সলজ্যা নববধটের মত সামনে চরকা রাখিয়া এক হাতে তুলার পাজ—অয় হাতে চরকার হাতল ঘুরাইয়া চলিতেছেন না তিনি। ঘরের মেঝেয় ধুলা জমিয়াছে কিছু। আরক্লা এখানে-ওখানে উকি

সেই ধূলার উপর ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল যোগমায়া। বসিয়া ভাবিল, কোথায় গেলেন পিসিমা? বকুনি থাইয়া সেই হাসি-হাসি মুঝ, সেই ধীর প্রশাস্ত মিষ্ট কথাগুলি, সেই সম্ভূপিত চলন,—কোথায় গেলেন তিনি ? মাকুষ কেনই বা এমন ভাবে না বলিয়া এক দিন কোথায় চলিয়া থায়। সই এমনই নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে—পিসিমাও গেলেন। স্বাই বৃঝি অমনই নিঃশব্দে পলাইয়া যায়। স্থেব ভাগ যাহাদের ভাগ করিয়া দিবার কথা, যাহাদের স্থ্য বিলাইয়া আনন্দ চতুগুলি হয়— তাহারাই একে একে নিঃশব্দে মুখ্য ফিরাইয়া চলিয়া গেল!

পোকা না কাঁদিলে যোগমায়া আরও কভকণ ধরিয়া সেই ধুলায় বসিয়া ওই সব কথা ভাবিত বলা যায় না। গোকার কারায় সে চিস্তার কাগং হইতে বান্তবের মৃত্তিকায় পাদিল। মুখে ঘোমটা টানিতে গিয়া দেখিল ভূটি গও-চোধের জলে ভাসিয়া গিয়াছে; অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে ঘোসমায়া।

রাজিতে আকাশে নক্ষত্র উঠিলে—আনেকক্ষণ যোগমায়।
সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ওগুলির মধ্যে কোন্টি
তাহার পিসিমা, কোন্টি বা সই ৮ ওই ভবভবে উজ্জল
তারাটি ৫ না না, সই যুখন বাঁচিয়া ছিল —ভখনও ভ ও
তারাটি প্রতি সন্ধায় উঠিত। ওর পাশে ওই মিটমিটে
তারাটি ৮ হইতে পারে। প্রত্যেক সন্ধায় আকাশের
যবনিকায় কত নক্ষত্র যে নবজন্ম লাভ করিভেছে - কে
তাহার সংখ্যা গণনা করিবে বল! কত তারার স্থাপ্ত সমাপ্ত হইলে ওখান হইতে খিসিয়া পড়ে, কত তারা বন্ধ করিয়া আবেকটা চোধ চাছিলে—তারারা চোধের উপর আলোর রেধা ফেলে। আলোর রেধা নয়, ওদের সক্ষেহ স্পর্শ।

একটি দিনই যোগমায়। এই সব চিন্তা করিবার অবসর পাইল। পরের দিন হইতে একটি বেঁটে-মত বিধবা আসিয়া শাশুড়ীকে বলিল, দিদি, একটা কথা তোমায় বলি। গরীব হংশী মান্ত্য—গতর খাটিয়ে থাই, কথন বাড়ি থাকি-না-থাকি, বউমাকে খাইয়ে-দাইয়ে তোমাদের বউমার কাছে বেখে যাই।

শাশুড়ী বলিলেন, বেশ ত, ছটিতে গল্প করবে বদে বদে। আমারও এদিক-ওদিক ঘুরতে হয়, ঠাকুরঝি ছিলেন—কত ভরদা ছিল। বেশ ত ভাই, বউমাকে তৃমি রোজ রেথে যেয়ো।

পর দিন বেলা এগারোটার পর একটি ছোট্ট বউকে
লইয়া তাহার শাশুড়ী যোগমায়াদের বাড়িছে রাধিয়া
গেলেন। যোগমায়াদের তথন রায়া চড়িয়াছে মাঝা।
কালো ছোট বউ—কতই বা বয়দ, যোগমায়ার অর্ধেকই
হইবে—বড় জোর বছর-দশেক। নাকে নোলক,
পায়ে মল, কোমরে রূপার গোটও একগাছি আছে।
গোনার গহনা শুধু ছই হাতে মুড়কি-মাছলি, উপর হাতে
কিছুনাই। হাঁ, আর ছই হাত ভরিয়া অনেকগুলি এয়োতির
লোহা আছে।

ঘোমটার মধ্য দিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছে বউটি। তাহার শাশুড়ী চলিয়া গেলে যোগমায়া পিড়ি পাতিয়া তাহাকে বসাইল। আলাপ করিবার জন্য বলিল, তোমার নামটি কি ভাই ?

বউটি মৃধ না তুলিয়াই বলিল—- শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী।

—কাদের বউ তুমি ভাই ? আমি ত কাউকে চিনি না।

বউটি বলিল, তিলিদের বউ। উই যে আপনাদের পাড়া ছাড়িয়ে নিকুড়ি পাড়ার প্রথমেই যে বাড়ি। কালো ছইলেও বউটির মুখথানি বেশ। চোখ ছ'টি ভাগর, নাকটি ঈয়ং থাঁদা এবং থাঁদা বলিয়াই গোলপাল মুখখানি বেশ মানাইয়াছে। লজ্জা বউটির আছে, তবে সে-লজ্জার আগাছা দিয়া আলাপের ফুলগাছগুলিকে সে চাপা দিয়া শ্বিল না। দশ বছরের মেয়ে, কথা ভনিয়া যোগমায়ার দিং হইল,—গৃহিনী-পদবীতে উঠিবার সাধনা ওর যেন প্রায় হইয়া গিয়াছে—অনেক আগে। এই গ্রামকে—
আলিংং যা জানে না—নিভারিনী অনেক বেশি জানে।

বলিল, আপনাদের বাড়ি এই প্রথম এলাম, দিদি—কিন্ত বেশ লাগছে। স্থায় কল্দের বাড়ি মা ক'দিন বদিয়ে বেখেছিলেন, প্রাণ যেন হাপাই-হাপাই করে।

বোগমায়া বলিল, কেন কল্বাড়ির বানিঘোরা দেখডে ভাল লাগ্ড না ?

নিন্তারিণী বলিল, অকচি! কাঁ। কোঁ ক'রে ঘুরচে ত ঘুরচেই রাতদিন। যে হুর্গদ্ধ ঘরে। ছেলেঞ্জলো দিনরাত টেচায়, শাশুজীতে-বউতে খেয়োখেয়ি ঝগডা—

যোগমায়া হাদিল, এখানে ছেলের চীৎকার নেই, ঝগড়াও নেই।

নিস্তারিণী বলিল, বেশ ঘরটি আপনার দিদি— ধোকাটিও কেমন শাস্ত। দেবেন আমার কোলে? কাঁদবে না তো ?

যোগমায়া বলিল, না, পোকনের আমার কোল বাছা-বাছি নেই। এই দেব, টুঁশলটি করলে না।

নিন্তারিণী বলিল, রোজ রোজ দেবেন ত আমার কোলে? আমি কিন্তু ধোকাকে হুধ ধাইয়ে দেব।

- FR 9 1
- আছো, কি নাম বেখেছেন এর?
- নাম ? নাম ত এখনও হয় নি ভাই। মা বলেন — হারাধন, আমি বলি, মধুফুদন।
  - আপনার বর কি বলেন ?

তিনি বলেন—বিমল। আজকাল নাকি পুরোনো নাম রাথার রেওয়াজ নেই।

- —কেন দিদি, ঠাকুর-দেবভার নাম কি মলা? বেশ ত ভাল নাম।
- —কি জ্বানি, ওঁদের পছন্দ। চিঠিতে ওই নিয়ে আমাদের কত ঝগড়া হয়।
  - —চিঠিতে ঝগড়া ? সে কি বকম দিদি ?
  - —কেন, চিঠি লিখতে জান না তুমি <sup>9</sup>

নিস্তারিণী মাথা নাড়িয়া বলিন, না ত।

—ও আমার কপাল! আচ্ছা তোমার বরকে ধখন
6িঠি লিখবে—আমার কাছে এসো—লিখে দেব।

নিন্তারিণী মুধ নামাইয়া বলিল, জাঁকে চিঠি লিখব কি ক'বে ? তিনি ত বাড়িতেই থাকেন।

- —বাড়িতে থাকেন? কি করেন?
- —পাঁচকড়ি বিখাদের দোকান আছে—চাল, ডাল, ছুন, ডেল এই সব বেচে কিনা। সেইখানে চাকরি করেন।
  - —ও। তা কথন দোকানে যান তিনি ?

—এই ত ধাওয়া-দাওয়া ক'রে তিনি গেলেন দোকানে, আমি এলাম আপনাদের বাড়িতে।

---

শান্তভী ভাকিলেন, বউমা, থাবে এস।

পোকাকে লইবার জন্ত যোগমায়া হাত বাড়াইল। নিভারিণী বলিল, আমার কোলেই থাক না দিদি। আপনি থেয়ে আফুন।

- —তোমার ত কট্ট হবে ভাই।
- —কেন কট হবে! পাঁচ বছর বয়দ থেকে মা'র ছেলে বইছি। আমার অভ্যেদ আছে দিদি।
  - —ছেলে কাদলে বালাঘবে দিয়ে এসো।
- আছে। একটু থামিয়া বলিল, আমি রালাঘরে গেলে আপনার শান্তড়ী বকবেন না ?

যাইতে যাইতে যোগমায়া দাঁড়াইল। একটু কি ভাবিয়া বলিল, রামাঘরের রোয়াকে কি দোরগোড়ায় দাঁডালে কি আরু বলবেন। উনি সে রক্ম মান্ত্র নন।

অসমবয়সী, তবু, থোকাতে আর নিস্তারিণীতে যোগমায়ার মনের ফাকগুলি অতি ক্রত পূরণ করিয়া দিল। এখন আমগাছতলার ঘরটিতে গিয়া বসিলে মন ছ-ছ করিয়া উঠে না, রাধারাণীও অনেকথানি অন্তরালে পড়িয়াছে। কোন সঞ্জীহীন নিরালা মুহুর্ত্তে ইয়ত রাধারাণীর কথা মনে পড়িয়া যায়, কোন দ্বিপ্রহরে নিস্তারিণী না আসিলে আমতলার ঘরটিতে চরকার শব্দ শুনিবার জ্ঞা কান ইয়ত সচকিত হইয়া উঠে। সে কতকক্ষণের জ্ঞাই বা! বোকাকে বাওয়াইতে, টিপ ও কাজল পরাইতে, ভিজা

পামছা দিয়া পা মুছাইতে, আদর করিতে অনেকথানি সময়ই যোগমায়ার কর্মবান্ততায় কাটিয়া যায়। তার উপর জ্যেঠ শুভরের ভিটায় আবার পালং শাক, লাউ, সিম ও লঙ্কাগাছ হৃত্ব দেওয়া ইইয়াছে , দেঝানেও সকাল-বিকালের থানিকক্ষণ কাটে। তা ছাড়া, সন্ধ্যা-দেথানো যোগমায়া নিজের হাতে লইয়াছে। কৃষ্টিয়ার অভ্যাসটুকু সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যেদিন কোন কারণবশতঃ সে তৃলসীতলায় সন্ধ্যালীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে পায় না, সেদিন ভাল করিয়া অ্মায় পরারারি অন্থযোগ করিয়া যোগমায়ার পাতলা ঘুমটুকু ভাঙিয়া দেন। তাই সন্ধ্যার দীপ আলিবার ও ভভ শত্মধনি করিবার প্রেক—শাভাড়ীর কোলে ছেলেকে দিয়া সে বলে, একে একটু ধক্ষন ত, মা।

শাশুড়ী সন্ধা-দেখানোর চেয়ে নাতি কোলে করিয়া বসিতেই ভালবাসেন। নাতিকে কোলে লইয়া বলেন, অমনি হরিনামের ঝুলিটাও পেড়ে দাও মা। জ্বপটা সেরে নিই।

আদন-পিড়ি হইয়া বদিয়া বাঁ-হাতের ভালুর নীচে ধোকার মাথাটি রাথিয়া ঈষৎ হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে ভান হাতে মালা জপ করিতে থাকেন। ঠাকুরের নাম বা ধোকার স্পর্শ কোন্টি ভাঁহাকে বেশি অভিভূত করে, কে জানে! একসন্দে পারলোকিক কর্ত্তব্য দারা ও ইহলোকিক সাধ মিটানো তুইই ভাঁর হয়।

ক্রমশঃ

#### বন-মায়া

# শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

কে তৃমি বন-পথে চলিছ একাকিনী!
চরণে রণিতেছে নৃপুর রিণি-ঝিনি।
সে-ধ্বনি শুনি মম পরাণ উন্মনা,
কমল-পাতে যেন কাঁপিছে জল-কণা।
স্থান-প্সারিণী, অচেনা মায়বিনী!
কে তৃমি বন-পথে চলিছ একাকিনী॥

নৃপ্র-ধ্বনি শুনি শিহরে বন-ভূমি,
দখিনা কহে কেঁদে, 'কে ভূমি, কে গো ভূমি!'
ফুলেরা ঝরে গেল পুলকে দলে দলে,
জ্যোছনা লুটাইছে আমল-বনতলে।
পাপিয়া পিউ-তানে গাহিছে উদ্
কৈ ভূমি বন-পথে চলিছ একা

# লিপিকার সত্যেক্ত্রনাথ

#### শ্রীস্থরেশচন্দ্র রায়

(%)

দাৰ্জ্জিলং ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

বন্ধ্বরেয়্\* আমি এখন বদে আছি সাত শ' তলার ঘরে বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।

(১) ফিরোজা রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায় গক্ষড় যেন স্বর্গপথে পাধনা ঝেড়ে যায়। অন্তরবির আভা লাগে পূর্ণিমা চাঁদে শীর্ণ ঝোরা ফকনারীর ত্বংথেতে কাঁদে তবুও (২) এখন নাই অলকা নাই সে ফক আর মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবি কল্পনার।

হঠাৎ এল কুল্পটিকা হাওয়ায় চড়িয়া
ঘুম পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া
কুহেলিকার কুহকে হায় স্বস্টি ডুবিল।
ঝাপদা হ'ল কাছের মান্ত্র দৃষ্টি নিবিল।
ভক্ষভূষণ ভোলানাথের অল বিভৃতি
বিশ্ব 'পরে বারে যেন বিশ্ব বিশ্বতি
দকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অকে জাগে আমার পরাণে!

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াশায়, গুলা ঘেরা পাপড়িগুলি আবার দেখা যায় ; নীল আকাশের আব ছায়াতে নিলীন তক তায় ; "কাঞ্চি" মণির তল তুলিয়ে হান্ধা হাওয়া বয় ! মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ ভরা নীল,— নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় থোঁকে মিল;

\* এই চিটিখানি কবি দিকেন্দ্রনারারণ বাগচির ঠিকানার পাঠান হইরাছিল (খর্গত ধীরেন্দ্রনাথ গভের উদ্দেশ্তে)।

(১) ছাপাইবার সময় এই ছুইটি লাইন এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হয়।

> "ফিরোজা পাধরের মত নীল আকাশের গার বর্গ লোকের বাত্রী গরুড় পাথনা কেড়ে বার।

(२) ছাপাইবার সমর 'তবুও' ছানে 'বলিও' করা হর।

শান্তি হ্রদে সাঁতোরি তার মিটে না **আশা,**. নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাধীর আছে কি বাসা গ

সাঁতার ভূলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অন্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে।
মেঘের বৃকে কিরণ-নারী পিচকারী হানে,
রাম ধন্থকের রঙ্গীন মায়া ছড়ায় বিমানে,
মেঘে মেঘে পানা চুনীর লাবণ্য লাগে,
আচন্বিতে তুষার গিরি উন্ধত জাগে।
দিব্য লোকের যবনিকা গেল কি টুটি' 
অপারীদের রক্ষণালা উঠে কি ফুটি' 
?

সিরিরাজের সাম্বেরী টোপর ওই গো দেখা যায়,—
স্বর্গ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ-স্থমায়!
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে লাখ;
আকাশ-বেঁধা ক্তন্ত চূড়া করেছে নির্বাক্!
নরচরণ-চিক্ল কভু পড়ে নি হোথায়;
নাইক শন্ধ, বিরাট ক্তন্ত—আপন মহিমায়!
সন্ধ্যা-প্রভাত অব্দে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
কন্ধ্যাতি বিহাতেরি দীপ্তি জাগে তায়!
শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় র্ভীন মহোৎসব,
বিদ্র ভূমে রম্ম ফদল হয় ব্ঝি সম্ভব!
মর্প্তে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার।

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আচড় পড়ে নাই,
ওই মৃকুরে স্থ্য, তারা, মৃথ দেখে দ্বাই।
হোথায় নেঘের নাট্যশালা, বল কুয়াদার
হোথায় নীধা পরমায় গলা-ম্মূনার!
ওইখানেতে তুষার নদীর তরল নিশ্চল,
রশ্মি-রেথার ঘাত-প্রতিঘাত চলছে অবিবল।
উচ্চ হতে উচ্চ ও যে মহামহন্তর
নির্মাণতার ওই নিকেতন অক্ষয়-ভাল্কর!

হয় তো হোথাই যক্ষপতির অলকা নগর
হয় তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর;
রক্ষত গিরি শঝ বেড়ি অব্দোপরি হায়
কিরণমন্নী গোরী বুঝি ওই গো মুরছায়!
হয় তো আদি বৃদ্ধ হোথায় স্থধাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি কিরণ সাজে!
কিংবা হোথা আছে প্রাচীন মানস স্বোবর,
যক্তে শীতল আনন্দ যার তর্ম নিকর!
ক্বিজনের বাঞা বুঝি হোথাই প্রকাশ—
সরস্কতীর শুল্র মুধ্র মুদ্ধ হাস!

লামার মূলুক লাদা কি ওই ঢাকা কুয়াশায় পু বাংলা দেশের মান্ত্র যেথা আজে। পূজা পায়! এই বাঙালী পাহাড ঠেলি' উৎসাহ শিখায় ঘুচিয়েছিল নিবিড় তম: নিজের প্রতিভায়। এই পথেতে গেছেন জারা দেখেছেন এই সব. এইথানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব ! এমনি ক'রে স্বর্ণ শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,---আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিশ্বয়। দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনা হারা ? গোখে পলক নাইক তাঁদের-পড়ে না ছায়া. মমতা কি বায় নি তবু—বোচে নি মায়া ? তাই বুঝি হায় ফিরে যেতে ফিরে ফিরে চাই, (क रघन, हाम, वहेन शिर्छ, काशास्त्र शवाहे! সন্ধ্যা এসে ভূবিয়ে দিল বঙীন চবাচব অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতংপর। छेठ्न रमरक मारवात जारनात्र मार्किनः भाराफ, ফুটল খেন ভুবন-জোড়া গাঁদা ফুলের ঝাড়! কুজাটিকায় সাঁঝের আঁগার দিঙন কালো, অরুণ ছটায় ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো। তখন তুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ করে সাসি অছ করা অম্বকারে স্থপন-স্থথে ভাসি। ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র মোহ অমনি তথন খদে **(5ना मृत्थेव ছবিগুলি घिद्य घिद्य वर्रा** ! ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কট্ট যথন পাই हेकां करद क्रक - शाधन भाशक (हरक याहै ; **भिका-भागन (३था ; (अथाय इत्य हिल्लाल,** এ বে কঠোর ব্রুক্তগৃহ সে যে মায়ের কোল। **जारे निगौर्य घरतत कथा कार्य स्म**हे, মেঠো দেশের মিটে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।

সংগোপনে শব্দ যোজন করি ত্'চারিটি
সশবীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্ন স্বাস্থ্য কর্দ্তে আন্ত পড়ছে ভেঙে মন;
ভাক পিয়নের মৃদ্ধি ধেয়ান করে সকল ক্ষণ;
তাই অন্থ্যোধ মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার ক'বে নাও, ভাই!
ইতি\*

শ্রীদত্যেরনাথ দত্ত

( 9 )

রবিবার† ৪৬, মসজিদবাড়ী **স্ট্রা**ট

স্থস্থবেষ্

ধীবেন, ভোমার চিঠি কলিকাভায় আসিয়া পাইয়াছি। তুমি বোলপুরে ঘাইবার আগেই কলিকাভা আসিবার ইচ্ছা ছিল নানা কারণে দেরী হইয়া গেল।

ভনিলাম বোলপুরে ন্তন কৃপ খনন হইতেছে। শেষ

ইইয়াছে কি 
 তোমার অধ্যয়ন অধ্যাপনা কেমন

চলিতেছে 
 অজিতবাব্ব সংবাদ কি 
 আমার লেখা
বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। নৃতন থাতা নৃতনই ফিরিয়াছে।
তিন চারিটি কবিতা দার্জিলিঙে লিবিয়াছি। এথানে
আদিয়া কয়েকটা অছবাদ করিয়াছি। অছবাদগুলা
শীন্তই প্রেসে দিব। পৃজনীয় জ্যোতিরিক্স বাব্ব নামে
উৎসর্গ করিতেছি। "তীর্থ সলিল" নামটা ভোমার কেমন
বোধ হয় 
 নানা দেশের, নানা তীর্থের সংগ্রহ—কেমন 

এথানে গত মঞ্চলবার ইইতে একাদিক্রমে 
রুই ইইতেছে।
আল্ল একট ভাল। তবে রৌজের দেখা নাই।

আমি ১৪ই জুন কলিকাতায় আদিয়াছি। প্রথম ছুই দিন ভয়ানক গরম সহ্ করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ দার্জ্জিলং হ'তে এদে।

ছিজেনবাবু আজ সকালে আমাদের এখানে এসে-ছিলেন। থবর ভাল। উপেনবাবুর থবর ভাল। ফকিরেরঃ বিবাহ ২৪শে আযাঢ়। সে তার পাচ-সাত দিন পুর্বের কলিকাতায় আসবে। তুমি শাবীরিক কেমন আছ ? আমি একরূপ ভালই আছি। চিঠির উত্তর দিয়ো।ইতি

> প্রীতিপ্রয়াসী শ্রীসত্যেক্রনাথ দত্ত

এই কবিডাটি 'কুছ ও কেকা'-তে প্রকাশিত হইয়াছে।
 চারিথ নাই। শীর্বে চিরাছান্ত 'বলেমাতরম' নাই।
 কবি বিধেক্সনারায়ণ বাগচির ত্রাতুস্পুত্র।

**णनिवांत्र (**२)

বন্দেশাতর্গ+

( b )

হুজ্বরেষ

সম্প্রতি আমি একটা অত্যন্ত বিরক্তিজনক কাজে ব্যন্ত আছি। অর্থাৎ সেই অন্থ্যাদগুলিকে (২) নকল কছি। সাত-আট দিনের মধ্যে ছাপাথানায় দেবা। স্থতবাং তোমার ১১ই আষাঢ়ের চিঠির উত্তর ২৭শে আঘাঢ় লিখতে বসেছি। ফ্কিরের বিবাহ হ'য়ে গেল। বৃষ্টির ছত্তে ইচ্ছে সত্ত্বেও বেতে পারি নি। মেয়েটির Photo দেখেচি চেহারা ভালই।

দার্জ্জিলিঙে অবসর ছিল বটে কিন্তু স্থবিধা ছিল না।
Sanitoriumটি হটুগোলের পীঠস্থান বেশীক্ষণ একলা
থাকিবার জো নাই। একজন না একজন শাস্তিভদ্দ
করিতেছেনই। স্থতরাং লিখিবার অমূকূল হাওয়া
গার্জ্জিলিঙে থাকিলেও Sanitorium-এ নেই। স্টার
থিয়েটারের অভিনেতা অমৃত মিত্র সম্প্রতি মারা গিয়াছেন।
ভানিয়াছ কি? ভনির (৩) সঙ্গে এক দিন রান্ডায়
দেখা হইয়াছিল।

পূজনীয় বৰীক্সবাৰ এখন শাবীবিক কেমন আছেন? তুমি এখন Sandow'ৰ মতে exercise করছ? ডোমার শ্রীব কেমন? চিঠির উত্তর দিতে আমার মত দেবী কবিয়োনা।

> প্রীতিপ্রয়াসী শ্রীদত্যেক্স—

( 2)

৮ই আবণ

হুজ্ববেয়

ছিজেনবাবু এখনও দেশ থেকে ফেবেন নি, ভাজাববাব্ধ না। জগদীশক এসেছে। ঠেঁতুর ভাই বামদাসের(৪)
মুখে শুনিলাম বোলপুর হইতে "সাধনা"র মত আর
একথানি মাসিকপত্র বাহির হ'বে। সভ্য কি দু আমাদের
ঘতীনবাবু (বাগচী) নাকি ভার সম্পাদক হ'বার জন্ত

(১) ভারিথ নাই।

- (২) 'ভীর্থ সলিলে' স্থান পাইরাছে।
- (৩) স্বৰ্গত ধীরেজ্ঞনাথ দক্ষের মধ্যম আতা
- + जनांशाशी **।**
- এগ্যাপক গামদাস পা বাহার গবেষণাবৃলক প্রবন্ধ লইরা ছিল।
   রালবোদ বটরাছিল।

ববিবাবু কর্ত্বক অক্তর্মক হ'দেছেন ? সবিশেষ দিখবে।
"বৌঠাকুরাণীর হাট" নাটকাকারে পরিবর্তনের জর্মী
অক্তরোধের মত নয় ত ?\* "বংকিঞ্ছিং" (১) ভানিতেছি
ভাল হয় নাই। অমৃত মিত্রের জন্ম এক শোকসভা
হয়েছিল। \* \* চম্পটির সঞ্চে আর দেখা হয় নি। কিরণ(২)
ভাল আছে। মেজদার(৩) খবর জানি না।
হোদো'র(৪) সংস্কার কার্য্য শেষ ত হয় নি, কবে হ'বে
তাও বলা কঠিন।

ভোমার শরীর বিশেষ ভাল নেই—অর্থ কি ণ জর নাকি ? সবিশেষ খুলে লিথবে।

কাল সন্ধ্যায় ভনির সলে দেখা হয়েছিল। তোমাদের বাডীর ধবর ভাল।

অভিত্যাব্র ধবর কি । পৃজনীয় রবীক্ষবাব্ কোণায় । সিলাইদহে ।

স্থকিয়া খ্রীটে এক পাবলিসিং হাউস হয়েছে। ম্যানেজার দেখিলাম চারুচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়। "প্রবাসী"র চারুবার্ বোধ হয়। পভ গ্রন্থাবলী ছাপানোর ভার নাকি ওরাই মজুম্লারদের কাছ থেকে নিয়েচে। ভোমাদের আশ্রমের সংবাদ কি?

'উদ্বোধনে' হোমশিথার একটা সমালোচনা বেরিয়েছে। মোটের উপর ভালই বলেছে। এবং উহার সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ নাকি আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শ্রীদত্যের

( >0 )

৩১ ভুৱাই

বন্দেশাতরম†

স্হ্ৰবেষ্,

ধিজেন বাবুরা আজ হ'দিন হ'ল কলকাতাম ফিবেচেন। নকল করা কাজটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। স্তরাং আজোও তা শেষ ক'রে উঠতে পারি নি। প্রমধ

- কেনেও সাহিত্যিক অথবা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণকারী ব্যক্তি একদা এই ভাওতা দিয়া নিজের মান বাড়াইবার চেষ্টার ছিলেন বে কবিগুর রবীক্রনাথ তাঁহাকে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের ভার দিয়াছেন। কথাটির মূলে কোনও সত্য ছিল না।
  - (১) শ্রীযুক্ত সোরীক্সমোহন মুখোপাধ্যারের নাটক
  - (২) অধাক ক্ষিরাম বহুর পুত্র বাারিষ্টার কিরণ বহু।
  - (৩) হিরগ্মর রায়
- (৪) হেড্রা পুকুর কবি সভ্যেক্রনাথের সাক্ষ্য অন্যণের প্রির ক্ষেত্র ছিল।
  - † চিঠির কাগজে সুক্রিভ

<sup>\*</sup> ছাতে লেখা নয়। চিঠির কাগজে মুক্তিত। ঐ ধরণের চিঠির কাগজ চথন বাজারে পাওরা বাইত।

ব্লাব্র ভাগিনেয়ী বিভার আগামী ববিবারে বিবাহ।
আমাদের ললিত বাব্র (১) মেয়েরও ঐ দিন বিবাহ।
'যংকিঞ্ছিং' বইটা এখনো হাতে এসে পড়ে নি। স্থতরাং
পড়া হয় নি।

স্থরেশবাবুর\* সঙ্গে স্পাহ্থানেক দেখা হয় নি।

দার্জ্জিলিং থেকে এসে অবধি অর্থাৎ এই দেড় মাসের মধ্য এক দিন মাত্র হার্ম্মোনিয়াম ছুঁয়েছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে stick কর্ত্তে আরম্ভ হয় নি।

শোনা গেল স্বামী শুদ্ধানন্দ কলকাতা থেকে অগুত্র প্রেরিত হয়েছেন। স্থতরাং Memory Drops (২) স্বয়ং 'উদোধনে'র ভার নিয়েছেন।

আমিও নিম্বৃতি লাভ ক'বলাম।

'প্রভূ'! 'প্রভূ'!

চারুবাবুর (৩) এরণ পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? কবি ও লেখক থেকে একেবারে নিভান্ত গুরুদাসগন্ধী প্রাকাশক; 'উপিক্যাস'। •••

তোমাদের নৃতন মাদিকের নামকরণ হ'যেছে কি ? যদি হয়ে থাকে ত লিখবে। এবং কবে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব তা'ও লিখো। ভনির সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল। ভাল আছে। ইতি

শ্রীদত্যের—

(35)

ब्रविवाद्र।

বন্দেমাছরম (৪)

<u>স্থ্যস্থ্যের</u>

ষণাসময় কলিকাভায় পৌছিয়াছি। কলিকাভায় নৃত্যু প্ৰবেৱ অভ্যন্তাভাব।

কাল রাত্রে বাগচী বাসায় আনন্দ ভোক ছিল। ঐ ভোকে বাহিরের লোকের মধ্যে, বলাইবাব্, প্রতুল এবং আমি। ভোমাদের উৎসবের কি দিন শ্বির হইয়াছে ? দিখিও। । 'তীর্থ-সলিল' ছাপা চলিতেছে পূজার পূর্বের বাহির করিবার । চেষ্টা করিডেছি।

যতীনবাব্∗ এবং চাফবাবু (১) কি এখনও বোল∹ পুরে আছেন ? কাগজের (২) খবর কি ? কভদ্র

<u>শ্রীদত্যেক্ত</u>

( >< )

রবিবার(৩)

বন্দেমাতরম (৪)

স্থল্পবেধু

ধীরেন ভোমার চিঠি যথাসময়ে পৌছেচে। এথানে এখনও বৃষ্টির উৎপাত চলিতেছে। সে দিন ভনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তৃমি নাকি লিপেচ আমি চিঠিপজের জবাব দিই নি ? এক লিপি বিস্তার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সে দিন উপস্থিত হয়েছিলুম। থিয়েটারের চেয়েও কৌতুককর, কারণ ওধানে বাংলা, বেহারী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিদ্ধি, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, মলয়ালম্ প্রভৃতি ভাষায় সেই দেশের লোকেরা বক্তৃতা করেছিলেন।

কর্দে মৃত্যুক্তির মৃত্যুক্তান বোধ হয় পেয়েছ। বাংলা দেশ দর্বব্রেষ্ঠ অভিনেতা থেকে বঞ্চিত হ'ল। 'প্রবাদী'তে আমার বই ত্থানার সমালোচনা দেখেচ ? কি মনে হয়? ধ'রে প'ড়ে করিইচি ? শ্রীমতী কামিনী দেনকে (আমি 'রায়' লিখতে রাজী নই) চাক্ষ্য দেখি নি—দে তোমার ভাগ্যের কথা; আমি একথানা তাঁহার ফোটোগ্রাফও দেখিতে পাইলাম না। অথচ জোগাড়ের চেষ্টায় আছি বছদিন।

"শারদোৎসব" পজিলাম। গানগুলির তুলনা নাই।
তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের একটি বিচিত্র atmosphere
ইহাকে ঘিরে রয়েছে। ভাল কথা, "শারদোৎসবে"র আমি
প্রথম ক্রেডা। প্রকাশকদের পক্ষে "বউনি" কেমন ? শুভ
না অশুভ ?

আমার বইয়ের কম্পোক কাল শেষ হ'য়েছে,

 <sup>(</sup>১) ললিভকুফ বস্থ প্রগায় নগেক্সনাধ বস্থ প্রাচাবিদ্যামহার্ণবকে বিখকোর প্রণয়নে সাহাত্য করিয়াছিলেন।

<sup>\*</sup> ফুরেশ সমাজপতির

<sup>(</sup>২) বামী সারদানন্দ। কথা বলিতে বলিতে পুত্র হারাইরা বলিতেন 'কি বলছিলান ?'

<sup>(</sup>৩) চান্ধচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যার। এ সময় পর্যান্ত, চান্ধবাবুর সলে ক্ষি সভোন্দ্রনাধের খনিষ্ঠতা হর নাই।

<sup>🕇</sup> ভারিখ নাই

<sup>(</sup>৪) চিঠির কাগতে যুক্তিত

<sup>\*</sup> কৰি যতীন বাগচি

<sup>(</sup>১) চাঙ্গ বন্দ্যোপাধার

<sup>(</sup>২) বোলপুর ব্রহ্মধাশ্রম হইতে দিনেক্রনাথ ঠাকুর একটি নাসিক । বাহির করিবেন কথা হয়।

<sup>(</sup>৩) তারিধ নাই।

<sup>)</sup> विकि नामस् 'स्टब्स्कान्स' क्रिक्

এখন বোধ হয় আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই বেক্তে পারবে।

দিনেক্র বাবুর কাগজ অত দেরীতে বেরুবে কেন ? তুমি শারীরিক কেমন আছ ? কলিকাতায় কবে নাগাদ পৌছিবে ?

ভোমাদের উৎসবে সর্বসমেত (বোলপুরওয়ালা এবং ভোমবা ও ছেলেরা ছাড়া) কতগুলি লোক হইবে ? আন্দান্ধ করিতে পার ? আমবা যদি যাই তবে ভোমাদের কোনও অস্থ্রিধা হইবে না ? জ্যোতিরিক্স বাবু যাইবেন কি ? লিখিয়ো। ইতি

উৎসব কবে ?

প্রীতিপ্রয়াসী শ্রীসভ্যে**ন্ত্র** 

(20)

शीरत्रन,

ষোল শ' মাইল দূরে হিমাজীর অন্তঃপুরে আঙ্বৰ আঙুৱে ধার কাটে অহনিশ এবাবের বিজয়ায় পাঠাইছে সে ভোমায় কাশ্মীরী "বঠনগী" আর কাশ্মীরী কুণিস

শতোক্ত#

কবিতার এই প্রাথানি কাশ্মীর হইতে একটি চিত্রিত কার্চে লেখা।
 কার্ডখানির ঠিকানা লিখিবার পৃষ্ঠার বাম দিকে কবিতাটি লেখা এবং
 ভান দিকে

D. N. Dutt Esq.15, Paikpara RoadP. O. BelgachiaCalcutta.

লেখা বহিরাছে। অপর পৃষ্ঠায় একটি ছবি। ছবিটির নীতে লেখা Raja Sir Ram Singh's House Boat Kashmir.

# চরৈবেতি

#### श्रीविषयुनान हरिष्टेशियाग्र

কালবোশেধীর মেঘের পাতায় বিজ্ঞলীর অক্ষরে
চরৈবেতির অগ্নিমন্ত্র। কর্ণবিদারী করে

ৰক্ত ইংকিছে চল, চল, চল নবযৌবনদল!
জীবনের ধ্বজা উড়াইয়া চল আনন্দে চকল।
জীবন সত্য, জীবন নিত্য। তুর্কার তার ধারা
পশ্চাতে কেলে শত মৃত্যুরে চিরবন্ধনহারা
চলে অবিরাম সমুখপানে। মাঘের রিক্ত ভাল
মৃক্লে মৃক্লে মৃক্লিত করি আসে বসন্তকাল!
দ্র দিগত্তে সাল্ধা স্থা নিতি নিতি ভূবে যায়,
পূর্বে গগনে নবগরিমায় দেখা দেয় পুনরায়!
অন্তবিহীন অন্ধ্যারেরে পলে পলে করি ক্ষর
চলে আলোকের চিরঅভিযান তুর্দম তুর্জয়।
সেই আলোকের আমরা বাহিনী। মৃত্যুর পশ্চাতে

মৃক্তিত ধরা পড়ে আছে আজি মৃত্যুর পদতলে
দিগন্ধ জুড়ে আজিকে চিতার বক্তবিদ্ধিলে।
বিজ্ঞান হ'ল দেশে দেশে আজ মৃত্যুর কিন্ধরী,
জ্যোৎস্নাপ্নাবিত আকাশ হইতে অনল পড়িছে করি!
পূর্ণিমা রাতে ঘাসের পাতায় নররক্তের দাগ!
দোশপেয়ের কাছে হার মানিয়াছে বনের সিংহ বাঘ!
মাস্থবের মাঝে লুকানো ছিল যে গুহাবাসী জানোয়ার—
—ব।হির হইয়া এলো সে আজিকে হাতে নিয়ে হাতিয়ার।
বহুমানবের তপশ্র্যা গড়িয়া তুলিল য়ারে
সেই সভ্যুতা-মন্দির ভোবে বক্তের পারাবারে!

জীবনপূজারী দৈনিক দল! আজিকে ঝড়ের বাজে চলার মত্র কঠে লইয়া বিজয়ধ্বজা হাতে বাগানে তাহার হাতের ফুলগাছ একটিও নাই, তুই-চারিটি
লাউ-কুমড়ার, গাছ বেড়া বাহিয়া উঠিয়াছে। বেড়ার
ধাবে ধাবে ক্ষেক্টা লহা, বেগুনের গাছ লাগানো আছে।
স্বামী ফুল ভালবাসিতেন বলিয়া বিপাশা নিজের হাতে
এই ছোট্ট বাগানখানা ক্রিয়াছিল। নৃতন বধৃ হয়ত
ফুলের চেয়ে তরকারীর বাগানই বেশী পছল করে।
বিপাশার পছলমত এ বাড়ীতে কিছু হইবার দিন হয়ত
আর নাই! এক ঝলক অঞ্চ আসিয়া অক্সাৎ
ভাহার চক্ষু প্রাবিত ক্রিয়া দিল।

স্থান কবিয়া আদিয়া আহ্নিক করিতে গেলে ফোঁটা আদিয়া ভাষার হাত হইতে আদন লইয়া পাতিয়া দিল, ফুল চন্দন গুছাইয়া দিল, সে যে নিজেই সব ঠিক করিয়া লইতে পারে সে জন্ম ফোঁটার এত বাস্তভার কিছু নাই, একথা বলিতে গিয়াও দে বলিতে পারিল না।

পূজা করিতে বসিয়া বিপাশার চোথ দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। যাহাকে হারাইয়া এই সাত বংসর সে অঞ্পাত করিয়াছে, তাহার চেয়ে সে যে আরও কত বেশী হারাইয়াছে, আজ তাহা বুঝিল।

পূজা শেষ করিয়া সে দেখিল নিরামিষ-ঘরের সমূথের রোয়াকে তাহার আহারের ঠাই হইয়াছে। শাশুড়ী রাঁধিতেছেন, বলিলেন, "বড় বৌমা, তুমি থেয়ে বিশ্রাম কর, কাল রাত্রে জলটুকুন থাও নি, গাড়ীতে ঘুমই কি আর হয়েছে ?"

বিপাশা শুন্থিত হইয়া গেল। দেবব ননদেরা ধায় নাই, শাভ্ডী ধান নাই, সে কি ইহাদের অভ্রক্ত রাথিয়া কোনো দিন আহার করিয়াছে? সোমবারের ত্রত করিয়া শাভ্ডী উপবাসী থাকিতেন, তাঁহার অফলের ব্যথা ছিল বলিয়া বিবাহের পর হইতে বিপাশা তাঁহাকে উপবাস করিতে না দিয়া নিজে উপবাস করিয়াছে। পরদিন আমিষ-নিরামিষ তুই ঘরের রালা মিটাইয়া সকলকে ধাওয়াইয়া ভাহার খাইতে বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। আজ ভাহার জন্ম সকলের উৎক্ঠা কেন তাহার এত আদর কিসের জন্ম স

সে মৃত্ আপত্তি করিলে মেল্ল-জা, বলিল, "তুমি কদিন বা থাকবে দিদি, দকলের দঙ্গে তোমার কি কথা! তুমি থেতে ব'লো।"

বিশাশা এতক্ষণে চম্কাইয়া উঠিল, একথা সে ভাবে নাই! সভাই ড, সে ড ছ-দিনের জন্ত আসিয়াছে, সে ধে এ বাড়ীর অভিথি! এ বাড়ীর অন্ত লোকের সঙ্গে ভাহার তুলনা হইতে পারে না! বৃদ্ধা শান্ত জী ভাত বাড়িয়া গরম ভাজা ভাজিয়া দিলেন, শাক, ক্ষক্তো, ঝাল, ঝোল বাঁধিয়াছেন অনেক। শান্ত ড়ীকে বিপাশা কোনদিন বাঁধিয়া থাইতে দেয় নাই, আজ ভাঁহার আক্ত মুধ্বের দিকে চাহিয়া ব্যথিতা ইইয়া বলিল, "এত বেঁধেছেন কেন মাণু আমার জক্ত ?"

সাবধানে ভাজা উন্টাইতে উন্টাইতে শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার মায়ের কাছে তুমি কত যত্নে থাক মা, ছ-দিনের জন্ম আমার কাছে এনেছ, কি দিয়ে ছটি ভাত মৃথে দেবে p"

ঘন ছুধে সুব্ড়ি কলা ভাঙিয়া দিতে দিতে ফোঁটা বলিল, "কিছুই খাচ্ছ না বৌদি, রাশা ভাল হয় নি বুঝি ?"

বেদনায় বিপাশার বুক টন্ টন্ করিয়া উঠিল। স্বামী
দেবরকে আহার করাইয়া আফিস, স্কুলে পাঠাইয়া, ননদ
ছটিকে সানাহার করাইয়া ঘুম পাড়াইয়া, শাভ্ডীর
আহারান্তে হরিতকা লবন্ধ তাঁহার হাতে দিয়া, গরুর বড়
কাটিয়া, অবেলায় ভাত বাড়িয়া সে বাইতে বসিয়াছে!
অন্ত জলবাবার না থাকায় দেবরেরা স্কুল হইতে আসিয়া
ভাত থাইত। থাইতে বসিয়া বিপাশার মনে হইয়াছে
যে হেঁসেলে ভাত ছাড়া সেদিন অন্ত কিছুই নাই। সে
নিজের মাছের ঝোলের বাটিটি ঢাক্নির তলায় ঢাকা
দিয়া রাখিয়া ভাল চচ্চড়ি দিয়া খাইয়া উঠিয়াছে। কেহ
খোঁজ লয় নাই, কেহ আক্ষেপ ক'রে নাই, কি পরিত্থিতে
ভার বুক ভবা ছিল, কিন্তু আজ সকলের সমাদরে তাহার
বুকে এত বেদনা বাজে কেন?

অনেক কটে চোথের জল সামলাইয়া সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। মেজ-জা আসিয়া স্থপারি লবক হাতে দিয়া বিশ্রামের জন্ম ঘরে মাতুর বিছাইয়া দিল।

বিপাশা চূপ করিয়া ভইয়া রহিল। বাহিরের কর্মকোলাহল কানে আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে চঞ্চল
করিয়া তুলিতে লাগিল। দেববদের সান হইল, আহারের
স্থান হইয়াছে কিনা, কে জানে ? এখনই হয়ত তাহারা
বলিবে খাবার কাছে বৌদি না থাকিলে তাহাদের পেট
ভরে না জানিয়াও বৌদি শুইয়া আছে কি বলিয়া ?
বিপাশা উৎকর্ণ হইয়া রহিল এখনই তাহাদের উচ্চ কপ্রের
আহ্বানে হয়ত তাহাকে উঠিয়া বাইতে হইবে। কিছ
কেহই তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইল না। তাহাদের
থাওয়া হইয়া গেল, হয়ত শান সাজা হয় নাই, টিফিন
গোছাইতে হয়ত মেজবৌ ভ্লিয়াই গিয়াছে। ছিটে
খাইতে বিসয়াছে, তাহার থোকা কাদিয়া তাহাকে বিশ্বাক
করিতেছে, শাশুড়ীর আহারের পর একট্ তেঁতুল খাওয়াক

অভ্যাস, সেটুকু হয়ত তিনি পান নাই। এইরূপ কত চিন্তা তাহাকে উতলা করিয়া তৃলিতে লাগিল। কিন্তু সে উঠিয়া গেল না, কেনই বা যাইবে, দে যে এ বাড়ীর অভিথি! সে যে তু-দিনের জক্ত এখানে সমাদর পাইতে আসিয়াছে! এ বাড়ীর স্থপ-তু:থের সহিত ভাহার বাগাবোগ ঘুচিয়া সিয়াছে।

বৈকালে মেজবউ আসন পাতিয়া পাথরের রেকাবিতে ফল মিষ্টি আনিয়া দিল। জায়ের ম্থের দিকে চাহিয়া বিপাশা বলিল, "এ সব আবার কেন মেজবউ ?"

জা বলিল, "ও বেলা ত ভাত থেতে পাব নি, তোমাব ত কট্ট করা অভ্যেস নেই, ত্-দিনের জন্ম আমাদের কাছে এসে কেন কট করবে বল ?"

আর কিছু না বলিয়া বিপাশা তু-টুকরা ফল তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিল। ছিটের ধোকা আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল, বিপাশা মিষ্টিটি উঠাইয়া তাহার হাতে দিল। ছিটে বলিল, "কেন ওকে দিলে বৌদি, ভারি হ্যাংলা ছেলে, তুমি কি থাবে?" বলিয়া অন্ত একটি মিষ্টি আনিয়া বিপাশাকে দিল।

খোক। তৃথ্যির সহিত সন্দেশটি খাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া বিপাশা দীর্ঘনিখাস ফেলিল। ছিটে যথন ছোট ছিল, তথন কোন ভাল জিনিসই বিপাশা থাইতে পারে নাই—ছিটে, ফোঁটা কাড়িয়া খাইয়াছে। আৰু তাহাদের ছেলেকে একটা সন্দেশ দিলে তাহার আহার অসম্পূর্ণ থাকিবে এ কথা তাহারা ভাবিল কেমন করিয়া ?

সন্ধার সময় মেজ দেবর আফিস হইতে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া জল থাইতে ধাইতে বলিল, "ক-দিন থাক্বে বৌদি, তাঐ মশায় নিতে আসবেন, না চঞ্লবাবুর সলেই ফিরবে ?" বিপাশা বলিতে পারিল না যে সে ঘাইবে বলিয়া আদে নাই, সে থাকিতেই আদিয়াছে, তাহারই হাতে গড়া সংসারে সে একটু স্থান পাইতে আদিয়াছে! সে সমাদর লাভ করিতে আদে নাই, সমন্ত জীবন যেমন-সে সমন্ত জভাব-দৈল্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে, আজও সে তাহাই চায়! কিন্তু বিবর্ণ মূপে বলিল, "না চঞ্লের সঙ্গেই ফিরব।"

কেছ তাংকে ত্-দিন থাকিবার জন্ম অমুরোধ করিল না, এত শীঘ্র চলিয়া যাইবে বলিয়া অমুযোগ করিল না, তৃঃথ প্রকাশ করিল না। ছোট দেবর বলিল, "চঞ্চলবাবু ত বললেন, তিন দিন ছুটি নিয়ে তোমার দক্ষে এসেছেন, তবে তুমি কালই যাক্ত ?"

সংক্রেপে বিপাশা বলিল, "ই্যা"—

যাত্রার সময় মেজ দেবর একধানা গরদ আনিয়া তাহার হাতে দিল। দেবর, ননদ, জা সকলেই আসিয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ী কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার ত সচ্ছল সংসার নয় যে জোর ক'রে তোমায় ধরে রাধব মা ? ওরা ছৃভাই কোন মতে সংসার চালায়, ছিটের বিয়েতে কতক-গুলো ঋণ হয়েছে, আবার ফোঁটাকেও ত দিতে হবে। এখানে থাকলে কত কট হবে, এই মেজবৌ কত সময় কত কট করে—"

বিপাশা হাত বাড়াইয়া ছিটের থোকাকে কোলে নিতে গিয়াছিল, আর সহু কবিতে না পারিয়া শাভ্তীকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

চঞ্চ বলিল, "থাকবে ব'লে মিথ্যে এডগুলো জিনিস টেনে আনলে কেন দিদি ?"

চোথের জল মৃছিয়া বিপাশা হাসিতে চেটা করিল।



# अधि विविध अप्रभ अधि

# भौनवी कजनून श्रकत वर्छाः भ

वाकाना (मर्गद श्रेकारमद यक्तमाधरमद वर्ष वर्ष প্রতিশ্রুতি দিয়া মৌলবী ফজলুল হক গত ছয় বংসরের মধ্যে তাহাদের জন্ম উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করিতে भारतम नाहे। अन नानिभी रवार्ड वनिशास्त्र, महासमी আটন হটয়াছে, কিন্ধ অল জ্বনে ও সহজে ঋণদানের বন্দোবন্ত না করিয়া দেওয়ায় ঐ তুই আইনের ছারা কৃষক-সাধারণের উপকার হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম দেদ আদায় হইয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক বিভালয়ের সংগ্যা विक्ति हम् नाहे विमालहे हाल। निष्क्रत अहे मव व्यक्तमण ঢাকিবার জন্য অবশেষে মৌলবী ফজলুল হক ফ্লাউড ক্মিণনের এক পান্টা পরিকল্পনা প্রকাশ জনসাধারণকে বিভাস্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরিকল্পনাটির সার মর্ম থাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হটতে উচার প্রকৃত রূপটি কল্পনা করা কঠিন। যে **ছ**ইটি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন, সমগ্র পরিকল্পনাটি इहेटन छेहात अभव विषयश्रीन विठात कवा शहेरव।

হক সাহেব ক্রুষ্কদের "মোট উৎপন্ন ফ্র্সলের এক-ষ্ঠাংশ" রাজত্ব অ্বরূপ আদার করিতে চাহেন। এই ষ্ঠাংশের মূল্য আদায় হইবে, ফ্সল নহে। কৃষকেরা বর্জমানে উপর্পক্ষে বিঘাপ্রতি ৩ হারে থাজনা দিয়া থাকে। গড়ে খাজনার হার ছই টাকার বেশী হইবে না। ইহার উপর কয়েক দফা সেস আছে বটে, তবে তাহার পরিমাণ ধুব নহে, ধাজনার উপর আবি এক টাকার বেশী হইবে না। হক সাহেবের প্রস্তাবিত হইলে কৃষকগণ যেখানে ব্যবস্থা কাৰ্যে পরিণত উধ্বৰ্ণকে ভিন-চার টাকা করিয়া দিভ, দেখানে ভাহাদিপকে ন্যুনপকে ভের-চৌদ্দ টাকা করিয়া দিতে হইবে। মোট উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ হক সাহেব আলায় করিছে চাছেন, লাভের বঁচাংশ নছে। কৃষিকার্ব্যের ব্যয় वात बाहरव ना ।

কৃষিকার্যে একজন সাধারণ দরিত্র কৃষকের নিম্নলিখিত-মুগ ব্যয় হয় ও লাভ হয় :—

| ধান-চাষের বিঘাপ্রতি ব্যয়—     |          |       |
|--------------------------------|----------|-------|
| বীঞ্চধান পাচ সের               |          | ij o  |
| অমি-চাষে চার জন লোক চার দি     | न        |       |
| খাটিতে হয়। তন্মধ্যে পিতাপু    | <b>(</b> |       |
| थांटिल এবং इंडे क्रन मक्त नहें | न्       |       |
| मिनिक छिन जाना शास इ-ज         | 4        |       |
| মজুবের চার দিনের মজুবি         |          | 7#0   |
| ধান বোনা •                     | • •      | 510   |
| ফদল কাটা •                     | • •      | >   0 |
| মাঠ হইতে ধান ঘরে তোলা          | •••      | >     |
| ঝাড়াই                         |          | 0     |
|                                |          | 200   |

সাধারণ অবস্থায় ধানের দর খুব বেশী হইলে থাও টাকা থাকে। বিঘাপ্রতি সাধারণতঃ অর্থাৎ সার না দিলে ৬ মণের বেশী ধান উৎপন্ন হয় না। আড়াই টাকা হাবে ৬ মণ ধানের মূল্য ১৫১ এবং ধড়ের দাম ৪১ নোট ১৯১ পর্যন্ত সাধারণ দরিত ক্লমকের বিঘাপ্রতি জমির আয়। স্থতরাং তাহার লাভ হইতেছে—

> আয়—১৯-ব্যয়—১<u>०-</u> ১-

এই নয় টাকাকে লাভ বলা সক্ত নহে এই জ্বন্ত হে হৈ বা মধ্যে থাজনা এবং পিতাপুত্র ক্ষমকের মজুরি,—
চাষ দেওয়া, ধান বোনা, নিড়ানো, ফদল কাটা, ফদল বহন
এবং ঝাড়াই, কোনটির মধ্যেই ধরা হয় নাই। সাধারণ
ক্রমকের মধ্যে ক্ষমিকার্যে লাভ হয় না, নিজের মজুরি উঠিয়া
আাদিলেই ভাহারা ঈশ্বনকে ধ্যুবাদ দিয়া থাকে।

ধান উঠিয়া গেলে ক্বকেরা একটি অর্থকরী ফসল বুনিয়া থাকে; তন্মধ্যে আলুর হিসাব ধরা যাক্। আলু-চাবে ব্যয় হয় নিয়োক্তরূপঃ

| সার               | ٠,  |
|-------------------|-----|
| জ্ল-সেচার মন্ক্রি | 76- |
| বীজ               | ¢-, |
| স্ভাক্ত মজুরি     | 305 |
| •                 | 84  |

মোটাম্টি দার দিলে বিঘাপ্রতি ২৫ মণ পর্যন্ত আৰু উঠিয়া থাকে। দাধারণ অবস্থায় আলুর দর ক্লয়কেরা পান্ন ২৪০ টাকা মণ, অর্থাৎ ২৫ মণে পায় ৬২৪০ আনা। আলু-চাবে তাহার লাভ হয়—

> खान्न ७२॥० वान्न ४६. ১१॥०

ধান এবং আলু চাষে তাহার মোট লাভ হয়— ন্টাকা + ১৭৪০ টাকা – ২৬৪০ টাকা।

হক সাহেবের ষষ্ঠাংশ আদায় হইলে ভাহাকে দিডে হইবে মোট আয় ১৯০ টাকা + ৬২॥০ টাকা - ৮১॥০ টাকা - ৮১॥০ টাকার ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ ১৬॥০ টাকা। ছই ফসলে মিলাইয়া ভাহার নীট আয় বেথানে হইতেছে ২৬॥০ টাকা, সেথানে ভাহাকে নৃতন ব্যবস্থায় গবরেনিটকে দিতে হইবে ১৬॥০ টাকা। বর্ত্তমানে জমিদারকে সে ৩।৪ টাকা উদ্বেশিকে দিয়া রেহাই পাইভেছিল।

ক্লাউড কমিশন বিপোর্টে ক্লবিকার্য্যের ব্যয়ের যে হিলাব দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে, রিপোর্টের মাত্র দশ প্যারা পূর্বে তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের হিসাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৬৮ প্যারায় তাঁহার। বলিয়াছেন ধে দিনমন্ত্রের মন্ত্রি সমেত কৃষিকার্য্যের ব্যয় ফসলের মলোর এক-ভতীয়াংশ এবং ঐ সঙ্গে দেখাইয়াছেন বঙ্গীয় প্রস্তাহত আইনেও ঐ অমুপাতই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৫৮ প্যারায় তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন যে ১৯২৯ সালের পর হইতে ফদলের মূল্য অভ্যন্ত কমিয়াছে। বলীয় প্রজামত আইন পাস হইয়াছে ১৯২৮ সালে। স্থতরাং ঐ ছাইনে গৃহীত অমুপাতকে ১৯২৯-৩০-এর দারণ মন্দার বাজারের পর কোন মডেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা চলে না। দেশের সাধারণ অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পূর্বাপর धार्या मा धाकित এই প্রকার ভুল হওয়া অবশ্রস্তাবী। কৃষিকার্য্যের ব্যয়ের অমূপাত এ দেশে জমির উৎকর্ষ এবং क्रवरकद मुन्धन विनिद्धांश (Capital Expenditure) ক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে, এবং এই অমুপাত সম্বন্ধ অভান্ত মোটামটি ধারণা করিবার উপযুক্ত সংখ্যামূলক তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

হক সাহেবের ষঠাংৰ আদায়ের ব্যবস্থা হইলে দরিত্র ক্রমক বর্তমানে যাহা দিতেছে তাহার চতুগুণ ভাহাকে দিতে হইবে, বন্ধিষ্ণু যে ক্রমক ভাল সার ও বেশী টাকা বায় ক্রিয়া চাম করিতেছে, তাহাকে দশ গুণ পর্যন্ত দিতে হইতে পারে।

অতঃপর প্রশ্ন, এই ষ্ঠাংশের মূল্য ধার্য করিবে কে, এবং কোন্ হিদাবের উপর নির্ভর করা হইবে ? মোটাম্টি জমিতে বিঘা-প্রতি ২৫ মণ আলু উঠে, আবার ভাল দার দিলে ও জলসেচা ভাল হইলে ৬০ মণ পর্যান্ত ঠিডে পারে। উৎপর ক্ষালের পরিমাণে বেধানে এত প্রভেদ, সেধানে কোন গড়পড়তা হার নির্দ্ধারণ করা চলে না; প্রতি বৎসর প্রতি ক্ষকের উৎপর ক্ষালের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। ইহা সন্তব হইলে ভোডরম্বরকে কেন ফদলি হিদাব বাতিল করিয়া নির্দিষ্ট ক্ষমির উপর ধাজনা বাঁধিয়া দিতে হইয়াছিল ?

খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে হক সাহেবের প্রস্তাব আত্যন্ত আপসা। প্রকাশিত সারমর্ম হইতে ইহাই বুঝা যায় বে জমিলার তালুকলার প্রভৃতি আর জমির মালিক থাকিবেন না, তাঁহারা খাজনা-আদায়কারী রূপে অভংপর পরিগণিত হইবেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি বংসর একটা অভ্যন্ত মোটা রক্মের পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি হস্তগত হইলে এ সম্বন্ধে বিভৃত আলোচনা করা হইবে।

#### পঞ্চাশ বিঘার প্রশ্ন

योनवी क्कल्न इरक्द विजीय উल्लब्साना প্রভাব এই যে কোন প্রকৃত কৃষক ৫০ বিঘার অধিক স্থমির মালিক হইতে পারিবে না। সোদালিকমের মূলনীতি না জানিয়া, এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা না ব্রিরা সাম্যবাদী বুলি আওড়াইতে গেলে হাস্তকর অবস্থার স্ষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক। ক্রমকের মৃত্যুর পর হিন্দু আইনে ভাহার ৰুমি ভাগ হইবে, তাহার তিন পুত্র থাকিলে জনপ্রতি ১৭ বিঘার মত পড়িবে। এক পুরুষের মধ্যেই ৫০ বিঘা ১৭ বিঘায় এবং বিতীয় পুরুষে উহা আরও তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ হইয়া ৫ বিঘায় দাড়াইবে। ইহাও কি ক্রয়কের মদলসাধনের সমাক্রতান্ত্রিক উপায় ? হিন্দু এবং मुननभान आहेन वननाहेशा क्रमित উखताधिकात वह ना করিলে হক সাহেবের পক্ষে এই ৫০ বিখা জমিকে অবিভক্ত वाथा किकरण मछव ? हिन्सु माम्रजान चाहेरन वाहाबा नरफ, ভাহাদের পক্ষে আরও অস্থবিধা আছে। সায়ভাগ আইনে হিন্দু পিতার জমি দান-বিক্রয়ের অবধি অধিকার বহিয়াছে। ৬০ বংসর বয়স্ক পিতার সহিত ৩০ বংসর বয়স্ক পুত্রের যদি महाय ना शांक, म यमि छेखताथिकात विश्व इहेवाव ज्यानका करत, जाहा हहेरन ता कड समि कम कतिएड गावित्व ? यथन त्म अमि अम कवित्र हाहिराज्यहः, ज्ञथन নে 'প্রকৃত কৃষক' নহে, ক্লযকের সাহায্যকারী মাত্র। কৃষকের সাহায্যকারীকেও যদি 'প্রকৃত কৃষক' ধরা হয়, এবং তদক্ষসারে যদি ভাহাকে ৫০ বিঘা জমি ক্রয়ের অধিকার-ক্রের প্রাপ্ত হাইলে শিভার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-ক্রের প্রাপ্ত ১৭ বিঘা এবং সোণার্জিত অর্থে ক্রীত ৫০ বিঘা এবং ৬৭ বিঘা হইতে হক সাহেব যে ১৭ বিঘা কাড়িয়া লইতে চাহেন, ভাহা কোন্ জমি দু উত্তরাধিকারক্রের প্রাপ্ত, না ক্রীত জমির অংশ ? কোন্ জমি নেওয়া হইবে ভাহা কে ঠিক করিবে ? হক সাহেবের এই উত্তট পরিক্রনা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে যে সমাজভাত্রিক সমাজ গঠন অভ্যাবশ্রক, ভাহা গঠিত হইয়াছে অথবা অদ্ব ভবিষ্যতে অর্থাৎ হক সাহেবের আগামী নির্বাচন ঘন্দে অবতীর্ণ হইবার পূর্বই গঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বিদ্যা কি ভিনি বিশ্বাস করেন ৪

এই ৫০ বিঘা জমি বাঁধা পরিক্রনার বিরুদ্ধে আরও একটি আপতি আছে। বাংলা দেশে জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার কলের লাকল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ অসম্ভব। ৫০০ বা হাজার বিঘা জমি একদকে না পাইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা যায় না। এই স্থবিধা না দিলে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণকে কৃষিকার্য্যে আগ্রহশীল করিয়া ভোলাও যায় না। বাংলার সরকারী থাসমহলে এবং অন্যান্য স্থানে লক্ষ লক্ষ বিঘা কর্ষণযোগ্য জমি পতিত রহিন্নছে, এইগুলিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উৎসাহ ও স্থান্য দিবার পরিবর্তে হক সাহেব বিপ্লব এবং সমাজভদ্রবাদের নামে খণ্ডিত কৃদ্র জমিকেই পাকা করিতে চাহিয়া বাংলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের পথ রোধ করিতে চাহিতেছেন।

হক সাহেব ব্যক্তিগত হিসাবে যে-সব পরিকল্পনা দিরাছেন তাহা প্রগতির নামে প্রগতিবিরোধী, ক্লবকের মন্দরের নামে তাহাদের পক্ষে অতিশয় ক্লতিকর—এবং উদ্ভাই বিবাচিত হইবে। এগুলি হক সাহেবের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও তিনি এখনও বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী, লোকে ইহা ভূলিতে পারে না। প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে আরও বিবেচনা করিয়া এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া উপরোক্ত পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে শোভন হইত।

চিরপুরাতন কৈফিয়ৎ জনকল্যাণমূলক কোন কাৰ্যে হল্পকেপ করিয়া ব্যর্থ হইলে কভূপিক সচবাচর একটি বাঁধা কৈফিয়ৎ দিয়া নিজেদের অক্ষমতা চাপা দিয়া থাকেন। অর্থের অপচয়ের একমাত্র কৈফিয়ৎ তাঁহারা এই দেন যে. "এরপ না কবিলে ষ্বস্থা আরও ধারাণ হইত।" স্থনিটিট ও ব্যাপক সরকারী পরিকল্পনা না থাকিলে জনমভের চাপে পভিয়া কোন বড় কাজে হস্তকেপ করিলে তাহা বার্থ হইবার चानकार चिरिक, गराम के रेश कार्यम मा वा व्रायम मा, ইহাবিখাদ করা কঠিন। তথাপি গবলেণ্ট পরিকল্পনা না লইয়াই বড বড বায়সাধ্য কার্বে অগ্রসর হইতেছেন এবং চড়াস্ত ব্যৰ্থতা লইয়া ফিবিয়া আসিয়া ঐ একই বাঁধা কৈফিয়ৎ দিয়া দরিদ্র দেশবাসীর লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা অপচয়ের সাফাই গাহিয়া চলিয়াছেন। পাটের মৃল্য-নিয়ন্ত্রণ, ফলল-বৃদ্ধি আন্দোলন প্রভৃতিতে এই একই ঘটনার অভিনয় হইয়াছে: সম্প্রতি খান্ত-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যর্থতার সাফাই গাহিতে গিয়া ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিবও ঐ একই কথার আবৃত্তি করিয়াছেন।

কলিকাভায় কয়েকটি বণিক-সমিভির এক মিলিভ সভায় ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারত-সরকারের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যে ফল দেশবাসী আশা করিয়াছিল তাহা ডাহারা পায় নাই। এই বার্থতার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন. "ইহা অবশ্ব বুঝা উচিত যে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অভাবে অবজা আরও ধারাণ হইত।" থাদাস্কট স্মাধানে সরকারী চেষ্টা আংশিক ভাবেও ফলপ্রস্থ হইয়াছে কি না তাহা বৃঝিবার উপযুক্ত কোন তথ্য তাঁহার বক্তভার বিপোর্টে পাওয়া যায় না। দেশের কৃষি ও শিক্স সম্বন্ধে গবলৈণ্টি যে অদুবদৰ্শী এবং কোন কোন ক্ষেত্ৰে স্বাৰ্থান্ধ নীতি দীর্ঘকাল অমুদরণ করিয়া চলিয়াছেন, বভাষান অন্নবস্ত্র-স্থট ভাহারই ফল। বর্তমান অবস্থা হইডে দেশবাসীকে উদ্ধার করিবার দায়িত্ব গবয়ের্বেটর এবং সরকারী সাহায্য ব্যতীত জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় ইহার প্রতিকার করিডেও পারে না। নিকট হইতে দেশবাদী অন্নবত্ত-সমস্ভাব সমাধান দাবী করে: "এরপ না করিলে অবস্থা আরও খারাপ হইড" এই স্বৰ্থহীন কৈফিয়ৎ শুনিবার জন্ম ভালারা সরকারের হাতে তাঁহাদের প্রার্থিত অর্থ তুলিয়া দেয় নাই। দেশ-বাসীর অন্বত্ত-সমস্তার সমাধান গবন্মেণ্টের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য, উহার বিক্লমে কোন কৈঞ্চিমং গ্রহণ-योगा नहर, विरामवण्डः नक्षे यथारम भवत्य क्षेत्र निरामव श्रीष्ट्री 🛚

#### খাখ্য-সন্ধটের তুই দিক

বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছেন.

"থান্য-সকটের ছুইটি দিক আছে। প্রথমটি দেশে কসলগৃত্তির সমস্তা; বিতীর, উৎপন্ন ফসল প্রয়োজনামুসারে সর্বত্ত সরবরাহ করা। এই ছুই বিবরেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবলে টি জনসাধারণকে সাহায্য ক্রিডে প্রস্তা। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও অত্যাবশুক। আমার গৃঢ় বিশ্বাস, গবলো টি ও জনসাধারণের সহযোগিতার পরিমাণের উপরুই ইহার সাক্লা নির্ভর করিবে।"

ফসলবৃদ্ধি-আন্দোলন যে প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে ভাহার ফল দেখিয়াই উহা বুঝা যাইতেছে। সমবায় সমিতির পুনর্গঠন করিয়া ক্রয়কগণকে পর্যাপ্ত ঋণ, বীজ্ঞান্ত, সার প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থানা করিলে শুধু বিজ্ঞাপন দিয়া ফসল উৎপাদন বাডানো যায় না। এই সব দিক দিয়া ক্লুষ্কগণকে কভখানি সাহায্য করা হইয়াছে ভাহার কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রদত্ত ক্রষিঋণের পরিমাণও প্রাপ্ত নহে। ফসলবৃদ্ধির গত আন্দোলন বার্থ হইবার প্ৰাক্ত কারণ সম্বন্ধে অমুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনসাধারণের সহযোগিতার প্রশ্ন বড় নহে এই জব্য যে ফদলের বর্দ্ধিত মৃল্যুই ভাহা-দিগকে অধিক জমি চাষ করিতে উৰ্জ করিবে। গভ বংসর অপেকা এবার ফসলের দাম বাডিবে জানিয়াও কেন ভাহার৷ চাষ বাড়াইতে পারে নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাহারা বাধা পাইয়াছে, সরকার ভাহাদিগকে কার্যক্ষেত্রে কড়খানি সাহায্য করিয়াছেন দেশবাসীর ইহা জানা দরকার।

দিতীয় সমতা সহকে জিঞ্জাত এই যে, মালগাড়ী কম দিয়া, লবী বন্ধ করিয়া এবং নৌকা আটকাইয়া রাখিয়া একমাত্র গরুব গাড়ীর সাহায্যে গবরেন্ট ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে 'প্রয়োজনাত্রসারে' ফদল সরবরাহ কিরূপে সম্ভব বলিয়া মনে করেন ?

#### জাহাজ নাই কাহার দোষে ?

বিদেশ হইতে চাউল আনিয়া দেশে চাউলের অভাব মিটাইবার অহুবিধা সম্পর্কে বাণিক্য-সচিব বলিয়াছেন,

"চাউল আমদানী বটন, কারণ ভারতের নিকটবার্তী বে-সব দেশে চাউল উৎপর হইত তাহাদের অধিকাংশই শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইরাছে। বেলিলে কিছু উব্স্তু চাউল আছে। কিন্তু লাহালের অভাবে নেখান হইতে চাউল আনা সভব হইতেছে না। অষ্ট্রেলিয়ার প্রচুত্ত পাছে এবং উহার দামও সন্তা। এক্ষেত্রেও জাহালের অভাবে আষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুত্ত পরিষাণে পর আনা বাইতেছে না।"

ৰাহাৰের অভাব ঘটিয়াছে কাহার দোবে ? ভারতবর্বে

লোহা আছে, কাঠ আছে, কারিগর আছে, মৃসধন তুলিবার উপরুক্ত লোক এবং টাকা আছে, তথাপি এ দেশের লোক আহাজের অভাবে অনাহারে ও অর্জাহারে থাকিতে বাধ্য ছইতেছে কাহাদের স্বার্থান্ধ কার্য্যের ফলে—বাণিজ্য-সচিব এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ?

# বণিক্সমিতি কভূ ক দোকান খোলার প্রস্তাব

শ্রীবৈজনাথ বাজোরিয়া বণিক্সমিতি-সমূহের উপরোক্ত সভায় এই প্রস্তাবটি করিয়াছেন,

"অতিলাভ বন্ধ করিতে হইলে বণিকসমিতি-সমূহকে শহরের বিভিন্ন ছানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের জন্ম দোকান পোলার অনুমতি মেওরা একান্ত আবশ্রক।"

বাণিজ্য-সচিবও স্বীকার করিয়াছেন যে এই রূপ দোকান খুলিবার অসুমতি লাভের প্রস্তাব যুক্তিসক্ত। এই যুক্তিসক্ত প্রতাব এত দিন কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই কেন ? ধেখানে বণিক্সমিতি-সমূহ দায়িত্ব ও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সেখানে গবন্মেণ্টের অসুমতি দানে কি বাধা থাকিতে পারে ? আমলাতদ্রের লাল ফিডা কি এই অতি প্রয়োজনীয় এবং প্রাথিত কার্য্যেও অস্তরায় সৃষ্টি করিবে ?

# মেদিনীপুর আত ত্রাণে চিয়াং-দম্পতির দান

মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেক মেদিনীপুরের আত ত্রাণের জন্ম পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে বিখভারতীতে তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়াছেন। পাঁচ বৎসরাধিক কাল যুদ্ধরত দরিত্র চীনের রাষ্ট্রনায়কের এই মহাস্কুভবতা ভারতবাসীর খুতিপটে চিরকাল অহিত থাকিবে। মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথির বিপদে চীনের সাহায্যের একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। বর্তমান তমলুক প্রাচীন খুগে তাশ্রলিপ্তি বন্দর ছিল। চীনা পর্যাটকেরা উত্তর-পশ্চিমের খুলপথে ভারতবর্ধে আসিয়া দেশ প্রমণ সমাপ্ত করিবার পর তাশ্রলিপ্তি বন্দর হইতে জাহাকে উঠিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ফা-হিয়েন তাশ্রলিপ্ত হইতেই চীনে কিরিয়া বান।

খুচরা মুদ্রোর অভাব খুচরা মুলার মধ্যে এত দিন প্রদার অভাবই তীক্ ভাবে অন্তভূত হইভেছিল। গ্ৰুৱেণ্ট এই অস্থ্ৰবিধা দ্ব করিতে অক্ষম হইয়া একটি প্রেস নোটে দেশবাসীর चाटफ दनाय हालाहेया नीत्रय श्रेषा फिल्मन । हेशात किंकू मिन পর অতি অল সময়ের মধ্যে অক্সাৎ আধ-আনি, এক আনি ও ত্য়ানি পর্যান্ত খুচরা মুদ্রাগুলি যেন উবিয়া গিয়াছে। পয়সাঞ্জল লোকে তামার লোভে সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে, কিন্ধু আধ-আনি, এক আনি প্রভৃতি লোকে সংগ্রহ করিবে কিসের লোভে ? ধাত্র লোভে হইলে তো আধলি দিকি প্রভতিরই আগে অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা চিল। এক টাকার নোট প্রচারের পূর্বে দশ টাকার নোট ভাঙানো যেরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, বর্তমানেও ঠিক সেই অবস্থাই আসিয়া পৌচিতেচে, এক টাকার নোটে এক আনা ও পাঁচ টাকার নোটে পাঁচ আনা বাটা অনেক স্থলেই দিতে ছইভেছে। ইহাকে অনায়াদে ইনফ্লেশনের ফল নোটের উপর প্রিমিয়াম বলা চলে।

ভারতবর্ষ হইতে ধারে মাল আমদানী করিয়া ব্রিটিশ গবল্পেণ্ট উহার মূল্যবাবদ বিজ্ঞার্জ ব্যাক্ষে টালিং দিকিউরিটি জমা করিয়া দিতেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞার্জ ব্যাক উহার জোলে প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার নোট বাড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু উহার উপযুক্ত খুচরা মূল্রা বাহির করিতে পারিতেছেন না। ইহার ফলে বর্ত্তমান মূলা-সক্ষট অবশ্রস্তারী।

ভারতবর্ষে বে-হারে ইনক্লেশন চলিয়াছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে হয়ত শীক্ষই এক পয়সার জিনিসের দাম এক টাকা দেখিতে হইতে পারে।

# চাউল ও বস্ত্র লুগ্ঠন

সংবাদপত্তের নিম্পেষিত কীণ কণ্ঠ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে চাউল ও বন্ধ লুঠনের যে-সব সংবাদ আসিতেছে ভাহা বন্ধত:ই আশবার বিষয়। নৃতন ধান উঠিবার পর সাধারণতঃ যে চাউলের দর পাঁচ টাকা মণ থাকে, এখনও ভাহা চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। বংসরাস্থে এবার চাউলের দর ত্রিশ টাকার কোঠায় পৌছিলেও আবাক হইবার কারণ থাকিবে না। বস্তের অবস্থাও সলীন। ইাওার্ড ক্রথের বিজ্ঞাপন চলিতেছে, বাহির হইলেও উহার কয় জ্যোড়া বাজারে আসিবে ভাহাও ক্রইব্য। চাউল ও সমের ব্যাপারে গবর্মেণ্ট বিশেষ কিছুই করিতে পাবেন নাই; বন্ধ-সমস্তা সমাধানেও বে তাহারা উরেশবোগ্য কিছু

করিতে পারিবেন এতটা ভরদা দেশবাদী আর করিতে পারিতেছে না। চাউল ও বল্প লুগ্রন এবং চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য দৈন্য পুলিদের উপর নির্ভর করা বৃথা। ইহার অর্থনৈতিক সমাধান করিতে না পারিলে কঠোর দও সত্তেও এই দব চুরি ডাকাতি বন্ধ হইবে না, এবং গ্রামাঞ্চলে শান্ধিরকা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।

#### কলিকাতায় বিমান হানা

ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে কলিকাভায় পাঁচ বার বিমান আক্রমণ হটয়াছে। কলিকাভায় বিমান আক্রমণ ষে অনিশ্চিত সম্ভাবনা মাত্র নছে, এক বৎসর পুর্বেই भवत्त्र के जाहा वृक्षिश्चाहित्मन अवः विभान-चाक्रमत्वत्र বিক্লন্ধে সভৰ্কতা অবলম্বনের নামে কোটি কোট টাকা ব্যয়ও করিয়াছেন। কিন্ধ কার্য্যকালে বোমাক বিমান-পোত পৌচিবার পর দেখা গেল তাহাদের তোডজোডে অনেক : গলদ আছে। বিমান আক্রমণ ঘটলৈ শহরের অপ্রয়েজনীয় লোক যাহাতে ধীরে ধীরে স্থাধলভাবে স্বিয়া যাইতে পাবে তাহার ব্যবস্থাকরা হইবে বলিয়া জনসাধারণকে যে-সব আশ্বাস গত এক বৎসর ধরিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বোমা পড়িবার পর তাহা বক্ষিত হয় নাই। এক বংসর পূর্বে শহরত্যাগকারী ব্যক্তিগণকে অস্থায়ী আশ্রয় দিবার জন্ম বাঁশের চালাঘর শহর হইতে দুবে নিরাপদ ছানে নির্মিত হইয়াছিল, বোমা পড়িবার পর সেগুলি কাজে লাগিয়াছে কি না ভাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শুক্লপক আসিয়াছে, পুনরায় বোমা পড়িবার সম্ভাবনাও বান্তব হইয়া উঠিতেছে। এবারও হয়ত কিছু লোক চলিয়া যাইতে পারে। পত পনবো দিন সময়ের মধ্যে বাকালা সরকার কলিকাভা-ত্যাগকারী ব্যক্তিদের জ্ঞ কি করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা এখনও জানান নাই।

শহরে বাহারা বহিমাছে এবং স্বাভাবিক কাঞ্চর্ম চালাইবার জক্ষ বাহাদের থাকা একান্ত প্রমোজন, ভাহাদের জরবন্ধ প্রাপ্তির কোন স্ববন্দাবন্তও বাজালা সরকার করিতে পারেন নাই! পাঁচ সের করিয়া চাউল দিবার জক্ম গোটাকয়েক লোকান খুলিয়া কয়েক দিন চালাইবার পর সেগুলিও আর দেখা বাইতেছে না। কলকারখানা অথবা সরকারী আফিসে বাহারা কাজ করে ভাইজদিগকে বাজার হইতে কম দামে থাভ্রুব্য দেওয়ার ব্যবস্থা কভকটা হইমাছে, ক্সিক্ট এ তুই পর্যায়ে পড়ে না অথচ নাগরিক জীবনহাত্রায় মাহাদিপকে

অপরিহার্গ্যরূপে প্রয়োজন এরপ লোকও তো আছে।
মৃটে, ঠেলাওরালা, রিশ্বওরালা, দোকানলার, হোটেলওরালা
প্রস্তৃতিকে বাদ দিয়া এক দিনও চলা যার না। ইহাদিগকে
বাদ্যক্রব্য স্বরুবাহের কি ব্যবস্থা হইয়াছে 
পুএকজন
মৃটেকে বদি এক পোরা আটার জন্ত পাচ-ছয় ঘণ্টা সারিতে
বাজাইয়া থাকিতে হয়, সে কাজ করিবে কথন 
পুসরুবারী
দোকান সাক্ষ্যমণ্ডিত হয় নাই, বিপিক-সমিতিগুলি
দোকান পুলিবার অহমতি চাহিয়াও ভাহা পান নাই।
অয়বস্ত ও ভাত রাধিবার কয়লা বেখানে ছমুলা ও ছ্লাপ্য
হইয়া উঠে, লোকে সেখানে ভরলা করিয়া থাকিতে পারে
না ইহা বাভাবিক নিয়ম।

বিষান আক্রমণের পর কলিকাতার তুর্মলা জিনিসপত্র আরও তুমুল্য হইয়াছে ইহা অখীকার করিয়া লাভ নাই। স্থকারী মুলা নিয়ত্ত্বণ বিভাগ নির্মেভাবে নিজেদের ব্যর্থতার ক্ষের টানিয়াই চলিয়াছেন। এই অসম অবস্থার প্রতীকারের জন্ম বণিকসমিতিগুলির সহযোগিতা গ্রহণ করা অথবা দেশের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই কার্ব্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টার কোন লক্ষণই দেখা ঘাইতেচে না। সাইবেণ বান্ধিবার পর আশ্রয়প্রার্থীর মুখের উপর দরকা বন্ধ করিয়া দেয় এরপ সন্ধীর্ণচিত্ত খার্থপর ধেমন খাছে, আপনার জীবন বিপল্ল করিয়া দেশবাসীকে সেবা করিবার জন্ম প্রস্তুত এমন লোকও তৈষনি অনেক আছে। কিন্ত ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার কোন আগ্রহ বা চেষ্টা প্রন্মেণ্টের দেখা যায় না। বিমান আক্রমণের পূর্বে ও পরে ব্যবস্থা অবসমনের সমস্ত প্রয়াসটিকেই তাঁহারা যেন সরকারী লাল ফিতা দিয়া আষ্টেপ্রে বাঁধিয়া রাখিতে চান। বিমান আক্রমণের পর পনরো দিন অভিবাহিত হটল, সরকার এই দীর্ঘ শমষের মধ্যে একটিবারও নাগরিকদের ডাকিয়া ভাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিবর্গের সহিত প্রকাশ্রে পরামর্শ করিয়া ইভিকর্তব্য নির্দারণের প্রয়োজনমাত্র অমুভব করিলেন না।

#### বিমান আক্রমণের সংবাদ সেন্সর

বিমান আক্রমণের সংবাদ সেন্দর শুধু নয়, সাধারশ-ভাবে যুদ্ধের সংবাদ সেন্দরেই গুরুতর গলদ ধরা শড়িভেছে। ২৪শে ভিসেম্বর রাজিতে যে বিমান আক্রমণ ইইরাছিল, সরকার নিজেই যাহা বেপরোহা বলিয়া বর্ণনা ক্রিরাছেন, পরদিন সংবাদপত্তে ভাহার সক্ষে একটি ছ্রেণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। রাজিতে বিমান আক্রমণ ইইরাছে— শুধু এই সংবাদটুকু ছাপাইবার অন্থমতি কোন কোন পজিকা চাহিয়াছিলেন, কিছ ইহাও ভাঁহারা পান
নাই। প্রভাক্ষ্ট ঘটনার সংবাদ প্রকাশে অহেভুক
বিলম গুলবস্টীতে কড়খানি সহায়তা করে, ইহা ব্রিবার
বৃদ্ধিটুকু পর্যান্ত বে-সব কর্মচারীর নাই ভাহাদিগাকে
সেলবের দায়িত্বপূর্ব পদে বজায় রাখিয়া পবরেণ্টি
নিজেকেই জনসাধারণের চোখে থেলো করিয়া
ভোলেন।

এই দেশবদের নিবৃদ্ধিতার ও অদুরম্পিতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা গিয়াছে ৮ই জাছয়ারী প্রকাশিত বজোপদাগবের একটি ঘটনার বিবরণ প্রকাশে। ঘটনাটি **এই—रामानागादा अविक जानानी वार्विमाना**. বিমানশোতবাহী জাহাজ, একটি ক্রজার ও চুইটি ডেইয়ার একটি বাণিজা-জাহাজকে ঘিরিয়া কেলিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিভার্ড ভলাণীয়ার দলের তুই ব্যক্তি একটি এরোপ্লেনে চড়িয়া ইহা দেখিয়া প্ৰাণ বাঁচাইয়া চলিয়া আসিয়া যথাবীতি উহা বিপোর্ট কবিয়াছে। কবে এই ঘটনা ঘটিয়াছে ভাহার কোন উল্লেখ নাই। উপরোক্ত নৌবহর, বিশেষতঃ বিমানপোতবাহী জাহাজটি বলোপসাগরে এখনও বহিয়াছে কি না তাহার সম্বন্ধ একটি কথাও নাই। আসাম কিংবা মণিপুরের পথে ব্রহ্ম আক্রমণ না করিয়া জেনারেল ওয়াভেলের বাহিনী আরাকানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়ায় অনেকেবই ধারণা হইয়াছিল যে বকোপসাগরে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ নৌবহর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, নতুবা উপকৃলবর্তী পথ ধরিয়া সৈক্রদল অগ্রসর হইবে কেন্ ? ইহাতে জাপ-অভিযান সম্বন্ধ অনেকেই নিশ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেন্দর ছইটি কর্মচারীর ক্রডিভ জাহির করিবার জন্ম উপরোক্ত সংবাদটি ঘটনার ভারিখ না দিয়া প্রকাশ করিতে দেওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে ইহাই মনে করা খাড়াবিক যে বলোপদাগরে জাপানই এখনও প্রবল, এই কারণে উপকৃলের পথ ধরিয়া ওয়াভেলের বাহিনী অগ্রসর হইছে পারিভেচে না এবং বিমানপোতবাহী ভাহাত হইতে কলিকাতার আরও তীত্র-ভাবে বোমা বৰ্ষিত ছইবার সম্ভাবনা বহিয়াছে, এমন কি জাপ-অভিযানের আশহাও অমূলক নহে।

গবরে তি এ সহক্ষে সরকারীভাবে কোন বিবৃতিই বা প্রকাশ করিতেছে না কেন ? উপরোক্ত সংবাদটি বাহারা প্রচার করাইরাছে তাহাদিগের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবস্থন করিলে গবরে তির সম্বান ক্যিবে না, বরং বাড়িবে। প্রেটিক বাঁচাইবার কম্ম অবাগ্য কৰ্মচাৰীকে প্ৰভাৱ দিলে সৱকাবের উপর জনসাধারণের আফাও বিবাস শিথিল হইয়া যায়।

#### কলিকাতায় ৭ই পৌষ উৎসব

মহর্ষির দীক্ষার দিন, ৭ই পোষ, বাংলার জাতীয় ইতিহাসে একটি শ্বরণীয় তারিথ। শান্ধিনিকেতনে এই দিনে উৎসব হইয়া থাকে. কিন্তু কলিকাতায় হয় না। এ বংসর ভবানীপর ব্রাক্ষ যব সমিতির উল্যোগে ঐ ভারিখে একটি সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনা এবং বাংলার ইতিহাসে ৭ই পৌষ ভারিখের গুরুত সম্বন্ধে আলোচন। হয়। পর পর তিন রাজি বোমা বর্ষণের পরেও সভা স্থপিত করা হয় নাই এবং মহর্ষির অনেক ভক্ত ৭ই পৌষ বুধবার সম্ভ্যায় সভাক্ষেত্রে সমবেত হন। বাশবেভিয়ার রায় কিজীলাদের বাম মহাশম নিজ অভিজ্ঞতা চইতে মহর্ষির স্থতিকথা বিবৃত করেন। প্রচারক শ্রীয়ক স্থব কৃষ্ণায়া কিছু বলেন। সভাপতি অধ্যাপক কালিদাস নাগ মাহুব দেবেশ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজনীয়ভার কথা বলেন এবং দেখাইয়া দেন যে মহর্ষির ত্রাহ্ম আন্দোলন সর্ব ভারতে ব্যাপ্ত হট্ট হাছিল। উত্তর-ভারতের আর্ঘ্য সমাজ, পশ্চিম-ভারতের প্রার্থনা সমাজ এবং দক্ষিণ-ভারতের বেদ সমাজ সমানভাবে মহর্ষিকে শ্রন্ধা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত যোগ বুক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা লইয়াছেন। ৭ই পৌষ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া प्रवर्षि कांद्राव कोवन कावकवानी ७ विश्वमानस्वत कनाार्य छैरमर्ज करदन। मध्याज गर्रात, जां जि गर्रात । नमाज গঠনে ধর্মের স্থান মহর্ষি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভারতীয় সভাতার মর্মবাণী অস্তরে গ্রহণ করিয়া সেই সভাকে তিনি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। উনবিংশ শভাৰীর বিভীয় দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বিংশ শস্তাকীর প্রথম কয়েক বংসর পর্যান্ত বাঁচিয়াছিলেন। প্রায় শভামীব্যাপী জাঁহার দীর্ঘ জীবন বাঙ্গালার ও ভারতের জাতীয় ইভিহাসের উপর বে আলোকপাত করিয়াছে— ভাষা লইয়া গবেষণা চলিভেছে, ডা: নাগ ইহা শ্রোত-মগুলীকে জানাইয়া দেন। আগামী বৈ সর মহর্ষির দীক্ষার শতবাৰ্ষিকী পূৰ্ণ হইবে। ভত্নপলক্ষে কলিকাভাতেও क्षेत्रक्रकारव केश्नरवद आधासन कविवाद कना जिनि সকলকে অন্থরোধ করেন।

ভারতে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার গত ডিনেম্বর মানে ইন্সোরে নিধিল-ভারত শিকা- সম্মেলনের সভাপভিদ্ধপে মাননীয় এম. আব. জয়াকর একটি জ্ঞানগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ অভিভাষণ দিয়াছিলেন। যাহারা ভারতের ভবিষ্যভের মলল চিস্তা করেন, উক্ত অভিভাষণ তাঁহাদের প্রশিধানযোগ্য। প্রথমেই ডিনি তীব্ৰ ভাষায় গৰুৰেণ্ট বৰ্ড মানে শিকা সম্বন্ধে যে নীডি অবলম্বন করিয়াছেন ভাহার সমালোচনা করেন। ডিনি বলেন যে, সরকার শিক্ষার বায়-সংকোচ করিয়া, সামবিক উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধিকার করিয়া এবং অক্সায় প্রকারে শিক্ষা বিস্তারে বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। করিয়া নানা ও চীন কেমন তব্ৰহ অতিক্রম করিয়াও শিক্ষার প্রদার করিয়া চলিডেছে সে বিষয়ে ডিনি কর্ত পক্ষের এবং ভারতীয় জনসাধারণের মনোধোর আকর্ষণ করেন। ভাৰতবৰ্বেব পছতির সংস্থার সমস্তাই ডা: জয়াকরের বক্তভার তিনি দেশের জনসাধারণের অধিকতর ব্যাপক ও অধিকতর ক্রটিহীন শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনার আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন থে. শিক্ষাপ্রণালী এমন হইবে যে ভাহা স্বাধীনভা, সভা ও ক্রমবের জন্ম জনন্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ চটবে.---যাতা জাতীয় শাস্তিও ঐকা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। ডা: জয়াকর দেশবাদীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে. তাঁহাদিগকে এই দুৰ্গম সংকট পথে যাতা কবিবার পূর্বে ন্বির ক্রিতে হইবে তাঁহার৷ ভবিষ্যতে কি প্রকার সমাজ গঠন কবিতে চলিয়াছেন, তাঁহারা কোন সামাজিক আদর্শ তথায় প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্চা করিতেছেন, তাঁহারা বছ মান পদ্ধতির পরিবতে সর্বসম্প্রদায়ের পারস্পরিক কল্যাণ সাগন করিবে এমন কোন সমন্বয়পূর্ণ উদার পদ্ধতির উद्धावत्म উछात्री इरेग्नाइन कि ना, किःवा डांहावा সাধারণের কল্যাণের কথা ভলিয়া ব্যক্তিবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষের ৰুথা ভাবিভেছেন গ তাঁচাদিগকে অবক্রই ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-বাবস্বার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার উপরুষ্ট ভিজি করিয়া শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা করিতে হইবে। বর্ত মান ভারতের যে সকল সংস্কার প্রাচীন শাস্তগ্রন্থে নিবন্ধ আছে. ভাষা এই বে. প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেক্ত ফুইল ব্যক্তিকে সর্বভোভাবে স্বাধীন করিয়া ভোলা; স্বাধীনভাবে বিচার করিতে ও বিশাস করিতে সক্ষম করা: ধ্যান-ধারণায় ও নিষ্ঠায় স্বাধীন করিয়া জ্যেলা এবং আছা-বিকালে ও আত্মাহন্ততির প্রকাশে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। সেই শিক্ষা ধর্মশান্তের কঠোর বিধিনিবেধ এবং স্বাক্ষরীতি-

আৰু বা ধৰ্মাৰু নেতাদেৱ গোঁড়ামি বারা প্রতিক্রত হইবে না। সাধারণের যে-ধারণা, যে যুদ্ধের সময় শিক্ষাপদ্ধতির পরিকলনা কেন, কোন সংগঠন কার্যই সম্ভব নয়, ডা: জয়াকর ইহা বিশাস করেন না। তাঁহার মতে ষদ্ধের नमरत्रहे निका-श्रमानीत ও निका-श्रमारत्र वर प्रशास বিষয় সংস্থারের প্রকৃষ্ট সময়। যুদ্ধকালীন উত্তেপজনক পরিস্থিতিতে স্বত:ই সমগ্র মানবন্ধাতির ব্যবাদীর্ণ সমাব্দের পুঞ্জীভূত অক্সায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিক্লকে বে আলোড়ন চলিতে থাকে, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে তাহারা পুরাতন শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্ডন ও পরিবর্জন করিয়া শিক্ষা-প্রসারের জন্ত শাগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধ সমস্ত দেশে সকল প্রতিষ্ঠানেই সংস্থাবের একটা প্রবল নাডা দিবে। এই বিপুল পরিবভানের হাত হইতে ভারতবর্ষণ নিছতি পাইবে না; এবং আসল নবযুগের দাবী পূরণ করিতে হইলে শিকা-প্রণালীর সংস্কার দারাই তাহা অধিকতর সফল করা সম্ভব হইবে। তাঁহার মতে এ সম্ভার সমাধান আরও শীষ্ত্র এবং সহজেই হইতে পারিত যদি গবলেণ্ট যথাসময়ে ভারতের যুবকদের দেশরক্ষার আহ্বান গ্রহণ করিতেন। শিক্ষা-বিষয়ে প্রন্মেণ্ট কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষের নেতাগণও বে চুপ করিয়া থাকিবেন, ইহা সমত হইবে না। অধিকল্প, গ্ৰন্মেণ্ট কভব্য অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া দেশ-নেতাদিগকে হারান সময় ও হ্রযোগের ক্ষতিপুরণ করিবার জন্ত চতুগুর্ণ উৎসাহে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

মিঃ হাডোর বক্ত তা গত ডিনেম্বর মানে কলিকাতার ফেডারেশন অফ দি এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস অফ কমাস-এর বাৎসরিক সভার অধিবেশনে মি: ফাডো তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ-কালে বলেন: ভারতে থাকিয়া ভারতবাদীদের মঞ্জ-সাধন করা এবং তাহাদিগকে কৃষি ও শিল্পান্নতিতে সাহায্য করাই ভারতে ব্রিটশ জাতির জভিপ্রায়। ব্রিটিশেরা যাহা ভারতে দাবী করে তাহা এই যে ভারতীয়গণ ব্রিটেনে ষেত্রণ ব্যবহার পায়, ঠিক দেইরূপ ব্যবহারই ভাহারা ভারতে প্রত্যাশা করে। আমি আমার ভারতীয় বন্ধুদিগের শ্বরণ করাইয়া দিছে চাই যে, এই সৰুল দাবী কোনমতেই নিংহল, পূর্ব্ধ- ও দক্ষিণ- আক্রিকা এবং বর্মাদেশের নিকট ভারতীয়দের দাবীর চেয়ে শুরুভার দাবী নহে। মিঃ ্ৰপুড়ো বিটিশ সামাজ্যবাদীদের এই দেশে কায়েমী স্বার্থ ও

স্বিধা অটুট ও অকুল বাধিবার নামে যে সকল অজ্ঞহাত দেধাইয়াছেন, ফেডারেশন অফ ইপ্রিয়ান চেম্বারস অফ কমার্সের সভাপতি মি: জি. এল্. মেহটা সম্প্রতি ডাহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। পারম্পরিক আদান-প্রদান-নীতির স্বযোগ গ্রহণের জন্ম ভারত-ক্রাইড নদের জীরে জাচাক্র-শিল্প নির্মাণ ক্রিডে চায় না, শেষিন্ডে লৌহের কারথানা স্থাপন ক্রিডে ইচ্ছা করে না এবং ল্যাঙ্কাশায়ারে বন্ধশিরও প্রসার করিডে বভাষানে যে-সকল অন্ধিকার দাবী ও প্রয়াসী নয়। অক্সায় স্থযোগ ব্রিটেন ভারতে ভোগ করিতেচে, ভাগা রক্ষা করিবার জ্বল্ল এবং ভবিষাতে এই সকল স্বযোগ যাহাতে রহিত না হয় সেই উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের সমর্থকগণ 'বিভেদন' ও 'বণ্টনে'র কথা তুলিয়া সমন্ত ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিতেভেন: সমস্ত স্বাধীন দেশেই যেমন হইয়া থাকে, স্বাধীন ভারতেও সেইরূপ জাতীয় স্বার্থই আদর্শ লক্ষ্য হইবে। গান্ধীজী একবার বলিয়াছিলেন যে বর্তমানের মতই স্বায়ত্ত-শাসনাধীন ভারতেও ইউরোপীয় স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে। কিন্ধ কোন শ্রেষ্ঠতর জাতির জন্ত বিশেষ সর্ভও অন্তায়ভাবে লাভ করিবার স্থবিধা থাকিবে না। বন্ধু বলিতে যাহা বুঝায়, ইংরাজগণ সেইরূপ বন্ধ হিসাবে কিন্ধু শাসক হিসাবে নয়--বাস করিতে পারিবে।

ইহা স্ববিদিত যে এই সকল স্বাধান্ধগণ যেমন ভারতে শাসনপ্রণালীর ক্রমবিকাশে স্থনিয়ন্ত্রিভ দান করিয়াছে তেমনি শিল্প-বাণিজোর অর্থে দেশের নিৰ্লজ্জাবে আত্মফীতি করিয়াছে। মিঃ মেহটা বলেন যে हैनवार्षे विरनद युत्र হইতে যুগ পর্যান্ত তাহার। ভারতে উদার **জাতী**য় **স্বার্থের** জক্তবা স্বাধীন ও সমানাধিকার সর্ত্তে ভারতে ইজ-ভারতীয় আপোষ-রফার জ্ঞা কথনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, ববং তাহাবা তাহাদের কায়েমী-স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক অধিকার বন্ধায় রাখিতেই বাস্ত। আমলাভান্তিক শাসন-ব্যবস্থার আডালে খাকিয়া ভাহারা ব্রাব্র ভারতবর্বে শাসনপ্রণাদীর অগ্রগতির পথ বোধ করিয়াছে, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সমর্থন করিয়াছে, এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা স্পষ্ট ক্রিয়াছে। এই প্রকার অবাধ ও অক্সার ব্যবস্থার অবসান অবশ্ৰম্ভাবী ৷

#### ় স্বাধীনতার দাবী

পত ২বা জাত্যারী ভারিখে আগ্রায় ইঞ্যান পলিটি-ক্যাল সামেন্দ কংগ্রেসের উল্লেখন বক্ততা কালে মাননীয় পশুত জনমনাথ কুঞ্জক বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ অধীনভার মৰ্ব্যাদা মানিয়া লইতে প্ৰস্তুত নয়। ভবিষ্যতে ইংলগু ও অক্তাক্ত স্বাধীন দেশের সহিত স্মিলিত ভাবে সমান অধিকার লইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন-রাষ্ট্র হইতে আশা করে। ইহা অপেকা কোন হীন মৰ্য্যাল ভাহার দেশবাসী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে নাঃ ডাঃ কুঞ্জক বলেন যে গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে ব্রিটশ ভোমিনিয়ন-সকলের মর্য্যাদা যুদ্ধের পরে वमनारेमा निमारह। এই युष्कव भरत्र एव मकन নুজন অবস্থার স্বষ্ট হইবে তাহার ফলে যে গ্রেট ব্রিটেন ও তাহার ভোমিনিয়নগুলির মধ্যে শাসন-সম্পর্কের বিস্তত পরিবর্তন হইবে ইহাও নিশিত। ডাঃ কঞ্জক ভাই বলেন যে যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষও সেরূপ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মৰ্যাদা বাডীত সৰ্টে হইবে না। গ্ৰেট ব্ৰিটেন ও প্ৰিবীৰ অক্তাত স্বাধীন দেশের সঙ্গে সমানাধিকারের মর্যাদাই ভারতবর্ষ দাবী করে। পুথিবীর শান্তির জন্ম গণতান্ত্রিক দেশসমূহ স্বেচ্ছায় যে ত্যাগ স্বীকার করে. সেই সকল ত্যাগ স্বীকার বাতীত ভারতবর্ষ তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর স্বার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা বিধিনিষিধ প্রয়োগে সম্মত হইবে না। কাবণ সমষ্টির নিরাপত্তার জক্ত যে কাধ্যকরী আন্তর্জাতিক বিধান, তাহা ভারতবাসী বিশাস করে। মুতবাং ইংলণ্ড ও মন্তান্ত স্বাধীন দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলা স্বাধীন বাষ্ট্ৰীয় মুখ্যাদ। স্ক্রেকা হীন মুখ্যাদা ভারত-বাসীদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জকর মতে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের এই মর্যাদার সরল স্বীক্ষতির উপরই ভবিষ্যৎ ইন্ধ-ব্রিটশ সম্পর্ক বিবেচিত হইবে।

### ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

আগ্রায় ভারতীর রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশনে (Indian Political Science Conference) আমেদাবাদের এইচ. এল. কমাস কলেজের অধ্যক্ষ মি: গুরুষ্থ নিহাল সিং সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাবণে মুসলীম জাতীয়ভার উৎপতি ও প্রসার, মুসলীম লীগ গঠন,

মি: জিলার দ্বি-জাতি বিধানের ছোষণা এবং স্থানেতান (Sudetan) নীতির অমুরূপ ভারতবর্ধকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া পাকিন্তান পরিকরনার বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক্রিয়াছেন। মি: গুরুষুধ নিহাল সিং বলেন कः श्रिम-नीत हिक वकी। বিহাট ভুল। ব্রিটিশ গবলোণ্ট যে- কেমন করিয়া তুইটি বুহৎ সম্প্রদায়কে পথক করিয়া রাধিবার নীতি অভুসরণ করিতেছেন তাহাও তিনি বর্ণনা করেন। ভাঁহার মতে এই বিষয়টি এখন কল্পনার রাজ্য ছাডাইয়া যক্তি-বিচারবর্জিত খেয়ালের বাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। তিনি বলেন যে জাতীয়তা বলিতে প্রধানতঃ বঝায় একত্রে বাস করিবার আগ্রহ. নিজেদের এক মনে করা এবং নিজেদের অন্তের হইতে পুথক করিয়া এবং বিশেষ করিয়া বৃঝিতে সক্ষম হওয়া। অক্তান্ত কারণের মধ্যে সংহতি, ঐক্য বা একডা; সংক্ষেপে ইহাকেই জাতীয়তা বলা হয়। কিন্তু তিনি মনে ক্রেন ইহাদের মধ্যে কোন্টাই অভ্যাবশ্যক নয়। ভারতীয় মুদলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এই বাদনা জাগিয়া থাকে, যে তাহারা একটি স্বতন্ত্র জ্বাতি, তাহা হইলে অক্সের কোন বাধা-বিশ্বই তাহাদিগকে পুথক জ্বাতি হইতে নিবুত্ত করিতে পারিবে না। বরং বিগুই **ভা**হার মতে তাহাদিগকে সফলতার পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে এবং শীঘ্রই তাহাদিগকে কডকার্যা করিবে। ইহাও সভা ধে প্রয়োজনামুদারে এবং পরিশ্বিতির অবস্থামুঘায়ী ব্রিটিশ প্রবেশ্টি মত পরিবর্তন করিভেছে। একতা এবং তৎসহ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবরোণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া গত ১৭ই ভিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় বড়লাট যে বক্তভা করিয়াছিলেন, ভাহাতে আরও অনিশ্চিত পরিশ্বিতির উত্তব হইয়াছে। অনেকের ইহা দঢ় বিশ্বাস যে বৈছেশিক নীতি বিবেচনা क्रिटन मत्न इन्न, जिक्रिन भवत्म के श्रीवर्गत्य मूननीम नीरभव পাকিন্তান প্রচেষ্টা ও প্রয়াস সমর্থন করিবে না। তিনি মনে করেন যে, যে-ব্রিটিশ গ্রুমে প্টের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল আর ভারত-সচিব মি: আমেরী এবং বাচার ক্রীপস-প্রভাবে দম্বতি আছে, দেই ব্রিটিশ গবরেণ্ট মৃসলীম লীগের উদ্দেশ্য সমর্থন করিবে:

মি: গুরুম্ব নিহাল দিং প্রশ্ন করিয়াছেন বে, ভবিষ্যতে ভারতবর্বের জন্য কি আশা করিতে পারা হায়-ইহার উদ্ভবে তিনি শহিত চিত্তে বলেন যে ডিনি অনুব্ ভবিষ্যতের জক্ত কোন উজ্জ্ব চিত্র বর্ণনা করিছে

শারেন না। আমাদের সম্মধে রহিয়াছে অপরিমের ক্লেশ সংগ্রাম। পশ্চিমেও পূর্বে—বিশেষ পশ্চিমে—পাকিস্তানের সীমা নির্দেশ তুলিয়া দেওয়ার সমক্তা স্বাপেকা তরহ ব্যাপার। এমনও হইতে পারে যে পঞ্চাবের শিখ ও বাংলার হিন্দদিগকে তথাকথিত 'উপ-জাতি' বলিলা স্বাকার করিতে হইবে: মুসলমানদিগের মত তাহাদিগকেও হিন্দৃত্বানে যোগ দিবার বা পথক থাকিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। থাহা হউক, হিন্দ্রানেই দেশীয় রাজ্য ও তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা লইয়া হিন্দদিগকে গুৰুত্ব বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি বলেন যে পাকিন্তান মুসলীম লীগের হাতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। কিছ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্থার সমাধান করিতে পারিবে না। তাঁহার মতে হিন্দুছানে সংখ্যালঘ সম্প্রদায়ের সমস্তা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ ও এক আবেটনী বা গণ্ডীর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকের একলে সম্মিলনের উপবট ভারতবর্ষের ভবিষাৎ নির্ভর করিতেছে। দর্বদলীয় মন্ত্রিদভা লইয়া প্রথমে আরম্ভ করা ঘাইতে পাবে। এই মন্ত্রিদভাকে ধর্মসম্বন্ধীয় সর্বাদীন স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে: সংখ্যালঘূদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংবন্ধণের দায়িত মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জনদাধারণের ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভন্দীর সহিত দৃচপ্রতিক্ত হইতে হইবে, সর্বপ্রকারের অম্পৃশ্রতা বর্জন করিতে হটবে: এবং ব্যক্তিবিশেষের. স্থানবিশেষের সম্প্রদায়বিশেষের আইনকাম্বন ও রাজনীতি মতবাদ পরিহার করিতে হইবে: এবং সর্বশেষে দেশে এক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিণতি হইবে। ভাহার পর পথক রাষ্ট্রপালি ফিরিয়া আদিয়া সকলে মিলিয়া এক সর্বভারতীয় সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠন করিবে।

আমাদের মনে হয় ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান
সন্দোলনের গভাপতি বর্ডমান পরিস্থিতি সম্বন্ধ অত্যন্ত
নৈরাশ্রন্থনক ধারণা পোষণ করেন। উদার ও উন্নত
মনোর্ভিসম্পন্ধ মুসলমানপণ ধে ইভিপূর্বেই মিঃ জিলার
মুসলীয় লীগ ও পাকিন্তান পরিকল্পনার পরিণাম সম্বন্ধ
সচেতন হইয়া উঠিতেছেন, ইহা তিনি উপেকা করিয়াছেন।
এই পরিকল্পনার বিক্রন্ধে অক্যান্ত সম্প্রদারের প্রতিবাদও বে
কিরপ উদ্ধরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে, ভাহাও তিনি
উপযুক্তরূপে বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।
মুক্তশেবে সমন্ত ফ্যাসিবাদ শক্তির বিক্রন্ধে যে নৃতন শক্তির
প্রেরণা আসিবে, ভাহার প্রভাবও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া
স্থিছিছ।

শাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতে মুক্তিলাভের উপায়

বত মানের সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্যের ফল যে কির্কাবিষময় হইয়া উঠিতেছে, মৃদলমান সম্প্রদায়ের উদার ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। বিশিষ্ট মৃদলমান নেডাগণের বিবৃতি ও বক্তৃতাই ভাহার প্রকৃত্ত প্রমাণ। সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য দেশের এবং স্থ-সম্প্রদায়ের উভয়েরই প্রগতির পথে বিশ্ব স্থাই করে। নেতাগণ যদি তাহাদের প্রতিবাদ কার্যক্রী করিতে চান, তবে তাঁহাদিপকে মুশুঝ্লভাবে ইহা করিতে হইবে।

কিছু দিন হইল, বোঘাই শহরে একটি সভায় সভাপতি ছিলেন, ঐ শহরের শেরিফ মি: আর, এ, বেগ। উক্ত সভায় ডা: এস. এইচ. কোরেশী 'সাম্প্রদায়িক নাগপাশ হইতে মক্তিলাভের পথ প্রদক্ষে বক্ততা প্রদানকালে কয়েকটি অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ মক্তবা করিয়াছেন। ডাঃ কোরেশী বলেন যে যেদিন ভাষা, সংস্কৃতি, পুরাণপ্রস্থত জাতি-আখ্যান অথবা এমন কি ভৌগোলিক সীমা-নির্দেশের উপর ভিত্তি করিয়া কৃত কৃত মানবগোগ্রা-গুলিকে সংগঠিত করা হইত, সেদিন অতীত হইয়াছে। আৰু বাজি, পরিবার, গোষ্ঠা, শ্রেণী এবং জাতি সমস্ত কিছুই এক অবিভাজা অথও মানবন্ধাতির মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া ঘাইতে হইবে। যদি কেহ আজ পথিবীর কোন প্রান্তে সরিয়া দাড়াইডে চান, তাহা হইলে তিনি এক অতি তুঃখময় নাটকীয় ঘটনার যবনিকাপাত করিবেন। यिन इंटाई इंगलाय्यत निर्दम द्य ए पृथिवीत विक्रि অংশের মুসলমানগণ ভাষাগত, সংস্কৃতিপত শ্রেণীগত ইতিহাদ ও ভৌগোলিক সীমানির্দেশ উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক মনে করিবে, ভাহা হইলে এই সকল কারণকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্বে একটি খতত্র সম্প্রদায় গঠন করা নিশ্চয়ই মুসলমানদের পক্ষে ন্যায়সকত হইবে না। মাতুৰ তাহার অভিক্ষতায় জানিয়াছে যে ধর্ম ও সংস্কৃতি মিলনের ছুইটি উপার। ইহা অভ্যন্ত ডঃখের বিষয় যে, ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই বিরোধ ও বিভেদ কৃষ্টি করিবার কাজে প্রয়োগ করা হইতেছে।

মি: বেগ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন বে সাম্প্রদায়িক সমস্তা একটি অভ্যাবশ্রক সামাজিক সমস্তা। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ত দায়ী। স্প্রভ্যাং যদি দেশে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপন করিতে হয় ভাহা হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। ভিনি সকল ভারতবাসীকে উদ্দেশ করিয়া এই আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁচুারা যে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ভূক্ত একথা ভূলিয়া গিয়া সকলেই যে সমানভাবে ভারতবাসী এই কথা ভাবিতে ছইবে।

#### পঞ্জাবের নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী

গত ২৭এ ডিসেম্বর তারিধে মধ্যরাত্তে পঞ্চাবের প্রধান মন্ত্রী ভার সেকেন্দার হায়াৎ থানের অকন্মাৎ মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মাননীয় মেজর মালিক থিজির হায়াৎ ধান তিওয়ানা প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংরেজী ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে যথন নৃতন শাসনপ্রণালী প্রবৈতিত হয়, সেই সময় হইতেই প্রারু সেকেন্দার যোগাডার সহিত প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পঞ্চাবে नर्व मञ्जलाराव मर्सा नामक्षण विधानव क्रम जाश्रह-শীল ছিলেন। স্থার দেকেন্দারের প্রমেণ্টের অন্যাক্ত মন্ত্রিগণ পদত্যাপ করেন। পঞ্চাবের প্রবর্ব বাহাত্বর তথন মেজর বিজির হায়াৎ থাঁকে ন্তন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্ম আহবান করেন। ইনি প্যাব দেকেন্দার হায়াৎ থানের মন্ত্রিসভারও অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। প্রকাশ যে, মাননীয় গবর্ণর বাহাত্র মালিক থিজির থার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে এবং মাননীয় ভার ছোটুরাম, মাননীয় ভার মনোহর লাল, মাননীয় মিঞা আবতুল হাই এবং মাননীয় দর্দার বলদেব সিংকে পুনরায় মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। নৃতন মন্ত্রী শুর সেকেনারের মন্ত্রীসভাগ আইন ও শৃঞ্জলা রক্ষার দায়িত্ব এবং পূর্তবিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও দেশরক্ষার দায়িত্ব বহন করিতেন। এই সকল বিভাগের দায়িত্ব **জট্মা তিনি এ পর্যাস্ত কোন উল্লেখযোগ্য কাজ কবিয়াছেন** বলিয়া জানা যায় নাই। স্থতবাং তিনি প্রধান মন্ত্রীর কর্ত ব্য বোগাড়ার স্টিড সম্পাদন করিবেন একথা এখন কাহারও বলা অতান্ত কঠিন। তিনি ইংবেজী ১৯০০ সালের আগষ্ট মালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে मर्वकितिहै।

#### ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষ

করেক সপ্তাহ পূর্বে বিলাতে লও মেয়রের তোজন-সভার মি: উইন্স্টন চার্চিল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাক্য গুটাইয়া ফেলার কাজকমে কত্তি করার জ্ঞা ভিনি ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন নাই ("He had not become the King's First Minister to preside over the liquidation of the British Empire")

আমেরিকা যুক্তরান্ধ্যে এবং অক্সান্ত দেশের অনেক বিখ্যাত ও বিজ্ঞ লেখক ও নেতাগণ আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে যন্ত-সংক্রাম্ভ যে লক্ষ্য ও আদর্শ পূর্বে ঘোষিত হইয়াছে মিষ্টার চার্চিলের এই উক্তি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে তীত্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাঞ্চাবাদের বিরুদ্ধে এই ক্রমবর্দ্ধমান বিরুদ্ধ মনোভাব ব্রিটেনে সামাজাবাদীদের মধ্যে এক প্রবল আলোডনের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই হেতু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঔপনিবেশ ও অধীনত্ব দেশগুলি সম্পর্কে মিটার চার্চিলের উক্তির সমর্থনের জক্ত অগ্রসর হইয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা ঘাইতে পারে যে সমালোচনার ফলে আমেরিকার প্রেসগুলির যে ধারণা হইয়াছে, তাহা দুর করিবার জক্ত জেনারেল স্মাট্স যুক্ষোভর যুগে সকল দেশের উপনিবেশগুলির অবস্থা বলিয়াছেন যে যুদ্ধোত্তর কালে মাতৃভূমির সঙ্গে উপনিবেশ-গুলির শাসন-সম্পর্ক বিচ্চিন্ন করা অবিবেচনার কাজ হইবে। মাতভূমি উপনিবেশগুলির শাসন-কার্য্যের <del>জয়</del> দায়ী হইবে এবং উহাতে অগ্রের হন্তকেপ পরিহার করা হইবে। জেনারেল আটুস কতকগুলি উপনিবেশ লইয়া স্থানীয় নিয়ন্ত্ৰণ-পরিষদ পরিকল্পনার ( Regional control councils for groups of colonies) প্ৰাভাষ দেন এবং বলেন যে আমেরিকা যুক্তরাক্তা যদিও ঔপনিবেশিক শক্তি নহে, তথাপি উহা হয় ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ না-হয় আফ্রিকা অথবা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ পরিষদের সহিত সংযুক্ত থাকিতে জেনাবেল স্মাট্য আবও বলেন যে তিনি নি:সন্দেহে বলিতে পারেন যে আমেরিকা যুক্তরাক্ষ্য যদি উক্ত ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্ৰণ-পরিষদের সভা হয় ভাহা হইলে. ব্রিটিশ প্রজাতর সম্পর্কে তিনি ষত দুর জানেন, তাহাতে: মনে হয়, ভাগা সাগ্রতে স্বীকৃত হটুবে। আমেরিকা যুক্তরাজ্য নিশ্চয়ই জেনারেল স্মাট্লের এই প্রলোভনে ভূলিবে না। মি: উইওেল উইলকী আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধসংক্রাম্ভ আদর্শ যে প্রক্লত কি তাহা স্পষ্ট করা প্রয়োজন, ইহা সর্কারাদিসমত। যে যুদ্ধকালে যদি আমরা সাধারণ ঐক্যে মিলিড হইতে নাপারি ভাহা হইলে যুদ্ধশেষে যে সামাদের অমিল হইবে ইহা অনিবার্য। গভ ডিদেশ্বর মাসে বোখাইয়ে मेहे हे छिया कहेन आमितियम्यानय अक्विश्म वाश्मविक দার পুরুষোভ্য ঠাকুরদাদ ভার সভার অধিবেশনে

সম্পর্কে মিঃ চার্চিলের বক্তভার প্রচ্ছন্ন ইন্দিড যে কি তাহার উল্লেখ করেন। ডিনি বলেন যে এত দিন নিঃসন্দেহে যে-ভাবে ভারতীয় সম্পদ ত্রিটেনের স্বার্থ সাধনের জন্ম ব্যবহার করা হইয়াছে, আর তাহা হইতে না দেওয়ার দৃঢ়ও নিশ্চিত দাবী করা চইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় এই নীতি অনুস্ত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দেউলিয়া হইবে। যদি কিছু ত্রিটিশ-সাঞ্রাজ্যকে দেউলিয়া **চইতে সাহায়া ক**রিয়া থাকে ত ইহা জনসাধারণের প্রতি অবিশ্বাস, ভাহাদিগকে স্বাধীনভার অধিকার হইতেও সামান্ত বঞ্চিত করা। গ্রেট ব্রিটেনকে শক্তিশালী চটলে প্রিটিশ প্রজাতয়ের সর্ব অংশের মধ্যে শুভ ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক অংশ যাহাতে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি নিজেরা করিতে পারে তাহার জন্ম ভাহাদের হাতে ভাহাদের শাসন-ব্যবস্থা মুম্ভ করা। তিনি বলেন যে, যুদ্ধারন্তের পর হইতে ভারতে যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুস্ত হইয়াছে, এই প্রকৃত সত্যে বধন মিঃ চার্চিল সজাগ হইবেন, তথন তিনি ব্রিতে পারিবেন যে ভারতের প্রতি ক্রায় বিচার করিয়া তিনি গ্রেট ত্রিটেন ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের কত প্রভৃত মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেন।

# পুলিদ স্থপারিন্টেভেন্টের দণ্ড

বহরমপুরের পুলিদ স্থণারিন্টেণ্ডেন্ট পোলার্ড দাহেব স্থানীয় একজন উকীলকে প্রহার করিবার অভিযোগে দদর মহকুমা হাকিম কর্তৃক দোবী সাব্যন্ত হইয়াছেন এবং তুই শত টাকা অর্থনতে দণ্ডিত হইয়াছেন। পোলার্ড সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া নিজেকে নির্দ্ধোব প্রতিপন্ন করিবার জন্ত বথাসাধ্য চেটা করিয়াছিলেন কিন্তু আদালতে ভাহার অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। পুলিদ স্থণারিন্টে-প্রেন্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে এই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত রাধা সক্ষত কি না বাংলা-সরকারের পক্ষে ভাহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। এই শ্রেণীর কর্মচারীকে কার্যেয়া বহাল বাধিয়া পুলিসকে জনপ্রিয় করিবার চেটা কথনও সফল হইতে পারে না।

# विজयुष्टल सङ्ग्रमात

বিজয়চক্র মকুমদারের মৃত্যুতে 'প্রবাসী' একজন অক্তিম ফুর্দু হারাইয়াছে। গোড়া হইতেই তিনি

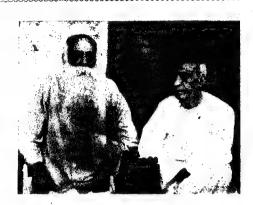

**७**क्टेत्र अध्यक्तनाच नीम ७ विकायध्या मक्मान

ঘনিষ্ঠভাবে 'প্ৰবাসী'র সহিত যুক্ত ছিলেন। 'প্ৰবাসী'র জন্ম তিনি বছ বসরচনা লিখিয়াছেন এবং 'প্রবাসী'র পুত্তক-পরিচয় বিভাগের বৈশিষ্ট্য বন্ধায় রাথিয়াছেন। সাহিত্য. ইভিহাস. বিজ্ঞান আইনের উপর • জাঁচার সমান দখল ছিল। **必ずれ** বিভিন্ন বিষয়ে প্রসাঢ় পাণ্ডিত্যের দটাস্ক বিরল ৷ মল পালি হইতে থেবীগাথা কবিতায় অমুবাদ করিয়া বাংলা-সাহিত্যে একটি নৃতন বস্তু তিনি দান করিয়াছেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় তাঁহার সমান দ্ধল क्रिन। বাংলা ভাষা. নুভত্বিভা এবং উড়িষ্যার ইতিহাস তাঁহার গবেষণা সাহিত্যের অক্ষ সম্পদ হইয়া থাকিবে। নৃতত্ত বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। জীবনের শেষভাগে প্রায় ত্রিণ বৎসর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কিছু দৃষ্টিশজিহীনতা তাঁহার জ্ঞানপিপাসা বিশ্ব-মাত্র ক্মাইতে পারে নাই। এই সময়ের মধোই ডিনি জাঁহার বিখ্যাত 'উডিয়া ইন দি মেকিং' গ্রন্থখানি প্রধানতঃ বিভিন্ন অন্ধুশাসনলিপি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া রচনা করেন। অমুশাসন-ফলকের উপর হাত বুলাইয়া তিনি উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন। অদ্ধ অবস্থায় রচিত তাঁহার উদ্ভিষ্যার ইতিহাস পাঠ করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডা: বার্ণেট বিশ্বিত হন এবং রয়েল এশিয়াটক সোসাইটির জনালে সমালোচনা ক্রিয়া উহার উচ্ছসিত বাংলা-লাহিত্যে এবং বাংলা ভাষার প্রশংসা করেন। ইতিহাস বচনায় ভাঁহার দান অসামান্ত। সোনপুর এবং উড়িব্যার অক্সাক্ত কয়েকটি রাজ্য তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত আইনঘটিত উপদেশ গ্রহণ করিত ৷ চল্লিশ বংসর কাল তিনি লোনপুর রাজ্যের আইন উপদেষ্টার কাজ ক্রিয়াছেন এবং অফ্রন্থ হট্যা পড়িবার আগের দিনেও তিনি উহার একটি গুরুত্পূর্ণ দলিলের খসড়া তৈরি ক্রিয়া দিয়াছিলেন। সোনপুর-রাজ তাঁহাকে ৩ধ আইন-উপদেষ্টারূপে নহে, ভক্তিভাজন প্রমাত্মীয় বলিয়া গণ্য করিতেন। বিরাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত জাহার স্বতিশক্তি শক্ষ ও অটুট ছিল। মৃত্যুর অল কয়েক দিন পূর্বের একটি ক্ষুত্র ঘটনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার স্বতিশক্তি কমিয়া যাইতেছে বলিয়া এক দিন অকমাৎ ডিনি অভাস্ক চঞ্চল হইয়া উঠেন। ভাঁহার আশতার কারণ, প্রায় ত্রিল বৎসর পূর্বে তাঁহার ক্ষৌরকার পনরে। দিনের জ্বন্ত যাহাকে বদলি দিয়া গিয়াছিল ভাহার নাম মনে পড়িভেছে না। ঘণ্টা ছই পরে নামটি মনে পড়িলে তবে তিনি নিশ্চিত্ত হইলেন। কোন বইয়ের কোন পাতায় কি নোট লেখা আছে তাহা তিনি অনুৰ্গল বলিয়া দিতেন। অন্ধ হইয়াও তিনি যে অক্লান্ত ও অবিশ্রান্তভাবে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারিয়াছেন, এই অসাধারণ স্বতিশক্তি ভাহার একটি প্রধান কারণ। প্রতিভার সহিত শ্বতিশক্তির এমন সমন্ত্র থুব কমই দেখা যায়।

রান্ধনৈতিক ও সামাজিক সমস্থা সম্বন্ধেও তাঁহার
চিস্তাগারা স্বন্ধ ও দ্রদর্শিতাপূর্ণ ছিল। স্বনেশী যুগে
লিখিত এবং ববীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকায়
প্রকাশিত তাঁহার 'ভারত পতাকা' কবিতাটি লক্ষ লক্ষ্ স্বন্ধে প্রেরণা দিয়াছে। নিমোদ্ধত ক্ষেক্টি ছত্র হইতে দেশের সামাজিক ও রান্ধনৈতিক বিষয়ে তাঁহার গভীর
ক্ষ্পান্তির পরিচয় পাওয়া যায়:

"ভারতের সকল জাতি না জারিলে ও প্রাণে প্রাণা না পড়িলে জারাদের আছরকা অসকব। এই বাঁটি বার্বের কথা বেশিক্ষার সকলে সমে বারে অসুক্তর করিতে পারে, বে-শিক্ষার
লোকে শিবিতে পারে বে, অত্যাচারী বলেণী কোক বা বিলেণী
কোক কাহারও অধিকার নাই বে কাহারও সম্বয়ন্থকে চাপিরা রাখিবে
বা রাষ্ট্রের নামে বা ধর্মের নামে কাহাকেও কোন প্রভাবপালী ধনীর বা
প্রোহিত প্রেণীর গোজাম করিতে পারিবে, সেই শিক্ষার উদ্যোগ না
করিলে সকল বরাল লাভের উভোগ ক্ষকারে উদ্যোগ বাইবে। প্রত্যেক
ব্যক্তি থাবীন সমুদ্রা প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবকন্ত এই অধিকার
আহে বে সে তাহার সমুবান্তকে অক্র ভাবে বাড়াইতে পারিবে।
করি এই বন্ধ অভি অর পরিরাণেও মান্থবের প্রাণকে অধিকার
বিধি এই বন্ধ অভি অর পরিরাণেও মান্থবের প্রাণকে অধিকার

করে ভবে ধীরে ধীরে মাসুবের নিজের উর্জি, দেশের উর্জি ও পরাঞ্চলাভ হলভ হইতে পারে।"

#### মশাথনাথ বস্থ

মেদিনীপুরের প্রবীণ জননায়ক মন্মথনাথ বহু মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঐ জিলার অক্তডম প্রেষ্ঠ উকীলরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ্বংসর তিনি মেদিনীপুরের বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিপ্ত ছিলেন। বাংলার সমবায়-আন্দোলনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগ দক্ষিণ-পশ্চম নির্বাচন কেন্দ্র মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জিলাবয় হইতে বদীয় ব্যবস্থাপক সভার সদক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি মেদিনীপুর হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন।

#### সত্যানন্দ দাস

বরিশালের প্রবীণ শিক্ষারতী ও ধর্মপ্রাণ সভ্যানন্দ দাসের মৃত্যু হইয়াছে। আদর্শ চরিত্রে ও গ্রায়নির্চার গুণে তিনি বরিশালের জনসাধারণের জনাবিল প্রজার জধিকারী হইয়াছিলেন। বরিশাল আদ্ধ সমাজের তিনি অক্সতম গুল্প ছিলেন। তাঁহার রচিত সাধু আগতাইনের আত্মকথা বছ জনে আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। আদ্ধ সমাজের সেবায় উৎস্পীকৃত প্রাণ, নিরহয়ার এই সাধকের পরলোক গমনে বরিশাল আদ্ধ সমাজের অপুরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

#### ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের সঙ্কল্প

ভারতীয় সংবাদপত্ত-সম্পাদক সন্মেলন প্রাদেশিক সেলবদের অনাবশুক ও অবৌজিক কড়াকড়ির বিরুদ্ধে বছবার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্ত ভারত-সরকারকে অন্তরোধ করিয়াছেন। ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকার বার বার সংবাদপত্তসমূহের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু সংবাদ সেলার সম্বন্ধে সম্পাদকগণের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন বিশিষ্ক জ্যাদিক করেন নাই। তিন বৎসরাধিক কাল বিশিষ্ক জ্যাদভি

উহা ততই বাঞ্চিতে থাকে। অবশেৰে বাধ্য হইয়া বেছাইয়ে সম্পাদকগৰ এক সম্মেলনে গৰৱ করেন যে ১৯৪৩ সালের ১লা জাত্মারীর মধ্যে ভারত-সরকার তাঁহাদের **অভিযোগ ভনিয়া, উ**হার প্রতিকার না করিলে ঐ তারিধ ছইতে ভাহারা ব্রিটিশ মন্ত্রী ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের াম**ংস্থা**ণের সরকারী বক্ততা, নববর্ষের <mark>উপা</mark>ধি-তালিকা, লাট বড়লাটের প্রাসাদের সংবাদ প্রভৃতি ছাপিবেন না। বিক্তভার মধ্যে যে-সব স্থানে কোন সিদ্ধান্তের ঘোষণা পাকিবে ওধু সেইটুকুই ছাপা হইবে। ঐ সঙ্গে এই সংক্ষও গুহীত হয় যে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহ ৬ই জালুয়ারী পঞ্জিকা প্রকাশ বন্ধ রাখিবেন। মাজাজের হিন্দর ক্রায় মন্তারেট পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস এই সম্মেলনের সভাপতি এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হট্যা তাঁহাকেট অপ্রিয় ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইয়াছে।

এই সম্বন্ধ অমুসারে ১লা জামুয়ারী নববর্ষের উপাধি-ডালিকা ভারতের প্রায় এক শত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দাই এবং ৬ই জাতুয়ারী এ সমস্ত পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ছিল। যালাজে ইহার তীত্র প্রতিক্রিয়া চইয়াছে। মাস্রাজের যে-সব পত্রিকায় নববর্ষের উপাধি-ভালিকা প্রকাশিত হয় নাই, গবরে টি তাহাদের প্রতিনিধিগণকে সরকারী দপ্তরধানার পিয়া ইন্ডাহার, প্রেসনোট প্রভৃতি আনিবার এবং বিমান আক্রমণ হইলে ঘটনান্তলে গমন করিবার ভাতপত্র বাতিল করিয়া দিয়াচেন। সরকারী বিজ্ঞাপন ভাহাদিগকে দেওয়া হইবে না বলিয়াও জানাইয়া দেওয়া হইরাছে।

মাজান প্ৰশ্নেষ্টের এই অভিশন অদ্বদ্শী ও অসায় আমেশ ভারত-সরকার বা ব্রিটিশ গবরে ট আজ পর্যন্ত বাজিল করেন নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বে-ভাবে সংবাদ সেকার করিয়া বিষয়। সরকার **इनिशांद्य काराब करने लादि श्रकांनिक मःवात्मव्र** উপর পূর্ণ আত্বা ত্থাপন করিতে পারিডেছে না। मामाविध अक्रायत राष्ट्रि इटेएफाइ। 'अक्रव विशेष्ट्रेश मा'. ৰুলিৱা বেওয়ালে পোটাৰ আঁটিয়া ওজৰ বন্ধ করা যায় না, অধিক পরিমাণে

করিবার একমাত্র উপায়। যুদ্ধের সময় দেশের আপামর জনসাধারণ মুদ্ধের স্কল সংবাদ সঠিকভাবে জানিডে পারিলে গবন্মে প্টের্ট শক্ষি বাডে। গবন্মে প্টের যে-সব কাৰ্যকলাপ বা গভিবিধির সংবাদ প্রকাশ করা চলে না, লোকে ভখন ভাছার অর্থ বুঝিতে পারে, উল্টা বুঝিয়া হিতে বিপরীত ঘটবার আশবা বা সম্ভাবনা ইহাতে থাকে না। সাধারণের নিকট চইতে সংবাদ চাপিতে থাকিলে লোকে গবরে প্রের প্রতিটি কার্য্যকলাপ সন্দেহের চোধে দেখিতে আরম্ভ করে, সরকারের কথা অবিশাস করিতে শিধে এবং নানারপ ওজবের সৃষ্টি হইয়া দেশের ক্ষতি চয়। ইচাতে গবয়েণ্ট এবং দেশবাসী উভয়কেই সমান-ভাবে অস্থবিধাগ্রন্থ হইতে হয়। এদেশে সংবাদ সেন্দর, হেডিং সম্বন্ধে কডাকডি, পত্ৰিকার পাডা এবং মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া প্রভৃতি যে-সব ব্যবস্থা অবসমন করা হইয়াছে ভাহার অধিকাংশই অনাবশ্রুক বলিয়া জনসাধারণ মনে করে।

মাল্রাজ-সরকার যাতা করিয়াছেন ভাতাতে দেশবাসী সরকারের তরফের কথা একেবারেই জানিতে পারিবে না। ইতার ফল দেশবাসীর পক্ষে যত না থারাপ হইবে. সরকারের নিজের পক্ষে হইবে তদপেকা অনেক অধিক। অস্ত্রজ-সম্জা-সমাধানে সরকারের অক্ষমভায় ভাঁহাদের উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, এই সব কডাকডিতে তাহা আরও শিথিল হইবে। **मृद्रमृष्टिम्ब्लिझ रव रकाम श्रदास्त्र के मध्याम दिशाम या** কোনও সময়ে তাঁহাদের উপর জনসাধারণের আন্থা শিখিল হইতে পাবে এরপ কোন কার্য্য করিতে কৃষ্টিত হইডেন।

**শ্রেণীস্বার্থ, দীর্ঘসূত্রিতা, অযোগ্যতা ও উৎকোচ-**গ্ৰহণ-প্ৰবণতা

বিলাতের 'নিউক বিভিয়' প্রতিকার সম্পাদক অক্টোববের এক সংখ্যার মি: চার্চিলের উদ্দেশে লিখিত একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। চিঠিখানির আরম্ভ এই ঃ---

প্রিয় সি: চাচিল,—এই দীপপুঞ্জের সাধারণ লোকেরা পদা ও বিপদের দিৰেও আপনার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।। ভাবী অনললের স্'কি লইবাও ভাহারা আড়াই বংসর আপনাকে বিবাস করিবাছে, আপনার উপর আছা রাথিরাছে। আজ আপনার চার পরীকার দিন স্বাগত। এই শীতেই বুছের চূড়ান্ত সিন্ধান্ত হইরা বাইতে পারে। আপনার কর্ডব্য এবার আপনাকে করিতে হইবে।

ন্তালিনথাড় বীরত্বের বে আদর্শ দেখাইরাছে, সেই আদর্শে আগামী ছর মানের মধ্যে আমাদিগতে ছির করিতে হুইবে জরলাভ করিরা আমরা কি করিব। আজ আগানি ইহা না পারিলে পরে আর করিবার সময় থাকিবে না। ছর মান! এই ছর মানে শ্রেক্টবার্থ, দীর্থপ্রিতা, ভীরতা, অবোগাতা এবং উৎকোচ-প্রহণ প্রবণতা আমাদের দেশ হুইতে দুর করিবা দিতে হুইবে। ছর মানের মধ্যে সকল খাধীন মান্ত্রের মন অধিকার করিয়া আমাদিগতে অমরত্ব অর্জন করিতে হুইবে। এই দারিত্ব অতি ভ্রামক, এই হুবোগ বিপুল গারিমার মন্তিত।"

চিঠিব শেষভাগে তিনি লিখিতেছেন:

"১৯৪০ সালে রাশিয়াকে ফলোপধারক সাহাব্য দান করিতে হইলে আর সময় নই করা চলে না। মি: চার্চিল, আপনি প্রথমিই দৃচসকল সহকারে কার্যে অবতীর্ণ হইলে আমরা জরের পথ পরিছার করিতে পারিব। কয়লার অভাব লইয়া দরকবাকবি বন্ধ হউক; উৎপাদন ও চাহিদার সমতা সাধনের জহু খনিতে আরও লোক পাঠান হউক এবং আমাদের প্রাপা কয়লার পরিমাপ নিমিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক। আহাজের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ বন্ধ হউক; আমাদের থাদের পরিমাপ কমানো হউক। জীবনবানোর পুরাতন পন্ধতি বজার রাখিয়া চলিবার চেটা বন্ধ করুন। সৈছে, নাবিক ও বিমানবাহিনীর পাইলউকে ভাল বেতন দিন। সরকারী দপ্তরথানার বে সকল অবোগ্য কম্বনিরা নিরাপদ কম্ম সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন তাহাদিগকে পদচ্যত করুন। ভারতবর্ধ সম্বন্ধে দেখি-কি-হয় নীতি পরিতাগ্য করুন।

অবিলম্মে এই দব বাবস্থা অবলখন করিলে আদরা জার্মান সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার জন্ম বিরাট আক্রমণ চালাইতে পারিব। কিন্তু এখনও যদি আমরা মন স্থির করিতে না পারি ও দেরী করি তালা ইইলে আদামী হর মানের মধ্যে আমরা এই যুদ্ধে পরাজিতও ইইতে পারি।"।

\*Dear Mr. Churchill.—The common people of these islands have stood behind you through some grim and awful days. They have rusted you, and believed in you, for two and a half portentious years. But now the supreme test has come upon you. This can be the decisive winter of war. It is up to you.

In the six months which lie ahead you must weave

In the six months which lie ahead you must weave the pattern of victory cast upon the loom of heroic Stalingrad. If you fail now, it will be too late. Six months! Six months in which to sweep away class prejudice, sloth, timidity, inefficiency and corruption. Six months in which to capture immortality in the uninds of all free men. It is a terrible responsibility; it is a glorious convertantly.

it is a glorious opportunity.

† If we are to give Russia effective aid in 1943, there is no time to be lost. We can clear the way to victory if you, Mr. Churchill, act with resolution now. Let us stop wrangling about the fuel shortage; send more miners back to the pits and ration us until they have filled the yawning gap between output and consumption. Let us stop moaning about the shipping crisis; give us less food, fewer "frills." Cease trying to preserve the old ways of life; remove the obstruction of vested interests. Give the soldier, sailor and airman decent pay. Sack the incompetent gentlemen who have wangled themselves into soft whitehall jobs. Stop the policy of drift over India.

With these steps taken swittly we could mount a shattering offensive which would break the power of

শ্ৰেণীকাৰ্থ, দীৰ্ঘপত্ৰিতা, ভীকতা, অযোগাতা এবং উৎকোচ-প্রহণ প্রবণভা যুদ্ধক্ষের পথে যে কভখানি অভবায় কৃষ্টি করিতে পারে, ষ্টালিনগ্রাছের যুদ্ধের পর ভাহা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই সব লোষ সরকারী কম চারীদের মধ্যে সংক্রামিত হইলে ক্ষড়িব-পরিমাণ গুরুতর ছইয়া উঠে। আমাদের দেশেই এই शायश्राम निष्ठक है हहेश किर्फ नाहे, थान विनाएड अवश्रास যে ভারতবর্ষ হইতে বেশী ভাল নহে, নিউক বিভিয় সম্পাদকের পত্র হইতে উদ্বত উপবোক্ত অংশ চুইটি ভাহারই পরিচয় বহন করিভেছে। যুদ্ধের সুময় ভারতবর্ষের কুটীর শিল্প সংগঠন করিয়া, ঘরে ঘরে বছ দ্রুব্য প্রস্তুত করিয়া শিল্পজাত দ্রবা উৎপাদনের মোট পরিমাণ অনেক বাডানো যাইত। শ্রেণীস্বার্থ-চেতনাসম্পর মিলমালিকদের বাখায় তাহা হইতে পাবে নাই। ভারতীয় কাঁচা মাল বিলাতে টানিয়া না আনিয়া উহা হইতে ভারতবর্ষেই শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিলে ব্রিটিশ গবন্মে প্টের্ট অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইত, কাঁচা মাল অপেকা শিল্লদ্ৰৱা বহন করিলে জাহাজের স্থানও অনেক বাঁচিত, কিন্ধ বিলাডী কায়েমী স্বার্থের ইহাতে ক্ষতি আছে। ফলে দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে চলিয়াছে কাঁচামাল, উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য নহে এবং ভারতীয় শিল্প পদে ব্যাহত ও ক্তিগ্রন্ত হইভেছে। কাগন আমদানীর অস্থবিধার জন্ম দেশবাসীকে বঞ্চিত করা হইতেছে কিছু আমদানী কাগজের শব্দে মাঝে মাঝে কাগজের মিলের যন্ত্রপাতি আনিয়া এদেশে কাগজের মিল প্রতিষ্ঠার বা কুটারে কাগৰু তৈয়াবীতে ব্যাপক উৎসাহ দানের কোন বন্দোবত হইতেছে না। অক্সাক্ত শিক্স সম্বন্ধেও এই একই উদাহরণ श्रीयांका ।

দীর্ঘস্তিতা ও সাহসের সহিত বিপদের সমুখীন হইবার ক্ষমতার অভাব এবং অযোগ্যতা বহু ক্ষেত্রে এদেশে দেখা গিয়াছে। ইহার প্রতিকার এখনও হয় নাই। বিমান-আক্রমণ ঘটিলে কলিকাতায় লোক অপসারণ, থাজ সরবরাহ প্রভৃতি বিবিধ সমস্তার সমাধান কি ভাবে করা হইবে তাহা সইয়া লালদীঘির দপ্তর্থানায় কর্মচারীবৃন্দ এক বংসর ধরিয়া বহু প্রবেশণা, আলোচনা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, কিছু বোমা পড়িবার পর দেখা পোল তাঁহারা কোন সমস্তারই সমাধান করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের খাজসমস্তা, মূল্য-নিয়য়ণ সমস্তা, মালগাড়ী

German militarism. But if we dither and delay much longer we can lose this war in the next six months.

শ্ববরাহ শম্মা প্রভৃতির কোন সম্ভোবজনক সমাধান আজ পর্যান্তও করা সন্তব্ হয় নাই। পাঁচ বৎসরব্যাপী বুদ্ধের মধ্যেও পরিজ চীন বাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষের মোটা বেডনের কর্মলারীবৃন্ধ ভাহার একাংশও করিছে পারেন নাই।

উৎকোচ-গ্রহণ-প্রবণভায় বিলাভ ও ভারতে খুব বেশী ভকাৎ নাই। গত যুদ্ধের পর এই দেশে মিউনিশন বোর্ডের যে-সব চরি এবং উৎকোচের ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অনেকেই ভূলিয়া যান নাই। ভারতবর্ষে পণ্যস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগে উৎকোচ গ্ৰহণ চলিম্বাছে সর্বসাধারণের यरशा विश्वारक। গবন্মে কী এ সম্পেছ করিয়া ভাহার ভা**ৰ** অভিযোগের সভ্যাসভা যাচাই কবিবার চেষ্টা করেন নাই। সরবরাহ বিভাগে উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অভিযোগ উঠিয়াছে এবং শেষ পর্যান্ত বাধ্য হইয়া ভারত-সরকারকে সামাত্ত হইলেও কতকটা প্রতীকার করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি সরবরাহ বিভাগের ক্রয় বিভাগের একজন উচ্চপদত্ব কর্ম চারী উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

মৃল্য-নিরন্ত্রণের ব্যর্পতার অক্সতম প্রধান কারণ ঐ বিভাগের কর্মচারীদের অবোগ্যতা ও উৎকোচ-গ্রহণ-প্রবণতা, ইহা জনসাধারণ বিশাস করে। প্রকাশ্যে এই সব অভিযোগ উঠা সন্তেও গবরে উ ইহার প্রতিকারের উপযুক্ত কলোবস্ত করেন নাই। জনসাধারণের বিশাসভাজন ব্যক্তিদের সাহায্যে তদন্ত করিয়া বত মান অবস্থায় বিশোর্ট প্রকাশ সক্ষত মনে না হইলে উহা প্রকাশ না করিয়াও গবরে উ ঐ বিলোর্টের সাহায্যে মৃল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগ পুনর্গঠন করিতে পারিতেন। এই সব ঘুনীতির শিক্ত কত দূর পর্যন্ত পৌছিয়াছে ভাহার অক্সন্তান ব্যাপক ও লবগুতাবে না করিলে ঘুই-চারিট মামলা করিয়া বা ইন্ডাহার জারি করিয়া মৃল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপর জনসাধারণের আছা ক্রিয়াইয়া আনা সন্তব বলিয়া জনসাধারণ মনে করে না

গবলোঁ টেব দহল সহল কর্ম চারীর মধ্যে অবোগ্য এবং হুনীভিপরায়ণ লোক থাকিবে না ইহা অসম্ভব। এই পব অবোগ্য ব্যক্তিকে কর্ম চাত করিলে কোন গবলোঁ টেব প্রতিষ্ঠা ক্ষম হয় না, বরং উহা ধারা গবলোঁ টেব জারপরায়ণতা ও জনসাধারণের প্রতি সহায়ভূতিরই পরিচয় জারণ পায়। কিছ ভারত-স্বকার ও প্রাদেশিক মবেরা এইবিবে দেখা বাইতেছে বেন এই সিদাভই করিয়াছেন যে কর্ম চারীদের বিক্তম গুরুতর অভিযোগ উঠিলেও তাঁহার। সত্য অন্ত্সম্বানের চেটা করিবেন না; তুরীতি প্রজ্ঞার পাইলেও উহাদিগকে পক্সপুটে আজার দিয়া তাঁহার। 'প্রেটিজ' নাঁচাইয়া চলিবেন। কোন বিভাগে তুরীতি বা উৎকোচ গ্রহণ চলিভেছে ইহার আভাস মাত্র পাইলেও গ্রহ্মেণ্টের নিজের তর্ম্ব হইতেই তদম্ভে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তবা; প্রত্যক্ষ অভিযোগ আসিবার অপেকার বিদয়া থাকা উচিত নহে।

ভারতবর্ষ সহচ্ছে বিটেন আজও মন দ্বির করিছে পারে নাই। বিটিশ গবল্পেট বিলাডী কারেমী আর্থের কবল হইতে মৃক্ত হইবার পূর্বে বোধ হয় উহা সম্ভবও নহে। ভারতবর্ষের আধীনভা ত্মীকার কবিবার পথে বে-স্ব অস্তরায়ের কথা জোর গলায় বলা হয় তাহাদের অবাত্তবভা ও অধ্যোক্তিকভা সহচ্ছে ব্রিটেন ও ভারতের জাগ্রত জনমত সমান সচেতন। অষ্টাদশ শতাব্দী গিয়াছে সামাজ্যঅর্জনের যুগ, উনবিংশ শতাব্দী কাটিয়াছে উহা বক্ষা কবিবার চেষ্টায়, বিংশ শতাব্দীতে সামাজ্য ধ্বংসের সময় আসিয়াছে। মায়ুয় জনেক বাধা অভিক্রম করিতে পারে, কিছু কালের গতি রোধ কবিবার শক্তি ভাহার নাই।

#### খুচরা মুদ্রা কাহারা সরাইতেছে ?

তামার পয়সার অভাব ষধন ঘটিয়াছিল, তথন ভারত-সরকার বেশী করিয়া পয়সা বাহির না করিয়া এক ইস্তাহার জারি করিয়া দেশবাসীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াই কর্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন। পরে জানা গেল, তাঁহারা ভারতীয় টাকশালে অট্টেলিয়ার জন্য ভাষার পয়সা ভৈরিতে ব্যস্ত।

সম্প্রতি খুচরা মুন্তার বে তীর অভাব খুটিয়াছে সে
সম্বন্ধেও ভারত-সরকার পূর্বোক্ত শহাই অন্ত্র্সরশ করিয়াছেন
এবং লোকেরা খুচরা মুন্তা সরাইয়া রাখিতেছে এই
অভিযোগ করিয়া এবং এই সব লোককে ধরিরার সাধু
উদ্দেশ্য ছাশাইয়া তাঁছাদের রামিত্ব শেষ করিয়াছেন।
বাজারের সামান্যতম সজী বিক্রেভাটি পর্যান্ত আজকার
খুচরা মুন্তা অভাবে তীর অক্সবিধা ভোগ করিভেছে।
নিজেনের খবে এক আনি ব্রন্তানি পৃক্তাইয়া রাখিয়া লোকে
চাকা ভালাইবার জন্য বাটা দিয়া বা অনাবশ্যক জিনিস
ক্রেম্ব করিয়া প্রভাক্ত বা পরোক্ষ ভাবে নোটের উপর
প্রিমিয়াম দিতে য়ায় না। কোন কোন লোকে খুচরা
মুন্তা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছে ইহাতে অবশ্য
সন্মেহ নাই, কিছ ভাহাদিগকে গররেন্ট ধরিতেই বা



মান্দালয়ত্বিত রাজকীয় বৌদ্ধমঠ ও বালকমগুলী



ৰিমান হইতে বেখুনেব 'বে ভাগনে'ব ( স্বৰ্ণ পাগোভা ) দৃশ্য



হানোয়া শহরের একটি দৃত্তী



नमोडीय हटेएड क्वाँडा वाक्त मृज्य



ক্রং মহানক থালের উপর একটি ভাসমান বাজার। ব্যাকক



डाहे त्मा। याक्टकत्र धक्ति धम्मित





प्रमुक्तिम्। स्थाप्ता

বিমান হইতে স্বাবায়ার দৃশ্য

ভাঁহার রে খা ক্ষ রে র শেষ সংশ্বরণ বাহির হইলে । ভিনি আমাকে যে বইথানি দিয়াছিলেন ভাহাতে আমার নাট্টার পুর্বে এই বিশেষণটি লিথিয়াছিলেন—"নিথিল শাস্ত্রপারাবারের অগন্তামূনি।"

U

১৩২৪ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার গুরুতর ব্যারাম হইয়াছিল। তাঁহাকে তথন শান্তিনিকেতনের অতিথি-শালায় রাথা হয়। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মনে আলভা হইয়াছিল। ১ই চৈত্র, বাত তথন অনেক। তাঁহার কাছে অনিলকুমার মিত্র, কালীমোহন খোষ ও আমি ছিলাম। তিনি আমালিগকে হঠাৎ কিছু লিথিয়া লইতে বলিয়া নিমলিখিত কয়টি কথা বলিয়াছিলেন এবং কালীমোহনবাবু লিথিয়া লইয়াছিলেন, কাগজখানি আমার কাছে আছে—

"শাখানত প্রকৃতি without পুক্ষ blind, এবং
পুক্ষ without প্রকৃতি অক্মণ্য। Kant-এব মতে
intuition without thought is blind. Thought
without intuition is empty."

# একটি রাত্রি

#### ত্রীস্ধাংশুকুমার গুপু, এম-এ

বাত্তি এগাবটা। প্যাবির বন্ধানমন্ত্রিল স্বেমাত্র 
ভার বন্ধ করেছে। আধ ঘণ্টা আগে কাফে ও রেন্ডার'।গুলিও বন্ধ হয়েছে। পথের এক পাশে আমরা ক'লন
ভিধাপ্রস্তুচিন্তে লাড়িয়ে—রলানয় থেকে বেবিরে জনতার
স্রোভ ক্রমশং অন্ধকারে মিশে যাছে। রাস্তার ঠুলিঢাকা ল্যাম্পের আব ছা আলো অন্ধকারের সকে মুবডে
পারছে না, বাবংবার পরান্ধিত হয়ে ফিরে আসছে।
গুহপামী পথিকের দল মাঝে মাঝে ত্রন্ত দৃষ্টি তুলে
আকাশের দিকে তাকাচ্চে। কালো আকাশের বুকে
ত্র-চারটে নক্ষত্র এদিক-ওদিক দেখা যায়। এক সময়
আকাশে দেখা বেত শুর্ নক্ষত্র, এখন সার্চ্চ-লাইটের চক্ষিত
আলোয় আকাশে মাঝে মাঝে সিগারাক্ষতি কেপেলিন্
চোখে পড়ে।

বাডটা বাইবে কটানোই আমাদের ইব্ছা। আমবা সবস্তুত্ব চাবজন—এক জন করাদী লেখক, ত্-জন দার্কিলান ক্যাপ্টেন আর আমি। এই অক্কার রাত্তে কোথার বে আমরা আঞ্চয় নেব তা ঠিক করতে পারহিলাম না— শহরের দব বাড়ীর দরজাই ত বছ হয়ে গেছে। দার্কিলান দার্কেনকের একজন একটি বৌধীন হোটেলের কথা বললে কথানে সারা রাডই লোকের আসা-বাওরা চলে। যে-সব

সচবাচর ওথানেই জোটে। যথনই কোন সৈনিক প্যারিতে আলে অবসর যাপনের উদ্দেশ্তে তথনই এ তথ্য সহকর্মীরা তাকে জানিয়ে দেয় গোপনে। খুব সাবধানে জামর। হোটেলের ভিতর চুকলাম। উচ্ছল আলোয় চতুর্দ্দিক আলোকিত-এতকণ অভ্যনারে চলার পর হঠাৎ **আলো**র भावशास्त्र अटन रहांच रहांच राजा। धवसाना रहन अक्हा বিরাট লাইট-হাউদের অভ্যন্তর ভাগ---চারি দিকে অসংখ্য আয়না, আয়নার গায়ে খবের বিচিত্র সাজসক্ষা প্রতি-বিখিত। মনে হ'ল আমরা খেন জু-বছর পেছিয়ে পেছি। বিচিত্র বেশভ্বায় সঞ্জিত বিলাসিনী ভক্ষীর দল, ভাম্পেনের মান, বেহালার চিত্তস্পানী কলণ নহার---যুক্ষের আগে এ-সৰ জারগায় বে-দুক্ত চোখে পড়ত অবিকল ভাই। কিছ পুরুষদের মধ্যে একজনও সাদ্ধা পোষাক भ'रद चारम नि । कवानी, रक्तिकान, हेश्टबक, वानियान: নাৰ্কিয়ান-নকলেরই গান্তে নামবিক পোষাক, আর নে शायाक जीर्र ७ वृतिवृत्तव । जनक्षक हैश्रवज रिमिक বেহালা বাজাচ্ছিল করুণ হুরে আর মাবে মাঝে মুদ্ হাজের দলে প্রশংসমান জনভার দিকে দৃষ্টিশান্ত করছিল, ভবে দে হাসি বেন নিল্লাণ, অস্তঃনাবশৃক্তঃ আংগকার দিনের লাল কোন্দ্রা পরা জিল সিদের স্থান অধিকার बहु अमा अलद अन्वन्दन नका कर्द

ফিশ্ফিস্ করতে থাকে—ভার বাপের নামটা বলাবলি করে

—বাপ লর্ড — বংশমর্যাধা ও ঐশ্বর্যে থাদেশে বিখ্যাত।

হোটেলের প্রমোদককে উৎসবের যেন সমারোহ। রগদেবভার বেদীবৃলে জীবন ওরা উৎসর্গ করেছে। তাই আৰু জীবনের হুখাপাত্র নিঃশেবে ওরা পান করতে চায়—হাসছে, গাইছে, নারীর প্রেমে মাতোয়ারা হচ্ছে। প্রভাতে বিশ্বস্থল সমূলে যাত্রা করার আসে নাবিকেরা যেমন রাজিটা উদ্ধাম আনন্দে কাটিয়ে দেয় এও ঠিক তেমনি।

নার্বিয়ান ছ-জনই তরুণ। নিয়তির রহস্তময় সংহতে আজ ওরা যাযাবর, কিন্তু এর জস্ত কোন ছঃখ নেই ওদের, বরং অদেশের কূজ শহরের একদেয়ে জীবনধারা থেকে মৃক্ত হয়ে ওরা যে আজ ধনীদের বিলাসতীর্ঘ প্যারি শহরে উপছিত হয়েছে এর জন্ত মনে মনে খুশী বলেই মনে হ'ল।

গন্ধ বলতে হয় কেমন ক'রে তা ওরা তৃ-জনেই জানে। ওলের দেশে—সকলেই যেখানে কবি—পন্ন বলার ক্ষমতাকে কেউই অসাধারণ মনে করে না। অনেক কাল আগে লা মার্টিন যথন তুর্বীশাসিত সার্কিয়ায় পদার্পণ করেন তথন ঐ মেষপালক ও যোজার দেশে কাব্যের সমালর দেখে অবাক্ হয়েছিলেন। ওথানে খুব কম লোকই তথন লিখতে পড়তে পারত, অথচ কাব্যরচনায় স্বারই ছিল পর্ম উৎসাহ—ওদের বা-কিছু চিন্তা ও অহুভৃতি স্বই কাব্যে রপান্ধিত হয়ে লোকের মুখে মুখে ক্ষিরত।

ভাম্পেনের মাসে চুমুক দিতে দিতে ক্যাপ্টেন ত্-জন মাসকরেক আগেকার এক শোচনীর ঘটনা আলোচনা করছিল। শব্দর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্যন্ত হয়ে ওরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কৃষায় আব শীতে কটের অবধি ছিল না—বর্মের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই, দশ জনের বিরুদ্ধে একজন—ভয়ব্রন্ত মাহুষ আর পশুর ভীড়, প্রাণ্রক্ষার জন্ত বাাকুল ছুটাছুটি আর ঠেলাঠেলি—পিছনে শব্দর মেশিন-গানের অবিরাম ভালিবর্ষণ—লেলিহান অরিশিথার মধ্যে আহতের আর্ডনাদ—পথের জ্ব-পাশে আহত নারীদের কড-বিক্ত বেহ, আকাশে অপেক্ষাণ শব্দরির দল—বাতে পদ্ম রালা পিটার ত্বারায়ত পাহাড়ের উপর দিয়ে অথাবোহী সৈন্যের সক্তে পলার্রন তৎপর, লাঠিব উপর ভর দিয়ে প্রঠ কুক্তিত ক'রে নীরবে তিনি চলেছেন নিহতির জ্ব বাল উপেকা ক'রে।

নাৰ্ক ছ-জন বখন পৰস্পাৱের সকে আলাপে বড তখন বিশ্ আমি ভাল ক'রে ভাগের লক্ষ্য করছিলাম। বহলে ওরা কি ছ-জনেই ভক্প, দীর্থ বলিষ্ঠ চেহারা, নাকের গঠন ঈগবের আন ক্ষেপের বঙ্গ কালো, ছ-পাশ বক

ছাটা। টুপীর নীচে থেকে কয়েক গুচ্ছ চুল বক্রডাবে কপালের উপর এনে পড়েছে। ওলের চেছারা অনেকটা ভাবুক শিল্পীর মভ—গামে বালামী রঙের সামরিক শোষাক রমেছে এই যা, নইলে ঠিক ঐ ধরণের চেইক্সাই ভাবপ্রবণ ভরণীদের কাছে সমাদ্য লাভ করভ চলিশ বছর আগে।

ওদের গল্প চলতে থাকে। করেক মাস আগে যে ঘটনা ঘটেছে ভাই নিমে ওরা আলোচনা করছিল বটে, কিছু ওদের উৎসাহলীপ্ত চোধ দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওরা স্থদ্য অতীভের কোনো স্থপ্যয় আখ্যান বর্ণনা করছে—যেন সাক্ষীয় বীর মার্কো ক্রেলোভিচ বনের অপদেবতা উইলাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ।

কিছু কাল আগে পর্যান্ত ওরা আদিম সমাজের হিংল বর্কর জীবন হাপন করেছে। আজও ভার শৃতি হেন ওদের অন্তর অধিকার ক'রে রেখেছে।

আমাদের ফরাসী বন্ধুটি বিদায় নিলে। সার্ব্র যুবকদের আলোচনা তথনও থামে নি, তবে ওদের মধ্যে বে তথন কথা বলছিল ভার উৎসাহ যেন একটু কমে এসেছে—কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সে পাশের টেবিলের দিকে দৃষ্টি হানছিল। পালকযুক্ত মন্ত একটা টুপীর নীচে ছটো কালো চোথের একাগ্র দৃষ্টি যুবকটির মুথের দিকে নিবন্ধ। যুবকটি নি:সন্দেহেই সেটা লক্ষ্য করেছিল, আর ভাই বোধ করি তার এই আক্মিক চাঞ্চল্য। গল্পের ফাঁকে এক সময় সে আমাদের টেবিল থেকে উঠে পাশের টেবিলে দিয়ে বসল। ব্যাপারটা অভ্যক্ত সাধারণ বলেই কেউই সেটা লক্ষ্য করল না। থানিক পরে দেখলাম, যুবকটি সেখানে নেই, আর সক্ষে দক্ষে অদ্খ হয়েছে সেই টুপী আর কালো চোথের চুষক দৃষ্টি।

নার্ব তৃটির মধ্যে বরুসে বেটি অপেকারুড ছোট নে-ই
তথু এখন আমার সক্ষে—বাকী তৃ জন বিদায় নিরেছে।
একটু আগে বে আলোচনা চলছিল ভাতে ও ধোপ
দিয়েছিল বটে, ভবে কথা করেছে সব চেরে কম। এক
পাত্র মন পান ক'রে দেওরালে টাঙানো বড় ঘড়িটার পানে
ও ভাকালো। ভার পর আবার একপাত্র মদ চেলে নিরে
থেতে ক্ষক করলে। পাত্রটা নিঃশেষ করে হঠাৎ লোকা
হয়ে বসে আমার পানে ও ভাকালো। ভার গভীয়
বিশাসভরা দৃষ্টি কেথে ব্রকাম, আমার কাছে লে এমন
কিছু বলতে চায় যা ভার অক্তরকে অহরক পীড়িত করছে।
আবার সে ঘড়িটার পানে ভাকালো। রাজ একটা—
টং করে ঘড়ি বেলে উঠল।

"ঠিক এট সময়ে", যুৰকটি হঠাৎ উত্তেজিভকঠে বৃ'লে উঠল, "আৰু থেকে চার মাস আগে—"

ধ্বকটি বলতে স্থক করে—গুনতে গুনতে আমি ভন্মর হয়ে পড়ি—চোধের সামনে আমার ভেদে ওঠে নিক্ব কালো অন্ধকার রাজি, বরফে ঢাকা ছুর্গম উপত্যকা, বীচ আর ঝাউ গাছে ভরা ভূবারমণ্ডিত পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঝড়ের উন্মন্ত দাপাদাপি আর সব শেবে কামানের গোলায় বিশ্বত একথানি গ্রাম আর সেই গ্রামের মাঝে হভাবশিষ্ট এক দল সার্বিয়ান নৈক্ষ।

সৈনিকদের মুখ শুদ্ধ মলিন—ধীর পদবিক্ষেপে ভারা পশ্চাদপ্দরণ করছে অ্যাভিনাটিক দাগরের দিকে।

এই বিপর্যন্ত বাহিনীর পশ্চান্তাপে যে ক্ষু সেনাদল

চিল আমার বন্ধুটিই ছিল তার অধিনায়ক। এক সময় এরা

ছিল স্পৃত্তাল বোদ্ধবাহিনী, এখন নেমে গেছে উচ্ছ্ত্তাল

অনতার পর্য্যায়ে। দৈনিকদের সলে চলেছে অন্ত ক্ববেকর

দল—নিদাকণ কটে ও ভয়ে তারা এমনই বিমৃচ্ হয়ে পড়েছে

যে তারা চলছে অবিকল যয়ের মত—পশুর দলকে যেমন

তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় এদেরও তেমনই তাড়না করতে

হচ্ছে।

মেরের। কাঁদতে কাঁদতে চলেছে ছোট ছোট ছেলে-মেরের হাত ধরে, তাদেরই মধ্যে যারা আবার সাহদী ও বলিষ্ঠ তাদের চোথে জল নেই; নীরবে পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে তারা মৃত সৈনিকদের বৃকের উপর ঝুঁকে পড়ছে ভাদের বন্দুক আর টোটাভরা বেন্ট সরিয়ে নেবার ক্সক্তে।

অধ্বে প্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাঝে মাঝে শেল বিদীর্গ হয়ে রক্তবর্গ আলোকছটায় চতুদ্দিক আলোকিত কয়ছে। সলে সদে কামানের গর্জনও শোনা বাজে কামানের গোলা জলস্ক উদার মত বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চলেছে। বন্দুকের গুলির অবিরাম গুলনে আকাশ-বাতাস বেন সুধর।

প্রভাতের সঙ্গে সংক্ষাই প্রচণ্ড আক্রমণ স্থক হবে।
কাশ্বা যে তাদের আক্রমণ করবার কল্পে অন্ধলারে সমবেড
হয়েছে তা তারা জানে না। ওরা জার্থান, না অধীয়ান, না
বৃশগেরিয়ান, না তুর্কী ? শব্দ তাদের অনেক—কে জানে
কারা এসে হানা দিয়েছে!

"আমাদের পশাদপসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না," সার্কা বন্ধুটি বলতে লাগল, "ডোর হ্বার আগেই বেমন ক'রে হোক পাহাড়ের নিকে আশ্রয় নিতে হবে। 'বারা আমাদের সঙ্গে বেতে অক্ষম ডাদের কেলে আমরা যাত্রা স্থক করলাম।" ত্তীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, সব সারি বেঁধে চলেছে ভারবাহী শশুদের সক্ষে—চতৃদিকের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ভাদের বেধা বায় না। ওধু কৃত্ব বলিষ্ঠ লোকেরাই তথনও প্রাম ছেড়ে বেরোয় নি—আঞ্রম-ছান থেকে শক্রদের দিকে ভারা মধ্যে মধ্যে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু ভাগে বেশীক্ষণ চালান সম্ভব মনে হ'ল না—ভারাও ক্রমশঃ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে সরে আসতে লাগল। হঠাৎ কি মনে পড়ার ক্যাণ্টেন সচক্তিত হয়ে উঠলেন—"আহতদের সম্বদ্ধে কি ব্যবস্থা করা য়ায় চ"

কিছু দূরে এক থামার বাড়ীর মধ্যে জন-পশাশেক আহত নরনারী থড়ের উপর শুরে বস্ত্রণার এপাশ-ওপাশ করেছে। এদের মধ্যে করেক জন আহত হরেছে দিন-করেক আগে, তবে আঘাত খুব মারাত্মক হয় নি ব'লে আহত দেহটাকে কোন রকমে টেনে এনেছে ঐ থামার বাড়ী পর্যন্ত; করেক জন আহত হরেছে সেই রাত্রেই, যুদ্রগায় তারা অর্ছ-স্মচেতন, আর স্ত্রীলোক যারা ব্রেছে তারা আহত হরেছে শেলের বিক্তিপ্ত টকরায়।

ক্যাপ্টেন গঞ্জীর মূথে খামার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। ঘরখানা শুকনো রক্ত ও পচা মাংসের তুর্গছে ভরা। ক্যাপ্টেনের গলা শুনেই লগনের ধোঁয়াটে আলোর সকলেই অদ্বিভাবে নড়ে উঠল। কাংনানি থেমে গেছে। বিশ্বর ও আতত্বে সকলেই নিছক—মনে হ'ল বেন ঐ মুমূর্ছ হভভাগ্যের দল মরণের চেয়েও ভরাবহ আর কিছুর সভাবনার চকল হয়ে উঠেছে।

বিক্ষিকৈয়া তাদের ত্যাগ ক'রে চলে যাবে শুনে সকলেই উঠে দাঁড়াবার চেটা করলে, কিন্ত বেশীর ভাগই আবার মেনের উপর শুয়ে পড়ল।

ক্যাপ্টেন ও ডাঁর স্থীদের শব্দ্য ক'রে আহডের দল ব্যাকুল মিনতি জানাতে লাগল, "ভাইগণ, ভোমরা আমাদের ফেলে বেয়ো না—বীত্তর লোহাই—"

ভার পর ভারা ধীরে ধীরে ব্রাভে পারলে,—
দৈনিকেরা নিজপার, এখনি ওলের যাত্রা ফ্রন্স করতে হবে।
ব্রোভারা নিরন্ত হ'ল—অনুটের নির্মান বিধান ঘীকার
ক'রে নেবার জন্ত মনকে দৃঢ় করলে। কিন্তু শক্রুর করলে
পড়া! চিরশক্র ব্লপেরিয়ান বা তুর্কীর অন্তর্গতে বেঁচে
থাকা! মুখে ভারা বা ব্যক্ত করতে পারলে না, চোখের
নীর্ব ভাষার ভা ফুটে উঠল। সার্কের প্রক্রে বন্ধী ইওয়া
মরণাধিক ঘ্রণা। মুভ্যুপথ্যাত্রী অনেকেই শাধীনভা
হারাবার চিন্তার শাভতে শিউরে উঠল।

বন্ধানদের প্রতিহিংসা মৃত্যুর চেরেও ভয়বর। "ভাই—বন্ধু—"

তাবের কাডর আবেরনের অভরাগে যে আকাজন পুরানো ছিল ক্যাপ্টেন তা ব্যতে পেরে অন্ত দিকে মুখ কেরালেন।

"ভোমরা কি চাও আমিই—"এক মূহুর্ত পরে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলেন।

সকলেই মাথা নেড়ে সক্ষতি জানালে। ওলের ছেড়ে যাওয়া যখন একান্ত লরকার, তখন বাবার আলে একজন সার্বকেও জীবিত বেখে যাওয়া উচিত হবে না তাঁর। তিনি নিজে যদি ঐ অবস্থায় পড়তেন তাহলে তিনিও কি ওলেরই মত ঐ প্রার্থনা জানাতেন না ?

প্লায়নের বাস্তভায় সৈনিকেরা কেউই বেলী টোটা সংগ্রহ করতে পারে নি, সঙ্গে যা আছে তা ভবিষ্যভের সঞ্চয়। ক্যাপ্টেন ভরবারি কোষমুক্ত করলেন। জনকতক সৈনিক ইভিষধ্যেই কাজ হাক ক'রে দিয়েছে স্লীনের সাহায্যে, ভবে ভালের কাজ নিভাস্থ এলোমেলোও বিশ্ব্যাল, বেধানে খুলী স্লীনের খোঁচা মারছে, আহত ছট্কট্ করছে অব্যক্ত যাতনায়, রক্তের ধারা ছুটছে ফোয়ারার মত। আহতেরা স্বাই প্রাণশণ চেষ্টায় এপিয়ে আসছে ক্যাপ্টেনের দিকে—সাধারণ সৈনিকের হাতে মরার চেয়ে ক্যাপ্টেনের হাতে মরাই ভাল, ভাতে স্মানও আছে, যাতনা অপেকাকৃত ক্ম।

"আমায় নাও, ভাই—আমায় নাও—" আর্ত্তকটে একজন মিনতি করলে।

ভরবারির একটি নিপুণ আঘাতে মৃহূর্তে ক্যাপ্টেন ভার কঠদেশের একটি শিরা কেটে ফেললেন, সদে সদে ভার নিস্পাণ দেহ মাটিতে শুটিয়ে পড়ল।

হামাণ্ডড়ি দিয়ে একে একে আসতে লাগল ভারা—ঘরের অন্ধনার কোণ থেকে কভকপ্রলো সরীমূপ বেন এগিয়ে আসে। ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে ওরা ভীড় ক্যাডে থাকে—প্রথম্ভী ক্যাপ্টেন মূপ ক্রিয়ে নেন, ঐ বীভৎস অন্থান ভিনি দেপতে চান না, চোধ ভার ক্রে ভরে

ওঠে। কিছ এই ছুর্বলভার ফলে মন তাঁর একটু নিজৈজ হয়ে পড়ে, আগের মড নিপুণভাবে আলাভ হানডে পারেন না, বার-বার আলাভ করডে হয়, আহতের যাতনা হয় দীর্ঘায়িত। ক্যাপ্টেন বোঝেন, সংযত হওয়া তাঁর দরকার—মনে মনে বলেন, "ছুর্বল হ'লে চলবে না—হাত স্থির রাথতে হবে! হাত দ্বি রাথতে হবে!"

"বন্ধ, এবাব আমায় নাও ... এবার আমায় ..."

মরণের প্রতিষোগিতা চলেছে—সবাই চার আগে মরতে—কে জানে এই মৃত্যুষজ্ঞ শেষ হবার আগেই শক্ররা ধদি এসে পড়ে! কি ভাবে বসা দরকার তা ওবা এবই মধ্যে যেন শিখে নিষ্ণেছে। প্রত্যেকেই মাথাটা এক পাশে কাং করে বসছে যাতে ঘাড়টা শক্ত হয়ে ওঠে আর শিরাটা চোখে পড়ে সহজেই।

"আমান্ব নাও ভাই—আমান্ব নাও—" ব্যাকৃল প্রার্থনা জানান্ন আবেক জন। তরবারির শাণিত ফলাটা এগিয়ে আদে, সঙ্গে তার বক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়ে পাশের মৃতদেহগুলির উপর।

হোটেল খালি হয়ে আসে। সৈনিকদের বাছবন্ধনে হ্রেশা তরুণীর দল ধীরে ধীরে ধারের দিকে অগ্রসর হয়—
ফ্রাসের হিলোল তুলে। তরল হাস্তধ্বনির মধ্যে
ইংরেজ সৈনিকদের বেহালা নীরব হয়ে গেছে।

সার্ক্ষ যুবকটির হাতে শাদা রঙের ছোট একথানা ছুবি, ছুরিখানা তুলে ধরে আগন মনে দে টেবিলের উপর বারংবার আবাত করে আর অফুট খরে বলতে থাকে, "ট্যাক···ট্যাক···"

তার চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন স্বভির পীড়নে অস্তর তার নিশোষিত হচ্ছে।\*

<sup>\*</sup> বিধাতি শেনীয় কথা-সাহিত্যিক Vicente Blasco Ibamez-এর A Serbian Night-এর অপুবাদ। এই রচিত হুথানি উপভাস Four Horsemen of the Apocalypse ও Blood and Sand জনবিধাতি হরেছে।

# যাদের কথা আমরা ভাবতে চাই না

#### শ্রীপার্ব্বতীচরণ সেন, এম. বি.

#### সংস্থার

ভাগাডাবিজ, মন্তভন্ত, তুক্তাক্, ঝাড়ফুঁকের আমাদের। সিল্লিমেনে ও মানসিকের পুঁটুলি বেঁধেই আমরা আমাদের গরীব ঘরের হাজারো রোগের হাত থেকে মৃক্তি পাবার প্রত্যাশা ক'রে আসছি। ভীর্থকুণ্ডের জন, বুড়ো বটের শেকড়, সন্ন্যেসীর পাছাম্ব, দেবমন্দিরে হত্যে আয়াদের বিদোহীন দেশের অমোঘ চিকিৎসা। এমনই ক'বে মোহাস্ক-মহারাজার বিলাদ-দম্পত্তির বিস্তৃতি ঘটেছে, নয়োদীর ভক্ষমাধা কামুক মনের ইশ্বন জুটেছে। বিশাসের জোরে এবং রোগের খধর্মগুণেই কোন কোন বোগ আবোগ্য হয়েছে—অনেক হয় নি। যাদের হয় নি ভারা সমাজের ঘুণার পাত্র হয়েছে; লোকে ভাদের বলেছে ভগবানের অভিশপ্ত। একে একে বন্ধুরা দূরে দরে গেছে, व्याखीयकरनदा यथ किविदय निरयरहा তাদের মুখের ওপরে, হতাশাক্লান্ত চোখের করুণ মিনজির সামনে ছয়ার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। তাদের তাই দেখতে পাবেন ভীর্থমন্দিরের প্রাক্ণ-কোণে, বদরিকাশ্রমের তুর্গম নির্জন পথে, তারকেশ্বরে, পুরী, কাশী, বৈহুনাথে ৷ এদের मर्था मःथा। श्रक कृष्ठेरवानीरमव पूःच कावल कावल मनरक স্পর্ন করেছে এবং করুণা ক'রে পুণ্যলোভী ঘাত্রীরা এদের কাউকে কাউকে একটা-ছটো আধলা বা শম্সা দান ক'রে, ভবপারের খেয়ার কড়ির সংস্থান করেছেন। কিন্তু এ রোগ ৰে ৰাডফুঁৰ ভাগাভাবিজ কিছুই মানে নি। ভাই যুগে পুলে মানুষ কুঠবোগীকে ব'লে আসছে ভগবানের অভিশপ্ত ৰীব। মাছবের সকল কিছু রোগ শোক যদি অভিশাপ क्षे ভবে এও নিশ্চয়ই অভিশাপ। এ বোগে মাছবকে বিলে ডিলে বিক্ৰড অন্ধ, কুঞ্চিত দেহ ও গলিত হতপদ ক'ৱে जीवनत्व पूर्वह ७ वृःगह क'रव छारन। नमारकव नाहना, গ্রনা, অপমান ও নির্বাভনের ভবে কুর্রবোগীরা মৃত্যুকামনা কর, কিছু মরণ তাবের কাছে সহকে আসে না। এ আট্টলাপই, কিছু এখন কোন বিশেষ অভিগাপ নয় যার অনে চুহুড, অঞ্চাত পাপের সম্বে হডভাগ্যের জীবনকে জ্ববিরে দ্বিষে তাকে সমাজের বোঝা ক'রে তুলভে

#### ইতিহাস

কুঠবোগের ইতিহাস বছ দিনের। আমাদের দেশে বৈদিক যুগ থেকে স্কুক ক'বে আৰু পর্যন্ত গোপনে গোপনে এ রোগের জীবাপু দেহকে আশ্রয় ক'বে কত মান্থবের সোনার জীবনের আশা-আকাজনকে চুর্ণবিচূর্ণ ক'বে আসহে। কুঠবোগের উল্লেখ ঋবেদ, স্প্রশক্ত, চরক প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থে, মহাভারত ও পুরাণে বরেছে। পাশ্চাত্য দেশেও সামাজিক নানা ইতিহাসে ও বাইবেলে কুঠবোগের উল্লেখ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলে দেখতে পাই লেখা বরেছে—

'Now whosoever shall be defiled with leprosy and is separated by the judgment of the priest, shall have his clothes hanging loose, his head bare, his mouth covered with a cloth and he shall cry out that he is defiled and unclean. All the time that he is a leper and unclean he shall dwell alone without the Camp. [Leviticus XIII. 44-46]

ক্লম্বস যথন আমেরিকা আবিদ্ধার করেছিলেন ভারও আগে সে দেশে কুষ্ঠরোগ ছিল-প্রমাণ পাওয়া পেছে. সেধানকার প্রাচীন মাটির পাত্তের আঁকা ছবির ডং থেকে। ভারও কভ আগেকার কাল থেকে এ রোগের নজিরের উদ্ধার হ'তে পারে এখন পর্যন্ত জানা নেই। ভবে कृष्ठिवनदा मान करवन, कृष्ठेरवारभव क्षथम च्हाना हरविकन প্রাচীন ইজিপ্টে এবং সে আৰু ক্ষপকে হয়-সাভ হাজার वरमञ्ज्ञाता। मामवावमा, मुक्कविश्रष्ट । वावमा-वाशिष्काव পথে এ রোগ ছড়িয়েছিল—পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে। বারো শতকের ইতিহাস পড়লে ফ্রান্সে, ইংলপ্তে হান্ধার হান্ধার কুঠালবের (Lezar house) কথা জানতে পারা যায়। ভার মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সের সীমানার মধ্যেই কুটালয় ছিল व्यक्षकः छ-शकाव । प्रधा-यूरभव हेरबारवारभव भरव भरव খন্টা বাজিয়ে বাজিয়ে কুৰ্চবোগীয়া চল্ড এবং দিনের কোন সময় সে-সব পথে ঘণ্টাঞ্চনির বিরাম হ'ত বলে শোনা यात्र नि । वह वहत्र धरत वह मासूरवद चाधरह, उरमारह ও সভবৰত চেষ্টার ইয়োবোপের পথে আজ ঘণ্টাঞ্চনি 4765 মহাসাগ্রের দীপপুঞ্জে, চীন, বাজতে আজ দুৰ প্ৰশাস্ত ভাৰতবৰ্গ ও আফ্রিকায় এব

আমেরিকার। এ ছুর্জান্ত কুৎসিত ব্যাধির কবল থেকে বাঁচবার চেটা আমালের দেশের মাছব অন্ততঃ আধুনিক যুগে মিলিভভাবে করে নি। আমালের বাংলা দেশের নীমানার মধ্যেই আজ কমপক্ষে আভাই লাখ কুর্চরোগী রয়েছে বলে কুর্টবিদ্রা অন্তমান করেন। সংহত, অ্পূর্থল প্রচেটার এই অঞ্চত ঘণ্টাধ্বনি থামিরে দেবার সময় কি আজ্ঞ আমাদের আসে নি ?

#### বাহ্য লকণ

কলকাভার পথে, কালীঘাটের মন্দিরের চারি পাশের রাস্তার, বড় শহরের অলিতে-গলিতে ভিধারী কুঠবোগীরা ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। ভাদের সকলকার রোগের চেহারা এক রক্মের নয়। কারও দেহ গেছে কুঁক্ডে, বিক্লড হয়ে—চেনা বাম না কি চেহারা নিমে এক দিন ভারা এসেছিল এই পৃথিবীতে; হাত পান্ধে ঘা, হাত পান্ধের আঙ্ৰ খ্যা--বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে পথিকের দয়া-ভিচ্ছা করছে। আবার এক রকমের রোগী দেখা যায় বাদের পাবের চামড়ার ওপবে কডকগুলো দাপ ফুটে ফুটে উঠেছে। এই সব দাগে প্রায়ই অন্তত্তবশক্তি কমে ধার। এ স্ব বোগীর সংক্রমণ-ক্রমতা নেই। আর এক রক্মের বোগী দেখতে পাওয়া যায় বাদের মুখ-কানের চামড়া মোটা रुरव बूटन भएएटइ, शास्त्रत अवादन-दमधादन छेठू छेठू गाँउ গাঁট হয়ে উঠেছে, অসমান হয়ে গেছে মূপের চামড়া, নাৰটা 🖚 সাভাবিক বিরুত। রোগ ছড়ায় এরাই, কারণ এরা नःकामी। कूर्वदान **এই ডिনটি রূপ নিয়েই সাধারণ**তঃ ৰোগীর দেহে ফুটে বের হয়।

#### উন্তব ও বিস্তার

কুঠবোগীর শরীবে অসংখ্য ক্স ক্স ক্ঠজীবাগু থাকে।
কুঠবোগের জনক এরাই। এরা বদি কোন স্থবোগে
স্থলেছের সংস্পর্নে আনতে পারে বিপদটা অসম্ভব নয়।
কিছু ঠিক কেমন ক'বে এই কুঠজীবাগু মাছবের
পরীবকে আশ্রম করে তার সন্তোবজনক বৈজ্ঞানিক
প্রমাণ আজও মেলে নি। খুব সম্ভব শরীরের কাটাচেরার স্থবোগ নিমে জীবাগু দেছে প্রবেশ করে এবং
তিন-চার কি পাঁচ বছর পরে কুঠবোগের লক্ষণ বাইরে
প্রসাশ পায়। এমন কি বিশ-জিশ বছর পরেও রোগ
কুঠে বেকতে দেখা গেছে। কারা তবে এই জীবাগ্
হজার বি কুঠবোগীর হাত-পারে বা আহছ তারাই
কিবল সময় জীবাগু হজার তা নয়। এবের লেখতে বতই

খাবাপ দেখাক বিপদপ্রবণতা সাধারণত: এদের কমই।
যাদের পারে অভ্তবশক্তিহীন দাগ বেরন তারাও মোটেই
অভ্যের পক্তে অনিষ্টকর নন। এই ছুই বক্ষের রোগীদের
শরীরে কুঠনীবাণু বন্ধ অবস্থান্ন থাকে ব'লে অক্তকে এরা
সংক্রমিত করতে পারে না।

ত্তীর বক্ষের বোগী থানের নাক মুখ কান অথবা গারের চামড়া মোটা হরে গেছে তারাই বিপদ্জনক সব চেয়ে বেশী। এসব রোগীর নাক ও গলার ভেতরে সাধারণতঃ ঘাথাকে বা বাইরে থেকে দেখা বার না। এ রক্ষ বোগীদের এই সব নাক ও গলার ঘারে এবং গারের চামড়ার সংখ্যাতীত কুঠজীবাণু মুক্ত অবস্থার থাকে। এই ক্সন্তে একের সকে এক বিছানায় ভলে, এক সকে থেলে, এক আসনে বসলে ও এদের গাত্র-সংস্পার্শে থাকলে অক্টের কুঠরোগ হবার সভাবনা খুব বেশী। আরও দশ জন সাধারণ লোকের মতই এরা লোকের ভীড়ে ঘুরে বেড়ায় এবং জ্ঞাতলারে কি জ্ঞাতলারে বে ছংসহ ক্ষণ কাহিনীর ভূমিকা শৃষ্টি করে ভার ভূলনা নেই।

কোন ক্ষণিক সংস্পর্শের ফলে কি এ রোগ সংক্রমিড হয় γ কুষ্ঠরোগীদের পায়ে হঠাৎ একটুখানি সা ঠেকলেই বোগ অন্যে সংক্রমিভ হয় না, খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার ফলে এ রোগ ছড়ায়। কুঠ-জীবাণুর সংক্রমণ-ক্রমভা অন্যান্য অনেক সংক্রামী রোগ-জীবাণু অপেকা কম। পূর্ণবয়ত্ব লোকেরা সাধারণতঃ কমই কুঠরোগপ্রবণ-ভয় नव क्टाइ दिनी ह्यां ह्या রোগ প্রতিবোধ করবার ক্ষমতা এদের খুবই কম। সাধারণত: দেখতে পাওয়া যায় স্বামীর সংক্রামী সুষ্ঠ থাকলেও ত্ৰী কৃছ থাকেন, অথবা ত্ৰীৱ থাকৰে স্বামী কৃছ থাকেন, কিছ সংজ্ঞামী কুঠ-বোগাজান্ত মাভাব সভানদের কুষ্ঠবোগ হ'তে প্রায়ই দেখা বায়। ভার প্রধান কারণ শিওবের খাতাবিক কুঠরোগ-প্রবণতা ও নারের বনিট লান্নিধ্য ও সংস্পর্ণ। কুঠরোগ<sup>্</sup>বংশগত ব্যারাম *না*। সংক্রামী কুঠরোগীদের সভান জয়াবার পর ভাদের জায় इन्हां आधीता मास्य कत्राम अवर मध्यामी कृष्टिता विष गरम्मार्ज वा गरमार्ग ना कामारक विरम थ नव अकारनक क्रि हत ना । अरफरे अमान रम कुंडरवान नश्माक्क मिन सिन কৃচিবোঙ্গের অসার ক্যান্তে হ'লে সংক্রামী কুচবোদ্ধনর সংস্পৰ্য ও সংস্থা থেকে ছোট ছেলেমেরেনের দূরে কাৰ্কাৰ नव बक्टम्य काल वस्त्रम्। क्यांवे द्यांगा क्यां।

চিকিৎসা

कृष्टेरवान भारत गावि अ यदन कवा बाष्ट्राच्या

ভাগাভাবিকে এ রোগ গারভে না পারে, কিছু দে কন্যে थ द्वारंगद चार्द्वागाविधान चनक्षत इस्त कहा कृतः। "মিশন টু লেপার" জীষীয় মিশনরী প্রতিষ্ঠান আৰু আটবট্ট वहत ध'रत चामारमय रमरनद कुर्रदात्रीरमय चालाय, रमया-ভজাষা ও চিকিৎসার যথাসাধ্য ব্যবস্থা ক'রে স্বাসছেন। জাঁদের যে কোনও বার্ষিক বিবরণী পড়লে দেখতে পাওয়া যায় বে জাঁৱা যে বকমের বাড়াবাড়ি অবস্থার রোগীদের পান তাদের মধ্যেও দেবা-ভশ্ৰষা ও চিকিৎসার ফলে শতকরা নয়-দশ জন বোগীকে প্রতি বৎসর বোগ-লক্ষণমুক্ত ক'বে থাকেন। সময়গত চিকিৎসা করালে অসংক্রামী রোগীদের মধ্যে অনেকেই রোগ-লক্ষণমুক্ত হ'তে পারে। দরকার রোগের প্রারম্ভিক স্থাচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এ কথা আঞ্চকের যুগের নৃতন কিছু আবিভার নয়, আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগেকার স্বশ্রুত-সংহিতায় এ রোগের বিশদ বিৰরণ ও চিকিৎদা-প্রণাদী বিস্তৃত দেখা বয়েছে। শুধু যদি আমরা স্থাত-সংহিতার পরিভাষা জানতে পারতম তা হ'লে হয়ত আজ বহু লক হতভাগ্যের রোগলাঞ্না লাঘৰ হ'ত এবং শ্রদানন্দ পার্কের রেলিডে হেলান দিয়ে অথবা ইউনিভার্দিটি বিল্ডিংদের চারি পাশের রাম্ভার ফুটপাথে যারা রোদে পোড়ে, জলে ভেজে তারা অস্ততঃ একটুথানি শান্তিতে মরতেও পারত। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎদা না করালে হয়ত রোগ চিকিৎসকের আয়তে আসবে না। কিন্তু রোগ একেবারে নিমূল করতে না পারলেও আধুনিক এলোপাথিক চিকিৎসা রোগীকে এমন অবস্থায় আনতে পাবে ধধন বোগ-সংক্রমণের ক্রমতা अक्रवादारे बारक ना। नमाम-क्लाप्ति निक निरम अव मुला किছ कम नम।

#### রোগভীতি ও ঘূণা

কুঠবোগ ও কুঠবোগীকে মাহ্য চিবদিন ভব ও বুণা ক'বে আগছে। মাহ্যবের এ মনোরভির পিছনে কোনই হুক্তার বৃদ্ধি নেই। কুঠবোগীর বিকৃত চেহারা অনেক সময় মনকে গৃহুচিত করেই। কিছু কুঠ ছাড়া আর কি কোন ব্যাধি নেই বা মাহ্যবের মনে অহ্যরপ বুণা ও ভয়ের উল্লেক করতে পারে ? নিক্তরই আছে। কিছু মাহ্যবের মুগ্রক্তিক্ত সংস্কার 'কুঠ' নামের গলে কি বুণা, উভেজনা, ভর বে অভিরে দিবেছে, তার ঠিক নেই। 'কুঠ' নামটা কনকেই লোকে অভ্যের অভ্যের শিউরে ওঠে। বৃদ্ধি এই বহুকালের পুরানো 'কুঠ' নামটার বুণল বুটানো চলে

ভাহ'লে হয়ত মান্ধবের এই মনোর্ডির পরিবর্তন হবে।
ইরোরোপ, আমেরিকা থেকে প্রান্থার উঠেছে—ন্তন নাম
হোক—Hansen's disease—হুঠ-জীবাণ্-আবিকারকের
নাম অন্থানে। আমাদের ভাষায় ওর কি বদল-নাম
দেওরা বেতে পারে এখনও ভাষবার বিষয়। হয়ও
এই উপায়েই কুঠরোগীর মনের অসীম ব্যথাও তুঃস্ক্
আজ্মানি কথঞ্চিৎ লাব্ব করা বেতে পারে।

#### উচ্ছেদ ও সামাজিক কত ব্য

ইয়োরোপ তার শতানীর চেষ্টার কুর্চরোপের প্রার **उटम्ब** ক'রেচে। ভাদের একেবারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমবেত চেষ্টায় আমালেরও দেশ থেকে এক দিন কুষ্ঠরোগ নিমূল করা সম্ভব হবে। ভার জন্মে বর্বপ্রথম প্রয়োজন সামাজিক চেডনা। স্বামাদের এই একাম্ভ শভাব। সেক্সফেই কুঠবোগীদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে এবং কুঠবোগ দূর করবার আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে সামরা এত উদাসীন। পূর্বেই বলেছি বে একমাত্র বাংলা দেশেই অস্ততঃ আড়াই লাক কুঠবোদী আছে। ভারতবর্ষে অভতঃ দশ লাথ কুঠবোপী বয়েছে। मत्मव ভान এইটুকু यে, এদের মধ্যে স্বাই সংক্রামী সহ। व्यासारमञ्ज्ञ स्मान कृष्टेर वाश्वीरमञ्ज्ञ स्था अपूर्व अपूर्व स्थान মাত্র কৃতি-পঁচিশ জন বোগী সংক্রামী অর্থাৎ বাংলা দেশে আড়াই লাখ রোগীর মধ্যে অস্ততঃ পঞ্চাশ হাক্রার রোগী মাত্র সংক্রামী এবং ভারতবর্ষে দশ লাখ কুষ্টবোগীর মধ্যে थात्र आफ़ारे नाथ मरकामी। किस वारनी तरम कुई-বোগীদের পৃথক থাকবার আজ পর্যন্ত ধে-সর ব্যবস্থা হমেছে ভাতে মাত্র সাড়ে সাভ শত রোগী থাকতে পারে এবং সারা ভারতবর্ষে মাত্র চৌন্দ হাজার কুঠরোগীর जानाना शाक्रांत्र वावका जाहि। धक्रमांक वाःना त्मरमहे অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সংক্রামী কুঠরোগীদের পুথক বস-বাসের ও পরিচর্যার ব্যবস্থার প্রার্থক ন করতে হবে। ভাছাড়া কুঠবোগীদের চিকিৎসার কল্ডে ছোটবড় নান৷ রক্ষের হাসপাডাল ও 'কুষ্ঠক্লিনিক' দেশের সূর্বত্র ভৈরি করতে হবে। বাংলা দেশে যাত্র চারটি কুঠাপ্রম ও একটি আছে। গ্রামের ও মফখলের কুষ্ঠবোগীদের চিকিৎসার জঞ্জে কয়েকটি মিউনিসিগালিটি ও কেলাবোর্জের চেটা ও খরচে প্রায় এক-শ চলিশটি कुष्ठ-क्रिनिक चामारमव धरे वारमा व्यव्य स्टबर्ट्स बारचा वियान नमूद्ध अर्क विष्ट्रक चरनद्व सम्रहे। গংলাখাত ব্যবভার আমরা কথনই আশা এতা

না বে কুঠবোগ-সম্ভাব সমাধানে আমবা এক পাও এগিরেছি। বাঙালীর কর্মশক্তি ও বৃদ্ধির মজাগত হ'য়ে करा आधारपर ette C9(5) किन्द्र बामारमय तक्ति ७ मक्ति थ नप्रकार नगांशास अथन ७ भर्तक स्थारिके जिल्लांश कृति जि । क्छ शित्न चामारमव সামাজিক চেডনা এমন জাগবে যখন আমরা সকলের আগ্রহ ७ छेरनाइ निष्य तम खुष्फ वहनरशाक कुष्ठाध्यम, कुर्वनिवान, क्क्षान्त कामन क'रत माधावरणव--विस्मयणः छाउँ छाउँ स्वरहरू व मान्यर्भ (थरक मन मान्यामी कुर्वरवात्रीरमत मुद्द রাখতে পারব ? কুঠবোগ বিস্তাব প্রতিহত করবার আর কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নেই। ব্যাপক চিকিৎসার জন্যে বহু কুঠ-হাসপাতাল ও কুঠ-ক্লিনিক সঙ্গে সংল স্থাপন করা চলবে, কিছ সর্বপ্রথম প্রয়োজন সংক্রামী কুঠরোগীদের পৃথক রাখবার স্থবাবসা।

কুঠবোগ একটা জাতীয় কলকের মত ভারতবর্ষের ঘাড়ে আৰু বহু শতালী ধরে চেপে বসেছে। ভারতবর্ষে সমাজের বিক থেকে আজও কেন এই সমস্ভার দিকে নজর ভাল করে পড়ে নি ? কলেরা, বসন্ত, ম্যানেরিয়া, বন্ধা বদি সমাজের দৃষ্টি, সমাজের সহায়ভূতির দাবী করতে পারে, কুঠ কেন পারবে না ? ভারতবর্ষে সর্বজ্ঞ মাত্র নকাইটি কুঠান্দ্রম আছে। ভার বেশীর ভাগ আশ্রমের পরিচালক

বীটান মিশনবী। এটা তাঁদের পক্ষে খুবই পৌরবের ক্ষা এবং এ জন্যে তাঁদের কাছে আমরা ক্ষত্তা। কিছু আনাদের কি এ বিষয়ে কিছুই কর্ত ব্য নেই, দারিখ নেই? আর্ভ কুটাল্লম, কুটকেন্দ্র, কুট-চিকিৎসালয় গ'ড়ে তুলবার চেটাকেন আমর। করব না? সংহত, অপরিচালিভ চেটা আর আগ্রহ দিয়ে সমাজ-আছোর এই কালো দাগ সুছে কেলবার দিন আল আমাদের এসেছে। সমাজকে বারা ভালবাসেন, সমাজ-সেবার কালে বারা আথানিয়োগ করেছেন, সমাজের এই কল্পিত কলর মোচনের দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ুক এই কামনা করি।

ইং ১৯২৭ সাল থেকে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধ নানা তথ্যের
অফ্সন্থান ও এ সমস্তা সম্বন্ধে বাংলা দেশের সকলের
মনকে সন্থান করবার উন্দন্ধে ব্রিটিশ এম্পায়ার সেক্রোসি
বিলিফ এসোসিয়েসনের বাংলা শাধা বহু চেটা করছেন।
এ বিবয়ে দেশের লোককে উদ্বন্ধ ক'রে এ দেশ থেকে
সম্বল কুষ্ঠরোগের উল্ফেদ করাই এই সমিতির আদশ।
এই সমিতি একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, পবর্ণমেন্ট
অথবা ক্ষিকাতা ত্বল অব উপিকালে মেতিসিনের অন্ধর্গত
নয়। কুষ্ঠরোগ-বিন্তার প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্তে
স্থাংহত প্রচেটার এই সমিতির কর্মীদের সাহাব্য সব
সময়েই পাওয়া বেতে পারে।

## মহিলা-সংবাদ

কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্ষ্টিটিউপনের অধ্যাপিকা
প্রীমতী কমলা দেবী, এম-একে তাঁহার 'বন্ধসাহিত্যে প্রাম'
ক্ষিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের কল্প বিশ্বিভালর কর্তৃক ১৯৪২
সনের ক্ষিলী রিসার্চ প্রকার দেওয়া হইরাছে। বিষয়টি
বিশ্বিভালয় কর্তৃক নির্কাচিত ছিল। ১৯৩০ সনের পর
কাহাকেও এই প্রকার দেওয়া হয় নাই। একজন মহিলা
ছিলামে তিনিই প্রথম এই প্রকারটি প্রাপ্ত ইইরাছেন।
ইহার পূর্কে তিনি তিন বার বিশ্বিভালয়-প্রদেও
মোক্ষাক্ষরী ক্ষর্বপদক অর্জন করিরাছেন।

্ শ্ৰীৰতী কমলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালনের কর্মচারী শ্রীৰত পাজতোৰ বাগচীয় কলা।



পাৰিতেত্বেল লাকেন ? পুচৰা মুকা উৱাৰা সংগ্ৰহ কৰিতে Tica Ga man contra fant socia-picus क्षाकीत, त्रिकेक बाला भना विकास का कारत व क्रव हाती जबः दल्लंब छिकिछ विकारकादी क्रम हाबोदमद নিকট হুইডে ৷ ইাম কোন্দানী ভোৱ কৰিয়া অন্তীদের সাচী ্ট্টতে নামাইয়া দিয়া অঞ্চৰিধা সৃষ্টি কবিয়া বাজীগণকে টিকিটের সঠিক ভাড়া অর্থাৎ বুচরা সুত্রা আর্লার করিতে-किन। निविधि मुल्का खना विकासी क्षासारन है है। বা আধুলির ভাষানি লেম না, সেখাদেও সঠিক মুল্য দিতে হয়, ৰভীৰে শব ঘটা সাহিতে দাঁছাইয়া অবশেষে जिनिन नहेवारा नगर होका जिला ७९क्यार "तहे वाकिएक थाका मातिका नवाकिया (बक्या क्या अके ভाবে अथानिक অচুৰ পৰিমাৰে খুচরা মুক্তা সংগৃহীত হইতেছিল। বেলের টিকিট হিনিতে গিরাও গোকে কভকটা ঐ প্রকার बावशाबर भारेत्व बावस कतिशाहिन। देशांपत निकेष्ठ প্রতি দিন হাজার হাজার টাকার খুচরা মুলা পড়িয়াছে। বে-সব ধনী উহা সংগ্ৰহ কবিয়া স্বাইয়াছে, ইহাদিপের নিকট হইতেই ভাহাদের পক্ষে উহা পাওয়া সহজঃ

অল্প ক্ষেক্টি স্থানে প্রতি দিন সহস্র সহস্র টাকার পুচরা মস্তা সঞ্চিত কইতে দিয়া প্ৰব্যেণ্ট নিজেই ধনী বাৰ্যায়ীদের পক্তে শহরে উভা সংগ্রাহের স্থাহার করিয়া বিয়াছেন। 'সঠিক' ভাঞা, 'সটিক' বুলা প্রাক্ততি আমাথের নোটিণ আৰিতে প্ৰথম কইছেই ধনুৱে প্ৰেৰ বাধা কেন্দ্ৰা উচিত ছিল। কলিকাডার বোমা পড়িবার পর অডি শর विराव मर्था चूछवा मूखा जमुना इहेबारह हेश नका कवियात विवश्व

#### বডলাটের বক্ত তা

এন্যোসিয়েটেড ক্যাস ৰাষ্ট্ৰিক সভায় প্ৰজি বংসৱেৰ ন্যায় বড়লাট এবারও বক্ততা अविशाहन । अहे राक्षणाव नार्छ निम्मिथरणा वर्षमान क्षांबदेविक अनाश्वित अक नुक्त ताथा कतिहारहन । किनि यमिकारकन :

े क्या रक्षा का अपे क्रिकेन अकर निवार अरे नन जनावि পটিয়াছে ৷ যে নারিক কথাছবিত করিবার জভ এটেট ক্রিটেন অভিনয় আব্ৰহাৰিত ভালা কে এহণ করিবে এ সকৰে বিভিন্ন বাৰ্থনাটেট গলগুলি अक्षेत्र होरेल नाहा बारे रिनारि रिजान प्रका प्रवाद एहि रहेताहर। अवस्य रेकेन कमका कार्यक्ष श्वानिका देशीय कार्यन नटर ।

क्षेत्रकार मध्यक जिल्लि भवरक एकेन मन्त्रामा अधिकाषि ক্ষাৰ্যকলালৈর আলোচনা ছাডিয়া বিলেও একরাত্র क्षण अन्योक्त इंडेएक्ट वस्त्राहित सिक्ष जनावका Bellevia para y fer a nicea second militale second allegant

এমন কোন দাবী ভোগেন নাই বৈ সক্ষা পৰা জনাত रहेत्न क्या रक्षां व कर्ता हडेरव मान नर्दश्रक कि কংগ্ৰেপের সভাপতির সহিত আলোচনা করিবাছেন, जनामा प्रवासकत्त्रक महिन्द्र नामार विद्यासम ভারতবর্ষে অবস্থানের করেক কপ্রাচের মধ্যে ভিনি নর্বাচনী जरिक जोर्जाहरा हानाइँगास्त्र कर्रशासक नरण, जिन्हण সহতে বিশ্বভাবে কংগ্রেসের সৃষ্টিত ভাষার বাব বাং यजायाज्य जानानश्रमान हरेशास्त्र. विधिन असूस करेंव কংগ্রেসের অভিষ্ঠ জানাইয়া তৎস্থথে তিনি ভাইালেন মত সংগ্রহ কবিয়াহেন ৷ বাইপতি ক্রতেটের প্রতিনিট কৰেল জনসনও কংগ্ৰেসের সৃষ্টিও মীমাংসা বাহাটের रत जाराय क्या गरबंड कडी এই আলোচনা ব্ৰন চলিতেছিল ভাহার ইমেটি ছিব মহাসভা এবং শিখদৰ জিপ স-প্ৰাক্ষাৰ প্ৰাক্ষাণ্যান কৰিছ প্রকাণ্ডে বিযুক্তি দের ৷ মুগলিম নীগ নীবৰ পারেন্ত্র তুইটি বড় দলের প্রভ্যাব্যান ও মুসলিম লীপের নীরেবজন কংগ্ৰেদের সহিত জিপাস সাহেৰের আজোচনার বাব राष्ट्र करत नाहें। हेशांस्ट अहे क्यांहे अमानिक इंद देव তথ্য ব্ৰহ্মেশের হছ সভীন অবস্থা ধারণ কবিয়ার করে ব্রিটিশ গুরুরে উ ভারতবর্ষের স্বেক্ষানত স্কর্টেরানিক কামনা করিয়াছিলেন এবং সেই উচ্চেক্ত কংগ্রেস্থ भवत्य कित मत्या गिनिया शामिनाव क्रिडाय योग्य इस्ता हिल्ला पर्व कीकार ना करिएन विश्वत किलिक कः (शास्त्र क्या ७ क्षेत्राव कान कतिहाई बार्टनन, कारकई ঘটনার চাপে পড়িয়া সামার একট ক্ষান্তা ব্রুভিত্তের विधिन ग्रदार्ग है यथन है जहां कियान करिशाक्तिय क्रियेन তাঁহায় কংগ্ৰেদের প্ৰতিই স্কু কিয়াছিলেন, হিন্দু বহাসভা ও শিবদের প্রজিয়াদ এবং দীর্গের নীরবভা ভারারা প্রাক্ करवर्ग नाहे। धाइनिविधिय मुक्त ना कहेश आवक्तवर्षक কোন শাননভাৰ এৰীক হইছে পাৰে না-ক্ৰাছায়েৰ এই মৌধিক উভিব ভিতৰ আন্তৰিকতা বাকিলে বিটিন গৰৰে প্ৰেৰ ভাৰপ্ৰাৰ প্ৰভিনিধি ক্লিপ সু সাহেৰ সুৰেৰ মারধানে অক্তঃ পিব স্থাইনরিটির মতের বিকাম কাজ কবিতে ভৱদা শাইজেন না। নাইন্তিটিৰ যত একংশহ অপবিভাগতা প্রচারিক হইরাছিল ক্রিপ্স-দৌড়া বার্থ रहेवात भरत, উरुात भूदर्व का जायलांक्सांत महस्य वरह ।

WAR BEAU PRINT WENTERS WHOME अल्लानिकारिक क्यान क्यारन व वक्कांत्र व्यक्ति कारकवाचर कोलाजिक चवसच कीलांड करिया निर्माणिक বাত্তবভার দিক দিরা তোঁগোলিক হিসাবে ভারতবর্য অবশু। এই অবশুদ্দের গুরুত্ব অবশুল বর্তাত অপেক। বর্তানানে বেন অবিক বাড়িরা নিরাছে এবং এই অবশুল বর্জান রাখিবার চেটাই আনাদের করিতে হইবে। অবশু ইহা করিতে দিরা ছোট বড় মাইনরিটনের অবিকার ও ভার-সঙ্গত দ্বাবী বাহাতে প্রবিচার পার তংগ্রতিও আনাদিসকে সক্ষা রাখিতে হাইবে।

বঙ্গলাটের বজ্জার এই জংশ পাঠ করিয়া মৃস্লিম লীপের নেতৃত্বনা বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের দাবী ভারত বিভাগ ও পাকিন্তান প্রতিষ্ঠা। সর্ নাজিম্দীনের মতে পাকিন্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু ভারতবর্ষে মুসলমান মাইনরিটির স্বার্থরকা নহে, পাকিন্তানকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র বিশের মন্ললাধনের ঐলামিক দায়িত্ব পালন। ইদ উপলক্ষে তিনি এই কথা বলেন:

শক্তি, অর্থাৎ শাসনক্ষতা হাতে না পাকিলে মানবজাতির সেবা করা বাছ না। মুসলমানদের হাতে শাসনক্ষতা আসিলে তবেই মানব-জাতির প্রকৃত সেবা করা বাইতে পারিবে এবং এই কারণেই ভারতের মুসলমান দ্পাদার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ঐক্লামিক কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

মানবজানিত মদলের জন্ম পাকিন্তান প্রতিষ্ঠার দাবী সম্ভবতঃ উপরোক্ত দিবসেই প্রথম উঠিয়াছে। ইতিপূর্বেই মুসলমান মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষার জন্ম পাকিন্তান দাবী করা হইত। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন রচনার সময় পাকিন্তানের দাবীও উঠে নাই, উঠিয়াছিল পরিষদে আসন ভাগের দাবী। মুসলিম লীগ হইতে দেশের প্রগতিক্রিল মুসলমানেরা যভই সরিয়া দাড়াইতেছেন, পাকিন্তানের দাবীর উগ্রতাও যেন ততই ধাপে ধাপে চড়িতেছে। বড়লাটের শেষ বড়াতায় উহা অতঃপর আরও কোন্রপ

#### সর্ সিকন্দর হায়াৎ খা

পঞ্চাবের প্রধান মন্ত্রী সবু সিকন্দর হাষাৎ থাঁ অক্যাথ হাদ্ধয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুম্থে পতিত হইয়াছেন। সরু সিকন্দর স্ত্রিটিল গবল্মে টের অবিচলিত অন্নবর্তী হইলেও তিনি সাল্প্রদায়িক গোঁড়ামির প্রশ্রেয় দেন নাই। পঞ্চাবে প্রথমাবিদি তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিভ ইউনিয়ানির দলের নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ দল হইতেই প্রথমাবিদি পঞাবের মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। মিঃ ক্রিয়ার পাকিন্ডান-পরিকর্ত্রনার তিনি তীত্র বিরোধী ছিলেন এবং প্রকাশো উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি জীবিত থাকিতে পঞ্চাবে কথনও পাকিন্ডান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। পঞ্চাব-পঞ্চাবীদের জন্ম, কোন ধর্ম বা দলবিশেষের লোকের একাধিপতা সেখানে ভাবে মোগ রাখিয়া চলিলেও কোন সময়ই মি: জিয়ার সাম্প্রদানি গোঁড়ামি সমর্থন করেন নাই। উগ্র সাম্প্রদায়িকভাবাদ থাকসারের দল সর্বাপেকা কঠিন আঘাত পাইয়ছিল তাঁহারই হাতে। থাকসারদের পিছনে মৃস্লিম লীস যোগ দেওয়া সম্বেও তিনি কর্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই। সর্ব সিকন্দরের মৃত্যুতে পঞ্চাবের ক্ষতি হইয়াছে প্রচূত, কিছ সর্বাপেকা অধিক ক্ষতিগ্রন্থ হইয়াছেন ব্রিটিশ গবর্মেন্ট। মৃসলমান নেতাদের মধ্যে ইহারই উপর তাঁহারা বিপদের দিনে নির্ভর করিতে পারিভেন।

#### শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের বাষিক উৎসব স্বস্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে আচার্যা অবনীক্রনাথ উপস্থিতি আশ্রমবাদীদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের হেত হইয়াছিল। অবনীক্রনাথকে উৎস্বের পূর্ববর্তী কয়েক্টি দিনও অতিশয় ব্যস্তভার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে এক: তাঁহার দায়িখা লাভ করিয়া শিক্ষক ও চাত্রেরা আনন উপভোগ করিয়াছেন। এই উৎসবের মধ্যে অবনীক্রনাথ প্রাক্তনীর উদ্বোধন সম্পন্ন করেন। ৭ই পৌষ প্রত্যাতে বৈতালিকেরা রবীন্দ্রনাথের বচিত গান গাহিয়া আত্মম প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে মন্দিরে পণ্ডিড কিভিমোহন সেন উপাদনা করেন। বার্ষিক মেলাই এবার জনদ্মাগ্য কিছ কম হইলেও উহা যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। আশ্রমের যে-সব কমী শিক্ষক ও ছাত্র পরকোকগমন করিয়াছেন তাঁচাদের স্করণার্থ ৯ট পৌষ বিশেষ উপাসনা হয় ৷ পণ্ডি⊗ ক্ষিতিমোহন সেন ঐদিনও উপাসনা করেন।

## শ্রীযুক্ত নন্দলাল বহুর ষষ্টিপূর্তি

শান্তিনিকেতনের আয়কুঞ্জে ১৪ই ভিসেম্ব শ্রীযুক্ত
নন্দলাল বস্তুর ঘটিপৃতি উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত
করা হয়। আচার্য্য অবনীক্রনাথ ঠাকুর তাঁহাক করী
ছাত্রের অভিনন্দন-উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। প্রাণশপর্শী
ভাষায় অবনীক্রনাথ শিল্পী নন্দলালের শিল্প-শাধনার কথা
বর্ণনা করেন। গুরু অবনীক্রনাথ এবং ছাত্র নন্দলাল
দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতীয় শিল্প-শাধনাকে ্
পরিণতির পথে অগ্রসর করুন ইহাই কামনা করি।

#### চিত্র-পরিচয়

কবি জয়দেব "সীতগোবিন্দ" বচনাবত। পদ্মী পদ্মাবতী গৃহহাবে অপেকা কবিয়া আছেন, পাছে কবিব অভিনিবেশ ভেল হয় সহসা সম্মুধে আসিতে পারিতেহেন না। কবি কিছু নিজের মনেই লিখিয়া চলিয়াহেন।

# বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

#### শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক বংশর ও এক মাসের কিছু বেশী দিন পূর্বে জাপান তাহার বিদ্যুৎ অভিযান আরম্ভ করে। পাঁচ মাসের অভিযানের ফলেই ১৩,২৭,৭৯৬ বর্গ মাইল দেশ এবং ১১,৮৬,৪০,০০০ নরনারী উদীয়মান-স্থ্য পতাকার আয়ম্ভে আসে। তাহার পর বিগত মে মাসে প্রবাল সাগরে জাপানের ঝটিকা প্রগতির মূবে প্রথম বাধা পড়ে। ঐশ্বানের নৌযুদ্ধে মার্কিন নৌবহর প্রথম বার জাপানের ক্রিণতাকা হেলাইয়া দিয়া অট্রেলিয়াম্থী অভিযানের পথ রৌধ করে। তাহার পর এই যুদ্ধারম্ভের সাড়ে সাত মাস পরে, মার্কিন নৌবল সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পান্টা আক্রমণ আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে এসিয়া মহাদেশের এবং প্রশাস্ত ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপমালায় জাপানের করায়্মন্ত ভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬,০০,০০০, বর্গমাইল এবং সে সকল অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় ১৪,৪০,০০,০০০।

তিন বৎসর চার মাসের কিছু অধিক কাল এই দিতীয় अभवाभी युक छिमारछ। এই সময়ের মধ্যে জার্মানী প্রায় ১১,০০,০০০ বর্গ মাইল ভূমি অধিকার করিয়াছে এবং এখানের প্রায় ১৭, ০০,০০০ অধিবাসীকে বছাতা चौकारक वांधा कविद्यारछ। ১৯৪১-৪২ नात्नव मर्थाव শীভকালে কুণসেনাদল অশেষ ক্ষমকতি স্বীকার করিয়া প্রথমে অক্ষশক্তির বিজয় অভিযানের গতি রোধ করে। প্রের গ্রীম্ফালীন অভিযানে রূপদেনার ঐ অদম্য পুরুষ-কাহরর সকল চিহ্নই মুছিয়া যায় উপরস্থ আরও বিষম ক্ষতি ৰ প্ৰচণ্ড আঘাত দোভিয়েট ৰাষ্ট্ৰকে সহিতে হয়। বৰ্তমান শীতে সোভিয়েটের গণসেনা অপূর্ব্ব শৌর্য ও আত্মত্যাগের আনুৰ্ব দেখাইয়া আবার শক্তভাড়নে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এবার খার এক রণাক্ষনে, অর্থাৎ উত্তর-আক্রিকার, অক্সক্তির বিরুদ্ধে সমর প্রচেষ্টা চলিয়াছে এবং লিবিয়ায় ভাচার ফলে "অপরাজেয়" অক্সেনা পশ্চাৎ-भन इ**हे**या **आ**खातकात रहिष्टा सम्म-रम्मास्ट्रत हिमारह ।

জাপানের বিজয় অভিযান চলস্ক থাকার শেষ নিদর্শন আমরা পাইয়াছি ভাহার পোর্ট মোরেসবি অভিমুখে সৈক্ত চালনায়। নিউগিনি খীপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সমুত্র-কুলের নগ্ন পাহাড়ী এলাকায় গুটিকতক কাঠের ঘরবাড়ী এবং সমুদ্রের বুকে শ-তৃই ফুট লম্বা একটি জেটি, এই ছিল याद्यम्वि वन्ततः। युद्धतः शृद्धतं कृद्धक हाङ्काद श्रामीय অধিবাসী এবং সাত-আট শত বিদেশী খেতাক সেধানে থাকিত। তাহাদের কাজ চিল নারিকেল ফল সংগ্রহ এবং আকের চাষঃ কিন্তু যুদ্ধের ফলে সেখানে সশস্ত সৈক্ত ভিন্ন **पण (पाठांक नार्टे दनित्मक हत्म এवः शुरुद दशक्रना**श ঐ ঘুমস্ত মশামাছির দেশ এখন জাহাজ, এরোপ্লেন, কামান, বনুকের শব্দে আলোড়িত। ইহার কারণ মোরেস্বি বন্দর অষ্ট্রেলিয়ার ইয়র্ক অস্তরীপ হইতে মাত্র ৩২৫ মাইল **এবং हेटा भक्र-कतायुक्त इंट्रेंटन ऋद्विमियात विशेष मणी**न হইয়া উঠিবে। পোর্ট মোরেস্বি স্থল পথে অধিকার করার অর্থ পৃথিবীর এক তুর্গমতম পথে পাহাড়-পর্বত বনজন্ত্রণ অভিক্রম করা। ঐ পথ কাপানের সেনাদল অনেক দুর অগ্রস্থ হয়। সে সৈত্ত-দলের সংখ্যা কমই ছিল-বোধ হয় ২৫০০ শতের অধিক नव এবং তাহাদের वृष्क्षप्रदक्षांत्र हिन नघू। পথে व्यंदग्र-যুকে শিক্ষিত অষ্ট্ৰেলীয় সেনাদল ভাহাদের বাধা দিতে চেষ্টা করে। মোরেদ্বির মূখে মার্কিন ও অট্টেলীয় কানার বৃহত্তর শক্তি প্রয়োজিত হয়। তাহার পর চলে মিত্রপক্ষের এবোপ্লেনের—বিশেষতঃ মাকিন হাওয়াইবহরের—প্রবল আক্রমণ এবং ভাষার ফলে জাপানীদিগের সরবরাহ এবং আকাশ-বুদ্ধের ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইলে পরে পান্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়। এখন সেই পান্টা আক্রমণের প্রথম পর্যায় বুনা-গোনা অঞ্লে শেষ হইতে চলিয়াছে। আপানের ুদিখিকম প্রয়োটা এখন কাক। এখন এসিয়ার যুক্ত জাপান আক্রান্ত এবং আত্মরকার ব্যস্ত। মিত্রপুক্রই

আক্রমণকারী, তবে সে আক্রমণ এখনও অতি ধীর এবং
বক্সতেজ। তাহাতে সে বল-প্রয়োগের কোনও নিদর্শন
এখনও পাওয়া যাম নাই যাহার দক্ষন জাপানের নৃতন
অধিকার সকল প্নক্লারিত হওয়া আসমপ্রায় ভাব<sup>†</sup>
ঘাইতে পারে। আক্রমণে জাপান যে তেজ ও বিক্রম
দেধাইয়াছিল, রক্ষণে যে তাহা অপেক্রা অল্প গাঙ্কিসামর্থ্য
সে, দেধাইবে এ কথা কল্পনা করাও মৃচ্তা।

সোভিয়েট রণভূমিতে দৃশ্রপটের পরিবর্ত্তন অভি **অৰুত্মাৎ হইয়াছে। স্বান্দান বুণনেন্ডাগ**ণ যে সিদ্ধান্তের **অমুধারী গত বৎ**সরের গ্রীম্ম এবং সরৎকালীন অভিযান চালনা করিয়াছিলেন ভাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথমত:, ক্লফ্যাগরম্বিত তুর্গ ও বন্দরগুলি অধিকার করিয়া সে **অঞ্চলে** সোভিয়েট নৌবহর ও সেনাবাহিনীকে অকর্মণ্য ক্রিয়া ক্রেশ্সের জল্পথ নিষ্ণুটক করা। ইচার ফলে ৰুমানিয়া হইতে জলপথে লোক, অন্ত্ৰণন্ত্ৰ ও রুদ্দ আনাগোনার পথ সরল হয় এবং রুপবাহিনীর পকে ৰকেশসের ক্লফসাগরকুলত্ব অঞ্চল রক্ষা অভি তুরুহ হয়। নাৎসী অধিকারীবর্গের এই পরিকল্পনায় চালিত কার্যো বার আনা সাফল্যলাভ হইয়াছে বলা ঘায়। ছিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তন ও ভলগা নদৰ্যের অববাহিকায় শ্বিত ব্ৰক্শলী টিমোপেকোর স্থল-ও আকাশ-বাতিনীকে আপ্রয়-চ্যুক্ত ক্ষিয়া এবং সূত্রবন্ধাহের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষিয়া **ধাংস করা অথবা অতি নিত্তেজ করা। এই উদেশু** প্রায় সফল হইয়াছিল, কিছু স্টালিনগ্রাভের রক্ষকগণ অশ্রভপুর্ব বীব্ৰ ও ৰাক্ষত্যাগের চুড়ান্ত করায় টিমোশেকাের বাহিনী সরবরাহের শুখ হইতে বিক্রিল হর নাই, স্কুডরাং জান্ধার ধ্বংস্সাধন ৰা ভেজ দমন কোনটাই শীভের আগমনের পুর্বেষ্টে নাই। তৃতীয় উদ্দেশ্ত সাধন নির্ভর করিভেছিল প্রথম তুইটির সাকল্যের উপর। সেটি ছিল करकनरमय रेखरमय আকবশ্বলি অধিকার এবং সেই সন্ধে স্বাৰ্থান-বাহিনীর এশিয়া অভিন্থী অভিযান চালনার পথ পরিষার করায়। বিভীয় পর্যায়ে কার্যাসিদ্ধি হইবার পূর্বেই তৃতীয়টির কার্যারম্ভ হয়, কিছ চুড়ান্ত নিপান্তির পূর্বেই বিতীয়টির কার্য স্থাপিত হওয়ায় ভাতীয় উদ্বেশ্য সাধনে বাধার ক্ষরি হয়।

ফালিনগ্রাডে কশবক্ষণকারীদিগের শীতের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারায় অক্ষণজ্ঞির যে যারাত্মক কতি কইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জন ও ভল্গার অববাহিকার কশবাহিনীতে লোকবল ও অল্পবল সঞ্চালনের যোগস্ত্র ছিল্ল হয় নাই, যাহার ফলে উরাল ও স্থদ্ব পূর্বেক্তিত সমর্বাজির আকর হইতে ন্তন সেনা ও অল্পত্র অক্স পরিমাণে আসিয়া শীতের মধ্যে এক ন্তন ছিতির স্পষ্ট করিতে সমর্বা হইয়াছে। এই যে সোভিয়েটের শীতকালীন অভিযান, যাহার প্রকোপ ও বিত্তার ক্লগতের রণবিশারদর্গণকে আশ্রুণ্য করিয়াছে, ইহার বিকাশ অসম্ভব হইত যদি আর্থাণগণ উপরোক্ত অববাহিকাদ্যে স্থদ্য এবং অক্ষুণ্য অধিকার শ্বাপন করিতে পারিত।

এ বংগবের শীত অভিযান এক হিসাবে সোভিয়ে রাষ্ট্রে জীবনমরণের শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা। যে সমর-প্রতির উপর সোভিয়েটের বর্তমান অভিযান স্থাপিত হইয়াছে তাহার মূল ঘক্তি অক্ষণস্ক্তির ককেশস অভিমুখী শক্তিকেপনের পথ পিছন হইতে কাটিয়া, কয়েকটি বিরাট্ জার্মান ও কমানীয় বাহিনীকে বেডাজালে ধরিয়া, নষ্ট করা। এই অভিযানের প্রথম পর্যায়ের উদ্দেশ্য অভকিত প্রবল আক্রমণে জার্মান বক্ষাবেষ্টনী কয়েক স্থানে ছেদ কবিয়া পাশ ও পিচন চটতে প্রচাত আক্রমণের পথ পরিষ্ঠার করা। ভাচার পর সৈত্ত চালনা এবং অঙ্গ ও বসল সরবরাতের যোগস্ত্রগুলি চিন্ন করা এবং সর্ক্রশেষে অক্ষণক্তির বাহিনীগুলিকে বেইনীবন্ধ করিয়া সেগুলির दिस्कार । এडे श्रारहोष माखिरवर्षे मधनकात्र उडेरन चन्न- জির গত বৎসরের রুশরণক্ষেত্রে প্রাথ্য সকল যুদ্ধ ফল ব্যর্থ হুইয়া যাইবে। তাহার পরিণাম যে কি হুইবে ভাহা সহজেই অভয়েয় ৷ অন্ত দিকে সোভিয়েটের এই শীত অভিযান যেভাবে চালিত হইতেছে তাহাতে সহজেই বুঝা ধায় ध वह विदान नमत्वारहा मण्डलं बक्स्बी, व्यर्वार हेशव হিদাবনিকাশে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য ডিছ অন্ত কিছুর স্থান নাইন যদি অভিযান অসম্পূৰ্ণ থাকিছে থাকিতে আবার নৃতন বসস্কালিন আশান অভিযান আরম্ভ হওয়া সম্ভব হয়, ভবে সোভিয়েটের বিপদের অস্ত থাকিবে না।

সম্ভাতি যে সকল সংবাদ ৰূপ-ৰূপক্ষেত্ৰ কইছে এলেংগ

াাসিতেছে ভাহাতে মনে হয় যে রূপ অভিযান এখনও প্রথম পর্যায়েই আছে, অর্থাৎ এখনও জার্মান ব্যহভেদ এবং যোগস্ত্রচ্ছেদ এই কার্যাই চলিতেছে। রুশদেনাকে চলাচলের পথের এবং মাল সর্বরাচের যোগ্সুত্রের অভাব —এই দুই প্রবল বাধা অভিক্রম করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইতেছে, দেই কারণে ভাহাদের গতি অপেকারত ধীর এবং শক্তি প্রয়োগের পদ্ধাও অসরল ৷ যে-ক্ষেত্রে অভিযান চলিডেছে দেখানকার রেলপথ ও রাজ্পথ দকলই ইতিপূর্কো জার্মান সেনাদলের অধিকারে ছিল, স্বতরাং দেওলির উপর সোভিয়েটের অধিকার সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত না হওয়া প্রায় রুশ সেনাদলের চলাচল সরল বা সহজ হইতে না। এখন প্রাস্ত ঘাহা হইয়াছে ভাহাতে উভয় পকেরই 😭 অঞ্চলে চলাচল ও সরবরাহের পথ অসংলয় ও কঠিন 🕏 ইয়া গিয়াছে। ইহাতে জাঝানগণের পকে ভন্ত ভল্পার অববাহিকাদ্যে যাতায়াতের পথ রাখা তুরহ ব্যাপার দাড়াইয়াছে। আরও सक्तित्व. জার্মান অভিযান চালনের পথে, জার্মান অধিকার এখনও ভগ্ন হয় নাই এবং দে কাৰ্যাদিদ্ধি না হওয়া প্ৰয়ন্ত পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণ ক্লদেশে স্থিত জার্মানবাহিনী ধ্বংসের কাজ আরম্ভ হইতে পারে না। তবে এখন পর্যন্ত যেভাবে সোভিয়েট দেনা বিপক্ষের সকল প্রতিরোধ-চেষ্টা ভালিয়া বাহচ্ছেদ করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে এখনও জার্মান রণনেকাগণ সোভিয়েট অভিযান বার্থ বা অচল করিবার কোনও ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

শীতের করাল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে রুশরাষ্ট্রের যুদ্ধ চালনা কি নিদারূল শক্তিক্ষের ব্যাপার ভাহা সাধারণ অহুমানেরও অভীত। সকল বিদ্ধ বিশদ উপেক্ষা করিয়া মৃত্যুদ্ধরী সোভিয়েট গণসেনা প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় যে পৌরুষ ও স্ক্রশক্তির আজ্জলামান নিদর্শন বর্তমানে দেখাইভেছে ভাহা ক্ষপতে অতুল। ভাহার বিপক্ষ রণকুশলী এবং চ্র্ক্র্র, স্ক্রেরাং এই 'মরণ কামডের' ফলাফল কি হইবে বলা কঠিন; কিছু ইহাতে রুশসেনার গৌরবের জ্যোতি স্মান থাকিবে ভাহা নিশ্চয়।

অন্তান্ত রণাকনে গত মাসে বিশেষ কিছু হয় নাই।
উত্তর-কাফিকায় রোমেলের সেনালল আবো পিছু ইটিয়া

আজ্মরকা করিয়ছে। টিউনিসিয়ায় মাকিন ও বিটিশদ্র এখনও বলগঠনে ব্যন্ত। সেথানকার যেট্কু খবর একেশ্রে আসিতেছে তাহাতে মনে হয় অক্ষণতি আফিকার রণান্ধনের অবস্থা পরিবর্তনের আশা এখনও ছাড়ে নাই। স্বৃর পূর্বে জাপানীদল এখন বিব্রত অবস্থায় আজ্মরকার ব্যন্ত, তবে সে সকল অঞ্চলে মিত্রপক্ষও সেরুপ সম্মকভাবে সমর আভ্যানের স্ত্রপাত করেন নাই। চীনদেশে ঘাত-প্রতিঘণ্তই চলিয়াছে, সমরোপকরণের অভাবে স্বাধীন চীন এখনও শক্র বিভাড়নের ব্যাপক আয়োজন করিতে অসমর্থ।

ব্রন্ধদেশে, চীনের মনান সীমাজে এবং মাঝে মাঝে ইন্দোচীনে ব্রিটিশ ও মার্কিন হাওয়াইবছর সম্প্রতি ব্যাপক আক্রমণ চালাইতৈছে। এই সকল আক্রমণের সংবাদে আকাশযুদ্ধের কথা প্রায়ই কিছু থাকে না এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আক্রমণকারী এরোপ্লেম ঝাকগুলি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়াছে এ কথা বলা হয়। এইব্রপ সংবাদের অর্থ এই যে বিপক্ষের আকাশবাহিনীর ক্ষমতা ঐ সকল স্থানে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সে সকল স্থানে হয় ষথেষ্ট সংখ্যায় এরোপ্লেন রাখার ক্ষমতা জাপানের নাই অথবা বেগুলি আছে ভাষা মিত্রপক্ষের এরোপ্নেনগুলির সমকক নয়। এরপ বিচার করা যথার্থ কি না ভাহা এখনও বলা চলে না, কেননা অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে নিজেদের শক্তি গোপন করিয়া বিপক্ষকে অভর্কিড আক্রমণ করার জন্ম এক্লপ "চাল" চালান হয়। ভবে নিউগিনি ও সলোমনে মিত্রপক্ষের হাওয়াইবহর হেভাবে আকাশে স্থপট প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে ভাষাতে মনে হয় যে আকাশযুকান্তের হিসাবে জাপানের অবস্থা এখন মিত্রপক্ষের তুলনার হীন।

ভারত সীমান্তে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।
এখন যাহা চলিভেছে তাহা মুখবন্ধ মাত্র। বিশেষ ঘটনার
মধ্যে কলিকাভায় বোমা বর্ষণ হইয়ছে। দেশ দাধারণ
অবস্থায় থাকিলে ইহাও উল্লেখযোগ্য হইত কিনা সন্দেহ।
তবে নেতৃহীন, অসমর্থ, "এবণ্ডোহলি ক্রমায়তে"—ক্রল
চালকযুক্ত দেশে এরণ অবস্থায় যাহা ঘটিতে পারে ভাহা
কিছু হইয়াছে অবশ্য।



# দেশ-বিদেশের কথা



## বাংলায় লম্বা আঁশের কার্পাদ-চাষ বিষয়ে বর্তমান সমস্থা ও প্রতিকার

বক্লীয় মিল-মালিক সমিতির ও গ্রহ্মেণ্টের অর্থ সাহায্যে একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনামুবালী বাংলার বিভিন্ন ছয়ট জেলায় প্রতি বংসর যে কাৰ্ণাদ চাব চইতেছে, বৰ্জমান ১৯৪২-৪৩ দালই ভাচার শেব বংদর। কাৰ্পাস-চাৰ লাভজনক ইহা প্ৰমাণিত হইলেও গ্ৰণ্মেণ্ট-সাহাযা পাইয়া থাঁহারা ইছার চাধ করিরাছেন, তাঁহাদের কেচই পরবর্তী বংসর হইতে নিজে ইহার চাব গ্রহণ করেন নাই। বাংলার বহু জমিতে ইকু, পাট, আৰু প্ৰভৃতি উৎপাদনেও এই প্ৰকার লাভ হয়। এভদ্ভিন্ন ঐ সকল ফসলে কার্পাদের মত বীক্ষ ছাডাইবার সমস্তা নাই। বর্তমানে যদিও পরিকল্পনাম্বারী উৎপন্ন কার্পাদের বীজ ছাডাইবার বাবস্থা কোন থরচ না লইয়া সরকারী কৃষি-বিভাগ করিয়া থাকেন। এই বংসর চাকেখরী करेन मिनन ७ माहिनी मिनन नाधांत्रपत माधा हेहात अठनन हैएनएए কাশিমবাজার শহর-সংগ্র করেক ছানে আবশুক্ষত জমি ও মুলধন দিতে শীকৃত হইয়া এবং উৎপাদক সম্পূৰ্ণ লাভ পাইবে এবং লোকসান সিল্স বছন করিবে এই সর্জে "ইউনাইটেড প্রেস" মারফং বিভিন্ন সংবাদ-পত্তে মে মাদের শেষ ভাগে এক বিজ্ঞপ্তি দিরাছিলেন। চুঃখের বিষয়, এই আহ্বানে কেহ সাড়া দের নাই। বস্ত্রের মুল্য বর্ত্তমানে যেমন ৰাদ্দিয়াছে, ভাহাতে কাৰ্পাদ-চাৰ ও চরখার বহল এচলনে যে ইহার আনেকটা প্রতিকার চুইবে, ইহা সকলেই বুঝেন। অপচ আমরা এত ত্যসাক্ষয় যে বৰ্জনান বস্ত্ৰ-সমস্ভাৱ হা-হতাপ এবং জন্ধনা-কল্পনা ভিন্ন স্বল্প লোকেই প্রতিকারের জন্ম কর্মে প্রবৃত হইতেছে। অন্তান্ধ প্রদেশের মত এথানে ধনী, ক্ষমিদার, উপাধিপ্রাপ্ত ও প্রতিপত্তিশালী লোক কেহ এই क्षातिहोत्र जाग्रह प्रथिरिक्टहम ना बिनालरे इत । कारकरे अधारन देशक চাবের প্রসার হইতেছে না। পরিকল্পনামুখারী কার্য আরম্ভ ইইবার প্রধম ছুই-তিন বংসর তেমন আগ্রহশীল উৎপাদক না পাইলেও গত वश्मत इन्ट्रेफ छिरशामकामत माथा व्यानाक्त्रे अहे विवास तथ छरमास रमशोहेरछहन, धवः क्ह कह निक्र मोबिए हेरात नायल कतिरलहन। এমত অবস্থায় আরও কয়েক বংসর এই ভাবে চেষ্টা হইলে বে ক্রমণঃ উহার অধিকতর প্রচলন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রকার शारहोत्र व्यार्थत्र व्यावश्चक । এই व्यर्थ मध्यह ७ भन्निराजना विषय অবিলয়ে ছির করিতে হইবে। এই জন্ম বর্তমান বংসর পরিকল্পনামুবারী এवः वठ्य छात्व बाहात्रा এ वरमत देशात हाव कतिराज्यका. मिन मालिक সমিতি, চাকেবরী কটন মিল্স্, মোহিনী মিল্স্, বির্লা আদার্স, গবর্ণমেন্ট ক্ষি-বিভাগের ডাইরেক্টর, ইকন্মিক ও সেক্ত ইকন্মিক বোটানিষ্ট.

Cotton Supervising Officer, Cotton Demonstrators, Calcutta University, Botanical Section-এর প্রধান কর্মকরা ও এই বিষয়ে গাঁহার। গৰেষণা করিতেছেন, গাঁহার। এই প্রচেষ্টার অর্থসাহায্য করিতেছেন ও করিবেন প্রভতি লোকদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়া এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তবাত। প্রির করা প্রয়োজন। এখানে বলা আবশুক বে আগামী বংসর হইতে Central Cotton Committee\_f India (যাহার পরিপোষণে বাংলার মিলগুলিং বহু অর্থ দিয়া থাকেন) বাংলার একটি Full-fledged Cotton Botanical Schome অমুবারী কার্য্য করা বিষয়ে আখান দিয়াও এই বিষয়ে এখন পর্যান্ত কিছু? 🔋 স্থির করেন নাই। কাজেই তাঁহারা সাহায্য করিলেও আগামী ১৯৪৩-৪৪ 🔨 সনে তাঁহাদের অর্থে কোন কাজ হইবে আশা করা যায় নাঃ বাংলার কৃষি-বিভাগ এই বিষয়ে আগামী বংসর হটতে কি ভাবে কার্যা করিবেন, তাহাও প্রকাশ করেন নাই। এই সকল সাহাব্য হঠাৎ বন্ধ ছইবার মত इरेग्राह्म विनगारे वर्छमान अवसात मन्त्रशीन इरेश्ना हमावामीएक निस्मएक হারা এমন একটি দেশহিতকর কার্যা ঘাহাতে বন্ধ না হয় সে বাবছা করিতে হইবে।

শ্রীসারদাচরণ চক্রবন্তী

#### বাংলার মেয়ে

গত করেক বংসরের মধ্যে বাংলাদেশের মেরেদের কর্মক্রের নানাদিকে বাড়িরাছে। সজে সজে সমস্তাও বাড়িরাছে। এই বিবরে সকল প্ররোজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ও বাংলা উভর ভাবাতে প্রকাশ করিবার চেন্টা হইতেছে। এই চেন্টার সাফলা সর্বাদেশে দেশবাসীর সহবোগিতার উপর নির্ভর করে। দেশের বিভিন্ন নারী-প্রতিষ্ঠান এবং অপরাপর যে সকল প্রতিষ্ঠান এই বিবরে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যা-বিবরণী পাঠাইবার জক্ত অনুরোধ করা হইতেছে। এই সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং আর কোন বিষয় জ্যাতব্য মনে হইলে, তাহা লিখিরা পাঠাইলে পৃশ্বকের সম্পাদকর্বণ অনুগৃহীত হইবেন। এই সম্পর্কে ব্যক্তিবিশোবের কোনও কিছু জানা কিংবা জানাইবার থাকিলে, তাহাও লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইতেছে।

পত্ৰানি লিখিবার ঠিকানা: সম্পাদক, ১২, ওলাটারলু দ্রীট, স্থাইট ৬-এ কলিকাতা।

# আলাচনা



### "স্থর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়" শ্রীনির্মালকুমার রায়

গত অগ্রহারণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীদেবনারারণ মুখোপাধাার লিখিত দার লালগোপাল মুখোপাধাারের জীবনের ইতিহাস পড়িলাম। এক স্থানে শেথকের কিঞ্চিং তুল রহিয়াছে দেখিলাম। লেখক লিখিরাছেন,—
"পরে ননীবাবু সরকারী এপ্রিনীরার ইইরা বরিশাল, ঘরিপপুর, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে চাকরী করিয়াছেন।" মনে হয় 'সরকারী এপ্রিনীয়ার' না লিখিয়া 'ডিষ্ট্রান্ট-বোর্ডের এপ্রিনীয়ার' লিখিলেই ঠিক ইইত। সাধারণে সরকারী ইপ্রিনীয়ার অর্থে গবস্রেন্টের চাকুরিয়া পি. ভবলিউ প্রভৃতি বিভাগের ইপ্রিনীয়ার অর্থে গবস্বেন্টের চাকুরিয়া পি. ভবলিউ প্রভৃতি বিভাগের ইপ্রিনীয়ার কর্মের্বান্টের বোন্দেন। ৺ননীগোপাল মুখোপাধাার ডিষ্ট্রান্ট বোর্ডের ইপ্রিনীয়ার ইইয়া রাজশাহীতে বহুকাল বহু জনের প্রিয় ইইয়া বাস করিয়া সিয়াছেন। ফরিলপুরেও ইনি ভিন্তান্ট বোন্দেই ছাজ করিতেন। আমার সহিত ননীবাবুর ছেলেদের বন্ধুত্ব ধাকার জন্ম দ্বানি এ বিষয়ে সঠিক জানি।

#### পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত ?

#### শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

পৌষের 'প্রধানী'র বিবিধ প্রদক্ষে ''যাধীনতার অধিকার কি সকলে পাইবে ?" শীর্ষক আলোচনার লিবিত হইরাছে—"মানবের ঘাধীনতা বলিতে কি আজও পৃথিবীর ১৮০ কোটা লোকের ধাধীনতা ব্যাইবে না, বৃষাইবে শুধু ইউরোপ ও আমেরিকার ৩০ কোটা খেডাক লোকের অধিকার ?"— পৃ. ২৮৮। এই উক্তি ঘারা ১৮০ কোটাই পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার সমষ্টি বলিয়া বৃধা ঘাইতেছে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জ্লাই মানের মডার্গ রিভিনু-তে Statistical Year Book of the League of Nations 1940-41-এর "Population and Population Movements" অংশ হইতে কিছু উক্ত করিয়া দেওরা ইয়াছে; ভাষাতে দেখা যায়, পৃথিবীর লোক-সংখ্যা ২,১৭০ মিলিয়ন অর্থাং ২১৭ কোটা।—পূ. ৭৭। খ্রীষ্টায় ১৯৬৯ অব্দে ইহাই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল। নালন্দা-ইয়ায় বৃক্ (১৯৪২) পৃত্তকে, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২,১৪৪ মিলিয়ন অর্থাং ২১৪ কোটা ৪০ লক বলিয়া লেখা ইয়াছে। ফুডরাং 'প্রবানী'তে অ্কালিত সংখ্যা ১৮০ কোটা অপেকা পৃথিবীর লোকসংখ্যা অনেক বেলী।

ইউরোপ ও আমেরিকার লোকসংখ্যা সম্পর্কেও ক্রিছ বলিবার আছে। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীবৃক্ত অরুপেন্দু দাশগুণ্ড লিখিত Economic and Commercial Geography (3rd Revised Edition, December 1940) প্রতেক প্রদন্ত বিবরণে উক্ত ফুই মহানেশের লোকসংখ্যা দেখা যায়:

ইউরোপ--- কোটার স্বল্প বেশী—Europe has a little-over 500 million of population.—পৃ. ১৬৪ t

উত্তর-আমেরিকা---১৬ কোটা; পৃ. ২২ন। দকিণ-আমেরিকা--- ৬ কোটা ৫০ লক্ষ, পৃ. ২৪০। মোট ৬৯ কোটা ৫০ লক।

ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু অ-বেত জাতি আছে। কিছ সম্ভবতঃ আলোচা প্রমঙ্গে উক্ত ছুই মহাদেশের সমগ্র লোকসংখ্যারই উল্লেখ করা হইরাছে। যদি তাহা হইরা খাকে, তবে লোকসংখ্যা ৬-কোটা অপেকা বেশী হইবে।

#### "গোবিন্দনাথ গুহু" শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্মা

গত অগ্নহারণ সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রদক্ষে গোবিন্দনাথ গুরু
মহাশরের দেহরকা প্রদক্ষে বালা হইরাছে "'তিনি আবু দেশের গঞ্জাম
জেলার বহরমপুর কলেজের প্রিলিপ্যাল ছিলেন।" বর্তমান অব্ধ প্রদেশের মধ্যে গঞ্জাম জেলা অব্যিত নহে। ১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা নবগঠিত উড়িবা। প্রদেশের অস্তর্ভুক্ত হইরাছে। পূর্বে এই জেলাটি মান্দ্রাক্ত প্রদেশের অস্তর্ভুক্ত হিল।

#### সহমরণ

#### শ্রীবন্দাবননাথ শর্মা

গত অগ্রহারণ সংখ্যার জীপ্রভাসচল দে মহাশরের "সহমরণ" নামধের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া চুই-একটি কথা বলিভেছি:—

ব্যবেদ সংহিতা দশম মণ্ডল অষ্টাদশ স্তুক্তে একটি বচন আছে :—
উদীখনাৰ্ধতি জীবলোকং

গতাস্থমেতম্পশেষ এছি। হন্তগ্রাভস্তদিধিবোন্তবেদং পত্যব্দনিধমভি সংৰভূম।

মর্মার্থ :—ছে নারী! সংগারের দিকে ফিরিয়া চল, প্লাত্রোখান কর জুমি বাহার নিকট শরন করিছে বাইতেছ, সে গাড়াম্থ অর্থাং মৃত ছইচাছে, চলিয়া এম! বিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া লভাষান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী ইইয়া বাহা কিছু কর্ত্তবা ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে।—রমেশচন্দ্র লভের অনুবান।

বংগদ দশম মঞ্জ অষ্টাদশ স্কু সন্থম লোকের পাদটিকার দত্ত-মহাশর বলিরাছেন:—খংগদে সতীদাহের উল্লেখ নাই, আধুনিক কালে এই কুপ্রথা ভারতবর্ধে প্রচলিত হয়। এই কুপ্রথা খংগদসম্মত 'এইটি প্রমাণ করিবার কল্প বন্ধদেশের কোন কোন পণ্ডিতন্ত্রীএই—''ন্ধগ্রে'' শব্দ পরিষ্ঠান করিরা "আগ্রেং" করিয়া এই খনের সতীদাই বিবয়ক একটি অভ্ত অর্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাতিল সংরক্ষণার্থে কপট শাস্ত্রবাহারিগণ প্রাচীন শাল্পের যে ভূরি ভূরি অথথা ও মিধা। অর্থ করিরাছেন তাহার মধ্যে এই কার্যাটি সর্ব্বাপেকা বিশারকর ও জন্ম। উভিহাসিক বদাওনি বনিয়াছেন :—"ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিধ্বাদিগকে
পতির চিতানলে দক্ষ করিছে সমটে আক্রবর নিবেধ ক্রিয়াছিলেন।"
আক্রব পুত্র নুরাই কাহালীরের আক্রচরিতে লিখিত আছে:—
"বাধানাকুলক নতীবাই ও সন্ধানবতী ত্রী সহগ্রন করিবেন না, এই
নিবেধ আলা ভিনি প্রচার ক্রিয়াছিলেন।"

লেখক অবজের এক ছানে বলিয়াছেন: "দেবরকে বিবাহ করা বে-সেশের (ইহলীর দেশ, উড়িবাা ভূভাগ) নিরম সহমরণ দে সকল দেশে থাকিতে পারে না।" উড়িবাা ভূভাগে অর্থাং উৎকলভাবী অঞ্চলে দেবরকে বিবাহ করিবার এথা পরিদৃষ্ট হর। এই এথা নিয়ন্তেশীয় শুনাদি-সমাজে দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুসমাজে অর্থাণ রাজন, ক্ষান্তর প্রকাশ করে এই একা এচলিত নাই। উদ্বিধাভাবী অকলে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরমনীরা সহমরণে ঘাইতের তাহার এমাণ বিজ্ঞমান আছে। উদ্বিধার বিভিন্ন অঞ্চল "সতী চউরা;" "সতীঘাট," "সতীবট নামক আনেক হান আজিও বিভ্যান রহিলাছে। সেই ছানের রমনীরা ক্ষমত চিতার আগ বিস্কুন করিরাছিলেন। সতী জীর সরণার্থে কোন কোন ছানে গাই' ছানের উপর সমাধি-মন্দির আজিও পরিস্কুই হয় ঃ

আমি উৎকলভাবী ত্রান্ত্রণ, আমার মাতৃক্লের ছুই জন রম্মী সহমরণে সিয়াছিলেন।





রবী শ্র-প্রস্থ-পরিচয় — ঐব্রেক্সনাথ বন্দোপাধার। পি ৩২, ১৯৭ দত্ত রোড, বেলমেছিয়া, সাহিত্য-নিকেতন ছইতে প্রকাশিত। 'হিতাপঞ্জিব গ্রন্থাবলী—৮৯। বুলা শ্বাট স্থানা।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রায়কার সে বিষয়ে কারোও সন্দেহ নেই। কিছু, ুৰি দীৰ্যপ্ৰীবনের রচনাবলী যে একটি গ্রন্থশালা অর্থাং লাইত্রেরী-বিশেষ विवद्य अप्तादकरे अथन्छ माहलन हम मि । काहिमाशब माहाचा हाला শ্বেৰ বভ লাইবেরীতে কাজ করা যাত্মনা, তেমনি নির্ভরযোগা গ্রন্থ-<sup>প্র</sup>চরের সাহায্য ছাড়া রবী-সুসাহিত্যের গ্রেষণা অসম্ভব। *রক্ষেম্য*বাব ে কারগায় একটি বভ অভাব দর ক'রে সকলের ধক্যবাদাই হয়েছেন। ি ৰ ১৩০৮ সালের অংবাসীতে 'রবীক্রৰাথের নাম সংবক্ত অথম কবিতা' ত্বাঞ্চার পত্রিকা (ফ্রেক্সগারী ১৮৭৫) থেকে উদ্ধার ক'রে ছাপান 👣 কৰির ছাপার অঞ্চরে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক 'কবি কাহিনী'র ্রীরথ (নভেম্বর ১৮৭৮) সঠিকভাবে নির্দারিত করেন। তার পর ५€.পরিশ্রমে ১৮৭৮---১৯৪২ সালের মধ্যে রবীস্তানাথের ১০ কিছ ঁ কৈ ও পুল্ডিকা প্রকাশিত হরেছে তার নির্ঘণ্ট বৈজ্ঞানিক প্রভাতিতে সংকলিত করেছেন। কবির রচিত বা সংকলিত পাঠা পুস্তক. খর্রলিপি-পৃষ্ণক ও সম্পাদিত গ্রন্থও বাদ পড়ে নি। পরিশিষ্ট অধ্যারে কবির ৰামে এবং বেনামে ছাপা কতকগুলি কবিতা এবং মাাকবেধের খঞ্জিত ষক্ষাসূবাদও স্থান পেরেছে। এদিকে গবেষণার উদারক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এবং আমরা আশা করি রবীজ্ঞানাথের "অচলিত" গ্রন্থ সংকলনের কাজে ব্রজেনাব্র পৃত্তিকা প্রভুত সাহায়। করবে। প্রভোক রচনার নাম ও তারিখের সঙ্গে ইনি সংক্ষেপে বে নোটগুলি দিয়েছেন তার মধ্যেও প্রচর পরিত্রমের আভাস পাই। এই অতিপ্রয়োগনীর পৃত্তিকাটি মাত্র আট আনা মূল্যে এই তুর্বৎবে পাঠকদের উপছার দিয়েছেন ব'লে প্রস্তুকারকে দাধবাদ করি এবং আশা করি স্কল, কলেজ ও লাইত্রেরীতে "রবীজ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে"র বছল প্রচার হবে।

রবী-জ্র-সংগীত—জ্ঞীনান্তিদের বোষ। বিশ্বভারতী এছালর চঠতে প্রকাশিত। সুলান্তে টাকা।

রবীক্রনাথ নিলে তাঁর সংগীতকে রচনাবলীর মধ্যে কত বড় স্থান র মিরেছেন তা আমরা জানি অথচ এ পর্যান্ত পত্রিকাদির মধ্যে ক্রিক্রেরান্ত্রা পর করতে প্রথম চেষ্টা করেছেন বলে তিনি প্রশংসাই। রবীক্রমানীতের জমাট আবহাওরার শান্তিনিকেতনে তিনি প্রশংসাই। রবীক্রমানীতের জমাট আবহাওরার শান্তিনিকেতনে তিনি প্রান্ত্র হরেছেন।
তার পরিচর এ পুস্তকের প্রতি ছত্রে পাওরা বার। কবির জীবনে শেব
কৃত্রি-পিলিংবছরের মধ্যে যে সব গান রচিত হ'রেছে তার সম্বছে
বিশেষজ্বের মত্তিনি আবোচনা করেছেন এবং এই আলোচনা আরও
বিশেক্ত ভাবে তিনি করে বাবেন এই আলা আমরা রাখি। তিনি ব্যার বিশেক্ত ভাবে তিনি করে বাবেন এই আলা আমরা রাখি। তিনি ব্যার বিশেক্ত আরাবের থে বিষম ক্ষতি হ'রেছে তা কতকটা পুরণ করতে তিনি
ক্রিক্ত আরাবের থে বিষম ক্ষতি হ'রেছে তা কতকটা পুরণ করতে তিনি
ক্রিক্ত করা বার। কিন্তু, রবীক্র-সংগীতেও "সেকাল ও
নাল সমস্তা" বেল জটিল হ'রে আছে। রবীক্র-সংগীতের পদ, হর
ছন্দ কত বিচিত্র ভাবে ও ক্রপে প্রকাশ পেরেছে সে রহন্তের বারেগবাটন

নাটকের মধ্যে পাই রবীস্ত্রনাথের এখন সংগীত "একস্থত্তে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।" সেই ফুদুর কাল খেকে তাঁর জীবনের শেবদিন পর্যান্ত রবীক্রনাথ কত গানই রচনা করেছেন। তার ধারাবাহিক আলোচনা এগনও আরেছাই হর নি। অপচ এ বিবরে বিখভারতীর ও বিশেষ ভাবে শান্তিনিকেতন সংগীত-ভবনের একটি বড দায়িত্ব রয়েছে। কবির প্রতিপাতী শ্রন্থের। ইন্দিরা দেবীর নেড়ছে এবং শাস্তিদের প্রমুখ काशाशक त्वत्र माहहार्या এই গবেষণা অবিলয়ে গ্ৰন্থ করা উচিত। नास्त्र-দেব সংগীতের সঙ্গে গীতিনাটা ও নতানাটোরও আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর আলোচনায় বে সকল সমস্তা দেখা দিয়েছে তার মীমাংসা করতে হ'লে এক দিকে বাংলা দেশের নাট্যক্রগতের সক্তে পরিচর বেঞ্চন নরকার তেমনি পাশ্চাতা অপেরার আঞ্চিক (Technique) সম্বন্ধেও কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ৷ রবীন্ত্র-সংগীতের আদিপর্বের ১৮৮১ সালে বান্মীকি প্রতিভা গীতিনাটা কেন এবং কি ভাবে আবিভূতি হ'ল এবং ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত মারার থেলা গীতিনাট্যের সঙ্গে তার প্রভেদ কোৰায় ? মধো ১৮৮৫ দালে দেখি রহীল্র-সংগীতের একজন ভক্ত রবিচ্ছায়া নামে প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক ছেপেছেন। কবি তথন মাত্র ২৪ वहरदद युवक किन्द्र आह > -->२ वरमद शान तहना करत जामरहम अवः म भानश्रम मारे खनुत कारमध जिन कारम माजिए हां हा दाहर (कि সবগুলি ছাপা হয়েছে কি ?) বিবিধ সঙ্গীত, ত্ৰন্ধ সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত। সেকালের কবিতার মত রবীস্তানাথের গানেও গ্রহণ-বর্জন কি ভাবে চ'লেছে সে বিষয়ে পুৰ সতর্ক হ'য়ে গবেষণা করা দরকার। রবীক্র-পদ-কলতক্ষর কাঠামোটি নিশ্চিত ভাবে গাঁড করাবার পর সেগুলির মধ্যে দ্রন্দ ও লয়, অলম্বার ও দরদ কি ভাবে নব নৰ প্রেরণায় বিকশিত চ'য়েছে ভার কতকটা হদিশ মিলবে। শাস্তিদেৰ এ বিষয়ে আমালের উৎস্কা জাগিরেছেন এবং এ যুগের সর্বাশ্রেষ্ঠ সুরব্দিক কবির জীবনের নিভত কক্ষে আলোকপাত করেছেন ব'লে তাঁর বইখানির বহল প্রচার व्यार्थना कवि।

🗃 কালিদাস নাগ

বিশ্ব-ভ্রমণে রবীজ্ঞানাথ-জ্রাতিশক্ত হোব। প্রকাশক জ্বিমধেন্বিকাশ মন্ত্রদার, পাবলিশিং সিধিকেট। মূল্য ২০০ টাকা।

রবীক্রনাথের জীবনের সকল অংশই এখন বাঙালীর নিকট আদর ও আগ্রাহের জিনিস। তাঁহার বছধর্ববাাপী বিশ-জনশ কাহিনীও উপস্থানের মত ক্ষণাঠা। জীবুক জ্যোতিকক্র ঘোষ বহু পরিজ্ঞম করিয়াও নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া পৃত্তকটি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহারা রবীক্রনাথের জীবন সকল দিক হইতে আলোচনা করিবেন পৃত্তক-খানি তাঁহাদের নিকট মুলাবান ক্ইবে।

রবীক্স-রচনাবলী—বাদশ ও এরোদশ ২ও। কাগনের এই ত্রুপ্রাপাতার দিনেও বে বিশ্বভারতী এন্থ বিভাগ নিরম্মত এই তুই ২ও বাহির করিতে পারিরাহেন, তাহা প্রশংসার বিষয়। বাদশ ২৩ও বলাকা, ফান্তনী, মালক, সমান্ত, শিক্ষা, শক্ষতক্ক প্রকাশিত ক্ইরাছে। তিক্র-স্টাতে আহে, র্বীক্রনাশ, ৰিজেলানাথ ও রবীক্রানাথ। এরোদশ থতে মুক্তিত হইরাছে পলাতকা, শিশু ভোলানাথ গুল, অরূপ রতন, ধণশোধ, চার অধ্যায়, বর্ম, শাজ্ঞিনিকেতন ১-৩। চিত্রস্কৃতিত আছে, জাতীয় মহাসমিতির উলোধনে রবীক্রানাথ ১৯১৭, রবীক্রানাথ (ইাসবুর্গ ১৯২১), রবীক্রানাথ (প্রাশ্ ১৯২১)

স.
সৌন্দর্য্য ও প্রসাধন— শ্রশরৎকুমারী দেবী। শ্রীগুরু
লাইবেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ত্রাট, কলিকাডা। পৃষ্টা ৪০, মুল্যা ৫০।

লেখিকার মতে সেক্কিয়া সাধনা-সাপেক্ষ। প্রস্কাচক্রের সাধনা—চরিক্র গঠনের সাধনা। শরীরকে ফলর করিতে হইলে, মনকে ফলর, নির্মান করিতে হইলে, মনকে ফলর, নির্মান করিতে হইলে। সৌন্দর্য। বৃদ্ধির জন্ম হে কলে নরনারী পাউডার, স্নো, রুম-রুক্ষ প্রভৃতির আত্রয় গ্রহণ করেন লেখিকা জ্যাড়াতেই তাঁহাদিগকে সাবধান করিছা দিয়াছেন যে এইগুলি ঘারা অ-কান্তি চাপা দেওয়। যার না এবং প্রকৃত গৌন্দর্যা লাভ হয় না। কিন্তু লেখিকা প্রসাধন-সামগ্রীর প্রস্তুত বাবহার সম্পাকে উপদেশ দিয়াছেন। লেখিকার আদর্শ প্রচিন ভারতের হইলেও ভিনি বর্ত্তমান জ্বগতের বাত্তবভায় দৃষ্টি রাখিরা পাঠক — বিশেষতঃ পাঠিকারপক্তে উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের বিলাতী বিলামস্থব্যের প্রসাধন ঘারা নিজেদের সৌন্দর্যা বৃদ্ধি করিতে চান এই পুত্তক কাঁহাদের কাজে লাগিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধ দত্ত

শব্দ ও উচ্চারণ— এআগুতোৰ ভটাচার্য এম্বা। গ্রন্থ নিকেতন, ১২ডি, কর্ণজ্যালিন খ্রীট, কলিকাতা।

অন্তের প্রথমাধে বিংলা ভাষার প্রকৃতি ও তাহার বানান-সমস্তা-সম্পর্কে নাতিসংক্ষিপ্ত জালোচনা করা হইরাছে। বিতীরাধে বাংলার বিভিন্ন অংশের কথা ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে প্রদশিক ইইরাছে। এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে স্থীগণ যত বেশী, মনোনিধেশ করিবেন ততই বাংলা ভাষা ও সাহিতোর প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

বানান সম্বন্ধে প্রস্কারের মতগুলি বিচার করিয়া দেখিবার মত ।
বড়ই হথের বিষয়, ভাষার উগ্রতা, উৎকট গোঁড়ামি বা পরমতাসহিষ্ণুতা
ভাঁহার আলোচনা কল্মিত করিয়া ভোলে নাই । তাঁহার মতে 'শন্দের
বৃংপণ্ডিজ্ঞানের হবিধার জন্ম সক্রে সংস্কৃতের আদর্শেই তদ্ভব শন্দের বানার
গঠিত হৎয়া আবশ্রুক' (পৃ. ২৮)। তিনি মনে করেন, সংস্কৃত বাকর প্রে
বর্ণবিষ্ঠ বিষয় তদ্ভব শন্দ ছাড়া অন্তন্ত্রও প্রতিপালন করা উচিত্র
(পৃ. ৪০, ৫০)। তবে, তোশক, পোশাক প্রভৃতি শন্দে মুর্যন্তি বববহার তাঁহার অভিমত নয় (পৃ. ৪৫)। অনুবারের বারহার ত বেষ্যুক্ত বাস্ত্রনের দ্বিত্ত বিধান প্রস্কৃত ভাষার জন্মকাল হইতে আফ্র প্রাপ্ত নিয়মিত ভাবে দ্বিত্ত হইয়া আদিয়াছে, তাহাদিলের সহসা অক্সহানি করা সমীটীন নহে' (পৃ. ৯)। হংগের বিষয় এই ছই সানে গ্রন্থকারের স্ক্রিডে সংস্কৃত বাক্রবের বা



# নিম টুথ পেষ্ট

এই যুদ্ধের বাজারেও একমাত্র ক্যালকেমিকোর এই নিম টুথ পেই সীসকবজ্জিত টিনের টিউবে পাবেন। দাতের পক্ষে দব চেয়ে হিতকর বলেই নিম টুথ পেই আজ শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতেরও সর্ববিত্র সমাদৃত।

# ক্যাষ্ট্রল

কেশপ্রাণ ভাইটামিন এফ সংযুক্ত মনোমদ স্থবভি-সম্পৃক্ত উচ্চালের এই বিফাইন ক্যাষ্টর অয়েল কেশচ্য্যায় অতুলনীয়।

লা-ই-জু

এই শুভ স্থপন্ধি লাইম ক্রীম ব্যবহারে কর্কশ চুল কোমল হয়, অবাধ্য চুল সংযত থাকে, চুলের স্বাভাবিক বর্ণ উজ্জল হয়। দেশী ও বিদেশী সমন্ত লাইম জ্যুস মিসারিনের মধ্যে লাইজু সর্কল্রেষ্ঠ।

ক্যালকাটা কেসিক্যাল, ক্লিকাতা।

বস্তুত: অনুস্থারের অত্যধিক প্ররোগ অনেক স্থলে বিশেষ করিয়া আধুনিক দংস্কৃত গ্রন্থে দেখা গেলেও ইহা সর্বত্র ব্যাকরণসম্মত নতে। রেফযুক্ত ব্যক্তনের বিদ্ব বর্জন বা বিধান বিষয়ে সংস্কৃতে কোনও প্রনিধিষ্ট নিয়ম অনুস্ত হয় বলিয়া মনে হয় না—এক শত বংসর বা তাহার পূর্বে মৃত্তিত াংলা পুস্তকেও এ বিষয়ে বর্ড মান রীতির বৈপরীতা অনেক স্থলে গ্রিকক্ষিত হইয়া থাকে।

'বানানে আর্থ প্রয়োগ' বলিতে প্রশ্নকার কি বুঝাইতে চাহেন টুলাইরণ না দেওরার তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা বায় না। সিট প্রয়োগ সর্বধা সম্মানের যোগা তবে চঙীদাস, কৃতিবাস বা কাল্যদাস কোন্ দুদ্দের কিরূপ বানান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় কি ?

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাণী বিজয়— এমতী জীবনবালা দেবী। প্রাপ্তিস্থান— নিত্য-গোপাল কল্প, গোপালবাগ, ওন্দাবন।

অত্যের মত শুদ্র অমল মেঘের খণ্ডগুলি— তরণীর প্রায় বাহিও ভাহার নিজ পথে পাল তুলি'। বলাহক দল করি কোলাহল ভাসিবে আকাশ-গাঙ্গে, তোমার ক্ষেপনী আখাতে তাদের পক্ষ যেন না ভাজে।

এইরাপ আন্তরিকতার গ্রন্থথানি রস-দৌল্যা লাভ করিয়াছে। প্রস্ত্রপটের পশ্চাতে গ্রন্থরটার প্রতিকৃতি-সম্বাসিত উবধের বিজ্ঞাপন না চাপিনেই কুটিনক্ষত হইত।

ইহাতে টোত্রশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলির ভিতর সারলোর পরিচ্ছ পাওরা গেল। ছন্দোমাধুর্ঘ্য আছে, ভাবের পারিপাট্য নাই। এতংসত্ত্বেও 'বন্দুল' ফুপাঠ্য হইরাছে।

খেয়াগীতি—জীঅবনীমোহন সাস্থান। তারা প্রেস, গাইবান্ধা। মূল্য বাব্যে আনা।

আলোচা এছের ভিতর যথাক্রমে 'আবাহন' 'মিলনমোহ' এবং 'প্রেম'
নাম দিয়া তিনটি স্তব্য রচিত হইয়াছে। লিরিকের লক্ষণ ও গুণ এবং
চন্দ ও ধ্বনি আছে। ভাষা ও কলনার চটুলতা আছে, কভিপন্ন কবিতার
চরণের মিল আছে, আধিকাংশ কবিতার মিল নাই। কবিতাগুলি পড়িতে
ভালই লাগিল।

শ্ৰীঅপূৰ্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য

েপ্রম-—তুলদী নেরী, পারুল দেবী, পাব্যকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। লেধক ৬ লেধিকাদের প্রতিষ্ঠি-স্থলিত। পু. 👀। দাম হুই টাকা।

প্রেমের কবিতার বই ৷ ইহাতে চণ্ডীদাস, রামী, রাধাকৃক, শেলীর মানসী, দান্তের বিয়াট্স—সবং আছেন, তবে কথা হইতেছে—লেথক-লেথিকাদের "সান্তনা দিয়ে কি করিবে লোকে ?" কেননা ভাহাদের "চোখে রূপনেশা লাগিয়াছে।"

একজন লেখিকা বলিতেছেন,

নেবার ধহা নিও ওগো নিও। দেবার যাহ

मिछ १८भा किछ। (शृ. ७১)

লেথক বলিতেছেন.

পারুল দিয়েছে মোরে গ্রেছ-গ্রিছ-সেবা, প্রীতি, দেহ, ভালবাসা (পু. ৬২)

এইরূপ নিতাপ্ত বাজিগত বোগাবেগ। এটীক কাগতে ছাপাই ও বাঁধাই করিয়া বিজয়ার্থ প্রকাশিত করিবার সার্থকতা আছে, কারণ---

'ভূবন ভরিয়া বাজে সর্বনাশা গ্রেমিকের বাঁশী'। (পৃ. ৫৮) কবিতাগুলিরট্রুছন ও ভাষা মন্দ নর।

শ্রীতার্কনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ওল্কার ও গায়ত্রীতত্ত্— শ্রীহরোচল্র সিংহ রার, বিচার্ণন, এম-এ। বিতীয় সংকরণ। মূল্য ১৪•।

ইহাতে গ্রন্থকার ওকার মত্ত্রের ও গারতী মত্ত্রের বিশ্বদ্ধ আলোচনা করিয়া প্রতিপার করিয়াছেন বে গারতী ও ওক্ষারতক্তে মূলতঃ কোন প্রতেগ নাই। গীতাতে 'ওপ্ল' ক 'একাক্ষর ত্রন্ধা' বলা ইইছাছে। লোক কালে ওকার মত্ত্রের খান ইইতে পারনগতি গ্রন্থের বর্ণনা ফালোকান উপনিষ্টের অন্তর অধ্যারের ৬৯ বলে প্রকাম মত্ত্রে ও গীতার অট্রম অধ্যারের ১০শ বত্রে বশিত হইরাছে। আলোচা রাছে এই সকলঞ্জিরই সুষ্ঠ ভাবে সমাহার ও বিভাত আলোচনা করা হইলছে।

গ্রীজিতেন্দ্রনাথ বস্তু

অন্তঃশীলা — এরসমন্ন দাল। প্রাবাণী, কার্য্যালয়, হবিগঞ্জ,

কথার আছেবর বথন সাহিত্যকে আছের করিয়া কেলিতেছে, সেই সমরে 'আছানীলা'র সন্ধান পাইয়া ভৃত্তিলাও করিলাম। জুফ কাব্য, সব কর্মট কবিতাই চতুর্দিপদা, কিন্তু এতে।কটি ক্লিও সরস। রচনার পরিজ্জারতা, সংবম এবং ভাবের গাঢ়তা আছে।

द्रित अञ्चलन-श्रीतिवीनव्यः मृत्थानाधावः। 'जूदन-अदन,' वक्षमहः।

রবীজ্ঞনাথের তিরোভাবে শোকোচ্ছাস এবং জাঁহার আদর্শের অস্থান । বইবানি ছোট, রচনা আবেগগ্রবণ, তবু ইহার মধ্য দিয়া রবীজ্ঞনাথের কমাসাধনার অনেকটা পরিচর পাওরা বার।

যাত্রী— প্রীকৃষ্মর ভট্টাচার্য। মডার্ন বুক একেন্সি, ১০ কলেন্স ক্ষোরার, কলিকাতা। মূলা পাঁও নিকা।

বাংলা কাবোর বিকার দেখিয়। অনেক সময়ে আমরা ছুংও প্রকাশ করি, কিন্তু কত ভাল কবিতা বে চোও এড়াইরা বার, তাহার হিসাব রাখি না। 'বাত্রী' পড়িরা সেই কথাই মনে হইস। ভাবে, ভাষার ও ছুলো অনেক ছুলে নুতনত্ব আছে, কিন্তু তাহা ব'গো লাগানো নুতনত্ব নর। শেবের স্বেট কর্মট বিশেষ উপভোগা।

**ফসল—** এসঞ্জ ভটাচাধ্য। ১০৭ বি ধর্মতলা ট্রাট, কলিকাভা। মূল্য এক টাকা।

্ অৰ্থনৈতিক ভিত্তি শিশিল বলিয়া আন্ধ্ৰ সমাজে নানা স্থানে ফাটন ধরিরাছে। জীবন ভরিয়া উঠিতেছে ছাহালারে, সাহিত্যেও ভানিতেছি হতাশার সূর। বত মান গ্রন্থে আধুনিক জীবনের ছয়টি চিন্তা অবিত ছইয়াছে। বপ্পময় রতিন ছবি আঁকিতে লেখকের আগ্রহ নাই, প্পষ্ট রেখার জোরালো ত্লির টানে তিনি সঞ্জী মানুবের ছবি আঁকিয়াছেন। দেহবাদ বা আন্ধর্ণনান কোনটির আতিব্য গলের অভাবিকতাকে কুর করে নাই। 'ফ্লল' গলে ফ্লিডের টিইরতা এবং 'বাঁচা' গলে মাও বেরের মধ্যে সন্ধেহের বাবধান লেখক নিপুণ হাতে আঁকিয়াছেন।

কবিতার প্রকৃতি—- শ্রীন বন্দু বহু। ভারতী ভবন, কলেজ ভোষার, কবিকাতা। স্বলাং ২,।

কাব্যোগভোগে অফুভূতিই প্রধান অবলম্বন, কিন্তু বিচারণারও প্ররোজন আছে। ভাল আলোচনা রসপ্রহা সহায়তা করে। ভিন্নকটি সাহিত্য-লেবকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদূপ রসবোধকে প্রসারিত করে এবং নতুন জিনিসের আদ প্রহণ করতে শেগ্র। নবেন্দ্বাবু 'কবিতার প্রকৃতি'তে জার অধ্যয়ন ও উপলব্ধির কা কদরগ্রাহী করে উপস্থিত করেছেন। প্রাচীন বা নবীন, দেশী বা বিলাগ কবিগোটার প্রতি অবধা পক্ষপাক্ষ অধ্যা বিরাগ বার্গাশ করেন নি: সর্ব্যান অমায়িক দৃষ্টিতে সৌন্দর্ব্য সন্ধান করেছেন। বার মতামতে উপ্রতা নেই, প্রতায় এবং স্বেত দৃষ্ঠা আছে। 'ভাবানি ব স্থান', 'দল', 'মিল ও কলি', 'ডিন্র ও প্রতীক', 'অ্বাল্যার', 'শান্কার', 'অভাভ অলভার', 'কবিতার ভাবা' প্রবং 'কবিতার প্রকার', নির্বৃতিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনার

ভঙ্গী মনোরম। জীবুজাটি প্রসাদ মুখোপাধার জুমিকার ষ্ট্রমানিবে কুলের কাটন প্রেণী থেকে বি-এ ক্লাস পর্যান্ত পাঠারুপে নির্মান্ত করবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু, আনাদের ধারণা, এ বই জুলের হাত্রদের অনুপ্রোণী। হৃপকিন্তু, প্রান্তিয়, প্রক্রম অনুভূতির মচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি অথবা নিশীধের গণিকা সন্তন্ধে বিশ্বেনী কবিতা বোঝবার বরস তালের নয়।

अधीतकाभ ग्रामामाग्र

শরৎ-দাহিতে নারীচরিত্র— একারোদকুমার বত্ত এক এ। পুবিষয়, ২২ কর্পভয়ালিস ষ্টাট, কলিকাতা। স্লা হই টাকা।

नदर्हात्मत्र शब-डेंश्यांमत्क कम्बीय, विनिष्ठे धवः विक्रिय क्रिया তুলিয়াছে দে-দাহিত্যের নামীচিত্র। এই নারী-চরিত্রগুলি শতিয়ে रयमन अनक्षन, देशांत्रत मर्या क्लाबाउ रयन अकरी मानुष्ठ आहि। अत्र-माहिट्डा मकल नाजोहे अवल इत्याद्यात्त्र अधिकाशिनी। এই सन्द्यत्र পরিচয়েই তাহাদের পরিচয়। লেখক কীরোদকুমার অংনতিজায় কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল বঙ্গের বাহিরে বন্দীশিবিরে কটিটিয়াছেন। শরৎ সাহিত্যে পাওয়া বাংলার ছবি এবং বাংলার নারী ' তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। ধনী-জীবনে শরৎ দাহিত্যের নিভূত অনুশীলনের ফল এই পুগুক্ধানি। নারীর বধার্থ মূল্য ও সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা লাইরা লেথক বিশেষ রূপে आलाहना कविद्यार्हन এवः काहाब रुष्टे हवित्वाब मर्सा रम साबगा किक्रणं মুর্তি লাভ করিয়াছে তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। ভূমিকার রায় বাহাত্রর থগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন, "বর্তমান সমাজের জটিল সমস্তাগুলি কিয়াপে এই নারী চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া দেশা দিয়াটা তাহাই ক্ষীরোদকুমার নিপুণভাবে একান্ত সহামুভূতির সৃষ্টিত বিলেষণ করিয়া দেখাইরাছেন।" শরৎচন্দ্রের রচনার অতি জ্গভীর এছা শরৎচন্দ্রকে বুঝিবার এবং বুঝাইবার শক্ষে তাঁহাকে সাহাব্য করিয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার তুলনামূলক মন্তব্যগুলি পড়িরা বুঝা যায় এই শ্ৰদ্ধাই অস্তান্ত সাহিতাশ্ৰষ্টা সম্পৰ্কে জাঁহাৰ দৃষ্টকে কোৰাও কোৰাও অতিহত করিয়াছে: ভাষা প্রাপ্তল এবং আলোচনা বিশদ: পুস্তকণানি উপছোগ্য।

**बीर्निलक्ष**ङ्क नाश

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ--- শ্রীর্থীধুক্মার সেন। ব্রীক্ষুক্র লাইবেরী, ২০৪ কণ্ডরালিশ খ্রীট, কলিফিডিন। পু. ১৭৪। মূল্য দেড় টাশা।

প্তকথানি ধ্বই সময়োপঘোগা। গ্রন্থকার ইহাতে 'রণ-নীজির ক্রম-বিবর্ত্তন', 'রিংন্ক্রীগ', 'টাাঙ', 'রণ-বিমান', 'বোম'—ব্যংসনীলার ব্যান্তর', 'প্যারাস্ট দৈক্ত', 'নৌ-বৃদ্ধের কারদাকালুন', 'বাইন, শেল, টপেডো, আর্মেরাল্র', 'দেশু-সংগঠন' এই করেকটি অধ্যারে আজিকার দিনের বৃদ্ধ সম্পর্কে বহু অবশুজ্ঞাতব্য বিবরের আলোচনা করিয়াছেন! এত দিন আমরা মহাবৃদ্ধের লীলাক্ষেত্রের কিকিং পূরে ছিলার, এথন আমাদের গৃহপ্রাক্রণে ইহা উপনীত। এ সমর এই সকল বিষয় স্থকে থানিকটা ওরাকিবহাল হইলে বিশেষ উপকার হইবে। এদিক ইইতে পৃত্তকথানির প্ররোজনীয়তা অভাধিক। রণ-বিমানপোজের করবং ও তাছার কলাফল জানিয়া রাখা এথন একান্ত দরকার। পৃত্তকথানি স্প্রিকাশেকিত বিষরাস্থা আনেকগুলি ছবিও দেওরা হইরাছে।

बीयारान्य वागन